# त्रवीक्र-त्र हतावली

AT MASSON

# সোনার তরী



জীবনের বিশেষ পর্বে কোনো বিশেষ প্রকৃতির কাব্য কোন্ উত্তেজনায় স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দেখা দেয়, এ-প্রশ্ন কবিকে জিজ্ঞাসা করলে তাকে বিপন্ন করা হয়। কী করে সে জানবে। প্রাণের প্রবৃদ্ধিতে যে-সব পরিবর্তন ঘটতে থাকে তার ভিতরকার রহস্থ সহজে ধরা পড়ে না। গাছের সব ডাল একই দিকে একই রকম করে ছড়ায় না, এ দিকে ও দিকে তারা বেঁকেচুরে পাশ ফেরে, তার বৈজ্ঞানিক কারণ লুকিয়ে আছে আকাশে বাতাসে আলোকে মাটিতে। গাছ যদি বা চিন্তা করতে পারত তবু স্পৃষ্টিপ্রক্রিয়ার এই মন্ত্রণাসভায় সে জায়গা পেত না, তার ভোট থাকত না, সে কেবল স্বীকার করে নেয়— এই তার স্বভাবসংগত কাজ। বাইরে বসে আছে যে প্রাণবিজ্ঞানী সে বরঞ্চ অনেক খবর দিতে পারে।

কিন্তু বাইরের লোক যদি তাদের পাওনার মূল্য নিয়েই সন্তুষ্ট না থাকে, যদি জিজ্ঞাসা করে মালগুলো কেমন করে কোন্ ছাঁচে তৈরি হল, তা হলে কবির মধ্যে যে আত্মসন্ধানের হেড্ আপিস আছে সেখানে একবার তাগাদা করে দেখতে হয়। বস্তুত সোনার তরী তার নানা পণ্য নিয়ে কোন্ রপ্তানির ঘাট থেকে আমদানির ঘাটে এসে পোঁছল ইতিপূর্বে কখনো এ প্রশ্ন নিজেকে করিনি, কেননা এর উত্তর দেওয়া আমার কর্তব্যের অঙ্গ নয়। মূলধন যার হাতে সেই মহাজনকে জিজ্ঞাসা করলে সে কথা কয় না, আমি তো মাঝি, হাতের কাছে যা জোটে তাই কুড়িয়ে নিয়ে এসে পোঁছিয়ে দিই।

মানসীর অধিকাংশ কবিতা লিখেছিলুম পশ্চিমের এক শহরের বাংলা-ঘরে। নতুনের স্পর্শ আমার মনের মধ্যে জাগিয়েছিল নতুন স্থাদের উত্তেজনা। দেখানে অপরিচিতের নির্জন অবকাশে নতুন নতুন ছন্দের যে বুন্থনির কাজ করেছিলুম এর পূর্বে তা আর কখনো করিনি। নৃতনত্বের মধ্যে অসীমত্ব আছে, তারি এসেছিল ডাক, মন দিয়েছিল সাড়া। যা তার মধ্যে পূর্ব হতেই কুঁড়ির মতো শাখায় শাখায় লুকিয়ে ছিল, আলোতে তাই ফুটে উঠতে লাগল। কিন্তু সোনার তরীর লেখা

#### त्रवौद्ध-त्रहमावली

আর-এক পরিপ্রেক্ষিতে। বাংলাদেশের নদীতে নদীতে গ্রামে গ্রামে তথন ঘুরে বেড়াচ্ছি, এর নৃতনত্ব চলন্ত বৈচিত্র্যের নৃতনত্ব। শুধু তাই নয়, পরিচয়ে-অপরিচয়ে মেলামেশা করেছিল মনের মধ্যে। বাংলাদেশকে তো বলতে পারিনে বেগানা দেশ; তার ভাষা চিনি, তার স্থর চিনি। ক্ষণে ক্ষণে যতটুকু গোচরে এসেছিল তার চেয়ে অনেকখানি প্রবেশ করেছিল মনের অন্দরমহলে আপন বিচিত্র রূপ নিয়ে। সেই নিরন্তর জানাশোনার অভ্যর্থনা পাচ্ছিলুম অন্তঃকরণে, যে উদ্বোধন এনেছিল তা স্পন্ত বোঝা যাবে ছোটো গল্পের নিরন্তর ধারায়। সে ধারা আজও থামত না যদি সেই উৎসের তীরে থেকে যেতুম। যদি না টেনে আনত বীরভূমের শুষ্ক প্রান্তরের কৃচ্ছুসাধনের ক্ষত্রে।

আমি শীত গ্রীষ্ম বর্ষা মানিনি, কতবার সমস্ত বংসর ধরে পদার আতিথ্য নিয়েছি, বৈশাখের খররোজতাপে, প্রাবণের মুঘলধারাবর্ষণে। <mark>পরপারে ছিল ছায়াঘন পল্লীর শ্রামঞ্জী, এ</mark> পারে ছিল বালুচরের পাণ্ডুবর্ণ <mark>জনহীনতা, মাঝখানে পদার চলমান স্রোতের পটে বুলিয়ে চলেছে</mark> ত্যুলোকের শিল্পী প্রহরে প্রহরে নানাবর্ণের আলোছায়ার তুলি। এইখানে নির্জন-সজনের নিত্যসংগম চলেছিল আমার জীবনে। অহরহ স্থুখছঃখের বাণী নিয়ে মানুষের জীবনধারার বিচিত্র কলরব এসে পৌঁচচ্ছিল আমার হৃদয়ে। মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে আমার মনকে জাগিয়ে রেখেছিল। তাদের জন্ম চিন্তা করেছি, কাজ করেছি, কর্তব্যের নানা সংকল্প বেঁধে তুলেছি, সেই সংকল্পের সূত্র আজও বিচ্ছিন্ন হয়নি আমার চিস্তায়। সেই মানুষের সংস্পর্শেই সাহিত্যের পথ এবং <mark>কর্মের পথ পাশাপাশি প্রসারিত হতে আরম্ভ হল আমার জীবনে।</mark> আমার বুদ্ধি এবং কল্পনা এবং ইচ্ছাকে উন্মুখ করে তুলেছিল এই সময়কার প্রবর্তনা— বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবলোকের মধ্যে নিত্যসচল <mark>অভিজ্ঞতার প্রবর্তনা। এই সময়কার প্রথম কাব্যের ফসল ভ</mark>রা হয়েছিল সোনার ভরীতে। তখনই সংশয় প্রকাশ করেছি, এ ভরী নিঃশেষে আমার ফদল তুলে নেবে কিন্তু আমাকে নেবে কি।

কবি-ভ্রাতা শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের করকমলে তদীয় ভজের এই প্রীতি-উপহার সাদরে সমর্পিত হইল



যৌবনে রবীজুনাথ আনুমানিক পচিশ বংসর বয়সে

# সোনার তরী

# সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কুলে একা বসে আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হল সারা,
ভরা নদী ক্ষ্রধারা
থরপরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একথানি ছোটো খেত, আমি একেলা,
চারি দিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামদীমাথা
গ্রামথানি মেঘে ঢাকা
প্রভাতবেলা—
এ পারেতে ছোটো খেত, আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আদে পারে,
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা-পালে চলে যায়,
কোনো দিকে নাহি চায়,
চেউগুলি নিরুপায়
ভাঙে তু ধারে—
দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।

#### त्रवीट्य-त्रहनांवनी

ওগো, তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে, বারেক ভিড়াও তরী ক্লেতে এসে। যেয়ো যেথা যেতে চাও, যারে খুশি তারে দাও, শুরু তুমি নিয়ে যাও ক্ষণিক হেসে

যত চাও তত লও তরণী-'পরে।
আর আছে ?— আর নাই, দিয়েছি ভরে।
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিন্ত ভূলে
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে—
এথন আমারে লহ করুণা করে।

ঠাই নাই, ঠাই নাই— ছোটো সে তরী
আমারি সোনার ধানে গিয়েছে ভরি।
শ্রাবণগগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শৃশ্র নদীর তীরে
রহিন্ন পড়ি—
যাহা ছিল নিয়ে গেল সোনার তরী।

শিলাইদহ। বোট ফাল্কন, ১২৯৮

### বিম্ববতী

রূপকথা

সমত্বে সাজিল রানী, বাঁধিল কবরী,
নবঘনিম্প্রধর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি আনিল বাহিরে
মায়াময় কনকদর্পণ। মন্ত্র পড়ি
শুধাইল তারে— কহ মোরে সত্য করি
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপদী কে ধরায় বিরাজে।
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাথা হাদি-আঁকা একথানি ম্থ,
দেখিয়া বিদারি গেল মহিধীর বুক—
রাজকন্তা বিম্ববতী সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপদী সে স্বাকার চেয়ে।

তার পরদিন রানী প্রবালের হার
পরিল গলায়। খুলি দিল কেশভার
আজাসুচুম্বিত। গোলাপি অঞ্চলখানি,
লজ্জার আভাস-সম, বক্ষে দিল টানি।
স্থবর্ণমুকুর রাখি কোলের উপরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি— কহ সত্য করে
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপদী।
দর্পণে উঠিল ফুটে সেই মুখশশী।
কাঁপিয়া কহিল রানী, অগ্নিসম জালা—
পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা,
তবু মরিল না জলে সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপদী সে সকলের চেয়ে!

#### त्रवील-त्रहन्।वनी

তার পরদিনে— আবার ফ্রিল দার
শয়নমন্দিরে। পরিল মৃক্তার হার,
ভালে দিলূরের টিপ, নয়নে কাজল,
রক্তাম্বর পট্রবাদ, দোনার আঁচল।
শুধাইল দর্পণেরে— কহ সত্য করি
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি স্থন্দরী।
উজ্জ্বল কনকপটে ফুটিয়া উঠিল
দেই হাদিমাথা মৃথ। হিংসায় ল্টিল
রানী শয়্যার উপরে। কহিল কাঁদিয়া—
বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া,
এখনো সে মরিল না সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপদী সে স্বাকার চেয়ে!

তার পরদিনে— আবার সাজিল স্থথে
নব অলংকারে; বিরচিল হাসিম্থে
কবরী নৃতন ছাঁদে বাঁকাইয়া গ্রীবা,
পরিল যতন করি নবরৌদ্রবিভা
নব পীতবাস। দর্পন সমুথে ধরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি— সত্য কহ মোরে
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।
সেই হাসি সেই মুথ উঠিল বিকশি
মোহন মুকুরে। রানী কহিল জলিয়া—
বিষফল থাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তবুও সে মরিল না সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

তার প্রদিনে রানী কনকরতনে প্রচিত করিল তমু অনেক যতনে দর্পণেরে শুধাইল বহু দর্পভরে—
সর্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বল্ সত্য করে।
তুইটি স্থলর মুখ দেখা দিল হাসি—
রাজপুত্র রাজকন্তা দোঁহে পাশাপাশি
বিবাহের বেশে। অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত
রানীরে দংশিল যেন র্শ্চিকের মতো।
চীংকারি কহিল রানী কর হানি বুকে
মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুথে
কার প্রেমে বাঁচিল দে সতিনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপদী দে সকলের চেয়ে!

ঘষিতে লাগিল রানী কনকমুকুর
বালু দিয়ে— প্রতিবিম্ব না হইল দ্র
মসী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না।
আগ্নি দিল তবুও তো গলিল না সোনা।
আছাড়ি ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে,
ভাঙিল না দে মায়া-দর্পণ। ভূমিতলে
চকিতে পড়িল রানী, টুটি গেল প্রাণ —
স্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জলিতে। ভূমে পড়ি তারি পাশে
কনকদর্পণে তুটি হাসিম্থ হাসে।
বিম্ববতী, মহিষীর সভিনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী দে সকলের চেয়ে।

ফাল্পন ১২৯৮

# শৈশবসন্ধ্যা

ধীরে ধীরে বিন্তারিছে ঘেরি চারিধার
প্রান্তি, আর শান্তি, আর সন্ধ্যা-অন্ধকার,
মারের অঞ্চলসম। দাঁড়ায়ে একাকী
মেলিয়া পশ্চিমপানে অনিমেষ আঁথি
ন্তন্ধ চেয়ে আছি। আপনারে ময় করি
অতলের তলে, ধীরে লইতেছি ভরি
জীবনের মাঝে— আজিকার এই ছবি,
জনশূত্য নদীতীর, অন্তমান রবি,
মান মূর্ছাতুর আলো— রোদন-অরুণ,
রুসন্ত নয়নের ঘেন দৃষ্টি সকরুণ
ন্থির বাক্যহীন— এই গভীর বিষাদ,
জলে স্থলে চরাচরে প্রান্তি অবসাদ।

সহসা উঠিল গাহি কোন্থান হতে
বন-অন্ধলারঘন কোন্ গ্রামপথে
যেতে যেতে গৃহমুখে বালক-পথিক।
উচ্ছুসিত কণ্ঠস্বর নিশ্চিন্ত নির্ভীক
কাঁপিছে সপ্তম স্থরে, তীব্র উচ্চতান
সন্ধারে কাটিয়া যেন করিবে তথান।
দেখিতে না পাই তারে। ওই যে সম্মুথে
প্রান্তরের সর্বপ্রান্তে, দক্ষিণের মুথে,
আথের থেতের পারে, কদলী স্থপারি
নিবিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম, হোথা আঁথি ধায়।
হোথা কোন্ গৃহপানে গেয়ে চলে যায়
কোন্ রাখালের ছেলে, নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চায় শৃত্যপানে, নাহি আগগুপিছু।

দেখে ভনে মনে পড়ে সেই সন্ধ্যাবেলা শৈশবের। কত গল্প, কত বাল্যখেলা, এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন; সে কি আজিকার কথা, হল কত দিন। এখনো কি বৃদ্ধ হয়ে যায় নি সংসার। ভোলে নাই খেলাধুলা, নয়নে তাহার আদে নাই নিদ্রাবেশ শাস্ত স্থশীতল, বাল্যের খেলানাগুলি করিয়া বদল পায় নি কঠিন জ্ঞান ? দাঁড়ায়ে হেথায় নির্জন মাঠের মাঝে, নিস্তর সন্ধ্যায়, শুনিয়া কাহার গান পড়ি গেল মনে— কত শত নদীতীরে, কত আম্রবনে, কাংস্থঘন্টা-মুখরিত মন্দিরের ধারে, কত শস্ত্যক্ষত্রপ্রান্তে, পুরুরের পাড়ে গৃহে গৃহে জাগিতেছে নব হাসিম্থ, नवीन क्रमग्रज्या नव नव स्थ, কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব কল্পনা, কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা, অনন্ত বিশ্বাদ। দাঁড়াইয়া অন্ধকারে দেখিত্ব নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক, সন্ধ্যা , মার মুখ, দীপের আলোক।

শিলাইদহ ফাল্গুন ১২৯৮

## রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে

রূপকথা

5

প্রভাতে

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।

হজনে দেখা হত পথের মাঝে,
কে জানে কবেকার কথা।

রাজার মেয়ে দূরে সরে যেত,

চুলের ফুল তার পড়ে যেত,

রাজার ছেলে এসে তুলে দিত

ফুলের সাথে বনলতা।

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,

রাজার মেয়ে যেত তথা।

পথের তুই পাশে ফুটেছে ফুল,

পাথিরা গান গাহে গাছে।

রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে,

রাজার হেলে যায় পাছে।

4

মধ্যাহ্নে

উপরে বদে পড়ে রাজার মেয়ে, রাজার ছেলে নিচে বদে। পুঁথি খুলিয়া শেথে কত কী ভাষা, খড়ি পাতিয়া আঁক কষে। রাজার মেয়ে পড়া যায় ভুলে, পুঁথিটি হাত হতে পড়ে খুলে, রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে,
আবার পড়ে যায় খসে।
উপরে বসে পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নিচে বসে।
হপুরে খরতাপ, বকুলশাথে
কোকিল কুছ কুহরিছে।
রাজার ছেলে চায় উপর পানে,
রাজার মেয়ে চায় নিচে।

0

#### <u>সায়াহে</u>

রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আদে,
রাজার মেয়ে যায় ঘরে।

থুলিয়া গলা হতে মোতির মালা
রাজার মেয়ে থেলা করে।

পথে সে মালাখানি গেল ভূলে,
রাজার ছেলে সেটি নিল তুলে,
আপন মণিহার মনোভূলে

দিল সে বালিকার করে।
রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া এল,
রাজার মেয়ে গেল ঘরে।
প্রান্ত রবি ধীরে অন্ত যায়
নদীর তীরে একশেষে।

সান্ধ হয়ে গেল দোঁহার পাঠ,

যে যার গেল নিজ দেশে।

8

নিশীথে

রাজার মেয়ে শোয় সোনার থাটে,
স্বপনে দেখে রূপরাশি।
কপোর থাটে শুয়ে রাজার ছেলে
দেখিছে কার স্থা-হাসি।
করিছে আনাগোনা স্থ-ত্থ,
কথনো হুক হুক করে বুক,
অধরে কভু কাপে হাসিটুক,
নয়ন কভু যায় ভাসি।
রাজার মেয়ে কার দেখিছে ম্থ,
রাজার ছেলে কার হাসি।
বাদর ঝর ঝর, গরজে মেঘ,
পবন করে মাতামাতি।
শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ,
স্থপনে কেটে যায় রাতি।

জোড়াসাঁকো। কলিকাতা চৈত্ৰ ১২৯৮

### নিদ্রিতা

রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে
সাত সমৃদ্র তেরো নদীর পার।

থেখানে যত মধুর মৃথ আছে
বাকি তো কিছু রাখি নি দেখিবার।
কেহ বা ডেকে কয়েছে তুটো কথা,
কেহ বা চেয়ে করেছে আঁথি নত,
কাহারো হাসি ছুরির মতো কাটে
কাহারো হাসি আঁথিজলেরই মতো।

গরবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘর,
কাঁদিয়া কেহ চেয়েছে ফিরে ফিরে।
কেহ বা কারে কহে নি কোনো কথা,
কেহ বা গান গেয়েছে ধীরে ধীরে।
এমনি করে ফিরেছি দেশে দেশে।
অনেক দ্রে তেপান্তর-শেষে
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,
তাহারি গলে এদেছি দিয়ে মালা।

একদা রাতে নবান যৌবনে স্বপ্ন হতে উঠিত্ব চমকিয়া, বাহিরে এসে দাঁড়ান্থ একবার ধরার পানে দেখিত নিরখিয়া। শীর্ণ হয়ে এসেছে শুকতারা, পূর্বতটে হতেছে নিশি ভোর। আকাশ-কোণে বিকাশে জাগরণ, ধরণীতলে ভাঙে নি ঘুমঘোর। সমুখে পড়ে দীর্ঘ রাজপথ, ত্ব-ধারে তারি দাঁড়ায়ে তরুসার, नश्रन त्मिन ऋष्त्रभारन टिएश আপন মনে ভাবিত্র একবার,— আমারি মতো আজি এ নিশিশেষে ধরার মাঝে নৃতন কোন্ দেশে, ত্থাফেনশয়ন করি আলা স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা।

অশ্ব চড়ি তথনি বাহিরিন্থ, কত যে দেশ-বিদেশ হন্থ পার। একদা এক ধৃদর সন্ধ্যায়

ঘুমের দেশে লভিন্থ পুরদ্বার।

দবাই সেথা অচল অচেতন,

কোথাও জেগে নাইকো জনপ্রাণী,
নদীর তীরে জলের কলতানে

ঘুমায়ে আছে বিপুল পুরীথানি।
ফেলিতে পদ সাহস নাহি মানি,
নিমেষে পাছে সকল দেশ জাগে।
প্রাদাদমাঝে পশিন্থ সাবধানে,
শক্ষা মোর চলিল আগে আগে।

ঘুমায় রাজা, ঘুমায় রানীমাতা,
কুমার-সাথে ঘুমায় রাজভাতা;
একটি ঘরে রত্ত্বদীপ জালা,
ঘুমায়ে দেথা রয়েছে রাজবালা।

কমলফুলবিমল শেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তন্থলতা।

ম্থের পানে চাহিন্ত অনিমেষে,
বাজিল বুকে স্থাথর মতো ব্যথা।

মেঘের মতো গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে;
একটি বাহু বক্ষ'পরে পড়ি,
একটি বাহু লুটায় এক ধারে।
আঁচলখানি পড়েছে খদি পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি;
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘাত পূজার ফুল তুটি।
দেখিন্থ তারে উপমা নাহি জানি—
ঘুমের দেশে স্থপন একখানি,

#### সোনার তরী

পালক্ষেতে মগন রাজবালা আপন ভরা-লাবণ্যে নিরালা।

ব্যাকুল বুকে চাপিত্ৰ ছই বাহু, না মানে বাধা হৃদয়কপান। ভূতলে বসি আনত করি শির মৃদিত আঁথি করিত্র চুম্বন। পাতার ফাঁকে আঁথির তারা ঘটি, তাহারি পানে চাহিত্র একমনে, দ্বারের ফাঁকে দেখিতে চাহি যেন কী আছে কোথা নিভৃত নিকেতনে। ভূৰ্জপাতে কাজলমদী দিয়া লিথিয়া দিলু আপন নামধাম। निथिल, "অग्नि निर्मानिभगना, আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম।" যতন করি কনক-স্থতে গাঁথি ব্রতন-হারে বাঁধিয়া দিল্প পাঁতি। ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা, তাহারি গলে পরায়ে দিন্তু মালা।

শান্তিনিকেতন ১৪ জ্যৈষ্ঠ ১২১৯

# সুপ্তোখিতা

ঘুমের দেশে ভাঙিল ঘুম, উঠিল কলম্বর। গাছের শাথে জাগিল পাথি কুস্তমে মধুকর।

#### त्रवीख-त्रहमावली

অশ্বশালে জাগিল ঘোডা হস্তিশালে হাতি। মল্লশালে মল জাগি ফুলায় পুন ছাতি। জাগিল পথে প্রহরিদল, ত্য়ারে জাগে দারী। আকাশে চেয়ে নিরথে বেলা জাগিয়া নরনারী। উঠিল জাগি রাজাধিরাজ, জাগিল বানীমাতা। কচালি আঁথি কুমার-সাথে জাগিল রাজভাতা। নিভৃত ঘরে ধৃপের বাস, রতন-দীপ জালা, জাগিয়া উঠি শ্যাতলে শুধাল রাজবালা-কে পরালে মালা!

থিসিয়া-পড়া আঁচলথানি
বক্ষে তুলি দিল।
আপন-পানে নেহারি চেয়ে
শরমে শিহরিল।
ত্রস্ত হয়ে চকিত চোথে
চাহিল চারিদিকে,
বিজন গৃহ, রতন-দীপ
জলিছে অনিমিথে।
গলার মালা খুলিয়া লয়ে
ধরিয়া তুটি করে

সোনার স্থতে যতনে গাঁথা
লিখনখানি পড়ে।
পড়িল নাম, পড়িল ধাম,
পড়িল লিপি তার,
কোলের 'পরে বিছায়ে দিয়ে
পড়িল শতবার।
শয়নশেষে রহিল বসে,
ভাবিল রাজবালা—
আপন ঘরে ঘুমায়েছিয়
নিতান্ত নিরালা—
কে পরালে মালা।

নূতন-জাগা কুঞ্জবনে কুহরি উঠে পিক, বসন্তের চুম্বনেতে বিবশ দশ দিক। বাতাস ঘরে প্রবেশ করে ব্যাকুল উচ্ছাদে, নবীন ফুলমঞ্জরির গন্ধ লয়ে আদে। জাগিয়া উঠি বৈতালিক গাহিছে জয়গান, প্রাসাদদ্বারে ললিত স্বরে বাঁশিতে উঠে তান। শীতলছায়া নদীর পথে কলসে লয়ে বারি— কাঁকন বাজে, নৃপুর বাজে— চলিছে পুরনারী। কাননপথে মর্মরিয়া কাঁপিছে গাছপালা,

3976



E.L.ERT West Bedga

Date .....

त्रनीख-त्रहमावली

আধেক মৃদি নয়ন হুটি
ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা।

বারেক মালা গলায় পরে, বারেক লহে খুলি, ত্ইটি করে চাপিয়া ধরে বুকের কাছে তুলি। শয়ন'পরে মেলায়ে দিয়ে তৃষিত চেয়ে রয়, এমনি করে পাইবে যেন অধিক পরিচয়। জগতে আজ কত না ধানি উঠিছে কত ছলে— একটি আছে গোপন কথা, সে কেহ নাহি বলে। বাতাস শুধু কানের কাছে বহিয়া যায় হুহু, কোকিল শুধু অবিশ্ৰাম ডাকিছে কুহু কুহু। নিভূত ঘরে পরান-মন একান্ত উতালা, भग्ननत्भरय नीतरत राम ভাবিছে রাজবালা— কে পরালে মালা!

কেমন বীর-মুরতি তার মাধুরী দিয়ে মিশা। দীপ্তিভরা নয়নমাঝে তৃপ্তিহীন তৃষা।

স্বপ্নে তারে দেখেছে যেন এমনি মনে লয়— ভুলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু অসীম বিস্ময়। পারশে যেন বসিয়াছিল, ধরিয়াছিল কর, এখনো তার পরশে যেন সরস কলেবর। চমকি মুথ ছ-হাতে ঢাকে, শরমে টুটে মন, লজাহীন প্রদীপ কেন নিভে নি সেই ক্ষণ। কণ্ঠ হতে ফেলিল হার যেন বিজুলিজালা, শয়ন'পরে লুটায়ে পড়ে ভাবিল রাজবালা— কে পরালে মালা!

এমনি ধীরে একটি করে
কাটিছে দিন রাতি।
বসন্ত সে বিদায় নিল
লইয়া যূথী-জাতি।
সঘন মেঘে বরষা আসে,
বরষে ঝরঝর্।
কাননে ফুটে নবমালতী
কদম্বকেশর।
স্বচ্ছ হাসি শরৎ আসে
পূর্ণিমামালিকা।
সকল বন আকুল করে
শুভ্র শেফালিকা।

রবীন্দ্র-রচনাবলী

আদিল শীত সঙ্গে লয়ে

দীর্ঘ তৃথনিশা।

শিশির-ঝরা কুন্দফুলে

হাসিয়া কাঁদে দিশা।

ফাগুন মাস আবার এল

বহিয়া ফুলডালা।

জানালা-পাশে একেলা বসে
ভাবিছে রাজবালা—

কে পরালে মালা!

শান্তিনিকেতন ১৫ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

### তোমরা ও আমরা

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা-আপনি কানাকানি কর স্থা
ে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোথে মুথে,
কমলচরণ পড়িছে ধরণীমাঝে,
কনকন্পুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে,
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।

আঁথি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল,

মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।

গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা,

কী কথা ভাবিছ, কেমনে কাটিছে বেলা।

চকিতে প্লকে অলক উড়িয়া পড়ে,

ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁথি না মেলিতে, ত্বা

নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও।

যৌবনরাশি টুটিতে ল্টিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।

তব্ শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে।

আমরা মূর্থ কহিতে জানি নে কথা,
কী কথা বলিতে কী কথা বলিয়া ফেলি।
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন,
পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁথি মেলি।
তোমরা দেখিয়া চুপি চুপি কথা কও,
সখীতে সথাতে হাসিয়া অধীর হও,
বসন-আঁচল বুকেতে টানিয়া লয়ে—
হেসে চলে ষাও আশার অতীত হয়ে।

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মতো,
আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আদি।
বিপুল আধারে অসীম আকাশ ছেয়ে
টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।

তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও, আঁধার ছেদিয়া মরম বিঁধিয়া দাও, গগনের গায়ে আগুনের রেথা আঁকি চকিত চরণে চলে যাও দিয়ে ফাঁকি।

অষতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধর দেয় নি ভাষায় ভরে।
মোহন মধুর মন্ত্র জানি নে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি,
কোনো স্থলগনে হব না কি কাছাকাছি।
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে!

३७ देबार्ष १२२२

# সোনার বাঁধন

বন্দী হয়ে আছ তুমি স্থমধুর স্নেহে
অয়ি গৃহলক্ষী, এই করুণক্রন্দন
এই জুঃখদৈত্যে-ভরা মানবের গেছে।
তাই ছটি বাছ'পরে স্থানরবন্ধন
সোনার কন্ধণ ছটি বহিতেছ দেহে
শুভচিহু, নিখিলের নয়ননদন।
পুরুষের ছই বাছ কিণান্ধ-কঠিন
সংসারসংগ্রামে সদা বন্ধনবিহীন;
যুদ্ধ-ছদ্দ যত কিছু নিদারণ কাজে
বহ্নিবাণ বন্ধ্রসম সর্বত্র স্বাধীন।

তুমি বদ্ধ স্নেহ-প্রেম-করুণার মাঝে—
শুধু শুভকর্ম, শুধু সেবা নিশিদিন।
তোমার বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি,
হুইটি সোনার গণ্ডি, কাঁকন হুথানি।

শান্তিনিকেতন ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

# বৰ্ষা-যাপন

রাজধানী কলিকাতা; তেতালার ছাতে কাঠের কুঠরি এক ধারে; আলো আদে পূর্বদিকে প্রথম প্রভাতে, বায়ু আদে দক্ষিণের দারে।

মেঝেতে বিছানা পাতা, হুয়ারে রাখিয়া মাথা
বাহিরে আঁখিরে দিই ছুটি,
সৌধ-ছাদ শত শত ঢাকিয়া রহস্থ কত
আকাশেরে করিছে জ্রকুটি।
নিকটে জানালা-গায় এক কোণে আলিসায়
একটুকু সবুজের থেলা,
শিশু অশথের গাছ আপন ছায়ার নাচ
সারাদিন দেখিছে একেলা।
দিগন্তের চারিপাশে আষাঢ় নামিয়া আদে,
বর্ষা আদে হইয়া ঘোরালো,
সমস্ত আকাশজোড়া গরজে ইন্দ্রের ঘোড়া
চিকমিকে বিহ্যতের আলো।
চারিদিকে অবিরল ঝরঝর বৃষ্টিজল
এই ছোটো প্রাস্ত-ঘরটিরে

দেয় নির্বাসিত করি দশ দিক অপহরি সমৃদয় বিশ্বের বাহিরে।

বদে বদে সঙ্গীহীন ভালো লাগে কিছুদিন পড়িবারে মেঘদূত-কথা—

বাহিরে দিবদ রাতি বায়ু করে মাতামাতি বহিয়া বিফল ব্যাকুলতা;

বহুপূর্ব আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন ভারতের নগ-নদী-নগরী বাহিয়া

কত শ্রুতিমধু নাম কত দেশ কত গ্রাম দেখে যাই চাহিয়া চাহিয়া।

ভালো করে দোঁহে চিনি, বিরহী ও বিরহিণী জগতের হ্-পারে হ্জন—

প্রাণে প্রাণে পড়ে টান, মাঝে মহা ব্যবধান, মনে মনে কল্পনা স্বন্ধন।

যক্ষবধূ গৃহকোণে ফুল নিয়ে দিন গণে দেখে শুনে ফিরে আসি চলি।

বর্ধা আদে ঘন রোলে, যত্নে টেনে লই কোলে গোবিন্দদাদের পদাবলী।

স্থর করে বার বার পড়ি বর্ধা-অভিসার— অন্ধকার যমুনার তীর,

নিশীথে নবীনা রাধা নাহি মানে কোনো বাধা, খুঁজিতেছে নিকুঞ্জ-কুটির।

অনুক্ষণ দর দর
তাহে অতি দূরতর বন;

ঘরে ঘরে রুদ্ধ দার, সঙ্গে কেহ নাহি আর শুধু এক কিশোর মদন।

আষাঢ় হতেছে শেষ, মিশায়ে মলার দেশ রচি "ভরা বাদরের" স্থর। খুলিয়া প্রথম পাতা, গীতগোবিন্দের গাথা গাহি "মেঘে অম্বর মেছর।" স্তন্ধ রাত্রি বিপ্রহরে বুপ ঝুপ বৃষ্টি পড়ে—
শুয়ে শুয়ে স্থথ-অনিদ্রায়

'রজনী শাঙন ঘন ঘন দেয়া গরজন'
সেই গান মনে পড়ে যায়।

'পালঙ্কে শয়ান রঙ্গে বিগলিত চীর অঙ্গে'

পালকে শয়ান বলে ।বগালত চার অং মনস্থাধ নিদ্রায় মগন—

সেই ছবি জাগে মনে পুরাতন বৃন্দাবনে রাধিকার নির্জন স্বপন।

মৃত্ মৃত্ বহে শ্বাস, অধরে লাগিছে হাস কেঁপে উঠে মুদিত পলক;

বাহুতে মাথাটি থুয়ে, একাকিনী আছে শুয়ে, গৃহকোণে মান দীপালোক।

গিরিশিরে মেঘ ডাকে, বৃষ্টি ঝরে তরুশাথে
দাহুরী ডাকিছে সারারাতি—

হেনকালে কী না ঘটে, এ সময়ে আসে বটে একা ঘরে স্বপনের সাথি।

মরি মরি স্বপ্নশেষে পুলকিত রদাবেশে

যখন সে জাগিল একাকী,

দেখিল বিজন ঘরে দীপ নিবু নিবু করে প্রহরী প্রহর গেল হাঁকি।

বাড়িছে বৃষ্টির বেগ, থেকে থেকে ডাকে মেঘ, ঝিল্লিরব পৃথিবী ব্যাপিয়া,

সেই ঘনঘোরা নিশি স্বপ্নে জাগরণে মিশি না জানি কেমন করে হিয়া।

লয়ে পুঁথি তু চারিটি নেড়ে চেড়ে ইটি সিটি
এইমতো কাটে দিনরাত।
তার পরে টানি লই বিদেশী কাব্যের বই,
উলটি পালটি দেখি পাত—

কোথা রে বর্ষার ছায়া অন্ধকার মেঘমায়া ঝরঝর ধ্বনি অহরহ,

কোথায় সে কর্মহীন একান্তে আপনে-লীন জীবনের নিগৃঢ় বিরহ !

বর্ষার সমান স্থরে অন্তর বাহির পূরে সংগীতের মুফলধারায়,

পরানের বহুদ্র কলে কুলে ভরপুর,

বিদেশী কাব্যে সে কোথা হায়! তথন সে পুঁথি ফেলি, ত্য়ারে আসন মেলি

বসি গিয়ে আপনার মনে,

কিছু করিবার নাই চেয়ে চেয়ে ভাবি তাই দীর্ঘ দিন কাটিবে কেমনে।

মাথাট করিয়া নিচু বসে বসে রচি কিছু বহু যত্ত্বে সারাদিন ধরে—

ইচ্ছা করে অবিরত আপনার মনোমত

গল্প লিথি একেকটি করে।

ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা, ছোটো ছোটো ছঃথকথা নিতান্তই সহজ সরল,

সহস্র বিশ্বতিরাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি তারি ত্-চারিটি অশ্রুজল।

নাহি বর্ণনার ছট। ঘটনার ঘনঘটা, নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ।

अल्डरत अञ्थि तरन, नाम कति' मरन हरन

শেষ হয়ে হইল না শেষ।

জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা যত,

অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল,

অজ্ঞাত জীবনগুলা, অথ্যাত কীর্তির ধুলা, কত ভাব, কত ভয় ভুল—

সংসারের দশদিশি ঝরিতেছে অহর্নিশি

বার্বার বর্ষার মতে।—

ক্ষণ-অশ্রু ক্ষণ-হাসি পড়িতেছে রাশি রাশি
শব্দ তার শুনি অবিরত।

সেই দব হেলাফেলা, নিমেষের লীলাখেলা
চারিদিকে করি স্থপাকার,
তাই দিয়ে করি স্থি
জীবনের শ্রাবণনিশার।

শোষ: ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯
শাস্তিনিকেতন
আগস্ত বহুদিনের

# हिः हिः इहे

স্থামসল

স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হ্বুচন্দ্র ভূপ, অর্থ তার ভাবি ভাবি গব্চন্দ্র চুপ। শিয়রে বসিয়ে যেন তিনটে বাঁদরে উকুন বাছিতেছিল পরম আদরে। একটু নড়িতে গেলে গালে মারে চড়, চোথে মুখে লাগে তার নথের আঁচড়। সহসা মিলাল তারা, এল এক বেদে, 'পাখি উড়ে গেছে' ব'লে মরে কেঁদে কেঁদে; সম্মুখে রাজারে দেখি তুলি নিল ঘাড়ে, ঝুলায়ে বসায়ে দিল উচ্চ এক দাঁড়ে। নিচেতে দাঁড়ায়ে এক ব্ড়ি থ্ড়থ্ড়ি হাসিয়া পায়ের তলে দেয় স্থড়স্থড়ি। রাজা বলে, 'কী আপদ।' কেহ নাহি ছাড়ে, পা হুটা তুলিতে চাহে, তুলিতে না পারে। 🥟 পাথির মতন রাজা করে ছট্ফট্, বেদে কানে কানে বলে— 'হিং টিং ছট্।' স্বপ্নদ্লের কথা অমৃত্সমান, গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

হবুপুর রাজ্যে আজ দিন ছয়-সাত
চোথে কারো নিদ্রা নাই, পেটে নাই ভাত।
শীর্ণ গালে হাত দিয়ে নত করি শির
রাজ্যস্কর বালবৃদ্ধ ভেবেই অস্থির।
ছেলেরা ভূলেছে থেলা, পণ্ডিতেরা পাঠ,
মেয়েরা করেছে চুপ— এতই বিলাট।
সারি সারি বসে গেছে কথা নাহি মৃথে,
চিন্তা যত ভারি হয় মাথা পড়ে ঝুঁকে।
ভূঁইকোঁড়া তত্ব যেন ভূমিতলে থোঁজে,
সবে যেন বসে গেছে নিরাকার ভোজে।
মাঝে মাঝে দীর্ঘ্যাস ছাড়িয়া উৎকট
হঠাৎ ফুকারি উঠে— 'হিং টিং ছট্।'
স্থপ্রসঙ্গলের কথা অমৃতস্মান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

চারিদিক হতে এল পণ্ডিতের দল—
অযোধ্যা কনোজ কাঞ্চী মগধ কোশল।
উজ্জায়নী হতে এল ব্ধ-অবতংদ
কালিদাস কবীন্দ্রের ভাগিনেয়বংশ।
মোটা মোটা পুঁথি লয়ে উলটায় পাতা,
ঘন ঘন নাড়ে বিসি টিকিস্থদ্ধ মাথা।
বড়ো বড়ো মস্তকের পাকা শস্তথেত
বাতাসে ছলিছে ঘেন শীর্ষ-সমেত।
কৈহ শ্রুতি, কেহ শ্রুতি, কেহবা পুরাণ,
কেহ ব্যাকরণ দেখে, কেহ অভিধান।
কোনোখানে নাহি পায় অর্থ কোনোরূপ,
বেড়ে উঠে অন্থ্রর বিসর্গের স্তুপ।
চুপ করে বসে থাকে বিষম সংকট,
থেকে থেকে হেঁকে ওঠে— 'হিং টিং ছট্।'

স্বপ্নফলের কথা অমৃতসমান, গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

কহিলেন হতাশ্বাস হর্চন্দ্রবাজ,

'মেচ্ছদেশে আছে নাকি পণ্ডিত-সমাজ,
তাহাদের ডেকে আনো যে যেথানে আছে—
অর্থ যদি ধরা পড়ে তাহাদের কাছে।'
কটাচূল নীলচক্ষ্ কপিশকপোল,
যবন পণ্ডিত আসে, বাজে ঢাক ঢোল।
গায়ে কালো মোটা মোটা ছাটাছোঁটা কুর্তি,
গ্রীম্মতাপে উন্না বাড়ে, ভারি উগ্রমৃতি।
ভূমিকা না করি কিছু ঘড়ি খুলি কয়—
'সতেরো মিনিট মাত্র রয়েছে সময়,
কথা যদি থাকে কিছু বলো চট্পট্।'
সভাস্থদ্ধ বলি উঠে— 'হিং টিং ছট্।'
স্থপ্নস্পলের কথা অমৃতস্মান,
গ্রোড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

স্বপ্ন শুনি মেচ্ছম্থ রাঙা টকটকে,
আগুন ছুটিতে চার মুথে আর চোথে।
হানিয়া দক্ষিণ মৃষ্টি বাম করতলে
'ডেকে এনে পরিহান' রেগেমেগে বলে।
ফরাসি পণ্ডিত ছিল, হাস্থোজ্জলমুথে
কহিল নোয়ায়ে মাথা, হস্ত রাখি বুকে,
'স্বপ্ন যাহা শুনিলাম রাজ্যোগ্য বটে;
হেন স্বপ্ন সকলের অদৃষ্টে না ঘটে।
কিন্তু তব্ স্বপ্ন ওটা করি অন্থমান
যদিও রাজার শিরে পেয়েছিল স্থান।

অর্থ চাই, রাজকোষে আছে ভূরি ভূরি, রাজস্বপ্নে অর্থ নাই, যত মাথা থুঁড়ি। নাই অর্থ কিন্তু তবু কহি অকপট, শুনিতে কী মিষ্ট আহা, হিং টিং ছট্।' স্বপ্নমন্সলের কথা অমৃতসমান, গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

শুনিয়া সভাস্থ সবে করে ধিক ধিক— কোথাকার গণ্ডমূর্থ পাষণ্ড নান্তিক! স্বপ্ন শুধু স্বপ্নমাত্র মন্তিদ্ধ-বিকার, এ-কথা কেমন করে করিব স্বীকার। জগৎ-বিখ্যাত মোরা 'ধর্মপ্রাণ' জাতি স্বপ্ন উড়াইয়া দিবে !— ত্পুরে ডাকাতি! হবুচন্দ্ৰ বাজা কহে পাকালিয়া চোখ— 'গবুচন্দ্ৰ, এদের উচিত শিক্ষা হোক। হেঁটোয় কণ্টক দাও, উপরে কণ্টক, ডালকুতাদের মাঝে করহ বণ্টক।' সতেরো মিনিট কাল না হইতে শেষ, মেচ্ছ পণ্ডিতের আর না মিলে উদ্দেশ। সভাস্থ সবাই ভাসে আনন্দাশ্রনীরে, ধর্মরাজ্যে পুনর্বার শান্তি এল ফিরে। পণ্ডিতেরা মৃথ চক্ষ্ করিয়া বিকট भूनवीत छेकातिल— 'हिः हिः हहे ।' স্বপ্নস্থলের কথা অমৃতস্মান, रशो फ़्रांनम्म कवि ज्ञान, खुरन श्रुगावान।

অতঃপর গোড় হতে এল হেন বেলা যবন পণ্ডিতদের গুরুমারা চেলা। নগ্নশির, সজ্জা নাই, লজ্জা নাই ধড়ে—
কাছা-কোঁচা শতবার খনে খনে পড়ে।
অন্তিত্ব আছে না আছে, ক্ষীণ থবনেহ,
বাক্য ঘবে বাহিরায় না থাকে সন্দেহ।
এতটুকু যন্ত্র হতে এত শব্দ হয়
দেখিয়া বিশ্বের লাগে বিষম বিশ্বয়।
না জানে অভিবাদন, না পুছে কুশল,
পিতৃনাম শুধাইলে উভত ম্যল।
সগর্বে জিজ্ঞাসা করে, 'কী লয়ে বিচার,
শুনিলে বলিতে পারি কথা ছই-চার,
ব্যাখ্যায় করিতে পারি উলট-পালট।'
সমস্বরে কহে সবে— 'হিং টিং ছট্।'
স্বপ্নমঙ্গলের কথা অমৃতসমান,
গোড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

স্বপ্নকথা শুনি মৃথ গম্ভীর করিয়া
কহিল গৌড়ীয় সাধু প্রহর ধরিয়া,
'নিতান্ত সরল অর্থ, অতি পরিষ্কার,
বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার।
ব্যেয়কের ত্রিনয়ন ত্রিকাল ত্রিগুণ
শক্তিভেদে ব্যক্তিভেদ দ্বিগুণ বিগুণ।
বিবর্তন আবর্তন সম্বর্তন আদি
জীবশক্তি শিবশক্তি করে বিসম্বাদী।
আকর্ষণ বিকর্ষণ পুরুষ প্রকৃতি
আণব চৌম্বকবলে আকৃতি বিকৃতি।
কুশাত্রে প্রবহমান জীবাত্মবিহাৎ
ধারণা পরমা শক্তি সেথায় উদ্ভূত।
ত্রয়ী শক্তি ত্রিম্বরূপে প্রপঞ্চে প্রকট—
সংক্ষেপে বলিতে গেলে, হিং টিং ছট্।'

স্বপ্নদ্লের কথা অমৃতদমান, গৌড়ানন্দ কবি ভনে, গুনে পুণ্যবান।

'মাধু মাধু মাধু' রবে কাঁপে চারিধার, সবে বলে— পরিষ্কার অতি পরিষ্কার। তুৰ্বোধ যা-কিছু ছিল হয়ে গেল জল, শূন্য আকাশের মতো অত্যন্ত নির্মল। হাঁপ ছাড়ি উঠিলেন হবুচন্দ্রাজ, আপনার মাথা হতে থুলি লয়ে তাজ পরাইয়া দিল ক্ষীণ বাঙালির শিরে, ভারে তার মাথাটুকু পড়ে বুঝি ছিঁড়ে। বহুদিন পরে আজ চিন্তা গেল ছুটে, হাবুড়ুবু হবু-রাজ্য নড়িচড়ি উঠে। ছেলেরা ধরিল খেলা, বৃদ্ধেরা তাম্ক, এক দত্তে খুলে গেল রমণীর মুখ। দেশজোড়া মাথাধরা ছেড়ে গেল চট্, সবাই বুঝিয়া গেল— হিং টিং ছট্। স্বপ্নদলের কথা অমৃতস্মান, रगीष्ट्रांनम कवि खरन, खरन श्रृगावान ।

বে শুনিবে এই স্থপ্নদ্ধলের কথা,
সর্বভ্রম ঘুচে যাবে নহিবে অন্তথা।
বিখে কভু বিশ্ব ভেবে হবে না ঠকিতে,
সত্যেরে সে মিথ্যা বলি বুঝিবে চকিতে।
যা আছে তা নাই আর নাই যাহা আছে,
এ-কথা জাজল্যমান হবে তার কাছে।
সবাই সরলভাবে দেখিবে যা কিছু,
সে আপন লেজুড় জুড়িবে তার পিছু।

এদ ভাই, তোলো হাই, শুয়ে পড়ো চিত,
অনিশ্চিত এ সংসারে এ-কথা নিশ্চিত—
জগতে সকলি মিথ্যা সব মায়াময়,
স্বপ্ন শুধু সত্য আর সত্য কিছু নয়।
স্বপ্নস্বলের কথা অমৃতসমান,
গৌড়ানন্দ কবি ভনে, শুনে পুণ্যবান।

শান্তিনিকেতন ১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

#### পরশপাথর

খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশ-পাথর। মাথায় বৃহৎ জটা ধুলায় কাদায় কটা, মলিন ছায়ার মতে। ক্ষীণ কলেবর। ওষ্ঠে অধরেতে চাপি অন্তরের দার ঝাঁপি রাত্রিদিন তীব্র জালা জেলে রাথে চোথে। নিশার থগোত-হেন তুটো নেত্ৰ সদা যেন উড়ে উড়ে থোঁজে কারে নিজের আলোকে। নাহি যার চালচুলা গায়ে মাথে ছাইধুলা কটিতে জড়ানো গুধু ধৃসর কৌপীন, ভেকে কথা কয় তারে কেহ নাই এ সংসারে, পথের ভিথারি হতে আরো দীনহীন, তার এত অভিমান সোনারূপা তুচ্ছজ্ঞান, রাজসম্পদের লাগি নহে সে কাতর, দশা দেখে হাসি পায় আর কিছু নাহি চায় একেবারে পেতে চায় পরশপাথর!

সন্মুথে গরজে সিন্ধু অগাধ অপার। তরঙ্গে তরঙ্গ উঠি হেসে হল কুটিকুটি স্প্রিছাড়া পাগলের দেখিয়া ব্যাপার।
আকাশ রয়েছে চাহি, নয়নে নিমেষ নাহি,
ছহু করে সমীরণ ছুটেছে অবাধ।
স্থা ওঠে প্রাতঃকালে পূর্ব-গগনের ভালে,
সন্ধ্যাবেলা ধীরে ধীরে উঠে আদে চাঁদ।
জলরাশি অবিরল করিতেছে কলকল,
অতল রহস্ত যেন চাহে বলিবারে।
কাম্য ধন আছে কোথা জানে যেন সব কথা,
সে-ভাষা যে বোঝে সেই খুঁজে নিতে পারে।
কিছুতে জক্ষেপ নাহি, মহা গাথা গান গাহি
সম্দ্র আপনি শুনে আপনার স্বর।
কেহ যায় কেহ আদে, কেহ কাঁদে কেহ হাসে,
খ্যাপা তীরে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।

এক দিন, বহুপূর্বে, আছে ইতিহাস— নিক্ষে সোনার রেখা সবে ষেন দিল দেখা— আকাশে প্ৰথম সৃষ্টি পাইল প্ৰকাশ। মিলি যত স্থরাস্থর কৌতৃহলে ভরপুর এদেছিল পা টিপিয়া এই সিক্কৃতীরে। অতলের পানে চাহি নয়নে নিমেষ নাহি নীরবে দাঁড়ায়ে ছিল স্থির নতশিরে। বহুকাল শুক্ক থাকি শুনেছিল মুদে আঁথি এই মহাসম্দ্রের গীতি চিরন্তন; তার পরে কৌতৃহলে বাঁপায়ে অগাধ জলে করেছিল এ অনন্ত রহস্ত মন্থন। বহুকাল ছঃখ সেবি नित्रिश्न, नक्षीरम्यी উদিলা জগৎ-মাঝে অতুল স্থন্দর। দেই সমুদ্রের তীরে শীর্ণদেহে জীর্ণচীরে খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে পরশপাথর।

এতদিনে ব্ঝি তার ঘুচে গেছে আশ।

খ্জে খ্জৈ ফিরে তব্ বিশ্রাম না জানে কভ্,
আশা গেছে, যায় নাই খোঁজার অভ্যাস।

বিরহী বিহন্ন ডাকে সারা নিশি তরুশাথে,
যারে ডাকে তার দেখা পায় না অভাগা।

তব্ ডাকে সারাদিন আশাহীন প্রান্তিহীন,
একমাত্র কাজ তার ডেকে ডেকে জাগা।
আর-সব কাজ ভ্লি আকাশে তরন্ন ভূলি
সমুদ্র না জানি কারে চাহে অবিরত।

যত করে হায় হায় কোনোকালে নাহি পায়,
তবু শৃত্যে তোলে বাহু, ওই তার ব্রত।
কারে চাহি ব্যোমতলে গ্রহতারা লয়ে চলে,
অনন্ত সাধনা করে বিশ্বচরাচর।

সেইমতো সিন্ধৃতটে ধ্লিমাথা দীর্ঘজটে
খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরে প্রশ্পাথর।

একদা শুধাল তারে গ্রামবাসী ছেলে,
'সন্ন্যাসীঠাকুর, এ কী, কাঁকালে ও কী ও দেখি,
সন্ন্যাসী চমকি ওঠে শিকল সোনার বটে,
লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কথন।
একি কাণ্ড চমৎকার, তুলে দেখে বার বার,
আঁথি কচালিয়া দেখে এ নহে স্থপন।
কপালে হানিয়া কর বসে পড়ে ভূমি'পর,
নিজেরে করিতে চাহে নির্দয় লাঞ্ছনা;
পাগলের মতো চায়— কোথা গেল হায় হায়,
ধরা দিয়ে পলাইল সফল বাঞ্ছনা।
কেবল অভ্যাসমত হুড়ি কুড়াইত কত,
ঠন ক'রে ঠেকাইত শিকলের 'পর,

চেয়ে দেথিত না, হুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি, কথন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশপাথর।

তথন ষেতেছে অস্তে মলিন তপন। আকাশ দোনার বর্ণ, সমূত্র গলিত স্বর্ণ, পশ্চিমদিগ্রধ্ দেথে সোনার স্থপন। সন্মাদী আবার ধীরে পূর্বপথে যায় ফিরে খুঁজিতে নৃতন ক'রে হারানো রতন। সে শক্তি নাহি আর ন্থয়ে পড়ে দেহ ভার অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন। পুরাতন দীর্ঘ পথ পড়ে আছে মৃতবৎ হেথা হতে কত দূর নাহি তার শেষ। मिक ट्रांच किंग्लाहि विश्व करते
मिक ट्रांच मिक्स करा कि विश्व करते व्यानन तुष्क्री-ছार्य भ्रांच नर्वरम् । অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ ক্ষণে চক্ষ্ বুজি স্পর্শ লভেছিল যার এক পলভর, বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান ফিরিয়া খুঁজিতে দেই পরশপাথর।

শান্তিনিকেতন ১৯ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯

# বৈষ্ণবকবিতা

শুধু বৈকুঠের তরে বৈষ্ণবের গান!
পূর্বরাগ অন্তরাগ, মান-অভিমান,
অভিমার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন,
বুন্দাবনগাথা— এই প্রণয়-স্থপন
শাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কুলে,
চারি চক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
শর্মে সম্ভ্রমে— এ কি শুধু দেবতার!

এ সংগীতরসধারা নহে মিটাবার দীন মর্তবাসী এই নরনারীদের প্রতিরজনীর আর প্রতিদিবসের তপ্ত প্রেমত্বা?

এ গীত-উৎসব মাঝে শুধু তিনি আর ভক্ত নির্জনে বিরাজে; দাঁড়ায়ে বাহির-ছারে মোরা নরনারী উৎস্কক প্রবণ পাতি শুনি যদি তারি হুয়েকটি তান— দূর হতে তাই শুনে তরুণ বসন্তে যদি নবীন ফাল্ভনে অন্তর পুলকি উঠে, শুনি সেই স্থর সহসা দেখিতে পাই দ্বিগুণ মধুর আমাদের ধরা— মধুময় হয়ে উঠে व्याभारतत वनव्हारत य-नतीरि हुटि, মোদের কুটির-প্রান্তে যে-কদম্ব ফুটে বরষার দিনে— সেই প্রেমাতুর তানে যদি ফিরে চেয়ে দেখি, মোর পার্মপানে ধরি মোর বাম বাহু রয়েছে দাঁড়ায়ে ধরার সঙ্গিনী মোর হৃদয় বাড়ায়ে মোর দিকে, বহি নিজ মৌন ভালোবাদা, ওই গানে যদি বা সে পায় নিজ ভাষা, যদি তার মুখে ফুটে পূর্ণ প্রেমজ্যোতি— তোমার কি তাঁর, বন্ধু, তাহে কার ক্ষতি?

সত্য করে কহ মোরে হে বৈষ্ণবকবি, কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি, কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান, রাধিকার অশ্রু-আঁথি পড়েছিল মনে। বিজন বসন্তরাতে মিলনশয়নে
কে তোমারে বেঁধেছিল হুটি বাহুডোরে,
আপনার হৃদয়ের অগাধ সাগরে
রেথেছিল মগ্ন করি! এত প্রেমকথা—
রাধিকার চিত্তদীর্ণ তীত্র ব্যাকুলতা
চুরি করি লইয়াছ কার মুথ, কার
আথি হতে! আজ তার নাহি অধিকার
দে সংগীতে! তারি নারীহৃদয়-সঞ্চিত
তার ভাষা হতে তারে করিবে বঞ্চিত
চিরদিন!

আমাদেরি কুটিরকাননে
ফুটে পুষ্প, কেহ দেয় দেবতা-চরণে,
কেহ রাথে প্রিয়জন-তরে— তাহে তাঁর
নাহি অসন্তোষ। এই প্রেমগীতি-হার
গাঁথা হয় নরনারী-মিলনমেলায়,
কেহ দেয় তাঁরে কেহ বঁধুর গলায়।
দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
প্রিয়জনে— প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই
তাই দিই দেবতারে; আর পাব কোথা!
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।

বৈষ্ণব কবির গাঁথা প্রেম-উপহার
চলিয়াছে নিশিদিন কত ভারে ভার
বৈকুঠের পথে। মধ্যপথে নরনারী
অক্ষয় সে স্থধারাশি করি কাড়াকাড়ি
লইতেছে আপনার প্রিয়গৃহতরে
যথাসাধ্য যে যাহার; যুগে যুগান্তরে
চিরদিন পৃথিবীতে যুবকযুবতী
নরনারী এমনি চঞ্চল-মতিগতি।

হই পক্ষে মিলে একেবারে আত্মহারা
অবোধ অজ্ঞান। সৌন্ধের দক্ষ্য তারা
লুটেপুটে নিতে চায় দব। এত গীতি,
এত ছন্দ, এতভাবে উচ্ছাদিত প্রীতি,
এত মধুরতা দারের সন্মুথ দিয়া
বহে যায়— তাই তারা পড়েছে আদিয়া
দবে মিলি কলরবে দেই স্থধাস্রোতে।
সম্দ্রবাহিনী দেই প্রেমধারা হতে
কলদ ভরিয়া তারা লয়ে যায় তীরে
বিচার না করি কিছু, আপন কুটিরে
আপনার তরে। তুমি মিছে ধর দোষ,
হে সাধু পণ্ডিত, মিছে করিতেছ রোষ।
যার ধন তিনি ওই অপার দস্তোবে
অদীম স্নেহের হাদি হাদিছেন বদে।

শাহাজাদপুর ১৮ আঘাত ১২৯৯

### তুই পাখি

থাচার পাথি ছিল সোনার খাঁচাটতে
বনের পাথি ছিল বনে।
একদা কী করিয়া মিলন হল দোঁহে,
কী ছিল বিধাতার মনে।
বনের পাথি বলে— 'থাঁচার পাথি ভাই,
বনেতে যাই দোঁহে মিলে।'
থাঁচার পাথি বলে— 'বনের পাথি, আয়
থাঁচায় থাকি নিরিবিলে।'
বনের পাথি বলে— 'না,
আমি শিকলে ধরা নাহি দিব।'

থাঁচার পাথি বলে— 'হায়, আমি কেমনে বনে বাহিরিব!'

বনের পাথি গাহে বাহিরে বসি বসি
বনের গান ছিল যত,
থাচার পাথি পড়ে শিখানো বুলি তার—
দোহার ভাষা ছইমতো।
বনের পাথি বলে— 'থাঁচার পাথি ভাই,
বনের গান গাও দিখি।'
থাঁচার পাথি বলে— 'বনের পাথি ভাই,
থাঁচার গান লহ শিথি।'
বনের পাথি বলে— 'না,
আমি শিখানো গান নাহি চাই।'
থাঁচার পাথি বলে— 'হার,
আমি কেমনে বনগান গাই!'

বনের পাথি বলে— 'আকাশ ঘননীল,
কোথাও বাধা নাহি তার।'
থাঁচার পাথি বলে— 'থাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারিধার।'
বনের পাথি বলে— 'আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।'
থাঁচার পাথি বলে, 'নিরালা স্থথকোণে
বাঁধিয়া রাথো আপনারে!'
বনের পাথি বলে— 'না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই!'
থাঁচার পাথি বলে— 'হায়,
মেঘে কোথায় বদিবার ঠাঁই!'

এমনি ছই পাথি দোঁহারে ভালোবাদে
তবুও কাছে নাহি পায়।
থাঁচার ফাঁকে ফাঁকে পরশে মুথে মুথে,
নীরবে চোথে চোথে চায়।
ছজনে কেহ কারে বুঝিতে নাহি পারে,
বুঝাতে নারে আপনায়।
ছজনে একা একা ঝাপটি মরে পাথা
কাতরে কহে— 'কাছে আয়!'
বনের পাথি বলে— 'না,
কবে থাঁচায় রুধি দিবে দার।'
থাঁচার পাথি বলে— 'হায়,
মোর শকতি নাহি উড়িবার।'

শাহাজাদপুর ১৯ আঘাঢ় ১২৯৯

### আকাশের চাঁদ

হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ—
এই হল তার বুলি।

দিবস রজনী যেতেছে বহিয়া,
কাঁদে সে ছ-হাত তুলি।
হাসিছে আকাশ, বহিছে বাতাস,
পাথিরা গাহিছে স্থপে।
সকালে রাথাল চলিয়াছে মাঠে,
বিকালে ঘরের মুথে।
বালক-বালিকা ভাইবোনে মিলে
থেলিছে আঙিনাকোণে,
কোলের শিশুরে হেরিয়া জননী
হাসিছে আপন মনে।

কেহ হাটে যায় কেহ বাটে যায়
চলেছে যে যার কাজে,
কত জনরব কত কলরব
উঠিছে আকাশমাঝে।
পথিকেরা এনে তাহারে শুধায়,
'কে তুমি কাঁদিছ বিদি।'
নে কেবল বলে নয়নের জলে,
'হাতে পাই নাই শনী।'

সকালে বিকালে ঝারি পড়ে কোলে অ্যাচিত ফুলদল, দ্থিন সমীর বুলায় ললাটে দক্ষিণ করতল। প্রভাতের আলো আশিস-পর্শ করিছে তাহার দেহে, রজনা তাহারে বুকের আঁচলে ঢাকিছে নীরব স্নেহে। কাছে আসি শিশু মাগিছে আদর কণ্ঠ জড়ায়ে ধরি, পাশে আসি যুবা চাহিছে তাহারে লইতে বন্ধু করি। এই পথে গৃহে কত আনাগোনা, কত ভালোবাসাবাসি, সংসারস্থ কাছে কাছে তার কত আদে যায় ভাসি, মুখ ফিরাইয়া দে রহে বদিয়া, करह (म नयनजल्न, 'তোমাদের আমি চাহি না কারেও, শুশী চাই করতলে।'

শশী যেথা ছিল সেথাই রহিল, সেও ব'সে এক ঠাই। व्यवस्थिय यदा जीवरनत मिन আর বেশি বাকি নাই, এমন সময়ে সহসা কী ভাবি চাহিল সে মুখ ফিরে, দেখিল ধরণী খ্রামল মধুর স্থনীল সিন্ধতীরে। সোনার ক্ষেত্রে কৃষাণ বসিয়া কাটিতেছে পাকা ধান, ছোটো ছোটো তরী পাল তুলে যায়, মাঝি বদে গায় গান। দূরে মন্দিরে বাজিছে কাঁসর, वधुत्रा हत्नरह घाटि, মেঠো পথ দিয়ে গৃহস্তজন আসিছে গ্রামের হাটে। নিশাস ফেলি রহে আঁখি মেলি, কহে যিয়মাণ মন, 'শশী নাহি চাই যদি ফিরে পাই আরবার এ জীবন।

দেখিল চাহিয়া জীবনপূর্ণ স্থানর লোকালয় প্রতিদিবসের হরষে বিষাদে চির-কল্লোলময়। স্মেহস্থা লয়ে গৃহের লক্ষ্মী ফিরিছে গৃহের মাঝে, প্রতিদিবসেরে করিছে মধুর প্রতিদিবসের কাজে। দকাল বিকাল ছটি ভাই আদে
ঘরের ছেলের মতো,
বজনী দবারে কোলেতে লইছে
নয়ন করিয়া নত।
ছোটো ছোটো ফুল, ছোটো ছোটো হাদি,
ছোটো কথা, ছোটো স্থু,
প্রতিনিমেযের ভালোবাদা গুলি,
ছোটো ছোটো হাদিমুখ—
আপনা-আপনি উঠিছে ফুটিয়া
মানবজীবন ঘিরি,
বিজন শিখরে বিদিয়া দে তাই
দেখিতেছে ফিরি ফিরি।

দেখে বহুদূরে ছায়াপুরীসম অতীতজীবন-রেখা, অন্তর্কির সোনার কিরণে নৃতন বরনে লেখা। যাহাদের পানে নয়ন তুলিয়া চাহে নি কথনো ফিরে, নবীন আভায় দেখা দেয় তারা স্মৃতি-সাগরের তীরে। হতাশ হৃদয়ে কাঁদিয়া কাঁদিয়া পুরবী রাগিণী বাজে, ত্ব-বাহু বাড়ায়ে ফিরে থেতে চায় ওই জীবনের মাঝে। দিনের আলোক মিলায়ে আসিল তবু পিছে চেয়ে রহে— যাহা পেয়েছিল তাই পেতে চায় তার বেশি কিছু নহে।

সোনার জীবন রহিল পড়িয়া
কোথা সে চলিল ভেসে।
শশীর লাগিয়া কাঁদিতে গেল কি
রবিশশীহীন দেশে।

বোট। যমুনায় বিরাহিমপুরের পথে ২২ আধাঢ় ১২৯৯

### যেতে নাহি দিব

ত্রারে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা দ্বিপ্রহর;
হেমন্তের রৌদ্র ক্রমে হতেছে প্রথর।
জনশৃত্ত পল্লিপথে ধূলি উড়ে ধার
মধ্যাহ্ন-বাতাদে; স্নিগ্ধ অশত্থের ছার
ক্রান্ত বৃদ্ধা ভিথারিনী জীর্ণ বন্ধ্র পাতি
ঘুমায়ে পড়েছে; যেন রৌদ্রময়ী রাতি
বাঁ বাঁ করে চারিদিকে নিস্তর্ক নিঃঝুম—
ভধু মোর ঘরে নাহি বিশ্রামের ঘুম।

গিয়েছে আখিন, — পৃজার ছুটির শেষে
ফিরে যেতে হবে আজি বহুদ্রদেশে
সেই কর্মস্থানে। ভৃত্যপণ ব্যস্ত হয়ে
বাঁধিছে জিনিসপত্র দড়াদড়ি লয়ে,
হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকি এ-ঘরে ও-ঘরে।
ঘরের গৃহিণী, চক্ষু ছলছল করে,
ব্যথিছে বক্ষের কাছে পাষাণের ভার,
তব্ও সময় তার নাহি কাঁদিবার
একদণ্ড-তরে; বিদায়ের আয়োজনে
ব্যস্ত হয়ে ফিরে; যথেষ্ট না হয় মনে

যত বাড়ে বোঝা। আমি বলি, 'এ কী কাণ্ড, এত ঘট এত পট হাঁড়ি সরা ভাণ্ড বোতল বিছানা বাক্স রাজ্যের বোঝাই কী করিব লয়ে। কিছু এর রেথে যাই কিছু লই সাথে।'

সে-কথায় কর্ণপাত नाहि करत कारना जन। 'की जानि देवतार এটা ওটা আবশ্যক যদি হয় শেষে তখন কোথায় পাবে বিভুঁই বিদেশে ? সোনামুগ সক্ষচাল স্থপারি ও পান; ও-হাঁড়িতে ঢাকা আছে ছুই-চারিথান গুড়ের পাটালি; কিছু ঝুনা নারিকেল; ছই ভাঙ ভালো রাই-সরিষার তেল; আমদত্ব আমচুর; দের তুই তুধ— এই-সব শিশি কোটা ওযুধবিষুধ। মিষ্টান্ন রহিল কিছু হাঁড়ির ভিতরে, गांथा था ७, जू निरम्ना ना, तथरमा भरन करता' বুঝির যুক্তির কথা বুথা বাক্যব্যয়। বোঝাই হইল উচু পর্বতের স্থায়। তাকান্ত ঘড়ির পানে, তার পরে ফিরে চাহিত্ব প্রিয়ার মুখে, কহিলাম ধীরে 'তবে আসি'। অমনি ফিরায়ে মুথখানি নতশিরে চক্ষু'পরে বস্ত্রাঞ্চল টানি অমঙ্গল অশ্রজন করিল গোপন।

বাহিরে দারের কাছে বসি অন্তমন কন্তা মোর চারি বছরের। এতক্ষণ অন্ত দিনে হয়ে যেত স্থান সমাপন, ছটি অন মুখে না তুলিতে আঁখিপাতা মুদিয়া আসিত ঘুমে; আজি তার মাতা দেখে নাই তারে; এত বেলা হয়ে যায়
নাই স্নানাহার। এতক্ষণ ছায়াপ্রায়
ফিরিতেছিল সে মাের কাছে কাছে ঘেঁষে,
চাহিয়া দেখিতেছিল মােন নির্নিমেষে
বিদায়ের আয়োজন। শ্রাস্তদেহে এবে
বাহিরের দারপ্রান্তে কী জানি কী ভেবে
চূপিচাপি বসে ছিল। কহিন্তু যথন
'মাগো, আদি' সে কহিল বিষধ্ন-নয়ন
মানমুখে, 'যেতে আমি দিব না তোমায়।'
যেথানে আছিল বসে রহিল সেথায়,
ধরিল না বাছ মাের, ক্রধিল না দার,
শুধু নিজ হাদয়ের স্নেহ-অধিকার
প্রচারিল— 'যেতে আমি দিব না তোমায়'।
তব্ও সময় হল শেষ, তবু হায়
যেতে দিতে হল।

ওরে মোর মৃঢ় মেয়ে,
কে রে তুই, কোথা হতে কী শকতি পেয়ে
কহিলি এমন কথা, এত স্পর্বাভরে—
'যেতে আমি দিব না তোমায়' ? চরাচরে
কাহারে রাখিবি ধরে ছটি ছোটো হাতে
গরবিনী, সংগ্রাম করিবি কার সাথে
বিদি গৃহদ্বারপ্রান্তে শ্রান্ত-দেহ
শুধু লয়ে ওইটুকু বুকভরা স্নেহ।
ব্যথিত হৃদয় হতে বহু ভয়ে লাজে
মর্মের প্রার্থনা শুধু ব্যক্ত করা সাজে
এ জগতে, শুধু বলে রাখা 'যেতে দিতে
ইচ্ছা নাহি'। হেন কথা কে পারে বলিতে
'যেতে নাহি দিব'! শুনি তোর শিশুম্থে
ক্ষেহের প্রবল গর্ববাণী, সকৌতুকে

হাসিয়া সংসার টেনে নিয়ে গেল মোরে,
তুই শুধু পরাভূত চোথে জল ভ'রে
ছয়ারে রহিলি বসে ছবির মতন,
আমি দেখে চলে এরু মৃছিয়া নয়ন।

চলিতে চলিতে পথে হেরি ছই ধারে
শরতের শশুক্ষেত্র নত শশুভারে
রৌদ্র পোহাইছে। তরুশ্রেণী উদাদীন
রাজপথপাশে, চেয়ে আছে দারাদিন
আপন ছায়ার পানে। বহে থরবেগ
শরতের ভরা গলা। শুভ্রথগুমেঘ
মাত্ত্রপরিত্প্ত স্থ্যনিদ্রারত
দক্ষোজাত স্কুমার গোবংদের মতো
নীলাম্বরে শুয়ে। দীপ্ত রৌদ্রে অনাবৃত
যুগ্যুগান্তরক্লান্ত দিগন্তবিভূত
ধরণীর পানে চেয়ে ফেলিকু নিশ্বাদ।

কী গভীর ছঃথে মগ্ন সমস্ত আকাশ,
সমস্ত পৃথিবী। চলিতেছি যতদ্র
শুনিতেছি একমাত্র মর্মান্তিক স্থর
'যেতে আমি দিব না তোমায়'। ধরণীর
প্রান্ত হতে নীলাভ্রের সর্বপ্রান্ততীর
ধ্বনিতেছে চিরকাল অনাজন্ত রবে,
'যেতে নাহি দিব। যেতে নাহি দিব।' সবে
কহে 'যেতে নাহি দিব'। তুণ ক্ষুদ্র অতি
তারেও বাঁধিয়া বক্ষে মাতা বস্তমতী
কহিছেন প্রাণপণে 'যেতে নাহি দিব'।
আয়ুক্ষীণ দীপমুথে শিথা নিব-নিব,
আধারের গ্রাদ হতে কে টানিছে তারে
কহিতেছে শতবার 'যেতে দিব না রে'।

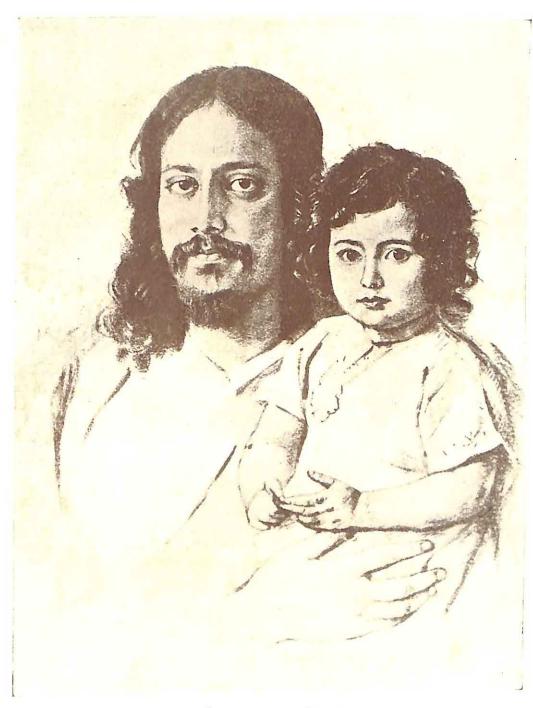

জ্যেষ্ঠা কন্তা-সহ রবীজুনাথ ১৮৮৭ সালে শিল্পী আটার - অন্ধিত প্যাক্টেল চিত্র

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গমর্ত ছেয়ে

সব চেয়ে পুরাতন কথা, সব চেয়ে
গভীর ক্রন্দন— 'ষেতে নাহি দিব'। হায়
তবু ষেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।
চলিতেছে এমনি অনাদি কাল হতে।
প্রলয়সমুদ্রবাহী স্কলনের স্রোতে
প্রসারিত-বাগ্র-বাহু জ্বলন্ত-আখিতে
'দিব না দিব না ষেতে' ডাকিতে ডাকিতে
হহু করে তীব্রবেগে চলে যায় সবে
পূর্ণ করি বিশ্বতট আর্ত কলরবে।
সম্মুথ-উর্মিরে ডাকে পশ্চাতের তেউ
'দিব না দিব না ষেতে'— নাহি শুনে কেউ
নাহি কোনো সাড়া।

চারি দিক হতে আজি
অবিশ্রাম কর্ণে মোর উঠিতেছে বাজি
দেই বিশ্ব-মর্মভেদী করুণ ক্রন্দন
মোর কন্তাকণ্ঠস্বরে; শিশুর মতন
বিশ্বের অবোধ বাণী। চিরকাল ধরে
মাহা পায় তাই সে হারায়, তবু তো রে
শিথিল হল না মৃষ্টি, তবু অবিরত
দেই চারি বংসরের কন্তাটির মতো
অক্ষুপ্ত প্রেমের গর্বে কহিছে সে ডার্কি
'যেতে নাহি দিব'। মানম্থ, অশ্রু-আঁথি,
দত্তে দত্তে পলে পলে টুটিছে গরব,
তবু প্রেম কিছুতে না মানে পরাভব,
তবু বিদ্রোহের ভাবে রুদ্ধ করে পরাজয়
'যেতে নাহি দিব'। যত বার পরাজয়

তত বার কহে, 'আমি ভালোবাসি যারে <mark>দে কি কভু আমা হতে দূরে ষেতে পারে।</mark> আমার আকাজ্জাসম এমন আকুল, এমন সকল-বাড়া, এমন অকূল, এমন প্রবল বিখে কিছু আছে আর !' এত বলি দর্পভরে করে দে প্রচার 'ষেতে নাহি দিব'। তথনি দেখিতে পায়, শুষ্ক তুচ্ছ ধূলিসম উড়ে চলে যায় একটি নিশ্বাদে তার আদরের ধন; অশ্রজনে ভেদে যায় তুইটি নয়ন, ছিন্নমূল তরুসম পড়ে পৃথীতলে হতগ্ৰ নতশির। তবু প্রেম বলে, 'সত্যভন্ন হবে না বিধির। আমি তাঁর পেয়েছি স্বাক্ষর দেওয়া মহা অঙ্গীকার চির<mark>-অধিকার-লিপি'।— তাই</mark> ফীত বুকে সর্বশক্তি মরণের মুখের সম্মুখে দাঁড়াইয়া স্থকুমার ক্ষীণ তরুলতা বলে 'মৃত্যু তুমি নাই'।— হেন গৰ্বকথা! মৃত্যু হাদে বিদ। মরণপীড়িত দেই চিরজীবী প্রেম আচ্ছন্ন করেছে এই व्यवस्य मः भात्र, विषध नग्नन'পत्त অশ্রবাষ্পদম, ব্যাকুল আশঙ্কাভরে চির-কম্পমান। আশাহীন শ্রান্ত আশা টানিয়া রেখেছে এক বিষাদ-কুয়াশা বিশ্বময়। আজি যেন পড়িছে নয়নে তুথানি অবোধ বাহু বিফল বাঁধনে জ্ড়ায়ে পড়িয়া আছে নিখিলেরে ঘিরে, স্তব্ধ সকাতর। চঞ্চল স্রোতের নীরে পড়ে আছে একথানি অচঞ্চল ছায়া— অশ্রুষ্টিভরা কোন্ মেঘের দে মায়া।

তাই আজি শুনিতেছি তরুর মর্মরে
এত ব্যাকুলতা; অলস উদাস্থভরে
মধ্যাহ্বের তপ্ত বায়ু মিছে খেলা করে
শুদ্ধ পত্র লয়ে; বেলা ধীরে যায় চলে
ছায়া দীর্ঘতর করি অশথের তলে।
মেঠো স্থরে কাঁদে যেন অনন্তের বাঁশি
বিশ্বের প্রান্তরমাঝে: শুনিয়া উদাসী
বস্ত্বরা বিদয়া আছেন এলোচুলে
দ্রব্যাপী শস্তক্ষেত্রে জাহ্নবীর ক্লে
একথানি রৌজপীত হিরণ্য-অঞ্চল
বক্ষে টানি দিয়া; স্থির নয়নয়্গল
দ্র নীলাম্বরে য়য়; মুথে নাহি বাণী।
দেখিলাম তাঁর সেই মান মুথথানি
সেই ছারপ্রান্তে লীন স্তর্ন মর্মাহত
মোর চারি বৎসরের কন্তাটির মতো।

জোড়াসাঁকো ১৪ কার্তিক ১২৯৯

## সমুদ্রের প্রতি

পুরীতে সমুদ্র দেখিয়া

হে আদিজননী দিল্লু, বহুন্ধরা দন্তান তোমার,
একমাত্র কন্সা তব কোলে। তাই তন্তা নাহি আর
চক্ষে তব, তাই বক্ষ জুড়ি দদা শন্ধা, দদা আশা,
দদা আন্দোলন; তাই উঠে বেদমন্ত্রদম ভাষা
নিরন্তর প্রশান্ত অন্বরে, মহেন্দ্রমন্দির-পানে
অন্তরের অনন্ত প্রার্থনা, নিয়ত মন্দলগানে
ধ্বনিত করিয়া দিশি দিশি; তাই ঘুমন্ত পৃখীরে
অদংখ্য চুম্বন কর আলিন্ধনে দর্ব অন্ধ ঘিরে
তরন্ধবন্ধনে বাঁধি, নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার

স্মত্ত্বে বেষ্টিয়া ধরি সন্তর্পণে দেহখানি তার स्रामन स्रामाता । व की स्रामीत स्मर्थना অম্বনিধি, ছল করি দেখাইয়া মিথ্যা অবহেলা सीति **शीति** भा िष्टिशा भिष्टू रु ि ठिल यां ७ पृत्त, যেন ছেড়ে যেতে চাও; আবার আনন্দপূর্ণ স্থরে উল্লদি ফিরিয়া আসি কলোলে ঝাঁপায়ে পড় বুকে— রাশি রাশি শুভ্রহান্তে, অশুজ্ঞে, স্নেহগর্বস্থে আর্দ্র করি দিয়ে যাও ধরিত্রীর নির্মল ললাট আশীর্বাদে। নিত্যবিগলিত তব অন্তর বিরাট, আদি অন্ত স্নেহরাশি— আদি অন্ত তাহার কোথা রে। কোথা তার তল ! কোথা কূল ! বলো কে বুঝিতে পারে তাহার অগাধ শান্তি, তাহার অপার ব্যাকুলতা, তার স্থগভীর মৌন, তার সমুচ্ছল কলকথা, তার হাস্ত, তার অশ্রুরাশি !— কথনো বা আপনারে <mark>রাথিতে পার না যেন, স্নেহপূর্ণফীতস্তনভারে</mark> उन्मो हिनौ इटि अटम धत्र भीटत वटक धत्र काशि নির্দয় আবেগে; ধরা প্রচণ্ড পীড়নে উঠে কাঁপি, ক্রদ্ধশাসে উর্ধ্বশাসে চীৎকারি উঠিতে চাহে কাঁদি, উন্মত্ত স্বেহকুধায় রাক্ষদীর মতো ভারে বাঁধি পীড়িয়া নাড়িয়া ষেন টুটিয়া ফেলিয়া একেবারে অদীম অতৃপ্তিমাঝে গ্রাদিতে নাশিতে চাহ তারে প্রকাণ্ড প্রলয়ে। পরক্ষণে মহা অপরাধী প্রায় পড়ে থাক ভটভলে স্তব্ধ হয়ে বিষণ্ণ ব্যথায় নিষপ্ল নিশ্চল— ধীরে ধীরে প্রভাত উঠিয়া এদে শান্তদৃষ্টি চাহে তোমাপানে; সন্ধ্যাস্থী ভালোবেসে স্বেহকরম্পর্শ দিয়ে সাস্ত্রনা করিয়ে চুপেচুপে চলে যায় তিমিরমন্দিরে; রাত্তি শোনে বন্ধুরূপে গুমরি ক্রন্দন তব ক্ল'ব অনুতাপে ফুলে ফুলে।

আমি পৃথিবীর শিশু বদে আছি তব উপক্লে,

শুনিতেছি ধ্বনি তব। ভাবিতেছি, বুঝা যায় যেন কিছু কিছু মৰ্ম তার— বোবার ইঙ্গিতভাষা-হেন আত্মীয়ের কাছে। মনে হয়, অন্তরের মাঝখানে নাড়ীতে যে-রক্ত বহে, দেও ষেন ওই ভাষা জানে, আর কিছু শেথে নাই। মনে হয়, যেন মনে পড়ে যথন বিলীনভাবে ছিল্ল ওই বিরাট জঠরে অজাত ভুবনজ্রণ-মাঝে, লক্ষকোটি বর্ষ ধ'রে ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে মুদ্রিত হইয়া গেছে; সেই জন্মপূর্বের স্মরণ, গর্ভস্ব পৃথিবী 'পরে সেই নিত্য জীবনস্পন্দন ত্ব মাতৃহদয়ের— অতি ক্ষীণ আভাদের মতো জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত বিসি জনশৃত্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি। দিক্ হতে দিগন্তরে যুগ হতে যুগান্তর গণি তথন আছিলে তুমি একাকিনী অথও অকূল আত্মহারা; প্রথম গর্ভের মহা রহস্ত বিপুল না ব্ঝিয়া। দিবারাত্রি গৃঢ় এক স্বেহব্যাকুলতা, গর্ভিণীর পূর্বরাগ, অলক্ষিতে অপূর্ব মমতা, অজ্ঞাত আকাজ্ঞারাশি, নিঃসন্তান শৃত্য বক্ষোদেশে নিরন্তর উঠিত ব্যাকুলি। প্রতি প্রাতে উষা এসে অহমান করি যেত মহাসন্তানের জন্মদিন, নক্ষত্র রহিত চাহি নিশি নিশি নিমেষ্বিহীন শিশুহীন শয়ন-শিয়রে। সেই আদিজননীর জনশৃত্য জীবশৃত্য স্নেহ্চঞ্চলতা স্থগভীর, আসন্ন প্রতীক্ষাপূর্ণ সেই তব জাগ্রত বাসনা, অগাধ প্রাণের তলে সেই তব অজানা বেদনা অনাগত মহাভবিয়াৎ লাগি, হদয়ে আমার যুগান্তরশ্বতিসম উদিত হতেছে বারম্বার। আমারো চিত্তের মাঝে তেমনি অজ্ঞাতব্যথাভরে, তেমনি অচেনা প্রত্যাশায়, অলক্ষ্য স্বদূর-তরে

উঠিছে মর্মর সর। মানবহৃদয়-সিরুতলে
যেন নব মহাদেশ স্ক্রন হতেছে পলে পলে,
আপনি দে নাহি জানে। শুধু অর্ধ-অন্তব তারি
ব্যাকুল করেছে তারে, মনে তার দিয়েছে সঞ্চারি
আকারপ্রকারহীন ভৃপ্তিহীন এক মহা আশা—
প্রমাণের অগোচর, প্রত্যক্ষের বাহিরেতে বাসা।
তর্ক তারে পরিহাদে, মর্ম তারে সত্য বলি জানে,
সহস্র ব্যাঘাত মাঝে তবুও সে সন্দেহ না মানে,
জননী যেমন জানে জঠরের গোপন শিশুরে,
প্রাণে যবে স্নেহ জাগে, শুনে যবে ত্ব্ধ উঠে পুরে।
প্রাণভরা ভাষাহরা দিশাহারা সেই আশা নিয়ে
চেয়ে আছি তোমা পানে, তুমি সিরু, প্রকাণ্ড হাসিয়ে
টানিয়া নিতেছ যেন মহাবেগে কী নাড়ীর টানে
আমার এ মর্মথানি তোমার তরঙ্গমারখানে
কোলের শিশুর মতো।

হে জলধি, বুঝিবে কি তুমি
আমার মানবভাষা। জান কি তোমার ধরাভূমি
পীড়ায় পীড়িত আজি ফিরিতেছে এ-পাশ ও-পাশ,
চক্ষে বহে অঞ্ধারা, ঘন ঘন বহে উফ খাদ।
নাহি জানে কী ষে চায়, নাহি জানে কিদে ঘুচে তৃফা,
আপনার মনোমাঝে আপনি দে হারায়েছে দিশা
বিকারের মরীচিকা-জালে। অতল গন্তীর তব
অন্তর হইতে কহ দান্তনার বাক্য অভিনব
আষাঢ়ের জলদমন্তের মতো; স্মিগ্ধ মাতৃপানি
চিন্তাতপ্ত ভালে তার তালে তালে বারম্বার হানি,
সর্বাদ্ধে দহস্রবার দিয়া তারে স্কেহ্ময় চুমা,
বলো তারে 'শান্তি, শান্তি', বলো তারে 'ঘুমা, ঘুমা, ঘুমা'।
বার্যালিয়া

রামপুর বোয়ালিয়া ১৭ চৈত্র ১২৯৯

#### প্রতীক্ষা

ওরে মৃত্যু, জানি তুই আমার বক্ষের মাঝে বেঁধেছিদ বাদা।

যেথানে নির্জন কুঞ্জে ফুটে আছে যত মোর । স্লেহ-ভালোবাসা,

গোপন মনের আশা, জীবনের তৃঃথ-স্থ্য,

মর্মের বেদনা,

চির-দিবদের যত হাসি-অশ্রু-চিহ্-আঁকা বাসনা-সাধনা;

বেখানে নন্দন-ছায়ে নিঃশঙ্কে করিছে খেলা অন্তরের ধন,

স্থেহের পুত্তলিগুলি, আজন্মের স্নেহ্স্মৃতি, আনন্দ-কিরণ ;

কত আলো, কত ছায়া, কত ক্ষুদ্ৰ বিহঙ্গের জীতিময়ী ভাষা—

ওরে মৃত্যু, জানিয়াছি, তারি মাঝখানে এসে বেঁধেছিদ বাদা।

wister along a small interior

নিশিদিন নিরন্তর জগৎ জুড়িয়া থেলা, জীবন চঞ্চল।

চেয়ে দেখি রাজপথে চলেছে অশ্রান্তগতি যত পান্তদল;

রৌদ্রপাণ্ডু নীলাম্বরে পাথিগুলি উড়ে যায় প্রাণপূর্ণ বেগে,

সমীরকম্পিত বনে নিশিশেষে নব নব পুষ্প উঠে জেগে;

চারি দিকে কতশত দেখাশোনা আনাগোনা প্রভাতে সন্ধ্যায় ; দিনগুলি প্রতি প্রাতে খুলিতেছে জীবনের
ন্তন অধ্যায়;
তুমি শুধু এক প্রান্তে বদে আছ অহর্নিশি
শুদ্ধ নেত্র খুলি—
মাঝে মাঝে রাত্তিবেলা উঠ পক্ষ ঝাপটিয়া,

বক্ষ উঠে ছলি।

ষে স্বদ্র সমুদ্রের পরপার-রাজ্য হতে আসিয়াছ হেথা,

এনেছ কি সেথাকার নৃতন সংবাদ কিছু গোপন বারতা।

দেথা শব্দহীন তীরে উর্মিগুলি তালে তালে মহামন্দ্রে বাজে,

সেই ধ্বনি কী করিয়া ধ্বনিয়া তুলিছ মোর ক্ষুত্র বক্ষমাঝে।

রাত্রি দিন ধুক ধুক হৃদয়পঞ্জর-তটে অনন্তের ঢেউ,

অবিশ্রাম বাজিতেছে স্থগন্তীর সমতানে শুনিছে না কেউ।

আমার এ হৃদয়ের ছোটোখাটো গীতগুলি, স্নেহ-কলরব,

তারি মাঝে কে আনিল দিশাহীন সমুদ্রের সংগীত ভৈরব।

তুই কি বাসিস ভালো আমার এ বক্ষোবাসী পরান-পক্ষীরে, তাই এর পার্যে এসে কাছে বসেছিদ ঘেঁষে অতি ধীরে ধীরে ? দিনরাত্তি নির্নিমেষে চাহিয়া নেত্রের পানে নীরব সাধনা,

নিস্তর আসনে বসি একাগ্র আগ্রহভরে রুদ্র আরাধনা।

চপল চঞ্চল প্রিয়া ধরা নাহি দিতে চায়, স্থির নাহি থাকে,

মেলি নানাবৰ্ণ পাথা উড়ে উড়ে চলে যায় নব নব শাথে;

তুই তবু একমনে মৌনব্রত একাসনে বসি নির্লস।

ক্রমে সে পড়িবে ধরা, গীত বন্ধ হয়ে যাবে মানিবে সে বশ।

তথন কোথায় তারে ভুলায়ে লইয়া যাবি— কোন্ শৃত্যপথে,

FISH OF THE

অচৈতন্ত প্রেয়সীরে অবহেলে লয়ে কোলে অন্ধকার রথে !

বেথায় অনাদি রাত্তি রয়েছে চিরকুমারী— আলোক-পরশ

একটি রোমাঞ্চরেথা আঁকে নি তাহার গাত্রে অসংখ্য বরষ;

স্বজনের পরপ্রান্তে যে অনন্ত অন্তঃপুরে কভু দৈববশে

দূরতম জ্যোতিক্ষের ক্ষীণতম পদধ্বনি তিল নাহি পশে,

দেখায় বিরাট পক্ষ দিবি তুই বিস্তারিয়। বন্ধনবিহীন,

কাঁপিবে বক্ষের কাছে নবপরিণীতা বধ্ নৃতন স্বাধীন । ক্রমেনে কি ভুলে যাবে ধরণীর নীড়খানি ভূণে পত্রে গাঁথা—

্র আনন্দ-স্থালোক, এই স্নেহ, এই গেহ, এই পুষ্পপাতা ?

ক্রমে দে প্রণয়ভরে তোরেও কি করি লবে আত্মীয় স্বজন,

্ৰন্ধকার বাসরেতে হবে কি ছ্জনে মিলি মৌন আলাপন।

তোর স্নিগ্ধ স্থগম্ভীর অচঞ্চল প্রেমমৃতি, অসীম নির্ভর,

নিনিমেষ নীল নেত্ৰ, বিশ্বব্যাপ্ত জ্বটাজ্ট, নিৰ্বাক্ অধ্যন—

তার কাছে পৃথিবীর চঞ্চল আনন্দগুলি তুচ্ছ মনে হবে;

সমূদ্রে মিশিলে নদী বিচিত্র তটের স্মৃতি স্মরণে কি রবে ?

ওগো মৃত্যু, ওগো প্রিয়, তবু থাক্ কিছুকাল ভ্বনমাঝারে।

এরি মাঝে বধুবেশ<mark>ে অনন্তবাসর-দেশে</mark> লইয়ো না তারে।

এখনো সকল গান করে নি সে সমাপন সন্ধ্যায় প্রভাতে;

নিজের বক্ষের তাপে মধুর উত্তপ্ত নীড়ে স্থ্য আছে রাতে;

সিন্ধৃতীরে কুঞ্জবনে নব নব বসস্তের আনন্দ-উদ্দেশে। প্রগো মৃত্যু, কেন তুই এথনি তাহার নীড়ে বদেছিদ এদে ?

তার সব ভালোবাসা অঁ'াধার করিতে চাস তুই ভালোবেদে ?

এ যদি সত্যই হয় মৃত্তিকার পৃথী'পরে মুহুর্তের খেলা—

এই সব মুখোম্থি এই সব দেখাশোনা ক্ষণিকের মেলা,

প্রাণপণ ভালোবাদা দেও যদি হয় শুধু মিথ্যার বন্ধন,

পরশে থসিয়া পড়ে, তার পরে দণ্ড-ত্ই অরণ্যে ক্রন্দন—

তুমি শুধু চিরস্থায়ী, তুমি শুধু দীমাশ্র মহাপরিণাম,

যত আশা যত প্রেম তোমার তিমিরে লভে অনস্ত বিশ্রাম—

তবে মৃত্যু, দূরে যাও, এথনি দিয়ো না ভেঙে এ খেলার পুরী;

ক্ষণেক বিলম্ব করো, আমার ছ-দিন হতে করিয়ো না চুরি।

একদা নামিবে সন্ধ্যা, বাজিবে আরতিশভা অদূর মন্দিরে,

বিহন্ধ নীরব হবে, উঠিবে বিজ্ঞার ধ্বনি অরণ্য-গভীরে,

সমাপ্ত হইবে কর্ম, সংসার-সংগ্রাম-শেষে ভ্রমপরাজয়,

#### तवील-तहनावनी

আদিবে তন্ত্রার ঘোর পান্তের নয়ন'পরে ক্লান্ত অতিশয়,

দিনান্তের শেষ আলো দিগতে মিলায়ে যাবে, ধরণী অঁশধার

স্থদ্রে জলিবে শুধু অনন্তের যাত্রাপথে প্রদীপ তারার,

শিয়রে শয়ন-শেষে বসি যারা অনিমেষে ভাহাদের চোথে

আদিবে শ্রান্তির ভার নিদ্রাহীন যামিনীতে ন্তিমিত আলোকে—

একে একে চলে যাবে আপন আলয়ে সবে স্থাতে স্থাতে,

তৈলহীন দীপশিখা নিবিয়া আদিবে ক্রমে অধ্রজনীতে,

উচ্ছুদিত সমীরণ আনিবে স্থপন্ধ বহি অদৃশু ফুলের,

অন্ধকার পূর্ণ করি আসিবে তরঙ্গধানি অজ্ঞাত কুলের—

ওগো মৃত্যু, দেই লগ্নে নির্জন শয়নপ্রান্তে এসো বরবেশে।

আমার পরান-বধ্ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া বহু ভালোবেদে

ধরিবে তোমার বাহু; তথন তাহারে তুমি মন্ত্র পড়ি নিয়ো,

রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বনদানে পাঞ্ করি দিয়ো।

রামপুর রোয়ালিয়া - নাটোর - শিলাইদহ ১৬-২০-২৭ অগ্রহায়ণ ১২৯৯

### যানসস্থন্দরী

আজ কোনো কাজ নয়— সব ফেলে দিয়ে ছন্দোবন্ধ-গ্রন্থগীত— এস তুমি প্রিয়ে, আজন-সাধন-ধন স্থলরী আমার কবিতা, কল্পনা-লতা। শুধু একবার কাছে বোদো। আজ শুধু কৃজন গুঞ্জন তোমাতে আমাতে; শুধু নীরবে ভুঞ্জন এই সন্ধ্যা-কিরণের স্থবর্ণ মদিরা— যতক্ষণ অন্তরের শিরা-উপশিরা লাবণাপ্রবাহভরে ভরি নাহি উঠে, যতক্ষণে মহানন্দে নাহি যায় টুটে চেতনাবেদনাবন্ধ, ভুলে যাই সব— কী আশা মেটে নি প্রাণে, কী সংগীতরব গিয়েছে নীরব হয়ে, কী আনন্দস্থা অধরের প্রান্তে এদে অন্তরের কুধা না মিটায়ে গিয়াছে শুকায়ে। এই শান্তি, এই মধুরতা, দিক সৌম্য মান ক্লান্তি জীবনের ত্রংথদৈত্য-অতৃপ্তির 'পর করুণকোমল আভা গভীর স্থন্র।

বীণা ফেলে দিয়ে এসো, মানস-স্থলরী—
ছটি রিক্ত হস্ত শুধু আলিঙ্গনে ভরি
কণ্ঠে জড়াইয়া দাও— মুণাল-পরশে
রোমাঞ্চ অঙ্গুরি উঠে মর্যান্ত হর্বে,
কম্পিত চঞ্চল বক্ষ, চক্ষু ছলছল্,
মুগ্ধ তন্ত মরি যায়, অন্তর কেবল
অঙ্গের সীমান্ত-প্রান্তে উদ্ভাসিয়া উঠে,
এখনি ইক্রিয়বন্ধ বুঝি টুটে টুটে।

অর্ধেক অঞ্চল পাতি বদাও যতনে পার্শ্বে তব , স্থমধুর প্রিয় সম্বোধনে ডাকো মোরে, বলো, প্রিয়, বলো, প্রিয়তম— কুন্তল-আকুল মূথ বক্ষে রাখি মম হৃদয়ের কানে কানে অতি মৃত্ব ভাষে সংগোপনে বলে যাও যাহা মুখে আদে অর্থহারা ভাবে-ভরা ভাষা। অয়ি প্রিয়া, চুম্বন মাগিব যবে, ঈষৎ হাসিয়া বাঁকায়ো না গ্রীবাখানি, ফিরায়ো না মুখ, উজ্জ্বল রক্তিমবর্ণ স্থধাপূর্ণ স্থথ রেখো ওষ্ঠাধরপুটে, ভক্ত ভৃঙ্গ তরে সম্পূর্ণ চুম্বন এক, হাসি স্তরে স্তরে সরস স্থন্দর ; নবস্ফুট পুষ্পসম হেলায়ে বঙ্কিম গ্রীবা বৃস্ত নিরুপম মুখখানি তুলে ধোরো; আনন্দ-আভায় বড়ো বড়ো হুটি চক্ষ্ পল্লব-প্রচ্ছায় রেখো মোর মুখপানে প্রশান্ত বিশ্বাদে, নিতান্ত নির্ভরে। যদি চোথে জল আদে काँ मिव घ- ज्ञान ; यमि निन्छ करभारन মৃত্ হাসি ভাসি উঠে, বসি মোর কোলে, বক্ষ বাঁধি বাহুপাশে, স্কন্ধে মুখ রাখি হাসিয়ো নীরবে অর্ধ-নিমীলিত আঁথি। যদি কথা পড়ে মনে তবে কলস্বরে বলে যেয়ো কথা, তরল আনন্দভরে নির্বরের মতো, অর্ধেক রজনী ধরি কত না কাহিনী স্মৃতি কল্পনালহরী— মধুমাখা কণ্ঠের কাকলি। যদি গান ভালো লাগে, গেয়ো গান। যদি মুগ্ধপ্রাণ নিঃশব্দ নিস্তব্ধ শান্ত সম্মুখে চাহিয়া বসিয়া থাকিতে চাও, তাই রব প্রিয়া।

হেরিব অদুরে পদ্মা, উচ্চতটতলে শ্রান্ত রূপদীর মতো বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসারিয়া ততুথানি, সায়াহ্ন-আলোকে শুয়ে আছে; অন্ধকার নেমে আদে চোখে চোথের পাতার মতো; সন্ধ্যাতারা ধীরে সন্তর্পণে করে পদার্পণ, নদীতীরে অরণ্য-শিয়রে; যামিনী শয়ন তার দেয় বিছাইয়া, একখানি অন্ধকার অনন্ত ভুবনে। দোঁহে মোরা রব চাহি অপার তিমিরে; আর কোথা কিছু নাহি, শুধু মোর করে তব করতলথানি, শুধু অতি কাছাকাছি ঘটি জনপ্রাণী, অসীম নির্জনে; বিষয় বিচ্ছেদরাশি চরাচরে আর-সব ফেলিয়াছে গ্রাসি— শুধু এক প্রান্তে তার প্রলয়-মগন বাকি আছে একখানি শঙ্কিত মিলন, হুটি হাত, ত্ৰস্ত কপোতের মতো হুট বক্ষ হুরুহুরু, হুই প্রাণে আছে ফুটি শুধু একথানি ভয়, একথানি আশা, একখানি অশ্রভরে নম্র ভালোবাসা।

আজিকে এমনি তবে কাটিবে যামিনী
আলস্থ-বিলাদে। অয়ি নিরভিমানিনী,
অয়ি মোর জীবনের প্রথম প্রেয়দী,
মোর ভাগ্য-গগনের দৌন্দর্যের শানী,
মনে আছে কবে কোন্ ফুল্লযুখীবনে,
বহুবাল্যকালে, দেখা হত ছই জনে
আধো-চেনাশোনা ? তুমি এই পৃথিবীর
প্রতিবেশিনীর মেয়ে, ধরার অন্থির

এক বালকের সাথে কী থেলা থেলাতে স্থী, আসিতে হাসিয়া, তরুণ প্রভাতে নবীন বালিকা-মূর্তি, শুভ্রবস্ত্র পরি উষার কিরণধারে সভা স্নান করি বিকচ কুস্মদম ফুল মুথথানি নিদ্রাভঙ্গে দেখা দিতে, নিয়ে ষেতে টানি উপবনে কুড়াতে শেফালি। বারে বারে শৈশব-কর্তব্য হতে ভুলায়ে আমারে, ফেলে দিয়ে পুঁথিপত্র, কেড়ে নিয়ে খড়ি, দেখায়ে গোপন পথ দিতে মৃক্ত করি পাঠশালা-কারা হতে; কোথা গৃহকোণে নিয়ে খেতে নির্জনেতে রহস্ত-ভবনে ; জনশ্ত গৃহছাদে আকাশের তলে की कतिए एथना, की विष्ठित कथा व'रन ভুলাতে আমারে, স্বপ্রদম চমৎকার অর্থহীন, সত্য মিথ্যা তুমি জান তার। ছটি কর্ণে ছলিত মুকুতা, ছটি করে সোনার বলয়, ছটি কপোলের 'পরে থেলিত অলক, হুটি স্বচ্ছ নেত্ৰ হতে কাঁপিত আলোক নির্মল নির্মার-স্রোতে চূর্ণরশ্মিসম। দোঁহে দোঁহা ভালো করে চিনিবার আগে নিশ্চিন্ত বিশ্বাসভরে থেলাধুলা ছুটাছুটি হুজনে সতত— কথাবাৰ্তা বেশবাদ বিথান বিভত

তার পরে একদিন— কী জানি সে কবে—
জীবনের বনে যৌবনবদন্তে যবে
প্রথম মলয় বায়ু ফেলেছে নিশাস,
মৃকুলিয়া উঠিতেছে শত নব আশ,

সহসা চকিত হয়ে আপন সংগীতে চমকিয়া হেরিলাম— খেলাক্ষেত্র হতে কখন অন্তর্লক্ষী এসেছ অন্তরে, আপনার অন্তঃপুরে গৌরবের ভরে বসি আছ মহিধীর মতো। কে তোমারে এনেছিল বরণ করিয়া। পুরদ্বারে কে দিয়াছে হুলুধ্বনি! ভরিয়া অঞ্চল কে করেছে বরিষন নব পুষ্পদল তোমার আনম্র শিরে আনন্দে আদরে! স্থন্য সাহানা রাগে বংশীর স্থপ্তরে কী উৎসব হয়েছিল আমার জগতে, যেদিন প্রথম তুমি পুষ্পফুল্ল পথে লজ্জামুকুলিত মুথে রক্তিম অম্বরে বধু হয়ে প্রবেশিলে চিরদিনতরে আমার অন্তর-গৃহে— যে গুপ্ত আলয়ে অন্তর্যামী জেগে আছে স্থপতঃথ লয়ে, যেথানে আমার যত লজ্জা আশা ভয় সদা কম্পমান, পরশ নাহিকো সয় এত স্কুমার! ছিলে থেলার সঞ্চিনী, এখন হয়েছ মোর মর্মের গেহিনী, জীবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। কোথা সেই অমূলক হাসি-অঞ্, সে চাঞ্চল্য নেই, সে বাহুল্য কথা। স্নিগ্ধ দৃষ্টি স্থগম্ভীর यष्ट् नीलायतम्म ; रामिथानि खित অশ্রুশিশিরেতে ধৌত; পরিপূর্ণ দেহ মঞ্জরিত বল্লরীর মতো; প্রীতিম্বেহ গভীর সংগীততানে উঠিছে ধ্বনিয়া স্বৰ্ণবীণাতন্ত্ৰী হতে রনিয়া রনিয়া व्यवस्थ (तमना वहि। तम व्यवधि श्रिया, রয়েছি বিশ্বিত হয়ে তোমারে চাহিয়ে

কোথাও না পাই অন্ত। কোন্ বিশ্বপার আছে তব জন্মভূমি। সংগীত তোমার কত দূরে নিয়ে যাবে, কোন্ কল্ললোকে আমারে করিবে বন্দী, গানের পুলকে विम्श्र कूत्रक्रमम। এই यে विमना, এর কোনো ভাষা আছে ? এই যে বাসনা, এর কোনো তৃপ্তি আছে ় এই যে উদার সমুদ্রের মাঝখানে হয়ে কর্ণধার ভাসায়েছ ञ्रन्द তরণी, দশ দিশি অস্টুট কল্লোলধ্বনি চির দিবানিশি কী কথা বলিছে কিছু নারি ব্ঝিবারে, এর কোনো কূল আছে ? সৌন্দর্য-পাথারে ए दिन्ना-वांग्र्ड्द इटि मन-छती দে বাতাদে, কত বার মনে শঙ্কা করি, ছিল হয়ে গেল বুঝি হৃদয়ের পাল; অভয় আশাসভরা নয়ন বিশাল হেরিয়া ভরদা পাই; বিশ্বাদ বিপুল জাগে মনে— আছে এক মহা উপকূল এই সৌন্দর্যের তটে, বাদনার তীরে মোদের দোঁহার গৃহ। explored affectivities of the

হাসিতেছ ধীরে
চাহি মোর মুখে, ওগো রহস্তমধুরা।
কী বলিতে চাহ মোরে প্রণয়বিধুরা
নীমস্তিনী মোর, কী কথা বুঝাতে চাও।
কিছু বলে কাজ নাই— শুধু টেকে দাও
আমার সর্বাঞ্চমন তোমার অঞ্চলে,
সম্পূর্ণ হরণ করি লহ গো সবলে

· 如果 · 如果 · 如果 · 如果

আমার আমারে; নগ্ন বক্ষে দিয়া অন্তর-রহস্ত তব শুনে নিই প্রিয়া। তোমার হৃদয়কম্প অঙ্গুলির মতো আমার হৃদয়তন্ত্রী করিবে প্রহত, সংগীততরঙ্গধনি উঠিবে গুঞ্জরি সমস্ত জীবন ব্যাপি থরথর করি। নাই বা বুঝিলু কিছু, নাই বা বলিলু, নাই বা গাঁথিত্ব গান, নাই বা চলিত্ব ছন্দোবদ্ধ পথে, সলজ্জ হৃদয়থানি টানিয়া বাহিরে! শুধু ভুলে গিয়ে বাণী কাঁপিব সংগীতভরে, নক্ষত্রের প্রায় শিহরি জলিব শুধু কম্পিত শিথায়, শুধু তরঙ্গের মতো ভাঙিয়া পড়িব তোমার তরঙ্গপানে, বাঁচিব মরিব শুধু, আর কিছু করিব না। দাও দেই প্রকাণ্ড প্রবাহ, যাহে এক মুহুর্তেই জীবন করিয়া পূর্ণ, কথা না বলিয়া উন্মত্ত হইয়া যাই উদ্দাম চলিয়া।

মানসীরূপিণী ওগো, বাদনাবাদিনী,
আলোকবদনা ওগো, নীরবভাষিণী,
পরজন্ম তুমি কি গো মৃতিমতী হয়ে
জনিবে মানবগৃহে নারীরূপ লয়ে
অনিন্যস্করী? এখন ভাদিছ তুমি
অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হতে মর্তভূমি
করিছ বিহার; দল্লার কনকবর্ণে
রাঙিছ অঞ্চল; উষার গলিত স্বর্ণে
গড়িছ মেথলা; পূর্ণ তটিনীর জলে
করিছ বিস্তার, তলতল ছলছলে

ললিত যৌবনথানি, বসন্ত-বাতাদে চঞ্চল বাসনাব্যথা স্থগন্ধ নিশ্বাদে করিছ প্রকাশ; নিষ্প্ত পূর্ণিমা রাতে নিৰ্জন গগনে, একাকিনী ক্লান্ত হাতে বিছাইছ হ্প্লন্তৰ বিরহ-শয়ন; শরৎ-প্রত্যুষে উঠি করিছ চয়ন শেফালি, গাঁথিতে মালা, ভূলে গিয়ে শেষে, তক্ষতলে ফেলে দিয়ে, আলুলিত কেশে গভীর অরণ্যছায়ে উদাসিনী হয়ে বসে থাক; ঝিকিমিকি আলোছায়া লয়ে কম্পিত অঙ্গুলি দিয়ে বিকালবেলায় বসন বয়ন কর বকুলতলায়; অবসন্ন দিবালোকে কোথা হতে ধীরে ঘনপল্লবিত কুঞ্জে সরোবর-তীরে করুণ কপোতকঠে গাও মূলতান; কথন অজ্ঞাতে আদি ছুঁয়ে যাও প্রাণ সকৌতুকে; করি দাও হদয় বিকল, অঞ্চল ধরিতে গেলে পালাও চঞ্চল কলকণ্ঠে হাদি', অসীম আকাজ্জারাশি জাগাইয়া প্রাণে, ক্রতপদে উপহাদি' মিলাইয়া যাও নভোনীলিমার মাঝে। কখনো মগন হয়ে আছি যবে কাজে শ্বলিতবসন তব শুভ্ৰ রূপথানি নগ্ন বিহ্যতের আলো নয়নেতে হানি চকিতে চমকি চলি যায়। – জা<mark>না</mark>লায় একেলা বসিয়া যবে আধার সন্ধ্যায়, মুথে হাত দিয়ে, মাতৃহীন বালকের মতো বহুক্ষণ কাঁদি ক্ষেহ-আলোকের তরে— ইচ্ছা করি, নিশার আধারস্রোতে মুছে ফেলে দিয়ে যায় স্ষ্টিপট হতে

এই ক্ষীণ অর্থহীন অন্তিব্বের রেখা,
তথন করুণাময়ী দাও তুমি দেখা
তারকা-আলোক-জালা স্তক্ষ রজনীর
প্রান্ত হতে নিঃশব্দে আদিয়া; অশ্রুনীর
অঞ্চলে মুছায়ে দাও; চাও ম্থপানে
স্বেহময় প্রশ্নভরা করুণ নয়ানে;
নয়ন চুম্বন কর; স্মিশ্ব হস্তথানি
ললাটে বুলায়ে দাও; না কহিয়া বাণী,
সাস্থনা ভরিয়া প্রাণে, কবিরে ভোমার
ঘুম পাড়াইয়া দিয়া কথন্ আবার
চলে যাও নিঃশব্দ চরণে।

সেই তুমি মূর্তিতে দিবে কি ধরা? এই মর্ত্যভূমি পরশ করিবে রাঙা চরণের তলে ? অন্তরে বাহিরে বিশ্বে শৃত্যে জলে স্থলে দর্ব ঠাই হতে দর্বময়ী আপনারে कत्रिया इत्रन, धत्रनीत এकधारत ধরিবে কি একথানি মধুর মুরতি ? নদী হতে লতা হতে আনি তব গতি অঙ্গে অঙ্গে নানা ভঙ্গে দিবে হিল্লোলিয়া— বাহুতে বাঁকিয়া পড়ি, গ্রীবায় হেলিয়া ভাবের বিকাশভরে ? কী নীল বসন পরিবে স্থনরী তুমি ? কেমন কন্ধণ ধরিবে তুথানি হাতে ? কবরী কেমনে বাঁধিবে, নিপুণ বেণী বিনায়ে যভনে ? কচি কেশগুলি পড়ি শুভ্ৰ গ্ৰীবা'পরে শিরীষকুস্থমসম সমীরণভরে

कैंगियित किमन ? खीवति निभछ्णाति यि गंजीत सिक्ष नृष्टि घन प्रियंजाति तिया निग निग जिल्ल स्कूमात, तिया निग जीन जिल्ल स्कूमात, तिया निग जीन विवाद किमन जीन जीन प्रति किमन जीन किमान विवाद किम् जी सिविष् जिमित-जाजा मुस्र जल्दति मार्च प्रति विवाद किम् जीन विवाद किम् जीन विवाद किम् जीन विवाद किम् जीन किमान किमान

জানি, আমি জানি স্থী,

যদি আমাদের দোঁহে হয় চোখোচোথি

সেই পরজন্ম-পথে, দাঁড়াব থমকি;

নিদ্রিত অতীত কাঁপি উঠিবে চমকি

লভিয়া চেতনা। জানি, মনে হবে মম,

চিরজীবনের মোর ধ্রুবতারাসম

চিরপরিচয়-ভরা ওই কালো চোখ।

আমার নয়ন হতে লইয়া আলোক,

আমার অন্তর হতে লইয়া বাসনা,

আমার গোপন প্রেম করেছে রচনা

এই মুখখানি। তুমিও কি মনে মনে

চিনিবে আমারে? আমাদের তুই জনে

হবে কি মিলন? তুটি বাহু দিয়ে বালা,
কখনো কি এই কণ্ঠে পরাইবে মালা

বদন্তের ফুলে ? কথনো কি বক্ষ ভরি নিবিড় বন্ধনে তোমারে হৃদয়েশ্বরী, পারিব বাঁধিতে ? পরশে পরশে দোঁতে করি বিনিময় মরিব মধুর মোহে দেহের হুয়ারে ? জীবনের প্রতিদিন তোমার আলোক পাবে বিচ্ছেদ্বিহীন, জীবনের প্রতিরাত্রি হবে স্থমধুর মাধুর্যে তোমার, বাজিবে তোমার স্থর সর্ব দেহে মনে ? জীবনের প্রতি স্থথে পড়িবে তোমার শুত্র হাসি, প্রতি হুখে পড়িবে তোমার অশ্রুজন। প্রতি কাজে রবে তব শুভহন্ত হুটি। গৃহমাঝে জাগায়ে রাখিবে সদা স্থমদল জ্যোতি। এ কি শুধু বাসনার বিফল মিনতি, কল্পনার ছল ? কার এত দিব্যজ্ঞান, কে বলিতে পারে মোরে নিশ্চয় প্রমাণ— পূর্বজন্মে নারীরূপে ছিলে কি না তুমি আমারি জীবনবনে সৌন্দর্যে কুস্থমি, প্রণয়ে বিকশি। মিলনে আছিলে বাঁধা শুধু একঠাই, বিরহে টুটিয়া বাধা আজি বিশ্বময় ব্যাপ্ত হয়ে গেছ, প্রিয়ে, তোমারে দেখিতে পাই সর্বত্র চাহিয়ে। ধুপ দগ্ধ হয়ে গেছে, গন্ধবাষ্প তার পূর্ণ করি ফেলিয়াছে আজি চারিধার। গৃহের বনিতা ছিলে, টুটিয়া আলয় বিশ্বের কবিতারপে হয়েছ উদয়— ত্বু কোন মায়াডোরে চির-সোহাগিনী, হৃদয়ে দিয়েছ ধরা, বিচিত্র রাগিণী জাগায়ে তুলিছ প্রাণে চির্ম্বতিময়। তাই তো এখনো মনে আশা জেগে রয়

আবার তোমারে পাব পরশবন্ধনে। এমনি সমস্ত বিশ্ব প্রলয়ে স্তজনে জলিছে নিবিছে, যেন খলোতের জ্যোতি, কখনো বা ভাবময়, কখনো মুরতি।

রজনী গভীর হল, দীপ নিবে আদে;
পদার স্থদ্র পারে পশ্চিম আকাশে
কথন যে সায়াহের শেষ স্থর্ণরেথা
মিলাইয়া গেছে; সপ্তর্ষি দিয়েছে দেখা
তিমিরগগনে; শেষ ঘট পূর্ণ করে
কথন বালিকা-বধ্ চলে গেছে ঘরে;
হেরি কৃষ্ণপক্ষ রাত্রি, একাদশী তিথি,
দীর্ঘপথ, শৃত্যক্ষেত্র, হয়েছে অতিথি
প্রামে গৃহস্থের ঘরে পাস্থ পরবাদী;
কথন গিয়েছে থেমে কলরবরাশি
মার্চপারে কৃষিপল্লী হতে; নদীতীরে
বৃদ্ধ কৃষাণের জীর্ণ নিভ্ত কুটিরে
কথন জিলিয়াছিল সন্ধ্যাদীপথানি,
কথন নিবিয়া গেছে— কিছুই না জানি।

কী কথা বলিতেছিন্ত, কী জানি প্রেয়নী,
অর্থ-অচেতনভাবে মনোমাঝে পশি
স্বপ্রম্থ-মতো। কেহ শুনেছিলে সে কি,
কিছু বুঝেছিলে প্রিয়ে, কোথাও আছে কি
কোনো অর্থ তার ? সব কথা গেছি ভুলে,
শুধু এই নিদ্রাপূর্ণ নিশীথের কূলে
অন্তরের অন্তহীন অশ্রু-পারাবার
উদ্বেলিয়া উঠিয়াছে হৃদয়ে আমার
গন্তীর নিস্থনে।

এসো স্থপ্তি, এসো শান্তি;
এসো প্রিয়ে, মৃগ্ধ মৌন সকরুণ কান্তি;
বক্ষে মোরে লহ টানি— শোয়াও যতনে
মরণস্থস্থিগ্ধ শুদ্র বিশ্বতিশয়নে।

শিলাইদহ, বোট ৪ পৌষ ১২৯৯

### অনাদৃত

তথন তরুণ রবি প্রভাতকালে
আনিছে উষার পূজা সোনার থালে।
সীমাহীন নীল জল
করিতেছে থলথল্,
রাঙা রেথা জলজল্
করণমালে।
তথন উঠিছে রবি গগনভালে।

গাঁথিতেছিলাম জাল বসিয়া তীরে।
বারেক অতলপানে চাহিন্থ ধীরে—
শুনিত্ব কাহার বাণী
পরান লইল টানি,
যতনে সে জালখানি
তুলিয়া শিরে
ঘুরায়ে ফেলিয়া দিন্থ স্থদ্র নীরে।
নাহি জানি কত কী যে উঠিল জালে।
কোনোটা হাসির মতো কিরণ ঢালে,
কোনোটা বা টলটল
কঠিন নয়নজল,
কোনোটা শরম-ছল
বধ্র গালে—
সেদিন সাগরতীরে প্রভাতকালে।

বেলা বেড়ে ওঠে, রবি ছাড়ি পুরবে গগনের মাঝখানে ওঠে গরবে। ক্ষ্ণাভ্ষণ দব ভূলি জাল ফেলে টেনে তুলি— উঠিল গোধ্লি-ধূলি ধ্দর নভে,

লয়ে দিবসের ভার ফিরিন্থ ঘরে,
তথন উঠিছে চাঁদ আকাশ 'পরে।
গ্রামপথে নাহি লোক,
পড়ে আছে ছায়ালোক,
মুদে আসে ঘটি চোথ
স্বপনভরে—
ডাকিছে বিরহী পাথি কাতর স্বরে।

সে তথন গৃহকাজ সমাধা করি
কাননে বিসিয়া ছিল মালাটি পরি।
কুস্থম একটি তৃটি
তক্ষ হতে পড়ে টুটি,
সে করিছে কুটিকুটি
নথেতে ধরি—
আলসে আপন মনে সময় হরি।

বারেক আগিয়ে ষাই, বারেক পিছু। কাছে গিয়ে দাঁড়ালেম, নয়ন নিচু। যা ছিল চরণে রেথে ভূমিতল দিন্তু ঢেকে, দে কহিল দেখে দেখে, 'চিনিনে কিছু।'— শুনি রহিলাম শির করিয়া নিচু।

ভাবিলাম, সারাদিন সারাট বেলা
বদে বদে করিয়াছি কী ছেলেথেলা!
না জানি কী মোহে ভুলে
গেন্থ অকুলের ক্লে,
বাঁপ দিন্ত কুতৃহলে—
আনিন্ত মেলা
অজানা সাগর হতে অজানা ঢেলা।

যুঝি নাই, খুঁজি নাই হাটের মাঝে—
এমন হেলার ধন দেওয়া কি সাজে!
কোনো ছখ নাহি যার
কোনো ছখা বাসনার
এ-সব লাগিবে তার
কিসের কাজে!
কুড়ায়ে লইছ পুন মনের লাজে।

সারাটি রজনী বসি ছয়ার-দেশে

একে একে ফেলে দিন্ত পথের শেষে।

স্থখহীন ধনহীন

চলে গেন্ত উদাসীন—

প্রভাতে পরের দিন

পথিকে এসে

সব তুলে নিয়ে গেল আপন দেশে।

তালদণ্ডা খাল পাণ্ডুয়া হইতে কটকের পথে ২২ ফাল্কন ১২৯৯

## निनेश्व

গগন ঢাকা ঘন মেঘে,
পবন বহে খর বেগে।
অশনি ঝনঝন
ধ্বনিছে ঘন ঘন,
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে।
পবন বহে খর বেগে।

তীরেতে তরুরাজি দোলে
আকুল মর্মর-রোলে।
চিকুর চিকিমিকে
চিকিয়া দিকে দিকে
তিমির চিরি খায় চলে।
তীরেতে তরুরাজি দোলে।

বারিছে বাদলের ধারা
বিরামবিশ্রামহারা।
বারেক থেমে আসে,
দিগুণ উচ্ছাদে
আবার পাগলের পারা
বারিছে বাদলের ধারা।

মেঘেতে পথরেখা লীন, প্রহর তাই গতিহীন। গগনপানে চাই, জানিতে নাহি পাই গেছে কি নাহি গেছে দিন। প্রহর তাই গতিহীন। তীরেতে বাঁধিয়াছি তরী,
রয়েছি সারাদিন ধরি।
এথনো পথ নাকি
অনেক আছে বাকি,
আদিছে ঘোর বিভাবরী।
তীরেতে বাঁধিয়াছি তরী।

বসিয়া তরণীর কোণে

একেলা ভাবি মনে মনে—

মেঝেতে শেজ পাতি

সে আজি জাগে রাতি,

নিদ্রা নাহি হুনয়নে।
বসিয়া ভাবি মনে মনে।

মেঘের ভাক শুনে কাঁপে,
ফাদয় ছই হাতে চাপে।
আকাশপানে চায়,
ভরদা নাহি পায়,
তরাদে সারানিশি যাপে,
মেঘের ভাক শুনে কাঁপে।

কভু বা বায়ুবেগভরে

হয়ার ঝনঝনি পড়ে।
প্রদীপ নিবে আসে,

হায়াটি কাঁপে ত্রাসে,
নয়নে আঁথিজল ঝরে,
বক্ষ কাঁপে থরথরে।

त्वौक्य-त्रहमावली

চকিত আঁথি ছটি তার
মনে আসিছে বার বার।
বাহিরে মহা ঝড়,
বজ্র কড়মড়,
আকাশ করে হাহাকার।
মনে পড়িছে আঁথি তার।

গগন ঢাকা ঘন মেঘে,
পবন বহে খর বেগে।
অশনি ঝনঝন
ধ্বনিছে ঘনঘন,
নদীতে ঢেউ উঠে জেগে।
পবন বহে আজি বেগে।

খালপথে। ঝড়বৃষ্টি। অপরাহু ২৩ ফাল্গুন ১২৯৯

### দেউল

রচিয়াছিন্থ দেউল একথানি
অনেক দিনে অনেক ত্থ মানি।
রাখি নি তার জানালা দার,
সকল দিক অন্ধকার,
ভূধর হতে পাষাণভার
যতনে বহি আনি
রচিয়াছিন্থ দেউল একথানি।

দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে ছিলাম চেয়ে তাহারি মুখপানে। বাহিরে ফেলি এ ত্রিভ্বন
ভূলিয়া গিয়া বিশ্বজন
ধেয়ান তারি অন্তক্ষণ
করেছি একপ্রাণে,
দেবতাটিরে বসায়ে মাঝখানে।

যাপন করি অন্তহীন রাতি
জালায়ে শত গদ্ধময় বাতি।
কনকমণি-পাত্রপুটে
স্থরভি ধৃপধ্য উঠে,
গুরু অগুরু-গদ্ধ ছুটে,
পরান উঠে মাতি।
যাপন করি অন্তহীন রাতি।

নিদ্রাহীন বসিয়া এক চিতে

চিত্র কত এঁকেছি চারিভিতে।

স্থপসম চমংকার,

কোথাও নাহি উপমা তার—

কত বরন, কত আকার

কে পারে বরনিতে

চিত্র যত এঁকেছি চারিভিতে।

স্তম্ভগুলি জড়ায়ে শত পাকে
নাগবালিকা ফণা তুলিয়া থাকে।
উপরে ঘিরি চারিটি ধার
দৈত্যগুলি বিকটাকার,
পাষাণময় ছাদের ভার
মাথায় ধরি রাথে।
নাগবালিকা ফণা তুলিয়া থাকে।

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

স্টিছাড়া স্ক্রন কত-মতো।
পক্ষীরাজ উড়িছে শত শত।
ফুলের মতো লতার মাঝে
নারীর মুথ বিকশি রাজে
প্রণয়ভরা বিনয়ে লাজে
নয়ন করি নত।
স্টিছাড়া স্ক্রন কত-মতো।

ধ্বনিত এই ধরার মাঝখানে
শুধু এ গৃহ শব্দ নাহি জানে
ব্যাদ্রাজিন আসন পাতি
বিবিধরূপ ছন্দ গাঁথি
মন্ত্র পড়ি দিবস-রাতি
শুঞ্জরিত তানে,
শব্দহীন গৃহের মাঝখানে।

এমন করে গিয়েছে কত দিন,
জানি নে কিছু, আছি আপন-লীন
চিত্ত মোর নিমেষহত
উর্প্রম্থী শিখার মতো,
শরীরখানি মূর্ছাহত
ভাবের তাপে ক্ষীণ।
এমন করে গিয়েছে কত দিন।

একদা এক বিষম ঘোর স্বরে
বজ্ঞ আদি পড়িল মোর ঘরে।
বেদনা এক তীক্ষ্তম
পশিল গিয়ে হৃদয়ে মম,
অগ্নিময় সর্পদম
কাটিল অস্তরে।
বজ্ঞ আদি পড়িল মোর ঘরে।

পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি,
গৃহের মাঝে দিবস উঠে ফুটি।
নীরব ধ্যান করিয়া চুর
কঠিন বাঁধ করিয়া দূর
সংসারের অশেষ স্থর
ভিতরে এল ছুটি।
পাষাণরাশি সহসা গেল টুটি।

দেবতাপানে চাহিন্থ একবার,
আলোক আদি পড়েছে মৃথে তাঁর।
নৃতন এক মহিমারাশি
ললাটে তাঁর উঠেছে ভাসি,
জাগিছে এক প্রসাদহাদি
অধর-চারিধার।
দেবতাপানে চাহিন্থ একবার।

শরমে দীপ মলিন একেবারে
লুকাতে চাহে চির-অন্ধকারে।
শিকলে বাঁধা স্বপ্নমতো
ভিত্তি-আঁকা চিত্র যত
আলোক দেখি লজ্জাহত
পালাতে নাহি পারে।
শরমে দীপ মলিন একেবারে।

যে গান আমি নারিম্ব রচিবারে
সে গান আজি উঠিল চারিধারে।
আমার দীপ জালিল রবি,
প্রকৃতি আদি আঁকিল ছবি,
গাঁথিল গান শতেক কবি
কতই ছন্দ-হারে।
কী গান আজি উঠিল চারিধারে।

দেউলে মোর ত্য়ার গেল থুলি—
ভিতরে আর বাহিরে কোলাকুলি,
দেবের করপরশ লাগি
দেবতা মোর উঠিল জাগি,
বন্দী নিশি গেল সে ভাগি
আধার পাথা তুলি।
দেউলে মোর ত্য়ার গেল খুলি।

তালদণ্ডা থাল বালিয়া হইতে কটক পথে ২৩ ফাল্পন ১২৯৯

## বিশ্বনৃত্য

বিপুল গভীর মধুর মন্ত্রে
কে বাজাবে দেই বাজনা।
উঠিবে চিত্ত করিয়া নৃত্য,
বিশ্বত হবে আপনা।
টুটিবে বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নৃতন ছন্দ,
হৃদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র

সঘন অশ্রমগন হাস্ত জাগিবে তাহার বদনে। প্রভাত-অরুণকির্ণরশ্মি ফুটিবে তাহার নয়নে। দক্ষিণ করে ধরিয়া যন্ত্র ঝানন রণন স্বর্ণতন্ত্র, কাঁপিয়া উঠিবে মোহন মন্ত্র নির্মল নীল গগনে। হাহা করি সবে উচ্ছল রবে
চঞ্চল কলকলিয়া
চৌদিক হতে উন্মাদ স্রোতে
আসিবে তূর্ণ চলিয়া।
ছুটিবে সঙ্গে মহাতরঙ্গে
ঘিরিয়া তাঁহারে হরষরঙ্গে
বিশ্বতরণ চরণভঙ্গে
পথকটক দলিয়া।

ত্যলোক চাহিয়া সে লোকসিন্ধু
বন্ধনপাশ নাশিবে,
অসীম পুলকে বিশ্ব-ভূলোকে
অন্ধে তুলিয়া হাসিবে।
উর্মিলীলায় সুর্যকিরণ
ঠিকরি উঠিবে হিরণবরন,
বিল্ল বিপদ তুঃখ মরণ
ফেনের মতন ভাসিবে।

ওগো, কে বাজায়, বুঝি শোনা যায়.
মহারহস্তে রিসমা,
চিরকাল ধরে গম্ভীর স্বরে
অম্বর 'পরে বিসমা।
গ্রহমণ্ডল হয়েছে পাগল,
ফিরিছে নাচিয়া চিরচঞ্চল—
গগনে গগনে জ্যোতি-অঞ্চল
পড়িছে খিসমা খিসমা।

ওগো, কে বাজায়, কে শুনিতে পায়, না জানি কী মহা রাগিণী! त्वीख-त्रह्मावली

ত্বিয়া কুলিয়া নাচিছে সিন্ধু
সহস্রশির নাগিনী।
ঘন অরণ্য আনন্দে ত্বে—
অনন্ত নভে শত বাহু তুবে,
কী গাহিতে গিয়ে কথা যায় ভুবে,
মর্মরে দিন্যামিনী।

নিঝার ঝরে উচ্ছাসভরে
বন্ধুর শিলাসরণে।
ছন্দে ছন্দে স্থানর গতি
পাষাণহাদয়-হরণে।
কোমল কঠে কুলু কুলু স্থর
ফুটে অবিরল তরল মধুর,
সদাশিঞ্জিত মানিকন্পুর
বাধা চঞ্চল চরণে।

নাচে ছয় ঋতু, না মানে বিরাম,
বাহুতে বাহুতে ধরিয়া
খ্যামল স্বর্গ বিবিধ বর্ণ
নব নব বাস পরিয়া।
চরণ ফেলিতে কত বনফুল
ফুটে ফুটে টুটে হইয়া আকুল,
উঠে ধরণীর হৃদয় বিপুল
হাসি-ক্রন্দনে ভরিয়া।

পশু-বিহন্ধ কীটপতন্ধ
জীবনের ধারা ছুটিছে।
কী মহা খেলায় মরণবেলায়
তরন্ধ তার টুটিছে।

#### সোনার তরী

কোনোখানে আলো কোনোখানে ছায়া, জেগে জেগে ওঠে নব নব কায়া, চেতনাপূর্ণ অভূত মায়া বুদ্দমম ফুটিছে।

ওই কে বাজায় দিবস-নিশায়
বিদি অস্তর-আসনে।
কালের যন্ত্রে বিচিত্র স্থর—
কেহ শোনে কেহ না শোনে।
অর্থ কী তার ভাবিয়া না পাই,
কত গুণী জ্ঞানী চিস্তিছে তাই,
মহান মানব-মানস সদাই
উঠে পড়ে তারি শাসনে।

শুধু হেথা কেন আনন্দ নাই,
কেন আছে সবে নীরবে ?
তারকা না দেখি পশ্চিমাকাশে,
প্রভাত না দেখি পুরবে।
শুধু চারিদিকে প্রাচীন পাষাণ
জগৎ-ব্যাপ্ত সমাধিসমান
গ্রাদিয়া রেথেছে অযুত প্রান,
রয়েছে অটল গ্রবে।

সংসারস্রোত জাহ্নবীসম
বহু দূরে গেছে সরিয়া।
এ শুধু উষর বালুকাধুসর
মক্তরপে আছে মরিয়া।
নাহি কোনো গতি, নাহি কোনো গান,
নাহি কোনো কাজ, নাহি কোনো প্রাণ,
বসে আছে এক মহানির্বাণ,
আধার-মুকুট পরিয়া।

হৃদয় আমার ক্রন্দন করে
মানব-হৃদয়ে মিশিতে—
নিথিলের সাথে মহা রাজপথে
চলিতে দিবস-নিশীথে।
আজন্মকাল পড়ে আছি মৃত
জড়তার মাঝে হয়ে পরাজিত,
একটি বিন্দু জীবন-অমৃত
কে গো দিবে এই ত্যিতে?

জগং-মাতানো সংগীততানে
কে দিবে এদের নাচায়ে !
জগতের প্রাণ করাইয়া পান
কে দিবে এদের বাঁচায়ে !
ছি ড়িয়া ফেলিবে জাতিজালপাশ,
মুক্ত হৃদয়ে লাগিবে বাতাস,
ঘুচায়ে ফেলিয়া মিথ্যা তরাস
ভাঙিবে জীর্ণ থাঁচা এ।

বিপুল গভীর মধুর মন্ত্রে
বাজুক বিশ্ববাজনা!
উঠুক চিত্ত করিয়া নৃত্যু
বিশ্বত হয়ে আপনা।
টুটুক বন্ধ, মহা আনন্দ,
নব সংগীতে নৃতন ছন্দ—
হদয়সাগরে পূর্ণচন্দ্র
জাগাক নবীন বাসনা।

বৈতরণী। জাহাজ 'উড়িয়া' কটক হইতে কলিকাতা-পথে ২৬ ফাল্কন ১২৯৯

### তুৰ্বোধ

তুমি মোরে পার না ব্বিতে ?
প্রশান্ত বিষাদভরে
তুটি আঁথি প্রশ্ন ক'রে
অর্থ মোর চাহিছে থ্ঁজিতে,
চন্দ্রমা ষেমন ভাবে স্থিরনতম্থে
চেয়ে দেখে সমুদ্রের বুকে।

কিছু আমি করি নি গোপন।

যাহা আছে দব আছে

তোমার আঁথির কাছে
প্রদারিত অবারিত মন।

দিয়েছি দমস্ত মোর করিতে ধারণা,
তাই মোরে বুঝিতে পার না?

এ যদি হইত শুধু মণি,
শতখণ্ড করি তারে
সযত্নে বিবিধাকারে
একটি একটি করি গণি
একথানি স্থত্রে গাঁথি একথানি হার
পরাতেম গলায় তোমার।

এ যদি হইত শুধু ফুল,
স্থগোল স্থন্দর ছোটো,
উষালোকে ফোটো-ফোটো,
বসন্তের পবনে দোছল,
বুস্ত হতে স্বতনে আনিতাম তুলে—
পরায়ে দিতেম কালো চুলে।

রবীক্র-রচনাবলী

এ যে দথী, সমন্ত হাদয়।
কোথা জল, কোথা কূল,
দিক্ হয়ে যায় ভূল,
অন্তহীন রহস্তনিলয়।
এ রাজ্যের আদি অন্ত নাহি জান রানী—
এ তবু তোমার রাজধানী।

কী তোমারে চাহি ব্ঝাইতে ?
গভীর হৃদয়মাঝে
নাহি জানি কী যে বাজে
নিশিদিন নীরব সংগীতে—
শব্দহীন স্তর্কতায় ব্যাপিয়া গগন
রজনীর ধ্বনির মতন।

এ যদি হইত শুধু স্থপ,
কেবল একটি হাদি
অধরের প্রান্তে আদি
আনন্দ করিত জাগদ্ধক।

মূহুর্তে ব্ঝিয়া নিতে হদয়বারতা,
বলিতে হত না কোনো কথা।

এ যদি হইত শুধু ছ্থ,
ছটি বিন্দু অশ্ৰুজন
ছই চক্ষে ছলছল,
বিষণ্ণ অধন, মান মুথ,
প্ৰত্যক্ষ দেখিতে পেতে অন্তন্তের ব্যথা,
নীরবে প্ৰকাশ হত কথা।

এ যে দখী, হৃদয়ের প্রেম,
হৃথজুঃখবেদনার
আদি অস্ত নাহি যার—
চিরদৈন্ত, চিরপূর্ণ হেম।
নব নব ব্যাকুলতা জাগে দিবারাতে,
তাই আমি না পারি বুঝাতে।

নাই বা ব্ঝিলে তুমি মোরে।

চিরকাল চোথে চোথে

ন্তন ন্তনালোকে

পাঠ করো রাত্রিদিন ধরে।
ব্ঝা যায় আধ প্রেম, আধ্থানা মন—

সমস্ত কে বুঝেছে কথন ?

পদায়। 'মিনো' জাহাজ রাজসাহী যাইবার পথে ১১ চৈত্র ১২৯৯

### বালন

আমি পরানের দাথে থেলিব আজিকে
মরণথেলা
নিশীথবেলা।

দঘন বরষা, গগন আঁধার,
হেরো বারিধারে কাঁদে চারিধার,
ভীষণ রঙ্গে ভবতরক্ষে
ভাদাই ভেলা;
বাহির হয়েছি স্বপ্লশয়ন
করিয়া হেলা
রাত্রিবেলা।

प्टानी,

त्रवौद्ध त्रहमावली

প্ৰনে গগনে সাগরে আজিকে
কী কল্পোল,
দে দোল্ দোল্।
পশ্চাৎ হতে হাহা ক'রে হাসি
মত্ত ঝটিকা ঠেলা দেয় আসি,
যেন এ লক্ষ যক্ষশিশুর
অটুরোল।
আকাশে পাতালে পাগলে মাতালে
হটুগোল।
দে দোল্ দোল্।

আজি জাগিয়া উঠিয়া পরান আমার
বিদয়া আছে
বুকের কাছে।
থাকিয়া থাকিয়া উঠিছে কাঁপিয়া,
ধরিছে আমার বক্ষ চাপিয়া,
নিঠুর নিবিড় বন্ধনস্থথে
হৃদয় নাচে;
তাসে উল্লাসে পরান আমার
ব্যাকুলিয়াছে
বুকের কাছে।

হায়, এতকাল আমি রেখেছিন্ন তারে

যতনভরে

শয়ন'পরে।

ব্যথা পাছে লাগে, তথ পাছে জাগে,

নিশিদিন তাই বহু অন্থরাগে

বাদর-শয়ন করেছি রচন

কুস্থম-থরে;

ছয়ার ক্ষধিয়া বেখেছিত্ব ভারে গোপন ঘরে যতনভরে।

কত সোহাগ করেছি চুম্বন করি
নয়নপাতে
স্পেহের সাথে।
শুনায়েছি তারে মাথা রাথি পাশে
কত প্রিয় নাম মৃত্ মধুভাষে,
গুঞ্জরতান করিয়াছি গান
জ্যোৎসারাতে।
যা-কিছু মধুর দিয়েছিন্থ তার
তথানি হাতে
স্পেহের সাথে।

শেষে স্থংগর শয়নে শ্রান্ত পরান
আলসরসে
আবেশবশে।
পরশ করিলে জাগে না সে আর,
কুস্থমের হার লাগে গুরুভার,
ঘূমে জাগরণে মিশি একাকার
নিশিদিবসে।
বেদনাবিহীন অসাড় বিরাগ
মরমে পশে

ঢালি মধুরে মধুর বধ্রে আমার হারাই বৃঝি, পাই নে খুঁজি।

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

বাসরের দীপ নিবে নিবে আসে—
ব্যাকুল নয়নে হেরি চারিপাশে
শুধু রাশি রাশি শুষ্ক কুস্থম
হয়েছে পুঁজি।
অতল স্বপ্রসাগরে ডুবিয়া
মরি যে যুঝি
কাহারে খুঁজি।

তাই ভেবেছি আজিকে খেলিতে হইবে
নৃতন খেলা,
রাত্তিবেলা।
মরণদোলায় ধরি রশিগাছি
বিদিব হুজনে বড়ো কাছাকাছি,
ঝঞ্চা আদিয়া অট হাদিয়া
মারিবে ঠেলা—
আমাতে প্রাণেতে খেলিব হুজনে
ঝুলনখেলা
নিশীথবেলা।

দে দোল্ দোল্।

দে দোল্ দোল্।

এ মহাসাগরে তুফান তোল্।

বধ্রে আমার পেয়েছি আবার—

ভরেছে কোল।

প্রিয়ারে আমার তুলেছে জাগায়ে

প্রলয়রোল।

বক্ষশোণিতে উঠেছে আবার

কী হিল্লোল!

ভিতরে বাহিরে জ্লেগ্ছে আমার
কী কল্লোল!

W. Chai Chai ( surce ester . dely- 280 masy we want of 20, क्ष्य, में भूभ ज्यात्रेश्यszer wei! or over over! Luy-co ource other one हिस्स गर प्रतार माह, का गार्थ, 2002 2002 Mayer well era Forat, or was was ! ELA AMER ELECTE THE Ly sura! ल कार्य कार्य। or orrar ara! विकार। कार्य १९८० sunds converul



#### সোনার তরী

উড়ে কুন্তল, উড়ে অঞ্চল,
উড়ে বনমালা বায়ুচঞ্চল,
বাজে কহল বাজে কিহ্নিনী
মত্ত-বোল।
দে দোল্ দোল্।
আয় রে ঝঞ্চা, পরান-বধ্র
আবরণরাশি করিয়া দে দ্র,
করি লুঠন অবগুঠনবদন খোল্।
দে দোল্ দোল্।

প্রাণেতে আমাতে ম্থোম্থি আজ
চিনি লব দোঁহে ছাড়ি ভয়-লাজ,
বক্ষে বক্ষে পরশিব দোঁহে
ভাবে বিভোল।
দে দোল্ দোল্।
স্থপ টুটিয়া বাহিবেছে আজ
হটো পাগল।
দে দোল্ দোল্।

রামপুর বোয়ালিয়া ১৫ চৈত্র ১২৯৯

# হৃদয়যমূনা

যদি ভরিয়া লইবে কুন্ত, এসো ওগো, এসো মোর স্বদয়নীরে। তলতল ছলছল ওই তুটি স্থকোমল চরণ ঘিরে। আজি বর্ধা গাঢ়তম, নিবিড়কুন্তলসম মেঘ নামিয়াছে মম তুইটি তীরে। ওই যে শবদ চিনি নৃপূর-বিনিকিঝিনি, কে গো তুমি একাকিনী আসিছ ধীরে ? যদি ভরিয়া লইবে কুন্ত, এসো ওগো এসো, মোর হৃদয়নীরে।

যদি কলম ভাসায়ে জলে বসিয়া থাকিতে চাও

আপনা ভূলে—
হেথা খ্রাম দ্বাদল, নবনীল নভস্তল,
বিকশিত বনস্থল বিকচ ফুলে।
ছটি কালো আঁথি দিয়া মন যাবে বাহিরিয়া,
অঞ্চল থসিয়া গিয়া পড়িবে খুলে।
চাহিয়া বঞ্লবনে কী জানি পড়িবে মনে
বিদ কুঞ্জে তুণাসনে খ্রামল কুলে!
যদি কলম ভাসায়ে জলে বসিয়ে থাকিতে চাও
আপনা ভুলে।

যদি গাঁহন করিতে চাহ এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে।
নীলাম্বরে কিবা কাজ, তীরে ফেলে এসো আজ,
ঢেকে দিবে দব লাজ স্থনীল জলে।
সোহাগ-তরঙ্গরাশি অঙ্গথানি দিবে গ্রাদি,
উচ্চুমি পড়িবে আমি উর্দে গলে—
ঘুরে ফিরে চারি পাশে কভু কাঁদে কভু হামে,
কুলুকুলু কলভাষে কত কী ছলে!
যদি গাঁহন করিতে চাহ, এসো নেমে এসো হেথা
গহনতলে।

যদি মর্ণ লভিতে চাও, এদো তব ঝাঁপ দাও সলিল-মাঝে। স্নিগ্ধ শান্ত স্থগভীর, নাহি তল, নাহি তীর,

মৃত্যুসম নীল নীর স্থির বিরাজে।

নাহি রাত্রি দিনমান— আদি অন্ত পরিমাণ,

সে অতলে গীতগান কিছু না বাজে।

যাও সব যাও ভূলে, নিখিল বন্ধন খুলে

ফেলে দিয়ে এসো কূলে সকল কাজে।

যদি মরণ লভিতে চাও, এসো তবে ঝাঁপ দাও

সলিল-মাঝে।

১২ আধাঢ় ১৩০০

# नार्थ (योजन

আজি যে-রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে ?
কেন নয়নের জল ঝরিছে বিফল
নয়নে !
এ বেশভূষণ লহ স্থী লহ,
এ কুস্থ্মমালা হয়েছে অসহ—
এমন যামিনী কাটিল বিরহশয়নে ।
আজি যে-রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে ।

আমি বৃথা অভিসারে এ যম্নাপারে
এসেছি।
বহি বৃথা মনো-আশা এত ভালোবাদা
বেদেছি।
শেষে নিশিশেষে বদন মলিন,
ক্লান্ত চরণ, মন উদাসীন,

त्रवीख-त्रहमांवली

ফিরিয়া চলেছি কোন্ স্থখহীন ভবনে!

হায়, যে-রজনী যায় ফিরাইব তায় কেমনে ?

কত উঠেছিল চাঁদ নিশীথ-অগাধ আকাশে !

বনে ছলেছিল ফুল গন্ধব্যাকুল বাতাদে। তক্তমর্মর নদীকলতান কানে লেগেছিল স্থপ্রসমান, দূর হতে আদি পশেছিল গান শ্রবণে।

আজি দে র<mark>জনী ধায়, ফিরাইব তায়</mark> কেমনে।

মনে লেগেছিল হেন, আমারে সে যেন ডেকেছে।

ষেন চিরযুগ ধরে মোরে মনে করে
রেখেছে।
সে আনিবে বহি ভরা অন্থরাগ,
যৌবননদী করিবে সজাগ,
আদিবে নিশীথে, বাঁধিবে সোহাগবাঁধনে।

আহা, সে রজনী যায়, ফিরাইব তায় কেমনে।

গুগো, ভোলা ভালো তবে, কাঁদিয়া কী হবে মিছে আর ? যদি যেতে হল হায়, প্রাণ কেন চায়
পিছে আর ?
কুঞ্জন্মারে অবোধের মতো
রজনীপ্রভাতে বদে রব কত!
এবারের মতো বসস্ত গত
জীবনে।
হায়, যে-রজনী যায় ফিরাইব তায়
কেমনে।

১৬ আষাঢ় ১৩০০

#### ভরা ভাদরে

নদী ভরা ক্লে ক্লে, থেতে ভরা ধান।
আমি ভাবিতেছি বসে কী গাহিব গান।
কেতকী জলের ধারে
ফুটিয়াছে ঝোপে ঝাড়ে,
নিরাকুল ফুলভারে
বকুল-বাগান।
কানায় কানায় পূর্ণ আমার প্রান।

ঝিলিমিলি করে পাতা, ঝিকিমিকি আলো।
আমি ভাবিতেছি কার আঁথিছটি কালো।
কদম্বগাছের সার,
চিকন পল্লবে তার
গন্ধে-ভরা অন্ধকার
হয়েছে ঘোরালো।
কারে বলিবারে চাহি কারে বাদি ভালো।

त्रवौद्ध-त्रहमावली

অমান উজ্জ্বল দিন, বৃষ্টি অবদান।
আমি ভাবিতেছি আজি কী করিব দান।
মেঘখণ্ড থরে থরে
উদাস বাতাস-ভরে
নানা ঠাই ঘূরে মরে
হতাশ-সমান।
সাধ যায় আপনারে করি শতথান।

দিবদ অবশ ষেন হয়েছে আলসে।
আমি ভাবি আর কেহ কী ভাবিছে বদে।
তরুশাথে হেলাফেলা
কামিনীফুলের মেলা,
থেকে থেকে সারাবেলা
পড়ে থ'দে থ'দে।
কী বাশি বাজিছে দদা প্রভাতে প্রদোষে।

পাথির প্রমোদগানে পূর্ণ বনস্থল।
আমি ভাবিতেছি চোথে কেন আদে জল।
দোয়েল ছ্লায়ে শাথা
গাহিছে অমৃতমাথা,
নিভ্ত পাতায় ঢাকা
কপোত্যুগল।
আমারে সকলে মিলে করেছে বিকল।

২৭ আধাঢ় ১৩০০

#### প্রত্যাখ্যান

অমন দীননয়নে তুমি
চেয়ো না।
অমন স্থা করুণ স্থরে
গেয়ো না।
সকালবেলা সকল কাজে
আসিতে খেতে পথের মাঝে
আমারি এই আঙিনা দিয়ে
থেয়ো না।
অমন দীননয়নে তুমি
চেয়ো না।

মনের কথা রেখেছি মনে
যতনে,
ফিরিছ মিছে মাগিয়া সেই
রতনে।
তুচ্ছ অতি, কিছু সে নয়,
ত্-চারি-ফোটা-অশ্রু-য়য়
একটি শুধু শোণিত-রাঙা
বেদনা।
অমন দীননয়নে তুমি
চেয়ো না।

কাহার আশে হয়ারে কর
হানিছ ?
না জানি তুমি কী মোরে মনে
মানিছ !
রয়েছি হেথা লুকাতে লাজ,
নাহিকো মোর রানীর সাজ,

त्रवौद्ध-त्रहनावली

পরিয়া আছি জীর্ণচীর বাসনা। অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না।

কী ধন তুমি এনেছ ভরি
ত্-হাতে।
অমন করি ধেয়ো না ফেলি
ধুলাতে।
এ ঋণ ধদি শুধিতে চাই
কী আছে হেন, কোথায় পাই—
জনম-তরে বিকাতে হবে
আপনা।
অমন দীননয়নে তুমি
চেয়ো না।

ভেবেছি মনে, ঘরের কোণে
রহিব।
গোপন তথ আপন বুকে
বহিব।
কিসের লাগি করিব আশা,
বলিতে চাহি, নাহিকো ভাষা—
রয়েছে সাধ, না জানি তার
সাধনা।
অমন দীননয়নে তুমি
চেয়ো না।

ষে-স্থর তুমি ভরেছ তব বাঁশিতে উহার সাথে আমি কি পারি গাহিতে ? গাহিতে গেলে ভাঙিয়া গান উছলি উঠে সকল প্রাণ, না মানে রোধ অতি অবোধ রোদনা। অমন দীননয়নে তুমি চেয়ো না।

এসেছ তুমি গলায় মালা
ধরিয়া—
নবীন বেশ, শোভন ভূষা
পরিয়া।
হেথায় কোথা কনক-থালা,
কোথায় ফুল, কোথায় মালা—
বাসরসেবা করিবে কে বা
রচনা ?
অমন দীননয়নে তুমি
চেয়ো না।

ভূলিয়া পথ এসেছ সথা,
 এ ঘরে।
অন্ধকারে মালা-বদল
কে করে!
সন্ধ্যা হতে কঠিন ভূঁয়ে
একাকী আমি রয়েছি শুয়ে,
নিবায়ে দীপ জীবননিশি
যাপনা!
অমন দীননয়নে আর
চেয়ো না।

## লড্ডা

আমার হৃদয় প্রাণ সকলি করেছি দান, কেবল শরমথানি রেথেছি। চাহিয়া নিজের পানে নিশিদিন সাবধানে স্যতনে আপনারে ঢেকেছি।

হে বঁধু, এ স্বচ্ছ বাদ
করে মোরে পরিহাদ,
সতত রাথিতে নারি ধরিয়া—
চাহিয়া আঁথির কোণে
তুমি হাদ মনে মনে,
আমি তাই লাজে ধাই মরিয়া।

দক্ষিণপবনভরে
অঞ্চল উড়িয়া পড়ে
কখন যে, নাহি পারি লখিতে।
পুলকব্যাকুল হিয়া
অঙ্গে উঠে বিকশিয়া,
আবার চেতনা হয় চকিতে।

বদ্ধ গৃহে করি বাস
ক্রদ্ধ যবে হয় খাস
আধেক বসনবদ্ধ থুলিয়া
বিসি গিয়া বাতায়নে,
স্থথসদ্ধ্যাসমীরণে
ক্ষণতরে আপনারে ভুলিয়া।

### সোনার তরী

পূর্ণচন্দ্রকররাশি
মূর্ছাতুর পড়ে আদি
এই নবযৌবনের মুকুলে,
অঙ্গ মোর ভালোবেদে
ঢেকে দেয় মৃত্ হেদে
আপনার লাবণোর ছুকুলে—

মুথে বক্ষে কেশপাশে
ফিরে বায়ু থেলা-আশে,
কুস্তমের গদ্ধ ভাসে গগনে—
হেনকালে তুমি এলে
মনে হয় স্বপ্ন ব'লে,
কিছু আর নাহি থাকে স্মরণে।

থাক্ বঁধু, দাও ছেড়ে,
ওটুকু নিয়ো না কেড়ে,
এ শরম দাও মোরে রাথিতে—

সকলের অবশেষ

এইটুকু লাজলেশ

আপনারে আধ্থানি ঢাকিতে।

ছলছল-ছু'নয়ান
করিয়ো না অভিমান ;
আমিও যে কত নিশি কেঁদেছি,
বুঝাতে পারি নে যেন
সব দিয়ে তবু কেন
সবটুকু লাজ দিয়ে বেঁধেছি—

কেন যে তোমার কাছে
একটু গোপন আছে,
একটু রয়েছি মুখ হেলায়ে।
এ নহে গো অবিশাস—
নহে স্থা, পরিহাস,
নহে নহে ছলনার থেলা এ।

বসন্তনিশীথে বঁধু,
লহ গন্ধ, লহ মধু,
সোহাগে মুখের পানে তাকিয়ো।
দিয়ো দোল আশে-পাশে,
কোয়ো কথা মৃত্ ভাষে—
শুধু এর বুস্তটুকু রাখিয়ো।

সেটুকুতে ভর করি

এমন মাধুরী ধরি
তোমাপানে আছি আমি ফুটিয়া,

এমন মোহনভঙ্গে
আমার সকল অঙ্গে
নবীন লাবণ্য ধায় লুটিয়া—

্রমন সকল বেলা
প্রনে চঞ্চল থেলা,
বসন্তকুস্থম-মেলা ছ্ধারি।
শুন বঁধু, শুন তবে,
সকলি তোমার হবে,
কেবল শ্রম থাক্ আমারি।

# পুরস্কার

त्मिन वत्र्या वात्रवात्र वादत्र, কহিল কবির স্ত্রী,-'রাশি রাশি মিল করিয়াছ জড়ো, রচিতেছ বিদি পুঁথি বড়ো বড়ো, মাথার উপরে বাড়ি পড়ো-পড়ো তার থোঁজ রাথ কি! गाँथिছ इन मीर्घ इय-মাথা ও মুত্ত, ছাই ও ভন্ম; মিলিবে কি তাহে হন্তী অশ্ব, না মিলে শস্ত্রকণা। অন্ন জোটে না, কথা জোটে মেলা, निमिनिन धरत व की एडल्टिशन। ভারতীরে ছাডি ধরো এইবেলা লক্ষীর উপাদনা। ওগো, ফেলে দাও পুঁথি ও লেখনী, যা করিতে হয় করহ এথনি। এত শিখিয়াছ এটুকু শেখ নি কিসে কড়ি আসে ঘুটো! দেখি সে মুরতি সর্বনাশিয়া কবির পরান উঠিল তাসিয়া, পরিহাসছলে ঈষৎ হাসিয়া কহে জুড়ি করপুট— 'ভয় নাহি করি ও মুথ নাড়ারে,

ঘরেতে আছেন নাইকো ভাঁড়ারে এ-কথা শুনিবে কে বা! আমার কপালে বিপরীত ফল— চপলা লক্ষী মোরে অচপল,

नश्ची मन्य नश्चीक्रांफ्रांदत,

### त्रवीन्य-त्रहनावनी

ভারতী না থাকে থির এক পল এত করি তাঁর সেবা। তাই তো কপাটে লাগাইয়া খিল স্বর্গে মর্ত্যে খুঁ জিতেছি মিল, আনমনা যদি হই এক তিল অমনি সর্বনাশ।' মনে মনে হানি মুথ করি ভার কহে কবিজায়া, 'পারিনেকো আর, ঘর-সংসার গেল ছারেথার, সব তাতে পরিহাস।' এতেক বলিয়া বাঁকায়ে মুখানি শিঞ্জিত করি কাঁকন ছুখানি চঞ্চল করে অঞ্চল টানি রোষছলে যায় চলি। হেরি সে ভুবন-গরব-দমন অভিমানবেগে অধীর গমন উচাটন কবি কহিল, 'অমন (यर्या ना क्ष्मय मिन। ধরা নাহি দিলে ধরিব ছ-পায়; কী করিতে হবে বলো সে উপায়, ঘর ভরি দিব সোনায় রুপায়— বুদ্ধি জোগাও তুমি। এতটুকু ফাঁকা যেখানে যা পাই তোমার মূরতি দেখানে চাপাই, বুদ্ধির চাষ কোনোখানে নাই— সমস্ত মরুভূমি।' 'হয়েছে, হয়েছে, এত ভালো নয়' হাসিয়া কৃষিয়া গৃহিণী ভন্ম, 'যেমন বিনয় তেমনি প্রণয়

আমার কপালগুণে।

কথার কথনো ঘটেনি অভাব, যথনি বলেছি পেয়েছি জ্বাব; একবার ওগো বাক্য-নবাব

চলো দেখি কথা শুনে।
শুভ দিনখন দেখো পাঁজি খুলি,
সঙ্গে করিয়া লহ পুঁথিগুলি,
ক্ষণিকের তরে আলভা ভুলি

চলো রাজ্যভাষাঝে।
আমাদের রাজা গুণীর পালক,
মান্ন্য হইয়া গেল কত লোক—
ঘরে তুমি জমা করিলে শোলোক

লাগিবে কিসের কাজে!'
কবির মাথায় ভাঙি পড়ে বাজ;
ভাবিল, 'বিপদ দেখিতেছি আজ,
কথনো জানিনে রাজা-মহারাজ—

কপালে কী জানি আছে !'
মুখে হেদে বলে, 'এই বই নয় !
আমি বলি আবো কী করিতে হয়—
প্রাণ দিতে পারি, শুধু জাগে ভয়

বিধবা হইবে পাছে।
বৈতে যদি হয় দেরিতে কী কাজ,
ত্বরা করে তবে নিয়ে এসো দাজ—
হেমকুণ্ডল, মণিময় তাজ,

কেয়্র, কনকহার।
বলে দাও মোর সার্থিরে ডেকে
ঘোড়া বেছে নেয় ভালো ভালো দেখে,
কিংক্রগণ সাথে যাবে কে কে

আয়োজন করো তার।' ব্রাহ্মণী কহে, 'মুখাগ্রে যার বাধে না কিছুই, কী চাহে দে আর, মৃথ ছুটাইলে রথাথে আর
না দেখি আবশুক।
নানা বেশভ্ষা হীরা রূপা সোনা
এনেছি পাড়ার করি উপাসনা—
সাজ করে লও পুরায়ে বাসনা,
রসনা ক্ষান্ত হোক।'
এতেক বলিয়া ত্রিতচরণ
আনে বেশবাস নানান-ধরন;
কবি ভাবে মৃথ করি বিবরন,
'আজিকে গতিক মন্দ।'

'আজিকে গতিক মন্দ।'
গৃহিণী স্বয়ং নিকটে বসিয়া
তুলিল তাহারে মাজিয়া ঘষিয়া,
আপনার হাতে যতনে ক্ষিয়া
প্রাইল কটিবন্ধ।

উফীষ <mark>আনি মা</mark>থায় চড়ায়, কন্তি আনিয়া কঠে জড়ায়, অঙ্গদ হুটি বাহুতে পরায়,

কুণ্ডল দেয় কানে।
অঙ্গে যতই চাপায় রতন
কবি বসি থাকে ছবির মতন,
প্রেয়মীর নিজ হাতের যতন
দেও আজি হার মানে।

এই মতে তুই প্রহর ধরিয়া বেশভূষা দব দমাধা করিয়া গৃহিণী নিরথে ঈষৎ দরিয়া

বাঁকায়ে মধুর গ্রীবা।
হৈরিয়া কবির গভীর মৃথ
হদয়ে উপজে মহাকৌতুক—
হাসি উঠি কহে ধরিয়া চিবুক,
'আ মরি সেজেছ কিবা!'

ধরিল সমুথে আরশি আনিয়া, কহিল বচন অমিয় ছানিয়া, 'পুরনারীদের পরান হানিয়া

ফিরিয়া আসিবে আজি—
তথন দাসীরে ভূলো না গরবে,
এই উপকার মনে রেখো তবে,
মোরেও এমনি পরাইতে হবে

রতনভূষণরাজি।'
কোলের উপরে বিদ' বাহুপাশে
বাঁধিয়া কবিরে সোহাগে সহাসে
কপোল রাথিয়া কপোলের পাশে

কানে কানে কথা কয়।
দেখিতে দেখিতে কবির অধরে
হাসিরাশি আর কিছুতে না ধরে,
মুগ্ধ হৃদয় গলিয়া আদরে

ফাটিয়া বাহির হয়।
কহে উচ্ছুসি, 'কিছু না মানিব,
এমনি মধুর শ্লোক বাথানিব,
রাজভাণ্ডার টানিয়া আনিব

ও রাঙা চরণতলে।'
বলিতে বলিতে বৃক উঠে ফুলি,
উষ্ণীয় পরা-মস্তক তুলি
পথে বাহিরায় গৃহদার খুলি—

ক্রত রাজগৃহে চলে।
কবির রমণী কুতৃহলে ভানে,
তাড়াতাড়ি উঠি বাতায়নপাশে
উকি মারি চায়, মনে মনে হাসে,

কালো চোথে আলো নাচে। কহে মনে মনে বিপুল পুলকে, 'রাজপথ দিয়ে চলে এত লোকে এমনটি আর পড়িল না চোথে আমার ধেমন আছে।'

এদিকে কবির উৎসাহ ক্রমে নিমেষে নিমেষে আদিতেছে কমে, যখন পশিল নূপ আশ্রমে মরিতে পাইলে বাঁচে। রাজসভাসদ সৈত্য পাহারা গৃহিণীর মতো নহে তো তাহারা, সারি সারি দাভি করে দিশাহারা— হেথা কি আসিতে আছে! হেদে ভালোবেদে ঘুটো কথা কয় বাজদভাগৃহ হেন ঠাই নয়, মন্ত্ৰী হইতে দারী মহাশ্য সবে গম্ভীরমুখ। মান্থযে কেন যে মান্থযের প্রতি ধরি আছে হেন যমের মুরতি, তাই ভাবি কবি না পায় ফুরতি দমি যায় তার বুক। বসি মহারাজ মহেন্দ্রায় মহোচ্চ গিরি-শিথরের প্রায়, জন-অরণ্য হেরিছে হেলায় অচল-অটল-ছবি। কুপানির্বর পড়িছে ঝরিয়া শত শত দেশ সর্স করিয়া, দে মহা মহিমা নয়ন ভরিয়া চাহিয়া দেখিল কবি। विहात मगांधा रूल यत, त्नारम ইঞ্চিত পেয়ে মন্ত্রি-আদেশে

জোড়করপুটে দাঁড়াইল এসে
দেশের প্রধান চর।
অতি সাধুমত আকারপ্রকার,
এক তিল নাহি মৃথের বিকার,
ব্যবসা যে তার মাহুষশিকার

নাহি জানে কোনো নর।
বত নানামত সতত পালয়ে,
এক কানাকড়ি মূল্য না লয়ে
ধর্মোপদেশ আলয়ে আলয়ে

বিতরিছে যাকে তাকে।
চোরা কটাক্ষ চক্ষে ঠিকরে—
কী ঘটিছে কার, কে কোথা কী করে,
পাতায় পাতায় শিকড়ে শিকড়ে

সন্ধান তার রাথে।
নামাবলী গায়ে বৈষ্ণবন্ধপে

যথন দে আদি প্রণমিল ভূপে,

মন্ত্রী রাজারে অতি চূপে চূপে

কী করিল নিবেদন। অমনি আদেশ হইল রাজার, 'দেহ এঁরে টাকা পঞ্চ হাজার।' 'সাধু সাধু' কহে সভার মাঝার

যত সভাসদজন।
পুলক প্রকাশে সবার গাত্রে—
'এ-যে দান ইহা যোগ্য পাত্রে,
দেশের আবালবনিতা-মাত্রে

ইথে না মানিবে দ্বেষ।'

মাধু মুরে পড়ে নম্রতাভরে,

দেখি সভাজন আহা-আহা করে,

মন্ত্রীর শুধু জাগিল অধরে

ঈষং হাস্যলেশ।

ववीख-वहनावली

আদে গুটি গুটি বৈয়াকরণ ধূলি-ভরা তুটি লইয়া চরণ চিহ্নিত করি রাজাস্তরণ পবিত্র পদপঙ্কে। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম, বলি-অন্ধিত শিথিল চর্ম, প্রথরমূতি অগ্নিশর্ম,

ছাত্র মরে আতঙ্কে।
কোনো দিকে কোনো লক্ষ্য না ক'রে
পড়ি গেল শ্লোক বিকট হাঁ ক'রে
মটর-কড়াই মিশায়ে কাঁকরে

চিবাইল যেন দাঁতে।
কেহ তার নাহি বুঝে আগুপিছু,
সবে বসি থাকে মাথা করি নিচু;
রাজা বলে, 'এঁরে দক্ষিণা কিছু

দাও দক্ষিণ হাতে।'
তার পরে এল গনৎকার,
গণনায় রাজা চমৎকার,
টাকা ঝন্ ঝন্ ঝনৎকার

বাজায়ে সে গেল চলি। আদে এক বুড়া গণ্যমান্ত করপুটে লয়ে দুর্বাধান্ত রাজা তাঁর প্রতি অতি বদান্ত

ভরিয়া দিলেন থলি।
আবে নটভাট রাজপুরোহিত
কেহ একা কেহ শিশ্য-সহিত,
কারো বা মাথায় পাগড়ি লোহিত
কারো বা হরিৎবর্ণ।

আদে দ্বিজ্গণ প্রমারাধ্য; কন্তার দায়, পিতার শ্রাদ্ধ— যার যথামতো পায় বরাদ,
রাজা আজি দাতাকর্ণ।
যে যাহার দবে যায় স্বভবনে,
কবি কী করিবে ভাবে মনে মনে,
রাজা দেখে তারে সভাগৃহকোণে

বিপন্নমুখছবি।
কহে ভূপ, 'হোথা বদিয়া কে ওই,
এসো তো মন্ত্ৰী, সন্ধান লই।'
কবি কহি উঠে, 'আমি কেহ নই,

আমি শুধু এক কবি।' রাজা কহে, 'বটে, এসো এসো তবে, আজিকে কাব্য-আলোচনা হবে।' বসাইলা কাছে মহাগৌরবে

ধরি তার কর ছটি।
মন্ত্রী ভাবিল, 'যাই এইবেলা,
এথন তো শুক্ত হবে ছেলেথেলা।'
কহে, 'মহারাজ, কাজ আছে মেলা,

আদেশ পাইলে উঠি।' রাজা শুধু মৃত্ব নাড়িলা হস্ত, নূপ-ইন্ধিতে মহা তটস্থ বাহির হইয়া গেল সমস্ত

সভাস্থ দলবল—
পাত্র মিত্র অমাত্য আদি,
অর্থা প্রার্থা বাদী প্রতিবাদী,
উচ্চ তুচ্ছ বিবিধ উপাধি
বন্থার যেন জন।

চলি গেল যবে সভ্যস্থজন, মুখোমুখি করি বদিলা হজন, রাজা বলে, 'এবে কাব্যক্জন আরম্ভ করে। কবি।' কবি তবে ছই কর জুড়ি বুকে বাণীবন্দনা করে নতম্থে, 'প্রকাশো জননী, নয়নসমূথে

প্রসন্ন মৃথছবি। বিমল মানসসরসবাসিনী, শুক্লবসনা শুলুহাসিনী, বীণাগঞ্জিত মঞ্জাষিণী

কমলকুঞ্জাসনা, তোমারে হৃদয়ে করিয়া আসীন স্থথে গৃহকোণে ধনমানহীন খ্যাপার মতন আছি চিরদিন

উদাসীন আনমনা।
চারি দিকে সবে বাঁটিয়া ছনিয়া
আপন অংশ নিতেছে গুনিয়া—
আমি তব স্নেহবচন শুনিয়া

পেয়েছি স্বরগস্থা।
সেই মোর ভালো, সেই বহু মানি—
তবু মাবো মাঝে কেঁদে ওঠে প্রাণী,
স্থরের থাতে জান তো মা বাণী,

নরের মিটে না ক্ষা।

যা হবার হবে, সে কথা ভাবি না,

মা গো, একবার ঝংকারো বীণা,
ধরহ রাগিণী বিশ্বপ্লাবিনা

অমৃত-উৎস-ধারা—
যে রাগিণী শুনি নিশিদিনমান
বিপুল হর্ষে দ্রব ভগবান
মলিন মর্ত-মাঝে বহুমান
নিয়ত আত্মহারা।

যে রাগিণী সদা গগন ছাপিয়া হোমশিখাসম উঠিছে কাঁপিয়া, অনাদি অসীমে পড়িছে বাঁপিয়া,

বিশ্বতন্ত্রী হতে। যে রাগিণী চির-জন্ম ধরিয়া চিত্তকুহরে উঠে কুহরিয়া, অশ্রহাসিতে জীবন ভরিয়া,

ছুটে সহস্র স্রোতে।
কে আছে কোথায়, কে আদে কে যায়,
নিমেষে প্রকাশে, নিমেষে মিলায়—
বালুকার 'পরে কালের বেলায়

ছায়া-আলোকের খেলা !
জগতের যত রাজা-মহারাজ
কাল ছিল যারা কোথা তারা আজ,
সকালে ফুটিছে স্থথত্থলাজ

টুটিছে সন্ধ্যাবেলা। শুধু তার মাঝে ধ্বনিতেছে স্থর বিপুল বৃহৎ গভীর মধুর— চিরদিন তাহে আছে ভরপুর

মগন গগনতল।

যে জন শুনেছে দে অনাদি ধানি
ভাসায়ে দিয়েছে হৃদয়তরণী;
জানে না আপনা, জানে না ধরণী,

সংসার-কোলাহল।
সে জন পাগল, পরান বিকল—
ভবকুল হতে ছিঁড়িয়া শিকল
কেমনে এসেছে ছাড়িয়া সকল

ঠেকেছে চরণে তব। তোমার অমল কমলগন্ধ হদয়ে ঢালিছে মহা-আনন্দ—

### त्रवीख-त्रहनावली

অপূর্ব গীত আলোক ছন্দ শুনিছে নিত্য নব। বাজুক সে বীণা, মজুক ধরণী; বারেকের তরে ভুলাও জননী, কে বড়ো কে ছোটো, কে দীন কে ধনী,

কেবা আগে কেবা পিছে—
কার জয় হল কার পরাজয়,
কাহার বৃদ্ধি কার হল ক্ষয়,
কেবা ভালো আর কেবা ভালো নয়,

কে উপরে কেবা নিচে।
গাঁথা হয়ে যাক এক গীতরবে
ছোটো জগতের ছোটো-বড়ো সবে,
স্থথে প'ড়ে রবে পদপল্লবে

ষেন মালা একথানি।
তুমি মানুদের মাঝথানে আসি
দাঁড়াও মধুর মুরতি বিকাশি,
কুন্দবরন স্থন্দরহাসি

বীণাহাতে বীণাপাণি।
ভাদিয়া চলিবে রবিশশীভার।
সারি দারি যত মানবের ধারা
অনাদিকালের পান্থ যাহারা

তব সংগীতস্রোতে। দেখিতে পাইব ব্যোমে মহাকাল ছন্দে ছন্দে বাজাইছে তাল, দশ দিক্বধু খুলি কেশজাল

নাচে দশ দিক হতে।'
এতেক বলিয়া ক্ষণপরে কবি
কক্ষণ কথায় প্রকাশিল ছবি
পুণ্যকাহিনী রঘুকুলরবি
রাঘ্বের ইতিহাদ—

অসহ তুঃখ সহি নিরবধি কেমনে জনম গিয়েছে দগধি, জীবনের শেষ দিবস অবধি অসীম নিরাশাস। কহিল, 'বারেক ভাবি দেখো মনে সেই এক দিন কেটেছে কেমনে যেদিন মলিন বাকল-বসনে চলিলা বনের পথে-ভাই লক্ষণ বয়স নবীন, মান ছায়াসম বিষাদ-বিলীন নববধূ সীতা আভরণহীন উঠिলা विमाय त्रव्य। রাজপুরীমাঝে উঠে হাহাকার, প্রজা কাঁদিতেছে পথে সারে সার— এমন বজ্র কখনো কি আর পড়েছে এমন ঘরে! অভিষেক হবে, উৎসবে তার আনন্দময় ছিল চারিধার মঙ্গলদীপ নিবিয়া আঁধার **७**धू निरम्रियत वर् । আর-এক দিন, ভেবে দেখো মনে, रयिन श्रीतां म लाय लक्षात ফিরিয়া নিভৃত কুটির-ভবনে দেখিলা জানকী নাহি-'জানকী জানকী' আৰ্ত রোদনে ডাকিয়া ফিরিলা কাননে কাননে,

মহা-অরণ্য আঁধার-আননে

রহিল নীরবে চাহি।
তার পরে দেখো শেষ কোথা এর,
ভেবে দেখো কথা সেই দিবদের—

এত বিষাদের, এত বিরহের, এত সাধনের ধন, দেই দীতাদেবী রাজদভামাঝে বিদায়-বিনয়ে নমি রঘুরাজে দ্বিধা ধরাতলে অভিমানে লাজে इट्टेना जम्म्ब । সে-সকল দিন সেও চলে যায়; সে অসহ শোক, চিহ্ন কোথায়-যায় নি তো এঁকে ধরণীর গায় व्यभीम मध (त्रथा। দ্বিধা ধরাভূমি জুড়েছে আবার, দণ্ডকবনে ফুটে ফুলভার, সর্যূর কুলে তুলে তৃণসার প্রফুল খ্যামলেখা। শুধু সেদিনের একথানি স্থ্র চিরদিন ধরে বহু বহু দূর কাঁদিয়া হৃদয় করিছে বিধুর মধুর করুণ তানে; সে মহাপ্রাণের মাঝখানটিতে যে মহারাগিণী আছিল ধ্বনিতে আজিও দে গীত মহাদংগীতে বাজে মানবের কানে।' তার পরে কবি কহিল সে কথা, কুরুপাণ্ডব-সমর-বারতা— 'গৃহবিবাদের ঘোর মত্ততা वािशिन मर्व (म्भ ; তুইটি যমজ তক্ত পাশাপাশি, ঘর্ষণে জলে হুতাশনরাশি,

মহাদাবানল ফেলে শেষে গ্রাসি

व्यत्रभा-भतिरवः ।

এক গিরি হতে হুই স্রোত-পারা হুইটি শীর্ণ বিদ্বেষধারা সরীস্পুগতি মিলিল তাহারা

নিষ্ঠুর অভিমানে—
দেখিতে দেখিতে হল উপনীত
ভারতের যত ক্ষত্র-শোণিত—
ত্রাসিত ধরণী করিল ধ্বনিত

প্রলয়বন্থা-গানে।
দেখিতে দেখিতে ডুবে গেল কূল,
আত্ম ও পর হয়ে গেল ভুল,
গৃহবন্ধন করি নির্মূল

ছুটিল রক্তধারা;
ফেনায়ে উঠিল মরণাম্বি,
বিশ্ব রহিল নিশ্বাস কবি,
কাঁপিল গগন শত আঁথি মুদি

নিবায়ে স্থতারা।
সমরবন্তা যবে অবদান
সোনার ভারত বিপুল শ্মশান,
রাজগৃহ যত ভূতলশয়ান

পড়ে আছে ঠাঁই ঠাই—
ভীষণা শাস্তি রক্তনয়নে
বিদয়া শোণিত-পঙ্কশয়নে,
চাহি ধরাপানে আনত বয়নে

মূখেতে বচন নাই।
বহুদিন পরে ঘুচিয়াছে খেদ,
মরণে মিটেছে দব বিচ্ছেদ,
সমাধা যজ্ঞ মহানরমেধ

বিদ্বেষ-হুতাশনে। সকল কামনা করিয়া পূর্ণ সকল দম্ভ করিয়া চূর্ণ পাঁচ ভাই গিয়া বদিলা শৃত্য স্বৰ্ণসিংহাদনে। স্তব্ধ প্ৰাদাদ বিষাদ-আঁধার, শাশান হইতে আদে হাহাকার— রাজপুরবধ্ যত অনাথার মর্মবিদার রব। 'জয় জয় জয় পাণ্ডুতনয়'

সারি সারি দারী দাঁড়াইয়া কয়; পরিহাস ব'লে আজি মনে হয়,

মিছে মনে হয় সব।
কালি যে ভারত সারাদিন ধরি
অটু গরজে অম্বর ভরি
রাজার রক্তে খেলেছিল হোরি

ছাড়ি কুলভয়লাজে, পরদিনে চিতাভন্ম মাথিয়া সন্মাসীবেশে অঙ্গ ঢাকিয়া বসি একাকিনী শোকার্তহিয়া

শৃত্য শাশানমাঝে।
কুরুপাওব মুছে গেছে দব,
সে রণরঙ্গ হয়েছে নীরব,
সে চিতাবহ্নি অতি ভৈরব

ভশ্মও নাহি তার;
যে ভূমি লইয়া এত হানাহানি
সে আজি কাহার তাহাও না জানি—
কোথা ছিল রাজা, কোথা রাজধানী

চিহ্ন নাহিকো আর।
তবু কোথা হতে আসিছে সে স্বর—
যেন সে অমর সমর-সাগর
গ্রহণ করেছে নব কলেবর
একটি বিরাট গানে;

বিজয়ের শেষে সে মহাপ্রয়াণ, সফল আশার বিষাদ মহান, উদাস শান্তি করিতেছে দান চির্মানবের প্রাণে।

'হায়, এ ধরায় কত অনন্ত বরষে বরষে শীত বসন্ত স্থথে তথে ভরি দিক্দিগন্ত

হাসিয়া সিয়াছে ভাসি
এমনি বরষা আজিকার মতো
কতদিন কত হয়ে গেছে গভ,
নব মেঘভারে গগন আনত

ফেলেছে অশ্বরাশি।

যুগে যুগে লোক গিয়েছে এসেছে,

ছখীরা কেঁদেছে, স্থীরা হেসেছে,

প্রেমিক যে জন ভালো সে বেসেছে

আজি আমাদেরি মতো—
তারা গেছে, শুধু তাহাদের গান
ছ-হাতে ছড়ায়ে করে গেছে দান;
দেশে দেশে, তার নাহি পরিমাণ,

ভেদে ভেদে যায় কত।
ভামলা বিপুলা এ ধরার পানে
চেয়ে দেখি আমি মৃগ্ধ নয়ানে;
সমস্ত প্রাণে কেন যে কে জানে

ভরে আদে আঁথিজল—
বহু মানবের প্রেম দিয়ে ঢাকা,
বহু দিবদের স্থাথ ছথে আঁকা,
লক্ষ যুগের সংগীতে মাথা

স্থন্দর ধরাতল। এ ধরার মাঝে তুলিয়া নিনাদ চাহি নে করিতে বাদপ্রতিবাদ,

যে কদিন আছি মানসের সাধ মিটাব আপন মনে— যার যাহা আছে তার থাকু তাই, কারো অধিকারে যেতে নাহি চাই শান্তিতে যদি থাকিবারে পাই একটি নিভৃত কোণে। শুধু বাঁশিখানি হাতে দাও তুলি, বাজাই বদিয়া প্রাণমন খুলি, পুষ্পের মতো সংগীতগুলি ফুটাই আকাশভালে— অন্তর হতে আহরি বচন আনন্দলোক করি বিরচন, গীতর্দধারা করি সিঞ্চন मः**मा**त्र-धृनिकारन । অতি তুর্গম স্ষ্টিশিখরে অদীম কালের মহাকন্দরে সতত বিশ্বনির্বার ঝরে। ঝঝর সংগীতে, স্বরতরঙ্গ যত গ্রহতারা ছুটিছে শৃত্যে উদ্দেশহারা— সেথা হতে টানি লব গীতধারা ছোটো এই বাঁশরিতে। ধরণীর শ্রাম করপুট্থানি ভরি দিব আমি সেই গীত আমি, বাতাদে মিশায়ে দিব এক বাণী মধুর-অর্থ-ভরা। নবীন আ্ষাঢ়ে রচি নব মায়া এঁকে দিয়ে যাব ঘনতর ছায়া, করে দিয়ে যাব বসন্তকায়া

বাসন্তীবাস-পরা।

ধরণীর তলে, গগনের গায়, সাগরের জলে, অরণ্য-ছায় আরেকটুখানি নবীন আভায়

রঙিন করিয়া দিব।
সংসারমাঝে ত্-একটি স্থর
রেথে দিয়ে যাব করিয়া মধুর,
ত্ব-একটি কাঁটা করি দিব দ্র—

তার পরে ছুটি নিব।
স্থখহাসি আরো হবে উজ্জ্ল,
স্থানর হবে নয়নের জল,
স্থেহস্থামাখা বাসগৃহতল

আরো আপনার হবে। প্রেয়সী নারীর নয়নে অধরে আরেকটু মধু দিয়ে যাব ভরে, আরেকটু স্নেহ শিশুমুখ 'পরে

শিশিরের মতো রবে।
না পারে ব্ঝাতে, আপনি না ব্ঝে,
মাত্র্য ফিরিছে কথা খুঁজে খুঁজে,
কোকিল যেমন পঞ্চমে কুজে

মাগিছে তেমনি স্থর—
কিছু ঘুচাইব সেই ব্যাকুলতা,
কিছু মিটাইব প্রকাশের ব্যথা,
বিদায়ের আগে ছ-চারিটা কথা

রেথে যাব স্বমধুর।
থাকো হৃদাদনে জননী ভারতী—
তোমারি চরণে প্রাণের আরতি,
চাহি না চাহিতে আর কারো প্রতি,

রাথি না কাহারো আশা। কত স্থথ ছিল, হয়ে গেছে তৃথ; কত বান্ধব হয়েছে বিমুখ, মান হয়ে গেছে কত উৎস্থক উন্মুখ ভালোবাসা। শুধু ও-চরণ হৃদয়ে বিরাজে, শুধু ওই বীণা চিরদিন বাজে, স্মেহস্থরে ডাকে অন্তর্মাঝে— আয় রে বৎস, আয়, ফেলে রেখে আয় হাসিক্রদন,

ফেলে রেথে আয় হাসিক্রন্দন,
ছিঁড়ে আয় যত মিছে বন্ধন,
হেথা ছায়া আছে চিরনন্দন
চিরবসন্ত বায়।

সেই ভালো মা গো, যাক যাহা যায়, জন্মের মতো বরিত্ব তোমায়, কমলগন্ধ কোমল ত্-পায়

বার বার নমো নম।' এত বলি কবি থামাইল গান, বিদিয়া রহিল মুগ্ধ নয়ান, বাজিতে লাগিল হৃদয় পরান

বীণাঝংকারসম।
পুলকিত রাজা, আঁথি ছলছল,
আাসন ছাড়িয়া নামিলা ভূতল—
ত্বাত্ত বাড়ায়ে প্রান উত্তল

কবিরে লইলা বুকে।
কহিলা, 'ধন্তা, কবি গো, ধন্তা—
আনন্দে মন সমাচ্ছন্ন,
তোমারে কী আমি কহিব অন্তা,

চিরদিন থাকো স্থথে।
ভাবিয়া না পাই কী দিব ভোমারে,
করি পরিভোষ কোন্ উপহারে,
যাহা কিছু আছে রাজভাগুরে
দব দিতে পারি আনি।

প্রেমোচ্ছ্সিত আনন্দ-জলে
ভরি ছ-নয়ন কবি তাঁরে বলে,
'কণ্ঠ হইতে দেহ মোর গলে
ওই ফুলমালাখানি।'

মালা বাঁধি কেশে কবি যায় পথে ; কেহ শিবিকায়, কেহ ধায় রথে, নানা দিকে লোক যায় নানা মতে কাজের অন্বেষণে। কবি নিজ মনে ফিরিছে লুক,

থেন দে তাহার নয়ন মৃধ কল্পধেন্থর অমৃত-তৃথ দোহন করিছে মনে।

কবির রমণী বাঁধি কেশপাশ, সন্ধ্যার মতো পরি রাঙা বাস বিদ একাকিনী বাতায়ন-পাশ,

স্থহাস মূথে ফুটে।
কপোতের দল চারিদিকে ঘিরে
নাচিয়া ডাকিয়া বেড়াইছে ফিরে,
যবের কণিকা তুলিয়া দে ধীরে

দিতেছে চঞ্চপুটে।
অন্ধূলি তার চলিছে যেমন
কত কী যে কথা ভাবিতেছে মন,
হেনকালে পথে ফেলিয়া নয়ন

সহসা কবিরে হেরি
বাহুথানি নাড়ি মৃত্ ঝিনি ঝিনি
বাজাইয়া দিল করকিঙ্কিণী,
হাসিজালথানি অতুলহাসিনী
ফেলিলা কবিরে ঘেরি।

কবির চিত্ত উঠে উল্লাসি, অতি সম্বর সম্মৃথে আসি কহে কৌতুকে মৃহু মৃহু হাসি,

'দেখো কী এনেছি বালা।
নানা লোকে নানা পেয়েছে রতন,
আমি আনিয়াছি করিয়া যতন
তোমার কঠে দেবার মতন

রাজকণ্ঠের মালা।' এত বলি মালা শির হতে খুলি প্রিয়ার গলায় দিতে গেল তুলি— কবিনারী রোধে কর দিল ঠেলি,

ফিরামে রহিল মৃথ।
মিছে ছল করি মুথে করে রাগ,
মনে মনে তার জাগিছে সোহাগ,
গরবে ভরিয়া উঠে অন্তরাগ—

হৃদয়ে উথলে স্থথ।
কবি ভাবে, 'বিধি অপ্রসন্ন,
বিপদ আজিকে হেরি আসন।'
বিসি থাকে মুখ করি বিষয়

শৃত্যে নয়ন মেলি।
কবির ললনা আধর্থানি বেঁকে
চোরা-কটাক্ষে চাহে থেকে থেকে—
পতির মুথের ভাবথানা দেথে

মুখের বসন ফেলি
উচ্চকণ্ঠে উঠিল হাসিয়া,
তুচ্ছ ছলনা গেল সে ভাসিয়া,
চকিতে সরিয়া নিকটে আসিয়া

পড়িল তাহার বুকে—
সেথায় লুকায়ে হাসিয়া কাঁদিয়া,
কবির কণ্ঠ বাহুতে বাঁধিয়া,

শতবার করি আপনি সাধিয়া
চুম্বিল তার মুথে।
বিস্মিত কবি বিহ্বলপ্রায়
আনন্দে কথা খুঁজিয়া না পায়—
মালাথানি লয়ে আপন গলায়
আদরে পরিলা সতী।
ভক্তি-আবেগে কবি ভাবে মনে
চেয়ে সেই প্রেমপূর্ণ বদনে—
বাঁধা প'ল এক মাল্য-বাঁধনে
লক্ষ্মী-সরম্বতী।

১৩ শ্রাবণ ১৩০০

# বস্থন্ধরা

আমারে ফিরায়ে লহ অয়ি বস্থন্ধরে,
কোলের সন্তানে তব কোলের ভিতরে
বিপুল অঞ্চল-তলে। ওগো মা মৃন্ময়ী,
তোমার মৃত্তিকা-মাঝে ব্যাপ্ত হয়ে রই;
দিয়িদিকে আপনারে দিই বিস্তারিয়া
বসস্তের আনন্দের মতো; বিদারিয়া
এ বক্ষপঞ্জর, টুটিয়া পাষাণ-বন্ধ
সংকীর্ণ প্রাচীর, আপনার নিরানন্দ
অন্ধ কারাগার, হিলোলিয়া, মর্মরিয়া,
কম্পিয়া, অলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে পুলকে
প্রবাহিয়া চলে যাই সমস্ত ভ্লোকে
প্রান্ত প্রতিরা দক্ষিণে,
প্রবে পশ্চিমে— শৈবালে শাঘলে ত্লে

#### त्वीख-तहनावली

শাখায় বন্ধলে পত্রে উঠি সরসিয়া
নিগৃঢ় জীবনরসে; যাই পরশিয়া
বর্গনীর্বে আনমিত শশুক্ষেত্রতল
অনুলির আন্দোলনে; নব পুপদল
করি পূর্ণ সংগোপনে স্থবর্ণলেখায়
স্থাগন্ধে মধ্বিন্দুভারে; নীলিমায়
পরিব্যাপ্ত করি দিয়া মহাসিন্ধুনীর
তীরে তীরে করি নৃত্যু তন্ধ ধরণীর
অনন্ত কল্লোলগীতে; উল্লসিত রঙ্গে
ভাষা প্রসারিয়া দিই তরদে তরদে
দিক্-দিগন্তরে; শুভ্র উত্তরীয়প্রায়
শৈলশৃলে বিছাইয়া দিই আপনায়
নিদ্ধলয়্ক নীহারের উত্তুক্ব নির্জনে
নিঃশক্ষ নিভৃতে।

যে-ইচ্ছা গোপনে মনে
উৎসদম উঠিতেছে অজ্ঞাতে আমার
বহুকাল ধ'রে, হৃদরের চারিধার
ক্রমে পরিপূর্ণ করি বাহিরিতে চাহে
উদ্বেল উদ্ধাম মুক্ত উদার প্রবাহে
দিঞ্চিতে তোমায়— ব্যথিত দে বাদনারে
বন্ধমুক্ত করি দিয়া শতলক্ষ ধারে
দেশে দেশে দিকে দিকে পাঠাব কেমনে
অন্তর ভেদিয়া! বিদি শুধু গৃহকোণে
লুব্ব চিত্তে করিতেছি দদা অধ্যয়ন,
দেশে দেশান্তরে কারা করেছে ভ্রমণ
কৌতুহলবশে; আমি তাহাদের দনে
করিতেছি তোমারে বেইন মনে মনে
কল্পনার জালে।

স্তুর্গম দূরদেশ— পথশূত্য ভক্ষাত্য প্রান্তর অশেষ, মহাপিপাদার রম্বভূমি; রোদ্রালোকে জলন্ত বালুকারাশি স্থচি বিংধ চোথে; দিগন্তবিস্তৃত যেন ধূলিশ্যাা 'পরে জরাতুরা বস্থন্ধরা লুটাইছে পড়ে তপ্তদেহ, উষ্ণশাস বহুজালাময় শুষ্কর্ঠ, সঙ্গহীন, নিঃশব্দ, নির্দয়। কতদিন গৃহপ্রান্তে বসি বাতায়নে দূরদূরান্তের দৃশ্য আঁকিয়াছি মনে চাহিয়া সম্মুথে; চারিদিকে শৈলমালা, মধ্যে নীল সরোবর নিস্তর্ক নিরালা স্ফটিক নিৰ্মল স্বচ্ছ; খণ্ড মেঘগণ মাতৃন্তনপানরত শিশুর মতন পড়ে আছে শিখর আঁকড়ি; হিমরেখা नौनि तित्थं भी-' भरत मृत्य यात्र रम्था पृष्टितां कति, एयन निक्त निरम्ध উঠিয়াছে সারি সারি স্বর্গ করি ভেদ যোগমগ্ন ধূর্জটির তপোবন-দারে। মনে মনে ভ্রমিয়াছি দূর সিরূপারে মহামেরুদেশে— যেখানে লয়েছে ধরা অনন্তকুমারীব্রত, হিমবল্পরা, নিঃসন্ধ, নিঃস্পৃহ, সর্ব-আভরণহীন; যেথা দীর্ঘরাত্রিশেষে ফিরে আদে দিন শকশূন্ত সংগীতবিহীন; রাত্রি আদে, ঘুমাবার কেহ নাই, অনস্ত আকাশে অনিমেষ জেগে থাকে নিদ্রাতন্ত্রাহত শুক্তশ্যা মৃতপুত্রা জননীর মতো। নৃতন দেশের নাম যত পাঠ করি, বিচিত্র বর্ণনা গুনি, চিত্ত অগ্রসরি

সমস্ত স্পর্শিতে চাহে— সমুদ্রের তটে ছোটো ছোটো নীলবর্ণ পর্বতসংকটে একখানি গ্রাম, তীরে শুকাইছে জাল, জলে ভাসিতেছে তরী, উড়িতেছে পাল, জেলে ধরিতেছে মাছ, গিরিমধাপথে সংকীৰ্ণ নদীটি চলি আদে কোনোমতে আঁকিয়া বাঁকিয়া; ইচ্ছা করে সে নিভৃত গিরিক্রোড়ে স্থাসীন উর্মিম্থরিত লোকনীডথানি হৃদয়ে বেষ্টিয়া ধরি বাহুপাশে। ইচ্ছা করে, আপনার করি ষেখানে যা কিছু আছে ; নদীস্রোতোনীরে আপনারে গলাইয়া ছুই তীরে তীরে নব নব লোকালয়ে করে যাই দান পিপাসার জল, গেয়ে যাই কলগান **मिवरम निमीरथ** ; शृथिवीत मांत्रशासन উদয়সমুদ্র হতে অস্ত্রসিন্ধুপানে প্রদারিয়া আপনারে, তুঙ্গ গিরিরাজি আপনার স্বতুর্গম রহস্তে বিরাজি, ক্ষিন পাষাণক্রোডে তীব্র হিমবায়ে মানুষ করিয়া তুলি লুকায়ে লুকায়ে নব নব জাতি। ইচ্ছা করে মনে মনে, স্বজাতি হইয়া থাকি সর্বলোকসনে দেশে দেশান্তরে; উষ্ট্রহণ্ণ করি পান মূকতে মানুষ হই আর্ব-সন্তান তুর্দম স্বাধীন; তিব্বতের গিরিতটে, নির্লিপ্ত প্রস্তরপুরীমাঝে, বৌদ্ধমঠে করি বিচরণ। দ্রাক্ষাপায়ী পারসিক গোলাপকাননবাসী, তাতার নির্ভীক অশ্বার্ড, শিষ্টাচারী সতেজ জাপান, প্রবীণ প্রাচীন চীন নিশিদিনমান

কর্ম-অনুরত— সকলের ঘরে ঘরে জন্মলাভ করে লই হেন ইচ্ছা করে। অরুগুণ বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্ন বর্বরতা— নাহি কোনো ধর্মাধর্ম, নাহি কোনো প্রথা, নাহি কোনো বাধাবন্ধ, নাহি চিস্তাজর, नारि किছू विशावन्य, नारि घत भत, উন্মুক্ত জীবনস্রোত বহে দিনরাত সমুখে আঘাত করি সহিয়া আঘাত অকাতরে; পরিতাপ-জর্জর পরানে বুথা ক্ষোভে নাহি চায় অতীতের পানে, ভবিষ্যৎ নাহি হেরে মিথ্যা তুরাশায়— বর্তমান-তরঙ্গের চূড়ায় চূড়ায় নৃত্য করে চলে যায় আবেগে উল্লাসি— উচ্চুঙ্খল সে-জীবন সেও ভালোবাসি; কত বার ইচ্ছা করে সেই প্রাণঝড়ে ছুটিয়া চলিয়া যাই পূর্ণপালভরে লঘুতরীসম।

হিংস্র ব্যাদ্র অটবীর
আপন প্রচণ্ড বলে প্রকাণ্ড শরীর
বহিতেছে অবহেলে; দেহ দীপ্তোজ্জল
অরণ্যমেঘের তলে প্রচ্ছন-অনল
বজ্রের মতন, রুদ্র মেঘমন্দ্র স্বরে
পড়ে আসি অতর্কিত শিকারের 'পরে
বিহ্যতের বেগে; অনায়াস সে মহিমা,
হিংসাতীর সে আনন্দ, সে দৃপ্ত গরিমা,
ইচ্ছা করে, একবার লভি তার স্বাদ।
ইচ্ছা করে, বারবার মিটাইতে সাধ
পান করি বিশ্বের সকল পাত্র হতে
আনন্দমদিরাধারা নব নব স্রোতে।

হে স্থন্দরী বস্থন্ধরে, তোমা পানে চেয়ে কতবার প্রাণ মোর উঠিয়াছে গেয়ে প্রকাণ্ড উল্লাসভরে; ইচ্ছা করিয়াছে— সবলে আঁকড়ি ধরি এ বক্ষের কাছে সমুদ্রমেখলা-পরা তব কটিদেশ ; প্রভাত-রোদ্রের মতো অনন্ত অশেষ ব্যাপ্ত হয়ে দিকে দিকে, অরণ্যে ভূধরে কম্পমান পল্লবের হিলোলের 'পরে করি নৃত্য সারাবেলা, করিয়া চুম্বন প্রত্যেক কুস্থমকলি, করি' আলিন্ধন সঘন কোমল খাম তৃণক্ষেত্রগুলি, প্রত্যেক তরঙ্গ'পরে সারাদিন ছলি' আনন্দ-দোলায়। রজনীতে চুপে চুপে निः नक हत्रत, विश्ववानी निकांकरन তোমার সমস্ত পশুপক্ষীর নয়নে অঙ্গুলি বুলায়ে দিই, শয়নে শয়নে नीए नीए गृहर गृहर खरां छरां य করিয়া প্রবেশ, বৃহৎ অঞ্চলপ্রায় আপনারে বিস্তারিয়া ঢাকি বিশ্বভূমি স্থাসিগ্ধ আঁধারে।

আমার পৃথিবী তুমি
বহু বরষের, তোমার মৃত্তিকা সনে
আমারে মিশায়ে লয়ে অনন্ত গৃগনে
অপ্রান্ত চরণে করিয়াছ প্রদক্ষিণ
সবিত্মগুল, অসংখ্য রজনীদিন
যুগ্যুগান্তর ধরি আমার মাঝারে
উঠিয়াছে তুণ তব, পুষ্প ভারে ভারে
ফুটিয়াছে, বর্ষণ করেছে তরুরাজি
পত্রফুলফল গন্ধরেণু। তাই আজি

কোনো দিন আনমনে বসিয়া একাকী পদাতীরে, সমুথে মেলিয়া মৃধ্ব আঁথি সর্ব অঙ্গে সর্ব মনে অন্নভব করি— তোমার মৃত্তিকামাঝে কেমনে শিহরি উঠিতেছে তৃণাঙ্কুর, তোমার অন্তরে কী জীবনরস্ধারা অহনিশি ধরে করিতেছে সঞ্চরণ, কুস্থমমুকুল কী অন্ধ আননভরে ফুটিয়া আকুল স্থন্য বৃস্তের মৃথে, নব রোদ্রালোকে তরুলতাতৃণগুলা কী গৃঢ় পুলকে কী মৃঢ় প্রমোদরদে উঠে হরষিয়া— মাতৃন্তনপানশ্রান্ত পরিতৃপ্ত-হিয়া স্থপপ্রপাত্মপুর্থ শিশুর মতন। তাই আজি কোনো দিন— শরৎ-কিরণ পড়ে যবে পক্ষমির্য স্বর্ণক্ষেত্র'পরে, নারিকেলদলগুলি কাঁপে বায়ুভরে আলোকে ঝিকিয়া, জাগে মহাব্যাকুলতা-মনে পড়ে বুঝি সেই দিবসের কথা মন যবে ছিল মোর সর্বব্যাপী হয়ে জলে স্থলে, অরণ্যের পল্লবনিলয়ে, আকাশের নীলিমায়। ডাকে যেন মোরে অব্যক্ত আহ্বানরবে শতবার করে সমস্ত ভূবন ; সে বিচিত্র সে বৃহৎ খেলাঘর হতে মিশ্রিত মর্মরবং শুনিবারে পাই যেন চিরদিনকার সঙ্গীদের লক্ষবিধ আমন্দ-খেলার পরিচিত রব। সেথায় ফিরায়ে লহ মোরে আরবার; দূর করো সে বিরহ যে বিরহ থেকে থেকে জেগে ওঠে মনে হেরি যবে সম্মুখেতে সন্ধ্যার কিরণে

বিশাল প্রান্তর, যবে ফিরে গাভীগুলি দুর গোষ্টে মাঠপথে উড়াইয়া ধূলি, তরুঘেরা গ্রাম হতে উঠে ধুমলেখা সন্ধ্যাকাশে; যবে চন্দ্র দেয় দেখা শ্রান্ত পথিকের মতো অতি ধীরে ধীরে নদীপ্রান্তে জনশূত বালুকার তীরে, মনে হয় আপনারে একাকী প্রবাসী নিৰ্বাসিত, বাহু বাড়াইয়া ধেয়ে আসি সমস্ত বাহিরথানি লইতে অন্তরে— এ আকাশ, এ ধর্ণী, এই নদী'পরে শুল শান্ত স্থপ্ত জ্যোৎসারাশি। কিছু নাহি পারি পরশিতে, শুধু শূন্যে থাকি চাহি বিষাদব্যাকুল। আমারে ফিরায়ে লহ সেই সর্বমাঝে, যেথা হতে অহরহ অঙ্গুরিছে মুকুলিছে মুঞ্জরিছে প্রাণ শতেক সহস্ররূপে, গুঞ্জরিছে গান শতলক্ষ স্থরে, উচ্ছুদি উঠিছে নৃত্য অসংখ্য ভঙ্গীতে, প্রবাহি যেতেছে চিত্ত ভাবস্রোতে, ছিম্রে ছিম্রে বাজিতেছে বেণু; দাঁড়ায়ে রয়েছ তুমি খাম কল্পধেন্ত, তোমারে সহস্র দিকে করিছে দোহন তরুলতা পশুপক্ষী কত অগণন তৃষিত পরানি যত; আনন্দের রস কতরূপে হতেছে বর্ষণ, দিক দশ ধ্বনিছে কল্লোলগীতে। নিথিলের সেই বিচিত্ৰ আনন্দ যত এক মুহুৰ্তেই একত্রে করিব আস্বাদন, এক হয়ে সকলের সনে। আমার আমন্দ লয়ে হবে না কি খামতর অরণ্য তোমার ? প্রভাত আলোক-মাঝে হবে না সঞ্চার

নবীন কিরণকম্প ? মোর মুগ্ধ ভাবে আকাশ ধরণীতল আঁকা হয়ে যাবে হৃদয়ের রঙে— যা দেখে কবির মনে জাগিবে কবিতা, প্রেমিকের ছ-নয়নে লাগিবে ভাবের ঘোর, বিহঙ্গের মুখে সহসা আসিবে গান। সহস্রের স্থথে রঞ্জিত হইয়া আছে সর্বাঙ্গ তোমার হে বস্থধে— জীবস্রোত কত বারম্বার তোমারে মণ্ডিত করি আপন জীবনে গিয়েছে ফিরেছে, তোমার মুত্তিকাসনে মিশায়েছে অন্তরের প্রেম, গেছে লিখে কত লেখা, বিছায়েছে কত দিকে দিকে ব্যাকুল প্রাণের আলিন্ধন; তারি সনে আমার সমস্ত প্রেম মিশায়ে যতনে তোমার অঞ্চল্থানি দিব রাঙাইয়া সজীব বরনে; আমার সকল দিয়া সাজাব তোমারে। নদীজলে মোর গান পাবে না কি শুনিবারে কোনো মুগ্ধ কান নদীকূল হতে ? উষালোকে মোর হাসি পাবে না কি দেখিবারে কোনো মর্ত্যবাসী নিদ্রা হতে উঠি ? আজ শতবর্ষ পরে এ স্থন্দর অরণ্যের পল্লবের স্তরে কাঁপিবে না আমার পরান ? ঘরে ঘরে কত শত নরনারী চিরকাল ধ'রে পাতিবে সংসারখেলা, তাহাদের প্রেমে কিছু কি বব না আমি ? আসিব না নেমে তাদের মুখের 'পরে হাসির মতন, जादमत नवीक्यांत्य नत्म त्योवन, তাদের বসন্তদিনে অকস্মাৎ স্থথ, তাদের মনের কোণে নবীন উন্মুথ

প্রেমের অঙ্কুররূপে ? ছেড়ে দিবে তুমি আমারে কি একেবারে ওগো মাতৃভূমি— যুগযুগান্তের মহা মৃত্তিকা-বন্ধন সহসা কি ছিঁড়ে যাবে ? করিব গমন ছাড়ি লক্ষ বরষের স্পিগ্ধ ক্রোড্থানি ? চতুর্দিক হতে মোরে লবে না কি টানি এই সব তক্ষ লতা গিরি নদী বন, এই চিরদিবদের স্থনীল গগন, এ জীবনপরিপূর্ণ উদার সমীর, জাগরণপূর্ণ আলো, সমস্ত প্রাণীর অন্তরে অন্তরে গাঁথা জীবনসমাজ ? ফিরিব তোমারে ঘিরি, করিব বিরাজ তোমার আত্মীয়মাঝে; কীট পশু পাখি তক্ষ গুল্ম লতা রূপে বারম্বার ডাকি আমারে লইবে তব প্রাণতপ্ত বুকে; যুগে যুগে জন্মে জন্ম ন্তন দিয়ে মুখে মিটাইবে জীবনের শত লক্ষ কুধা শত লক্ষ আনন্দের স্তত্যরসম্বধা নিঃশেষে নিবিড় ক্ষেহে করাইয়া পান। তার পরে ধরিত্রীর যুবক সন্তান বাহিরিব জগতের মহাদেশমাঝে অতি দূর দূরাস্তরে জ্যোতিঙ্কসমাজে স্থত্র্যম পথে। এখনো মিটেনি আশা, এখনো তোমার স্তন-অমৃত-পিপাসা ম্থেতে রয়েছে লাগি, তোমার আমন এখনো জাগায় চোখে স্থলর স্বপন, এখনো কিছুই তব করি নাই শেষ, সকলি রহস্তপূর্ণ, নেত্র অনিমেষ বিস্ময়ের শেষতল খুঁজে নাহি পায়, এখনো তোমার বুকে আছি শিশুপ্রায়

ম্থপানে চেয়ে। জননী, লহ গো মোরে দঘনবন্ধন তব বাহুষ্গে ধরে— আমারে করিয়া লহ তোমার ব্কের— তোমার বিপুল প্রাণ বিচিত্র স্থথের উৎস উঠিতেছে যেথা সে গোপন পুরে আমারে লইয়া যাও— রাথিয়ো না দূরে।

২৬ কার্তিক ১৩০০

## মায়াবাদ

THE BUT OF PURCH SHEET BOTH

হা রে নিরানন্দ দেশ, পরি জীর্ণ জরা,
বহি বিজ্ঞতার বোঝা, ভাবিতেছ মনে—
ঈশ্বরের প্রবঞ্চনা পড়িরাছে ধরা
হুচতুর স্ক্র্যুদ্ধি তোমার নয়নে!
লয়ে কুশাঙ্কুরবুদ্ধি শাণিতপ্রথরা
কর্মহীন রাত্রিদিন বিদ গৃহকোণে
মিথ্যা ব'লে জানিয়াছ বিশ্ববস্করা
গ্রহতারাময় স্প্রি অনস্ত গগনে।
যুগ্যুগান্তর ধ'রে পশু পক্ষী প্রাণী
অচল নির্ভয়ে হেথা নিতেছে নিশাদ
বিধাতার জগতেরে মাতৃক্রোড় মানি;
তুমি বুদ্ধ কিছুরেই কর না বিশ্বাদ!
লক্ষ্ক কোটি জীব লয়ে এ বিশ্বের মেলা;
তুমি জানিতেছ মনে, দব ছেলেখেলা।

#### খেলা

হোক খেলা, এ খেলায় যোগ দিতে হবে
আনন্দকল্লোলাকুল নিখিলের সনে।

সব ছেড়ে মৌনী হয়ে কোথা বদে রবে
আপনার অন্তরের অন্ধকার কোণে!
জেনো মনে, শিশু তুমি এ বিপুল ভবে,
অনন্ত কালের কোলে, গগনপ্রাঙ্গণে—
যত জান মনে কর কিছুই জান না।
বিনয়ে বিশ্বাদে প্রেমে হাতে লহ তুলি
বর্ণান্ধগীতময় যে মহা-খেলনা
তোমারে দিয়াছে মাতা; হয় যদি ধূলি
হোক ধূলি, এ ধূলির কোথায় তুলনা!
থেকো না অকালবুদ্ধ বিদিয়া একেলা—
কেমনে মান্থ্য হবে না করিলে খেলা!

#### বন্ধান

বন্ধন ? বন্ধন বটে, সকলি বন্ধন—
স্নেহ প্রেম স্থ্যত্ফা; সে যে মাতৃপাণি
স্তন হতে স্তনান্তরে লইতেছে টানি,
নব নব রসম্রোতে পূর্ণ করি মন
সদা করাইছে পান। স্তন্তের পিপাসা
কল্যাণদায়িনীরূপে থাকে শিশুমুখে—
তেমনি সহজ তৃফা আশা ভালোবাসা
সমস্ত বিশ্বের রস কত স্থথে তৃথে
করিতেছে আকর্ষণ, জনমে জনমে
প্রাণে মনে পূর্ণ করি গঠিতেছে ক্রমে
ছর্লভ জীবন; পলে পলে নব আশা
নিয়ে যায় নব নব আস্বাদে আশ্রমে।

স্তগ্যতৃষ্ণা নষ্ট করি মাতৃবন্ধপাশ ছিন্ন করিবারে চাস কোন্ মৃক্তিভ্ৰমে !

### গতি

জানি আমি, স্থথে হৃংথে হাসি ও ক্রন্দনে পরিপূর্ণ এ জীবন, কঠোর বন্ধনে ক্ষতিচ্ছ পড়ে যায় গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে । জানি আমি, সংসারের সমুদ্র মন্থিতে কারো ভাগ্যে স্থধা ওঠে, কারো হলাহল। জানি না, কেন এ সব, কোন্ ফলাফল আছে এই বিশ্বব্যাপী কর্মশৃঙ্খলার। জানি না, কী হবে পরে, সবি অন্ধকার আদি অন্ত এ সংসারে— নিথিল হৃংথের অন্ত আছে কি না আছে, স্থব্ভুক্ষের মিটে কি না চির-আশা। পগুতের দ্বারে চাহি না এ জনমরহস্ত জানিবারে। চাহি না ভিঁড়িতে একা বিশ্বব্যাপী ডোর, লক্ষকোটি প্রাণী-সাথে এক গতি মোর।

## মুক্তি

চক্ষ্ কর্ণ বৃদ্ধি মন সব রুদ্ধ করি
বিম্থ হইয়া সর্ব জগতের পানে,
শুদ্ধ আপনার ক্ষ্ম আত্মাটিরে ধরি
মৃক্তি-আশে সন্তরিব কোথায় কে জানে!
পার্শ্ব দিয়ে ভেনে যাবে বিশ্বমহাতরী
অম্বর আকুল করি যাত্রীদের গানে,
শুদ্র কিরণের পালে দশ দিক্ ভরি',
বিচিত্র সৌন্দর্যে পূর্ণ অসংখ্য পরানে।

ধীরে ধীরে চলে যাবে দ্র হতে দ্রে
অথিল ক্রন-হাসি আঁধার-আলোক,
বহে যাবে শৃত্যপথে সকরুণ স্থরে
অনন্ত-জগৎ-ভরা যত তঃখশোক।
বিশ্ব যদি চলে যায় কাঁদিতে কাঁদিতে
আমি একা বদে রব মৃক্তি-স্মাধিতে?

#### অক্ষমা

বেখানে এসেছি আমি, আমি দেথাকার,
দরিদ্র সন্তান আমি দীন ধরণীর।
জন্মাবধি বা পেয়েছি স্থখত্ঃখভার
বহু ভাগ্য বলে তাই করিয়াছি স্থির।
অসীম এশ্র্যরাশি নাই তোর হাতে,
হে শ্রামলা সর্বসহা জননী মুন্ময়ী।
সকলের মুথে অন্ন চাহিদ জোগাতে,
পারিদ নে কত বার— 'কই অন্ন কই'
কাঁদে তোর সন্তানেরা মান শুদ্ধ মুখ।
জানি মা গো, তোর হাতে অসম্পূর্ণ স্থখ—
যা কিছু গড়িয়া দিদ ভেঙে ভেঙে যায়,
সব-তাতে হাত দেয় মৃত্যু সর্বভৃক্,
সব আশা মিটাইতে পারিদ নে হায়—
তা বলে কি ছেড়ে যাব তোর তপ্ত বুক!

## দরিদ্রা

দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি
হে ধরিত্রী, ক্ষেহ তোর বেশি ভালো লাগে—
বেদনাকাতর মুথে সকরুণ হাসি,
দেখে মোর মর্ম-মাঝে বড়ো ব্যথা জাগে।

আপনার বক্ষ হতে রসরক্ত নিয়ে
প্রাণটুকু দিয়েছিস সন্তানের দেহে,
অহনিশি মুথে তার আছিস তাকিয়ে,
অমৃত নারিস দিতে প্রাণপণ ক্ষেহে।
কত যুগ হতে তুই বর্ণগন্ধগীতে
স্ঞান করিতেছিস আনন্দ-আবাস,
আজা শেষ নাহি হল দিবসে নিশীথে—
স্বর্গ নাই, রচেছিস স্বর্গের আভাস।
তাই তোর মুখখানি বিষাদকোমল,
সকল সৌন্ধে তোর ভরা অশ্রুজল।

## আত্মসমর্পণ

তোমার আনন্দগানে আমি দিব স্থর
যাহা জানি ছ্-একটি প্রীতিস্থমধুর
অন্তরের ছন্দোগাথা; ছঃথের ক্রন্দনে
বাজিবে আমার কণ্ঠ বিষাদবিধুর
তোমার কণ্ঠের সনে; কুস্থমে চন্দনে
তোমারে পূজিব আমি; পরাব সিন্দূর
তোমার সীমন্তে ভালে; বিচিত্র বন্ধনে
তোমারে বাঁধিব আমি, প্রমোদসিন্ধুর
তরঙ্গেতে দিব দোলা নব ছন্দে ভানে।
মানব-আআর পর্ব আর নাহি মোর,
চেয়ে তোর স্মিপ্প্রভাম মাতৃম্থ-পানে
ভালোবাসিয়াছি আমি ধূলিমাটি তোর।
জন্মেছি যে মর্ত্য-কোলে ঘুণা করি ভারে
ছুটিব না স্বর্গ আর মুক্তি থুঁজিবারে।

#### त्रवीख-त्रहमावली

### অচল স্মৃতি

আমার হৃদয়ভূমি মাঝখানে
জাগিয়া রয়েছে নিতি
অচল ধবল শৈল -সমান
একটি অচল শ্বতি।
প্রতিদিন ঘিরি ঘিরি
দে নীরব হিমগিরি
আমার দিবদ আমার রজনী
আদিছে যেতেছে ফিরি।

বেখানে চরণ রেখেছে সে মোর
মর্ম গভীরতম—
উন্নত শির রয়েছে তুলিয়া
সকল উচ্চে মম।
মোর কল্পনা শত
রঙিন মেঘের মতো
তাহারে ঘেরিয়া হাসিছে কাঁদিছে,
সোহাগে হতেছে নত।

আমার শ্রামল তরুলতাগুলি
ফুলপল্লবভারে
সরস কোমল বাহুবেষ্টনে
বাঁধিতে চাহিছে তারে।
শিথর গগনলীন
ফুর্গম জনহীন,
বাসনাবিহুগ একেলা সেথায়
ধাইছে রাত্রিদিন।

চারিদিকে তার কত আসা-যাওয়া,
কত গীত, কত কথা—

মাঝখানে শুধু ধ্যানের মতন

নিশ্চল নীরবতা।

দূরে গেলে তবু, একা

সে শিখর যায় দেখা—

চিত্তগগনে আঁকা থাকে তার

নিত্যনীহাররেখা ॥

উড্ফীল্ড্। সিমলা ১১ অগ্রহায়ণ ১৩০০

### কণ্টকের কথা

একদা পুলকে প্রভাত-আলোকে গাহিছে পাথি, কহে কণ্টক বাঁকা কটাক্ষে কুস্থমে ডাকি— 'তুমি তো কোমল বিলাসী কমল, তুলায় বায়ু, দিনের কিরণ ফুরাতে ফুরাতে ফুরায় আয়ু— এ পাশে মধুপ মধুমদে ভোর, ও পাশে পবন পরিমলচোর, বনের ত্লাল, হাসি পায় তোর व्यानित तम्दर्थ। আহা মরি মরি, কী রঙিন বেশ, সোহাগহাসির নাহি আর শেষ, সারাবেলা ধরি রসালসাবেশ नक त्यर्थ।

They be with a few

হায় কদিনের আদর-সোহাগ,

সাধের থেলা—

ললিত মাধুরী, রঙিন বিলাস,

মধুপমেলা।

'ওগো নহি আমি তোদের মতন স্থথের প্রাণী— হাব ভাব হাস, নানারঙা বাস নাহিকো জানি। রয়েছি নগ্ন, জগতে লগ্ন আপন বলে; কে পারে তাড়াতে, আমারে মাড়াতে ধরণীতলে ? তোদের মতন নহি নিমেষের, আমি এ নিথিলে চিরদিবসের, বৃষ্টি-বাদল ঝড় বাতাদের না রাখি ভয়। সতত একাকী, সঙ্গীবিহীন; কারো কাছে কোনো নাহি প্রেম-ঋণ, চাট্গান শুনি সারা নিশিদিন করি না ক্ষয়। আসিবে তো শীত, বিহন্দগীত যাইবে থামি, ফুলপল্লব ঝারে যাবে সব— রহিব আমি।

'চেয়ে দেখো মোরে, কোনো বাহুল্য কোথাও নাই, স্পষ্ট সকলি— আমার মূল্য জানে সবাই।

#### সোনার তরী

এ ভীক্ন জগতে যার কাঠিগ্র জগৎ তারি। নুখের আঁচড়ে আপন চিহ্ন রাখিতে পারি। কেহ জগতেরে চামর ঢুলায়, চরণে কোমল হস্ত বুলায়, নতমন্তকে ল্টায়ে ধুলায় প্রণাম করে। ভুলাইতে মন কত করে ছল— কাহারো বর্ণ, কারো পরিমল, বিফল বাসরসজ্জা, কেবল ত্র'দিন-তরে। কিছুই করি না, নীরবে দাঁড়ায়ে তুলিয়া শির বিঁধিয়া রয়েছি অন্তর-মাঝে এ পৃথিবীর।

'আমারে তোমরা চাহ না চাহিতে
চোথের কোণে,
গরবে ফাটিয়া উঠেছ ফুটিয়া
আপন-মনে।
আছে তব মধু, থাক সে তোমার—
আমার নাহি।
আছে তব রূপ— মোর পানে কেহ
দেথে না চাহি।
কারো আছে শাখা, কারো আছে দল,
কারো আছে ফুল, কারো আছে ফল,
আমারি হস্ত রিক্ত কেবল
দিবস্থামী।

রবীক্র-রচনাবলী

ওহে তরু, তুমি বৃহৎ প্রবীণ,
আমাদের প্রতি অতি উদাদীন—
আমি বড়ো নহি, আমি ছায়াহীন,
ক্ষুত্র আমি।
হই না ক্ষুত্র, তব্ও রুত্র
ভীষণ ভয়—
আমার দৈত্য দে মোর দৈত্য,
তাহারি জয়।

২৯ কার্তিক ১৩০০

## নিকদেশ যাত্ৰা

আর কত দ্রে নিয়ে যাবে মোরে
হে স্থনরী ?
বলো, কোন্ পার ভিড়িবে তোমার
দোনার তরী।
যথনি শুধাই, ওগো বিদেশিনী,
তুমি হাস শুধু, মধুরহাসিনী—
ব্ঝিতে না পারি, কী জানি কী আছে
তোমার মনে।
নীরবে দেখাও অঙ্গুলি তুলি
অকুল সিন্ধু উঠিছে আকুলি,
দ্রে পশ্চিমে ডুবিছে তপন
গগনকোণে।
কী আছে হোথায়— চলেছি কিসের
অন্বেষণে ?

বলো দেখি মোরে, শুধাই তোমায়
অপরিচিতা—
ওই যেথা জলে সন্ধ্যার ক্লে
দিনের চিতা,
ঝলিতেছে জল তরল অনল,
গলিয়া পড়িছে অম্বরতল,
দিক্বধ্ যেন ছলছল-আঁখি
অশুজলে,
হোথায় কি আছে আলয় তোমার
উর্মিম্থর সাগরের পার
মেঘচুম্বিত অস্তগিরির
চরণতলে ?
তুমি হাস শুধু মুখপানে চেয়ে
কথা না ব'লে।

হুছ্ ক'রে বায়ু ফেলিছে সতত
দীর্ঘশাস।

অন্ধ আবেগে করে গর্জন
জলোচ্ছাস।

সংশয়ময় ঘননীল নীর,
কোনো দিকে চেয়ে নাহি হেরি তীর,
অসীম রোদন জগৎ প্লাবিয়া
ছলিছে ঘেন।
তারি 'পরে ভাসে তরণী হিরণ,
তারি 'পরে পড়ে সন্ধ্যাকিরণ,
তারি মাঝে বিদ এ নীরব হাসি
হাসিছ কেন ?
আমি তো বুঝি না কী লাগি তোমার
বিলাস হেন।

#### त्रवौद्ध-त्रहमांवली

যথন প্রথম ডেকেছিলে তুমি

'কে যাবে সাথে'
চাহিত্ব বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে।
দেখালে সম্থে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধান্থ তথন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
দোনার ফলে ?
ম্থপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না ব'লে।

তার পরে কভু উঠিয়াছে মেঘ
কথনো রবি—
কথনো ক্ষ সাগর কথনো
শাস্তছবি।
বেলা বহে যায়, পালে লাগে বায়—
সোনার তরণী কোথা চলে যায়,
পশ্চিমে হেরি নামিছে তপন
অস্তাচলে।
এখন বারেক শুধাই তোমায়,
স্মিশ্ব মরণ আছে কি হোথায়,
আছে কি শাস্তি, আছে কি স্বন্থি
তিমিরতলে?
হাসিতেছ তুমি তুলিয়া নয়ন
কথা না ব'লে।

আঁধার রজনী আদিবে এখনি
মেলিয়া পাথা,
সন্ধ্যা-আকাশে স্বর্গ-আলোক
পড়িবে ঢাকা।
শুধু ভাসে তব দেহসৌরভ,
শুধু কানে আসে জলকলরব,
গায়ে উড়ে পড়ে বায়ুভরে তব
কেশের রাশি।
বিকল হৃদয় বিবশ শরীর
ডাকিয়া তোমারে কহিব অধীর,
'কোথা আছ, ওগো, করহ পরশ
নিকটে আদি।'
কহিবে না কথা, দেখিতে পাব না
নীরব হাসি।

২৭ অগ্রহায়ণ ১৩০০

## নাটক ও প্রহসন

# চিত্রাঙ্গদা

#### সূচনা

অনেক বছর আগে রেলগাড়িতে যাচ্ছিলুম শান্তিনিকৈতন থেকে কলকাতার দিকে। তখন বোধ করি চৈত্রমাস হবে। রেল লাইনের ধারে ধারে আগাছার জঙ্গল। হলদে বেগনি সাদা রঙের ফুল ফুটেছে অজস্র। দেখতে দেখতে এই ভাবনা এল মনে যে আর কিছুকাল পরেই রৌজ হবে প্রথর, ফুলগুলি তার রঙের মরীচিকা নিয়ে যাবে মিলিয়ে— তখন পল্লীপ্রাঙ্গণে আম ধরবে গাছের ডালে ডালে, তরুপ্রকৃতি তার অন্তরের নিগৃঢ় রসসঞ্চয়ের স্থায়ী পরিচয় দেবে আপন অপ্রগল্ভ ফল-সম্ভারে। সেই সঙ্গে কেন জানি হঠাৎ আমার মনে হল স্থন্দরী যুবতী যদি অনুভব করে যে সে তার যৌবনের মায়া দিয়ে প্রেমিকের হুদয় ভুলিয়েছে তা হলে সে তার স্থুরূপকেই আপন সৌভাগ্যের মুখ্য অংশে ভাগ বসাবার অভিযোগে সতিন বলে ধিক্কার দিতে পারে। এ যে তার বাইরের জিনিস, এ যেন ঋতুরাজ বসন্তের কাছ থেকে পাওয়' বর, ক্ষণিক মোহ-বিস্তারের দারা জৈব উদ্দেশ্য সিদ্ধ করবার জত্যে যদি তার অন্তরের মধ্যে যথার্থ চারিত্রশক্তি থাকে তবে সেই মোহমুক্ত শক্তির দানই তার প্রেমিকের পক্ষে মহৎ লাভ, যুগল জীবনের জয়যাতার সহায়। সেই দানেই আত্মার স্থায়ী পরিচয়, এর পরিণামে ক্লান্তি নেই, অবসাদ নেই, অভ্যাসের ধূলিপ্রলেপে উজ্জ্লতার মালিস্ত নেই। এই চারিত্রশক্তি জীবনের ঞ্রব সম্বল, নির্মম প্রকৃতির আশু প্রয়োজনের প্রতি তার নির্ভর নয়। অর্থাৎ, এর মূল্য মানবিক, এ নয় প্রাকৃতিক।

এই ভাবটাকে নাট্য-আকারে প্রকাশ-ইচ্ছা তথনি মনে এল, সেই সঙ্গেই মনে পড়ল মহাভারতের চিত্রাঙ্গদার কাহিনী। এই কাহিনীটি কিছু রূপান্তর নিয়ে অনেক দিন আমার মনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল। অবশেষে লেখবার আনন্দিত অবকাশ পাওয়া গেল উড়িয়ায় পাণ্ড্য়া বলে একটি নিভূত পল্লীতে গিয়ে।



রবীজুনাথ ১২৯৭

## চিত্ৰাঞ্দা

5

অনঙ্গ-আশ্রম

চিত্রাঙ্গদা মদন ও বসন্ত

চিত্রাঙ্গদা। তুমি পঞ্চশর ?

মদন। আমি সেই মনদিজ,

টেনে আনি নিখিলের নরনারী-হিয়া

(विषयोवस्य ।

চিত্ৰাঙ্গদা। কী বেদনা কী বন্ধন

জানে তাহা দাসী। প্রণমি তোমার পদে।

প্রভু, তুমি কোন্ দেব ?

বসন্ত। আমি ঋতুরাজ।

জরা মৃত্যু হুই দৈত্য নিমেষে নিমেষে বাহির করিতে চাহে বিশ্বের কন্ধাল; আমি পিছে পিছে ফিরে পদে পদে তারে করি আক্রমণ; রাত্রিদিন সে সংগ্রাম।

আমি অথিলের সেই অনন্ত যৌবন।

চিত্রাঙ্গদা। প্রণাম তোমারে ভগবন্। চরিতার্থ

मांभी (मव-मत्रभावा।

মদন। কল্যাণী, কী লাগি

এ কঠোর ব্রত তব ? তপস্থার তাপে করিছ মলিন থিন্ন যৌবনকুস্থম— অনঙ্গ-পূজার নহে এমন বিধান। কে তুমি, কী চাও ভদ্রে।

#### রবীজ-রচনাবলী

ठिखांद्रमा।

म्यां कृत यमि,

শোনো মোর ইতিহাস। জানাব প্রার্থনা

তার পরে।

यम्ब ।

শুনিবারে রহিন্থ উৎস্থক।

আমি চিত্রাঙ্গদা। মণিপুররাজকতা। ठिवांक्षा।

মোর পিতৃবংশে কভু পুত্রী জন্মিবে না— দিয়াছিলা হেন বর দেব উমাপতি

তপে তুষ্ট হয়ে। আমি সেই মহাবর

ব্যর্থ করিয়াছি। অমোঘ দেবতাবাক্য

মাতৃগর্ভে পশি তুর্বল প্রারম্ভ মোর

পারিল না পুরুষ করিতে শৈব তেজে,

এমনি কঠিন নারী আমি।

यम्ब ।

ठिवानमा।

শুনিয়াছি

বটে। তাই তব পিতা পুত্রের সমান পালিয়াছে তোমা। শিখায়েছে ধনুর্বিভা রাজদওনীতি।

তাই পুরুষের বেশে

নিত্য করি রাজকাজ যুবরাজরূপে, ফিরি স্বেচ্ছামতে; নাহি জানি লজ্জা ভয়, অন্তঃপুরবাদ; নাহি জানি হাবভাব, বিলাসচাতুরী; শিথিয়াছি ধনুর্বিভা,

শুধু শিথি নাই, দেব, তব পুষ্পধন্ত

কেমনে বাঁকাতে হয় নয়নের কোণে।

বদন্ত।

ञ्चरात, तम विका भिर्य ना त्कारना नाती;

নয়ন আপনি করে আপনার কাজ, বুকে যার বাজে সেই বোঝে।

চিত্রাঙ্গদা।

এক দিন

গিয়েছিল্ল মুগ-অবেষণে একাকিনী ঘন বনে, পূর্ণা-নদীতীরে। তরুমূলে वांधि ज्य, पूर्णम कूरिन वनशर्थ

পশিলাম মুগপদচিহ্ন অনুসরি। ঝিল্লিমন্দ্রমুখরিত নিত্য-অন্ধকার লতাগুল্মে গহন গম্ভীর মহারণ্যে কিছু দূর অগ্রসরি দেখিত্ব সহসা, কৃধিয়া সংকীর্ণ পথ রয়েছে শয়ান ভূমিতলে চিরধারী মলিন পুরুষ। উঠিতে কহিন্তু তারে অবজ্ঞার স্বরে সরে থেতে— নড়িল না, চাহিল না ফিরে। উদ্ধৃত অধীর রোধে ধন্থ-অগ্রভাগে করিত্ব তাড়না— সরল স্থদীর্ঘ দেহ মুহুর্তেই তীরবেগে উঠিল দাঁড়ায়ে দশ্বথে আমার— ভশ্মস্থপ্ত অগ্নি যথা ঘুতাহুতি পেয়ে, শিখারূপে উঠে উর্ধের্ব চক্ষের নিমেষে। শুধু ক্ষণেকের তরে চাহিলা আমার মুখপানে, রোষদৃষ্টি মিলাল পলকে; নাচিল অধরপ্রান্তে ন্দিগ্ধ গুপ্ত কৌতুকের মৃত্হাস্থরেখা বুঝি সে বালক-মূর্তি হেরিয়া আমার। শিথে পুরুষের বিভা, প'রে পুরুষের বেশ, পুরুষের সাথে থেকে, এতদিন ভুলে ছিত্র যাহা, দেই মুখে চেয়ে, সেই আপনাতে-আপনি-অটল মূর্তি হেরি', সেই মুহূর্তেই জানিলাম মনে, নারী আমি। সেই মুহুর্তেই প্রথম দেখিত্ব সম্মুখে পুরুষ মোর।

यम्ब ।

দে শিক্ষা আমারি
স্থলক্ষণে। আমিই চেতন করে দিই
একদিন জীবনের শুভ পুণ্যক্ষণে
নারীরে হইতে নারী, পুরুষে পুরুষ।
কী ঘটিল পরে ?

#### त्रवौद्ध-त्रहनांवनौ

ठिजांकना ।

সভয়বিয়য়কঠে শুধান্ন, "কে তুমি ?" শুনিন্ন উত্তর, "আমি পার্থ, কুরুবংশধর।"

রহিন্থ দাঁড়ায়ে চিত্রপ্রায়, ভুলে গেন্থ প্রণাম করিতে। এই পার্থ ? আজন্মের বিশ্বয় আমার ? শুনেছিত্র বটে, সত্যপালনের তরে ঘাদশ বৎসর বনে বনে ব্রহ্মচর্য বাল্যগুরাশায় কত দিন করিয়াছি মনে, পার্থকীর্তি করিব নিষ্প্রভ আমি নিজ ভুজবলে; সাধিব অব্যর্থ লক্ষ্য; পুরুষের ছদ্মবেশে মাগিব সংগ্রাম তাঁর সাথে, বীরত্বের দিব পরিচয়। হা রে মুশ্বে, কোথায় চলিয়া গেল সেই স্পর্ধা তোর! যে ভূমিতে আছেন দাঁড়ায়ে সে ভূমির তৃণদল হইতাম যদি, त्गोर्यवीर्य यांश किं इ थूनां प्र भिनादा লভিতাম হুর্লভ মরণ, সেই তাঁর চরণের তলে।

কী ভাবিতেছিন্ন মনে
নাই। দেখিল্ল চাহিয়া ধীরে চলি গেলা
বীর, বন-অন্তরালে। উঠিল্ল চমকি;
সেইক্ষণে জনিল চেতনা; আপনারে
দিলাম ধিকার শতবার। ছি ছি মৃঢ়ে,
না করিলি সম্ভাষণ, না শুধালি কথা,
না চাহিলি ক্ষমাভিক্ষা, বর্বরের মতো
রহিলি দাঁড়ায়ে— হেলা করি চলি গেলা
বীর। বাঁচিতাম, সে মুহুর্তে মরিতাম
যদি।

পরদিন প্রাতে দুরে ফেলে দির পুরুষের বেশ। পরিলাম রক্তাম্বর, কঙ্কণ কিঙ্কিণী কাঞ্চি। অনভ্যস্ত সাজ লজ্জায় জড়ায়ে অন্ধ রহিল একান্ত সসংকোচে।

গোপনে গেলাম সেই বনে

অরণ্যের শিবালয়ে দেখিলাম তাঁরে—

বলে যাও বালা। মোর কাছে করিয়ো না

কোনো লাজ। আমি মনসিজ; মানসের

সকল রহস্থ জানি।

ठिवानमा।

মনে নাই ভালো
তার পরে কী কহিন্থ আমি, কী উত্তর
শুনিলাম। আর শুধায়ো না ভগবন্।
মাথায় পড়িল ভেঙে লজ্জা বজ্বরূপে,
তব্ মোরে পারিল না শতধা করিতে—
নারী হয়ে এমনি পুরুষপ্রাণ মোর।
নাহি জানি কেমনে এলেম ঘরে ফিরে
ত্ঃস্পরবিহ্বলসম। শেষ কথা তাঁর
কর্ণে মোর বাজিতে লাগিল তপ্ত শূল—
"ব্রন্ধচারিব্রতধারী আমি। পতিষোগ্য
নহি বরাঙ্গনে।"

পুরুষের ব্রহ্মচর্য!
ধিক্ মোরে, তাও আমি নারিস্থ টলাতে।
তুমি জান, মীনকেতু, কত ঋষি মৃনি
করিয়াছে বিদর্জন নারীপদতলে
চিরার্জিত তপস্থার ফল। ক্ষত্রিয়ের
ব্রহ্মচর্য! গৃহে গিয়ে ভাঙিয়ে ফেলিস্থ
ধহুঃশর যাহা কিছু ছিল; কিণান্ধিত
এ কঠিন বাছ— ছিল যা গর্বের ধন
এত কাল মোর— লাঞ্ছনা করিস্থ ভারে

यम्ब ।

নিক্ষল আক্রোশভরে। এতদিন পরে
ব্বিলাম, নারী হয়ে পুরুষের মন
না যদি জিনিতে পারি র্থা বিভা যত।
অবলার কোমলম্ণালবাহুছ্টি
এ বাহুর চেয়ে ধরে শতগুণ বল।
ধন্ত সেই মুগ্ধ মূর্থ ক্ষীণতত্মলতা
পরাবলম্বিতা লজ্জাভয়ে-লীনান্ধিনী
সামাত ললনা, যার ত্রস্ত নেত্রপাতে
মানে পরাভব বীর্ঘন, তপস্থার
তেজ।

হে অনন্ধদেব, সব দম্ভ মোর
এক দণ্ডে লয়েছ ছিনিয়া— সব বিভা
সব বল করেছ তোমার পদানত।
এখন তোমার বিভা শিখাও আমায়,
দাও মোরে অবলার বল, নিরম্ভের
অস্ত্র যত।

यम्ब ।

আমি হব সহায় তোমার।
আয়ি শুভে, বিশ্বজয়ী অর্জুনে জিনিয়া
বন্দী করি আনি দিব সন্মুখে তোমার।
রাজ্ঞী হয়ে দিয়ো তারে দণ্ড পুরস্কার
যথা-ইচ্ছা। বিজোহীরে করিয়ো শাসন।
সময় থাকিত যদি, একাকিনী আমি
তিলে তিলে হদয় তাঁহার করিতাম
অধিকার, নাহি চাহিতাম দেবতার
সহায়তা। সঙ্গীরূপে থাকিতাম সাথে,
রণক্ষেত্রে হতেম সার্থি, মৃগয়াতে
রহিতাম অন্তচর, শিবিরের দারে
জাগিতাম রাত্রির প্রহরী, ভক্তরূপে
পূজিতাম, ভূতারূপে করিতাম দেবা,
ক্ষিত্রের মহারত আর্ত-পরিত্রাণে

চিত্রাঙ্গদা।

স্থারূপে হইতাম সহায় তাঁহার। একদিন কৌতূহলে দেখিতেন চাহি, ভাবিতেন মনে মনে, "এ কোন বালক, পূর্বজনমের চিরদাস, এ জনমে সঙ্গ লইয়াছে মোর স্থক্তির মতো।" ক্রমে খুলিতাম তাঁর হৃদয়ের ঘার, চিরস্থান লভিতাম সেথা। জানি আমি এ প্রেম আমার শুধু ক্রন্দনের নহে; य नात्री निर्वाक देश्य हित्रमर्भगुथा নিশীথনয়নজলে করয়ে পালন. দিবালোকে ঢেকে রাথে মান হাসিতলে, আজনবিধবা, আমি সে রমণী নহি; আমার কামনা কভু হবে না নিক্ষল। নিজেরে বারেক যদি প্রকাশিতে পারি, নিশ্চয় সে দিবে ধরা। হায় হতবিধি, त्मिन की तिर्थि छिल। भवत्म कृष्टिं छ শঙ্কিত কম্পিত নারী, বিবশ বিহ্বল প্রলাপবাদিনী। কিন্তু আমি যথার্থ কি তাই ? যেমন সহস্র নারী পথে গৃহে, চারি দিকে, শুধু ক্রন্দনের অধিকারী, তার চেয়ে বেশি নই আমি ? কিন্তু হায়, আপনার পরিচয় দেওয়া, বহু ধৈর্যে বহু দিনে ঘটে, চিরজীবনের কাজ, জন্মজনান্তের ব্রত। তাই আদিয়াছি দারে তোমাদের, করেছি কঠোর তপ। **(र जूरानज्**यो त्मर, त्र भर्भञ्चनत ঋতুরাজ, শুধু এক দিবদের তরে ঘুচাইয়া দাও, জন্মদাতা বিধাতার বিনাদোষে অভিশাপ, নারীর কুরূপ। করো মোরে অপূর্ব স্থনরী। দাও মোরে

#### রবীন্দ্র-রচনাবলী

সেই এক দিন— তার পরে চিরদিন রহিল আমার হাতে।— যথন প্রথম দেখিলাম তারে, যেন মুহুর্তের মাঝে অনন্ত বসন্ত ঋতু পশিল হৃদয়ে। বড়ো ইচ্ছা হয়েছিল সে যৌবনোচ্ছাসে সমস্ত শরীর যদি দেখিতে দেখিতে অপূর্বপুলকভরে উঠে প্রস্কৃটিয়া লক্ষীর চরণশায়ী পদোর মতন। হে বসন্ত, হে বসন্তম্থে, সে বাসনা পুরাও আমার শুধু দিনেকের তরে। তথান্ত।

মদন। বসস্ত।

তথাস্ত্ব। শুধু এক দিন নহে, বসস্তের পুষ্পশোভা এক বর্ষ ধরি ঘেরিয়া তোমার তন্তু রহিবে বিকশি।

3

মণিপুর। অরণ্যে শিবালয় অর্জন

वर्जुन।

কাহারে হেরিন্ন ? সে কি সত্য, কিম্বা মায়া ?
নিবিড় নির্জন বনে নির্মল সরসী—
এমনি নিভূত নিরালয়, মনে হয়,
নিস্তর্ক মধ্যাহে সেথা বনলক্ষীগণ
স্পান করে যায়, গভীর পূর্ণিমারাত্রে
সেই স্থপ্ত সরসীর স্নিগ্ধ শঙ্গতটে
শয়ন করেন স্থথে নিঃশঙ্ক বিশ্রামে
স্থালিত-অঞ্চলে।

দেখা তরু-অন্তরালে অপরাহ্নবেলাশেষে, ভাবিতেছিলাম আশৈশব জীবনের কথা; সংসারের মৃঢ় খেলা তঃথস্থ উলটি পালটি; জীবনের অসন্তোষ, অসম্পূর্ণ আশা, অনন্ত দারিদ্র্য এই মর্ত্য মানবের। হেনকালে ঘনতক্ৰ-অন্ধকার হতে थीरत थीरत वाहितिया, तक जानि मांजान সরোবর-সোপানের শ্বেত শিলাপটে। কী অপূর্ব রূপ। কোমল চরণতলে ধরাতল কেমনে নিশ্চল হয়ে ছিল ? উষার কনক মেঘ, দেখিতে দেখিতে যেমন মিলায়ে যায়, পূর্ব পর্বতের শুত্র শিরে অকলম্ব নগ্ন শোভাখানি করি বিকাশিত, তেমনি বসন তার মিলাতে চাহিতেছিল অঙ্গের লাবণ্যে স্থাবেশে। নামি ধীরে সরোবরতীরে को जूरल (मिथन स्म निष् मूथकाया ; উঠিল চমকি। ক্ষণপরে মুছ হাসি হেলাইয়া বাম বাহুখানি, হেলাভরে এলাইয়া দিলা কেশপাশ; মুক্ত কেশ পড়িল বিহবল হয়ে চরণের কাছে। অঞ্চল থসায়ে দিয়ে হেরিল আপন অনিন্দিত বাহুথানি— প্রশের রুসে কোমল কাতর, প্রেমের করুণামাখা। নির্থিলা নত করি শির, পরিস্ফুট দেহতটে যৌবনের উন্মুখ বিকাশ। দেখিলা চাহিয়া নব গৌরতমূতলে আরক্তিম আলজ্জ আভাস; সরোবরে পা-ত্থানি ডুবাইয়া দেখিলা আপন

চরণের আভা। বিশ্বয়ের নাই সীমা।
সেই যেন প্রথম দেখিল আপনারে।
শ্বেত শতদল যেন কোরকবয়স
যাপিল নয়ন মৃদি— যেদিন প্রভাতে
প্রথম লভিল পূর্ণ শোভা, সেইদিন
হেলাইয়া গ্রীবা, নীল সরোবরজলে
প্রথম হেরিল আপনারে, সারাদিন
রহিল চাহিয়া সবিশ্বয়ে। ক্ষণপরে,
কী জানি কী ত্থে, হাদি মিলাইল ম্থে,
মান হল তৃটি আঁখি; বাঁধিয়া তুলিল
কেশপাশ; অঞ্চলে ঢাকিল দেহথানি;
নিশ্বাদ ফেলিয়া, ধীরে ধীরে চলে গেল;
সোনার সায়াহ্ন যথা মান ম্থ করি
আঁধার রজনীপানে ধায় মৃত্পদে।

ভাবিলাম মনে, ধরণী থুলিয়া দিল
ক্রীশ্ব্য আপন। কামনার সম্পূর্ণতা
চমিকিয়া মিলাইয়া গেল। ভাবিলাম
কত যুদ্ধ, কত হিংসা, কত আড়ম্বর,
পুরুষের পৌরুষগোরব, বীরত্বের
নিত্য কীভিত্বা, শাস্ত হয়ে লুটাইয়া
পড়ে ভূমে, ওই পূর্ণ সৌন্দর্যের কাছে;
পশুরাজ সিংহ যথা সিংহ্বাহিনীর
ভূবনবাঞ্ছিত অরুণচরণতলে।
আর এক বার যদি— কে ঢ়য়ার ঠেলে।

দার খুলিয়া
এ কী ! সেই মূর্তি ! শান্ত হও হে হৃদয় !…
কোনো ভয় নাই মোরে বরাননে। আমি
ক্ষত্রকুলজাত ; ভয়ভীত তুর্বলের
ভয়হারী।

চিত্রাঙ্গদা।

আর্য, তুমি অতিথি আমার।

এ মন্দির আমার আশ্রম। নাহি জানি কেমনে করিব অভ্যর্থনা, কী সৎকারে তোমারে তুষিব আমি।

वर्जून।

অতিথি-সৎকার

ৃতব দরশনে, হে স্থন্দরী, শিষ্টবাক্য সমূহ সোভাগ্য মোর। যদি নাহি লহ অপরাধ, প্রশ্ন এক শুধাইতে চাহি, চিত্ত মোর কুতূহলী।

চিত্ৰাঙ্গদা।

শুধাও নির্ভয়ে।

व्हर्न।

শুচিস্মিতে, কোন্ স্কঠোর ব্রত লাগি জনহীন দেবালয়ে হেন রূপরাশি হেলায় দিতেছ বিদর্জন, হতভাগ্য মর্ত্যজনে করিয়া বঞ্চিত।

চিত্ৰাঙ্গদা।

গুপ্ত এক

কামনা-সাধনা-তরে একমনে করি শিবপূজা।

অৰ্জুন।

হার, কারে করিছে কামনা
জগতের কামনার ধন। স্থদর্শনে,
উদয়শিথর হতে অস্তাচলভূমি
ভ্রমণ করেছি আমি; সপ্তদ্বীপমাঝে
থেখানে যা-কিছু আছে তুর্লভ স্থলর,
অচিস্তা মহান্, সকলি দেখেছি চোথে;
কী চাও, কাহারে চাও, যদি বল মোরে
মোর কাছে পাইবে বারতা।

চিত্ৰাহ্নদা।

ত্রিভূবনে

পরিচিত তিনি, আমি যাঁরে চাহি।

वर्जून।

হেন

নর কে আছে ধরায়। কার যশোরাশি অমরকাজ্ফিত তব মনোরাজ্যমাঝে করিয়াছে অধিকার তুর্গভ আসন। কহ নাম তার, শুনিয়া কৃতার্থ হই।

ठिवांचमा।

জন্ম তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতিকুলে,

সর্বশ্রেষ্ঠ বীর।

व्हर्न।

মিথ্যা খ্যাতি বেড়ে ওঠে
মূথে মূথে কথায় কথায়; ক্ষণস্থায়ী
বাষ্প যথা উষারে ছলনা ক'রে ঢাকে
যতক্ষণ সূর্য নাহি ওঠে। হে সরলে,
মিথ্যারে কোরো না উপাসনা, এ তুর্নভ
সৌন্দর্যসম্পদে। কহ গুনি সর্বশ্রেষ্ঠ
কোন্ বীর, ধরণীর সর্বশ্রেষ্ঠ কুলে।
পরকীতি-অসহিফু কে তুমি সন্মাসী!

চিত্রাবদা।

পরকীর্তি-অসহিঞ্ কে তুমি সন্নাদী কে না জানে কুরুবংশ এ ভ্বনমাঝে রাজবংশচূড়া।

व्ह्न ।

कूक्वर्भ !

**ठि**वानमा।

সেই বংশে

কে আছে অক্ষয়য়শ বীরেন্দ্রকেশরী নাম শুনিয়াছ ?

অৰ্জুন। চিত্ৰাঙ্গদা। বলো, শুনি তব মুখে।

অর্জুন, গাণ্ডীবধন্ত, ভ্বনবিজয়ী।
সমস্ত জগৎ হতে সে অক্ষয় নাম,
করিয়া লুঠন, লুকায়ে রেখেছি যজে
কুমারীহৃদয় পূর্ণ করি।— ব্রন্ধচারী,
কেন এ অধৈর্য তব ?

তবে মিথ্যা এ কি ?
মিথ্যা সে অর্জুন নাম ? কহ এই বেলা—
মিথ্যা যদি হয় তবে হৃদয় ভাঙিয়া
ছেড়ে দিই তারে, বেড়াক সে উড়ে উড়ে
শ্যে শ্যে মৃথে মৃথে— তার স্থান নহে
নারীর অন্তরাসনে।

वर्जून।

অন্নি বরান্ধনে,
সে অর্জুন, সে পাণ্ডব, সে গাণ্ডীবধন্থ,
চরণে শরণাগত সেই ভাগ্যবান।
নাম তার, খ্যাতি তার, শোর্যবীর্য তার,
মিথ্যা হোক, সত্য হোক, যে ছর্লভ লোকে
করেছ তাহারে স্থানদান, সেথা হতে
আর তারে কোরো না বিচ্যুত, ক্ষীণপুণ্য
স্কৃত্বর্গ হতভাগ্যসম।

চিত্রান্দা।

তুমি পার্থ ?

व्यर्जून।

আমি পার্থ, দেবী, তোমার হৃদয়দারে প্রেমার্ভ অতিথি।

চিত্রান্দদা।

শুনেছিত্ব ব্ৰহ্মচৰ্য
পালিছে অৰ্জুন দাদশবর্ষব্যাপী।
পেই বীর কামিনীরে করিছে কামনা
ব্রত ভঙ্গ করি! হে সন্মাসী, তুমি পার্থ!

অর্জুন।

তুমি ভাঙিয়াছ ব্রত মোর। চক্র উঠি ধেমন নিমেষে ভেঙে দেয় নিশীথের ধোগনিত্রা-অন্ধকার।

ठिवांक्मा।

ধিক্, পার্থ, ধিক্।
কে আমি, কী আছে মোর, কী দেখেছ তুমি,
কী জান আমারে। কার লাগি আপনারে
হতেছ বিশ্বত। মূহুর্তেকে সত্যভন্ধ
করি অর্জুনেরে করিতেছ অনর্জুন
কার তরে ? মোর তরে নহে। এই ছটি
নবনীনিন্দিত বাহুপাশে সব্যসাচী
অর্জুন দিয়াছে আসি ধরা, ছই হস্তে
ছিন্ন করি সত্যের বন্ধন। কোথা গেল
প্রেমের মর্যাদা ? কোথায় রহিল পড়ে
নারীর সম্মান ? হায়, আমারে করিল

অতিক্রম আমার এ তুচ্ছ দেহখানা, মৃত্যুহীন অন্তরের এই ছদ্মবেশ ক্ষণস্থায়ী। এতক্ষণে পারিমু জানিতে মিথ্যা খ্যাতি, বীর্ত্ব তোমার।

অৰ্জুন।

খ্যাতি মিথ্যা,

বীর্য মিথ্যা আজ বুঝিয়াছি। আজ মোরে সপ্তলোক স্বপ্ন মনে হয়। শুধু একা পূর্ণ তুমি, দর্ব তুমি, বিশ্বের ঐশ্বর্য তুমি— এক নারী সকল দৈত্তের তুমি মহা অবদান, দকল কর্মের তুমি বিশ্রামরপিণী। কেন জানি অকস্মাৎ তোমারে হেরিয়া, বুঝিতে পেরেছি আমি কী আনন্দকিরণেতে প্রথম প্রত্যুষে অন্ধকার মহার্ণবে স্বষ্টিশতদল দিগ্নিদিকে উঠেছিল উন্মেষিত হয়ে <u>এক মুহূর্তের মাঝে। আর সকলেরে</u> পলে পলে তিলে তিলে তবে জানা যায় বহু দিনে; তোমাপানে যেমনি চেয়েছি অমনি সমস্ত তব পেয়েছি দেখিতে, তবু পাই নাই শেষ। কৈলাসশিখরে একদা মুগয়াশ্রাস্ত, তৃষিত, তাপিত, গিয়েছিম্ব দ্বিপ্রহরে কুস্থমবিচিত্র মানদের তীরে। যেমনি দেখিত্ব চেয়ে त्महे खूत्रमत्मीत मिल्लत भारम, অমনি পড়িল চোখে অনন্ত-অতল। স্বচ্ছ জল, যত নিমে চাই। মধ্যাহ্নের রবিরশারেথাগুলি স্বর্ণনলিনীর স্থবর্ণমূণাল-দাথে মিশি নেমে গেছে অগাধ অদীমে; কাঁপিতেছে আঁকি বাঁকি জলের হিলোলে, লক্ষকোটি অগ্নিময়ী

নাগিনীর মতো। মনে হল ভগবান

স্থাদেব সহস্র অঙ্গুলি নির্দেশিয়া

দিলেন দেখায়ে, জন্মশ্রান্ত কর্মকান্ত
মর্ত্যজনে, কোথা আছে স্থল্ব মরণ
অনস্ত শীতল। সেই স্বচ্ছ অতলতা
দেখেছি তোমার মাঝে। চারি দিক হতে
দেবের অঙ্গুলি যেন দেখায়ে দিতেছে
মোরে, ওই তব অলোক-আলোক-মাঝে
কীর্তিক্লিষ্ট জীবনের পূর্ণ নির্বাপণ।

কিরান্দা। আমি নহি, আমি নহি, হায় পার্থ, হায়,
কোন্ দেবের ছলনা! যাও যাও ফিরে
যাও, ফিরে যাও বীর। মিথ্যারে কোরো না
উপাসনা। শৌর্য বীর্য মহত্ব তোমার
দিয়ো না মিথ্যার পদে। যাও, ফিরে যাও।

9

#### তরুতলে চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা।

হায়, হায়, সে কি ফিরাইতে পারি ! সেই থরথর ব্যাকুলতা বীরহৃদয়ের, ত্যার্ত কম্পিত এক ক্ষুলিঙ্গনিখাসী হোমাগ্নিশিথার মতো; সেই, নয়নের দৃষ্টি যেন অন্তরের বাহু হয়ে কেড়ে নিতে আদিছে আমায়; উত্তপ্ত হৃদয় ছুটিয়া আদিতে চাহে সর্বান্ধ টুটিয়া, তাহার ক্রন্দনধ্বনি প্রতি অঙ্গে যেন যায় শুনা। এ তৃষ্ণা কি ফিরাইতে পারি ? বসন্ত ও মদনের প্রবেশ

হে অনন্দদেব, এ কী রূপহুতাশনে ঘিরেছ আমারে, দগ্ধ হই, দগ্ধ করে

यम्ब ।

বলো, তথী, কালিকার বিবরণ।

মৃক্ত পুষ্পশার মোর কোথা কী দাধিল
কাজ শুনিতে বাদনা।

**ठि**बां क्षा ।

কাল সন্ধ্যাবেলা সরদীর তৃণপুঞ্জ তীরে পেতেছিত্ব পুष्णभया।, तमरखत वाता कूल मिरा । শ্রান্ত কলেবরে গুয়েছিত্র আন্মনে, রাথিয়া অলম শির বামবাহু'পরে ভাবিতেছিলাম গতদিবদের কথা। শুনেছি<del>ত্</del>ব যেই স্তুতি অর্জুনের মুখে আনিতেছিলাম তাহা মনে; দিবসের সঞ্চিত অমৃত হতে বিন্দু বিন্দু লয়ে করিতেছিলাম পান; ভুলিতেছিলাম পূর্ব ইতিহা্দ, গতজন্মকথাদ্ম। যেন আমি রাজকন্তা নহি; যেন মোর নাই পূর্বপর; যেন আমি ধরাতলে এক দিনে উঠেছি ফুটিয়া, অরণ্যের পিতৃমাতৃহীন ফুল; শুধু এক বেলা পরমায়ু, তারি মাঝে শুনে নিতে হবে ভ্রমরগুঞ্জনগীতি, বনবনাস্তের আনন্দমর্মর; পরে নীলাম্বর হতে ধীরে নামাইয়া আঁথি, হুমাইয়া গ্রীবা, টুটিয়া লুটিয়া যাব বায়ুস্পর্শভরে জন্দনবিহীন, মাঝখানে ফুরাইবে কুস্থমকাহিনীথানি আদিঅস্তহার।।

বসন্ত।

একটি প্রভাতে ফুটে অনস্ত জীবন, হে স্থন্দরী।

गम्ब ।

সংগীতে ষেমন, ক্ষণিকের তানে, গুঞ্জরি, কাঁদিয়া ওঠে অন্তহীন কথা। তার পরে বলো।

চিত্রাঙ্গদা।

ভাবিতে ভাবিতে

দর্বাঙ্গে হানিতেছিল ঘুমের হিল্লোল দক্ষিণের বায়। সপ্তপর্ণশাখা হতে ফুল মালতীর লতা আলস্থ-আবেশে মোর গৌরতন্ত'পরে পাঠাইতেছিল নিঃশন্দ চুম্বন; ফুলগুলি কেহ চুলে, কেহ পদতলে, কেহ স্তন্তটমূলে বিছাইল আপনার মরণশয়ন।

অচেতনে গেল কত ক্ষণ। হেনকালে
ঘুমঘোরে কখন করিত্ব অত্বভব
যেন কার মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টিপাত
দশ অঙ্গুলির মতো পরশ করিছে
রভসলালসে মোর নিদ্রালস তন্ত্ব।
চমকি উঠিত্ব জাগি।

দেখিল্প, সন্ন্যাসী
পদপ্রান্তে নির্নিমেষ দাঁড়ায়ে রয়েছে
স্থিরপ্রতিমৃতিসম। পূর্বাচল হতে
ধীরে ধীরে সরে এসে পশ্চিমে হেলিয়া
ঘাদশীর শশী, সমস্ত হিমাংগুরাশি
দিয়াছে ঢালিয়া, স্থালিতবসন মোর
অমানন্তন শুল্র সৌন্দর্যের 'পরে।
পুষ্পাগন্ধে পূর্ণ তক্ষতল; ঝিল্লিরবে
তন্দ্রামা নিশীথিনী; স্বচ্ছ সরোবরে
অকম্পিত চন্দ্রকরচ্ছায়া; স্থপ্ত বায়ু;

#### त्रवीख-त्रहनावली

সে চিরত্র্লভ মিলনের স্থেশ্বতি সঙ্গে করে ঝরে পড়ে মাবে অতিস্ফুট পুষ্পদলসম, এ মায়ালাবণ্য মোর; <u>जल्दात मित्रम त्रमी, तिक्लाम्स्</u> বদে রবে চিরদিনরাত। মীনকেতু, কোন্ মহারাক্ষদীরে দিয়াছ বাঁধিয়া অঙ্গসহচরী করি ছায়ার মতন— কী অভিসম্পাত! চিরস্তন তৃষ্ণাতুর লোলুপ ওষ্ঠের কাছে আদিল চুম্বন, দে করিল পান। সেই প্রেমদৃষ্টিপাত— এমনি আগ্রহপূর্ণ, যে-অঙ্গেতে পড়ে সেথা যেন অঙ্কিত করিয়া রেথে যায় বাসনার রাঙা চিহ্নরেখা— সেই দৃষ্টি রবিরশাসম, চিররাত্রিতাপদিনী-क्यांती-रुपय्रभन्तभारन ष्ट्रांट जन, সে তাহারে লইল ভুলায়ে।

यम्ब ।

কল্য নিশি
ব্যর্থ গৈছে তবে ! শুধু, কুলের সম্মুথে
এসে আশার তরণী, গেছে ফিরে ফিরে
তরঙ্গ-আঘাতে ?

চিত্রাঙ্গদা।

কাল রাত্রে কিছু নাহি
মনে ছিল দেব। স্থখ্যর্গ এত কাছে
দিয়েছিল ধরা, পেয়েছি কি না পেয়েছি
করি নি গণনা আত্মবিশ্মরণস্থথে।
আজ প্রাতে উঠে, নৈরাশুধিকারবেগে
অস্তরে অস্তরে টুটিছে হৃদয়। মনে
পড়িতেছে একে একে রজনীর কথা।
বিহাৎবেদনাসহ হতেছে চেতনা
অস্তরে বাহিরে মোর হয়েছে সতিন,
আর তাহা নারিব ভুলিতে। সপত্নীরে

স্বহস্তে সাজায়ে স্থতনে, প্রতিদিন
পাঠাইতে হবে, আমার আকাজ্জা-তীর্থ
বাসরশ্যায়; অবিশ্রাম সঙ্গে রহি
প্রতিক্ষণ দেখিতে হইবে চক্ষ্ মেলি
তাহার আদর। ওগো, দেহের সোহাগে
অন্তর জলিবে হিংসানলে, হেন শাপ
নরলোকে কে পেয়েছে আর। হে অত্তর,
বর তব ফিরে লও।

यम्ब ।

যদি ফিরে লই,
ছলনার আবরণ খুলে ফেলে দিয়ে
কাল প্রাতে কোন্ লাজে দাঁড়াইবে আদি
পার্থের সম্মুথে, কুস্কমপল্লবহীন
হেমন্তের হিমনীর্ণ লতা ? প্রমোদের
প্রথম আস্বাদটুকু দিয়ে, মুখ হতে
স্থধাপাত্র কেড়ে নিয়ে চূর্ণ কর যদি
ভূমিতলে, অকস্মাৎ সে আঘাতভরে
চমকিয়া, কী আক্রোশে হেরিবে তোমায়!
সেও ভালো। এই ছদ্মন্নপিণীর চেয়ে

চিত্রাঙ্গদা।

সেও ভালো। এই ছদারূপিণীর চেয়ে
শ্রেষ্ঠ আমি শতগুণে। সেই আপনারে
করিব প্রকাশ; ভালো যদি নাই লাগে,
ঘণাভরে চলে যান যদি, বুক ফেটে
মরি যদি আমি, তবু আমি— আমি রব।
সেও ভালো, ইন্দ্রসথা।

वमछ।

শোনো মোর কথা।
ফুলের ফুরায় যবে ফুটিবার কাজ
তথন প্রকাশ পায় ফল। যথাকালে
আপনি ঝরিয়া পড়ে যাবে, তাপক্লিট্ট
লঘু লাবণ্যের দল; আপন গৌরবে
তথন বাহির হবে; হেরিয়া তোমারে
ন্তন সৌভাগ্য বলি মানিবে ফাল্কনী।
যাও ফিরে যাও, বৎদে, যৌবন-উৎদবে।

8

অজুনি ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা।

কী দেখিছ বীর।

वर्जून।

দেখিতেছি পুষ্পবৃস্ত ধরি, কোমল অঙ্গুলিগুলি রচিতেছে মালা ; নিপুণতা চাক্ষতায় তুই বোনে মিলি, খেলা করিতেছে যেন সারাবেলা চঞ্চল উল্লাসে, অঙ্গুলির আগে আগে।

দেখিতেছি আর ভাবিতেছি।

ठिवांक्षा।

কী ভাবিছ।

व्यर्जून।

ভাবিতেছি অমনি স্থলর ক'রে ধ'রে, সরসিয়া ওই রাঙা পরশের রদে, প্রবাদ দিবদগুলি গেঁথে গেঁথে প্রিয়ে অমনি রচিবে মালা; মাথায় পরিয়া অক্ষয় আনন্দ-হার গৃহে ফিরে যাব।

চিত্রাঙ্গদা।

এ প্রেমের গৃহ আছে ?

वर्जून।

গৃহ নাই ?

চিত্রাঙ্গদা।

नाई।

গৃহে নিয়ে যাবে ! বোলো না গৃহের কথা।
গৃহ চির বরষের ; নিত্য যাহা তাই
গৃহে নিয়ে যেয়ো। অরণ্যের ফুল মবে
শুকাইবে, গৃহে কোথা ফেলে দিবে তারে,
আনাদরে পাষাণের মাঝে ? তার চেয়ে
অরণ্যের অন্তঃপুরে নিত্য নিত্য যেথা
মরিছে অন্তর, পড়িছে পল্লবরাশি,
ঝারিছে কেশর, থসিছে কুস্তমদল,
ক্ষণিক জীবনগুলি ফুটিছে টুটিছে
প্রতি পলে পলে, দিনাস্তে আমার থেলা

নান্ধ হলে ঝরিব দেথায়, কাননের শত শত সমাপ্ত স্থথের দাথে। কোনো থেদ রহিবে না কারো মনে।

অৰ্জুন। চিত্ৰাঙ্গদা।

শুধু এই। বীরবর, তাহে তুঃখ কেন।
আলস্থের দিনে যাহা ভালো লেগেছিল,
আলস্থের দিনে তাহা ফেলো শেষ করে।
স্থেবের তাহার বেশি একদণ্ডকাল
বাঁধিয়া রাখিলে, স্থু তুঃখ হয়ে ওঠে।
যাহা আছে তাই লও, যতক্ষণ আছে
ততক্ষণ রাখো। কামনার প্রাতঃকালে
যতটুকু চেয়েছিলে, তৃপ্তির সন্ধ্যায়
তার বেশি আশা করিয়ো না।

দিন গেল।

এই মালা পরো গলে। শ্রান্ত মোর তত্ত্ব ওই তব বাহু'পরে টেনে লও বীর। দক্ষি হোক অধরের স্থাসন্মিলনে ক্ষান্ত করি মিথ্যা অসন্তোষ। বাহুবন্ধে এস বন্দী করি দোঁহে দোঁহা, প্রণয়ের স্থাময় চিরপরাজ্যে।

অৰ্জুন।

প্রই শোনো প্রিয়তমে, বনান্তের দূর লোকালয়ে আরতির শান্তিশঙ্খ উঠিল বাজিয়া। 0

#### মদন ও বসন্ত

यम्ब ।

वमछ।

আমি পঞ্চার, দথা; এক শরে হাদি,
আফ্র এক শরে; এক শরে আশা, অন্য
শরে ভয়; এক শরে বিরহ-মিলনআশা-ভয়-ছঃখ-স্থথ এক নিমেষেই।
শ্রান্ত আমি, ক্ষান্ত দাও দথা। হে অনক,
দাব্দ করো রণরক্ষ তব; রাত্রিদিন
দচেতন থেকে, তব হুতাশনে আর
কত কাল করিব ব্যজন। মাঝে মাঝে
নিদ্রা আদে চোখে, নত হয়ে পড়ে পাখা,
ভম্মে মান হয়ে আদে তপ্তদীপ্তিরাশি।
চমকিয়া জেগে, আবার নৃতন শাদে
জাগাইয়া তুলি তার নব-উজ্জলতা।
এবার বিদায় দাও স্থা।

यम्ब ।

জানি তুমি
অনস্ত অস্থির, চিরশিশু। চিরদিন
বন্ধনবিহীন হয়ে ত্যালোকে ভূলোকে
করিতেছ থেলা। একান্ত ষতনে যারে
তুলিছ স্থন্দর করি বহুকাল ধরে
নিমেষে ষেতেছ তারে ফেলি ধূলিতলে
পিছে না ফিরিয়া। আর বেশি দিন নাই;
আনন্দচঞ্চল দিনগুলি, লঘুবেগে,
তব পক্ষ-সমীরণে, হুহু করি কোথা
যেতেছে উড়িয়া চ্যুত পল্লবের মতো।
হর্ষ-অচেতন বর্ষ শেষ হয়ে এল।

DESCRIPTION OF STREET

Ca paine alone

## অরণ্যে অজুন

वर्जुन।

আমি যেন পাইয়াছি, প্রভাতে জাগিয়া
ঘুম হতে, স্বপ্লব্ধ অমূল্য রতন।
রাথিবার স্থান তার নাহি এ ধরায়;
ধরে রাথে এমন কিরীট নাই কোথা,
গোঁথে রাথে হেন স্ত্র নাই, ফেলে যাই
হেন নরাধম নহি; তারে লয়ে তাই
চিররাত্রি চিরদিন ক্ষত্রিয়ের বাছ
বন্ধ হয়ে পড়ে আছে কর্তব্যবিহীন।

চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্ৰাঙ্গদা। অৰ্জুন। ভাবিতেছি মৃগয়ার কথা।
ওই দেখো বৃষ্টিধারা আদিয়াছে নেমে
পর্বতের 'পরে; অরণ্যেতে ঘনঘোর
ছায়া; নির্করিণী উঠেছে ত্রন্ত হয়ে,
কলগর্ব-উপহাদে তটের তর্জন
করিতেছে অবহেলা; মনে পড়িতেছে
এমনি বর্ষার দিনে পঞ্চ ভ্রাভা মিলে
চিত্রক-অরণ্যতলে যেতেম শিকারে।
সারাদিন রৌদ্রহীন স্লিশ্ব অন্ধকারে
কাটিত উৎসাহে; গুরুগুরু মেঘমন্দ্রে
নৃত্য করি উঠিত হদয়; বারবার
বৃষ্টিজলে, ম্থর নির্বারকলোলাদে
সাবধান পদশন্দ শুনিতে পেত না
মৃগ; চিত্রব্যাঘ্র পঞ্চনখচিক্রেথা
রেথে যেত পথপদ্ধপরে, দিয়ে যেত

#### রবীন্দ্-রচনাবলী

আপনার গৃহের সন্ধান। কেকারবে
অরণ্য ধ্বনিত। শিকার সমাধা হলে
পঞ্চ সঙ্গী পণ কবি মোরা, সন্তরণে
হইতাম পার, বর্ধার সোভাগ্যগর্বে
ফীত তরঙ্গিণী। সেই মতো বাহিরিব
মুগয়ায়, করিয়াছি মনে।

ठिजांक्ना।

হে শিকারী, বে-মৃগয়া আরম্ভ করেছ, আগে তাই হোক শেষ। তবে কি জেনেছ স্থির এই স্বর্ণ মায়ামুগ তোমারে দিয়েছে ধরা ? নহে, তাহা নহে। এ বন্ত হরিণী আপনি রাখিতে নারে আপনারে ধরি। চকিতে ছুটিয়া যায় কে জানে কথন স্থপনের মতো। ক্ষণিকের খেলা সহে, চিরদিবদের পাশ বহিতে পারে না। ওই চেয়ে দেখো, যেমন করিছে খেলা বায়ুতে বৃষ্টিতে— খ্রাম বর্ষা হানিতেছে নিমেষে সহস্র শর বায়ুপৃষ্ঠ'পরে, তবু সে হরস্ত মৃগ মাতিয়া বেড়ায় অক্ষত অজেয়— তোমাতে আমাতে, নাথ, সেইমতো খেলা, আজি বরষার দিনে; চঞ্চলারে করিবে শিকার, প্রাণপণ করি; যত শর, যত অস্ত্র আছে তৃণে একাগ্র আগ্রহভরে করিবে বর্ষণ। কভু অন্ধকার, কভু বা চকিত আলো চমকিয়া হাসিয়া মিলায়, কভু স্নিগ্ধ বৃষ্টিবরিষন, কভু দীপ্ত বজ্ঞালা। শায়ামূগী ছুটিয়া বেড়ায়, মেঘাচ্ছন্ন জগতের মাঝে, বাধাহীন চির্দিন।

9

#### মদন ও চিত্রাঙ্গদা

চিত্রান্দদা।

হে মন্মথ, কী জানি কী দিয়েছ মাখায়ে সর্বদেহে মোর। তীব্র মদিরার মতোর রক্তসাথে মিশে, উন্মাদ করেছে মোরে। আপনার গতিগর্বে মত্ত মৃগী আমি ধাইতেছি মৃক্তকেশে, উচ্ছুসিত বেশে পৃথিবী লজ্মিয়া। ধহুর্ধর ঘনশ্রাম ব্যাধেরে আমার করিয়াছি পরিশ্রাস্ত আশাহতপ্রায়, ফিরাতেছি পথে পথে বনে বনে তারে। নির্দয় বিজয়স্কথে হাসিতেছি কৌতুকের হাসি। এ খেলায় ভঙ্গ দিতে হইতেছে ভয়; এক দণ্ড স্থির হলে পাছে, ক্রন্দনে হৃদয় ভরে ফেটে পড়ে যায়।

यम्न।

থাক্। ভাঙিয়োনা থেলা।
এ থেলা আমার। ছুটুক ফুটুক বাণ,
টুটুক হৃদয়। আমার মৃগয়া আজি
অরণ্যের মাঝখানে নবীন বর্ধায়।
দাও দাও শ্রান্ত করে দাও, করো তারে
পদানত, বাঁধো তারে দৃঢ় পাশে; দয়া
করিয়োনা, হাসিতে জর্জর করে দাও,
অমৃতে-বিষেতে-মাথা থর বাক্যবাণ
হানো বুকে। শিকারে দয়ার বিধি নাই।

6

## অজুন ও চিত্রাঙ্গদা

वर्जुन।

কোনো গৃহ নাই তব প্রিয়ে, যে-ভবনে
কাঁদিছে বিরহে তব প্রিয়পরিজন ?
নিত্য স্নেহসেবা দিয়ে যে আনন্দপুরী
রেখেছিলে স্থামগ্ন করে, যেথাকার
প্রদীপ নিবায়ে দিয়ে এসেছ চলিয়া
অরণ্যের মাঝে ? আপন শৈশবস্থৃতি
যেথায় কাঁদিতে যায় হেন স্থান নাই ?

ठिजांकना।

বেথার কাঁদিতে যার হেন স্থান নাই ?
প্রশ্ন কোঁদিতে যার হেন স্থান নাই ?
প্রশ্ন কেন ? তবে কি আনন্দ মিটে গেছে ?
যা দেখিছ তাই আমি, আর কিছু নাই
পরিচয়। প্রভাতে এই-যে ছলিতেছে
কিংশুকের একটি পল্লবপ্রান্তভাগে
একটি শিশির, এর কোনো নামধাম
আছে ? এর কি শুধার কেহ পরিচয়।
তুমি যারে ভালোবাসিয়াছ, সে এমনি
শিশিরের কণা, নামধামহীন।

অৰ্জুন।

তার নাই কি বন্ধন পৃথিবীতে। এক বিন্দু স্বৰ্গ শুধু ভূমিতলে ভুলে পড়ে

ठिजांक्मा।

গেছে?

তাই বটে। শুধু নিমেষের তরে দিয়েছে আপন উজ্জ্বলতা অরণ্যের কুস্কুমেরে।

ञर्जून।

তাই সদা হারাই হারাই করে প্রাণ, তৃপ্তি নাহি পাই, শান্তি নাহি মানি। স্বহর্লভে, আরো কাছাকাছি এস। নামধামগোত্রগৃহ-বাক্যদেহমনে সহস্র বন্ধনপাশে ধরা দাও প্রিয়ে। চারি পার্য হতে ঘেরি পরশি তোমায়, নির্ভয় নির্ভরে করি বাস। নাম নাই ? তবে কোন প্রেমমন্ত্রে জপিব তোমারে হৃদয়মন্দিরমাঝে ? গোত্র নাই ? তবে কী মূণালে এ কমল ধরিয়া রাখিব ?

চিত্রাপদা।

নাই, নাই, নাই। যারে বাঁধিবারে চাও 🧪 কথনো দে বন্ধন জানেনি। সে কেবল মেঘের স্থবর্ণছটা, গন্ধ কুস্তমের তরঙ্গের গতি।

তাহারে যে ভালোবাদে

অৰ্জুন।

অভাগা দে। প্রিয়ে, দিয়ো না প্রেমের হাতে আকাশকুস্থম। বুকে রাখিবার ধন দাও তারে, স্থে তুঃথে স্থদিনে তুর্দিনে। এখনো যে বর্ষ যায় নাই, শ্রান্তি এরি মাঝে ? হায় হায়, এখন বুঝিতু পুষ্প স্বল্পরমায়ু দেবতার আশীর্বাদে। গত বসন্তের যত মৃতপুষ্পসাথে ঝারিয়া পড়িত যদি এ মোহন তহু আদরে মরিত তবে। বেশি দিন নহে পার্থ। যে কদিন আছে, আশা মিটাইয়া কুতৃহলে, আনন্দের মধুটুকু তার নিঃশেষ করিয়া করো পান। এর পরে বারবার আসিয়ো না স্মৃতির কুহকে 🦠 🦥 ফিরে ফিরে, গত সায়াহ্ের, চ্যুতবৃস্ত মাধবীর আশে তৃষিত ভূঙ্গের মতো।

চিত্রান্দদা।

5

## বনচরগণ ও অজু ন

হায় হায়, কে রক্ষা করিবে ?

অর্জুন।

বনচর।

উত্তর-পর্বত হতে আদিছে ছুটিয়া

দস্তাদল, বরধার পার্বত্য বন্ধার

মতো বেগে, বিনাশ করিতে লোকালয়।

অর্জুন।

এ রাজ্যে রক্ষক কেহ নাই ?

বনচর।

বিজ্ঞাবদা আছিলেন হুটের দমন;

তার ভয়ে রাজ্যে নাহি ছিল কোনো ভয়,

যমভয় ছাড়া। শুনেছি গেছেন তিনি

তীর্থপর্যটনে, অজ্ঞাত ভ্রমণত্রত।

অর্জুন। এ বাজ্যের রক্ষক রম্ণী ?

বনচর।

বনচর ।

এক দেহে তিনি পিতামাতা অন্তরক্ত প্রজাদের। স্নেহে তিনি রাজমাতা, বীর্যে যুবরাজ।

[ প্রস্থান

## চিত্রাঙ্গদার প্রবেশ

চিত্ৰাঙ্গদা। কী ভাবিছ নাথ।

অর্জুন। রাজক্তা চিত্রাদ্দা

কেমন না জানি তাই ভাবিতেছি মনে।

প্রতিদিন শুনিতেছি শত মুথ হতে তারি কথা, নব নব অপূর্ব কাহিনী।

চিত্রাঙ্গদা। কুৎসিত, কুরুপ। এমন বৃদ্ধিম ভুক্ নাই তার— এমন নিবিড় কুঞ্জারা কঠিন সবল বাহু বি ধিতে শিখেছে লক্ষ্য, বাঁধিতে পারে না বীরতন্থ, হেন স্থকোমল নাগপাশে।

অর্জুন।

কিন্ত শুনিয়াছি, স্নেহে নারী, বীর্ষে সে পুরুষ।

চিত্রাঙ্গদা।

हि हि, (मरें
जोत मन्नजोगा। नाती यिन नाती रह
ख्यु, ख्यु धत्रीत (गांजा, ख्यु जांता),
ख्यु जांतानाना, ख्यु च्रम्यूत इत्त
गंजत्र जिन्मां प्रगत्र प्रमुत इत्त
गंजत्र जिन्मां प्रगत्र प्रमुत इत्त
न्तिरा क्रज़ां ताँदिक (वाँद्य हित्स थांदक मना,
ज्वा जोत्र मार्थक क्रम्म। की रहेदव
कर्मकीं जित्रें वन गिक्नां मीक्ना जात।
हि (भीत्र कान यिन मिक्नां मीक्ना जात।
हि (भीत्र कान यिन प्रिंट जांहादत
करें वनभ्यभार्य, करें भूनीजींदा,
ख्रे वनभ्यभार्य, करें भूनीजींदा,
ख्रे तनभ्यभार्य, करें भूनीजींदा,
ख्रे तनभ्यभार्य, करें भूनीजींदा,
द्रि तन्नित्रमार्य, करें भूनीजींदा,
द्रि त्वानस्मार्य, करें भूनीजींदा,
द्रि त्वानस्मार्य, करें भूनीजींदा,
द्रि त्वानस्मार्य, नातींद्र थूँ क्रिंट कांख
हि तातीत स्मोन्तर्य, नातींद्र थूँ क्रिंट कांख

এদ নাথ, ওই দেখো
গাঢ়চ্ছায়া শৈলগুহামুথে, বিছাইয়া
রাথিয়াছি আমাদের মধ্যাহুশয়ন,
কচি কচি পীতগ্রাম কিশলয় তুলি
আর্দ্র করি ঝরনার শীকরনিকরে।
গভীর পলবছায়ে বিদি, ক্লান্তকঠে
কাঁদিছে কপোত, "বেলা যায়" "বেলা যায়"
বলি। কুলু কুলু বহিয়া চলেছে নদী
ছায়াতল দিয়া। শিলাথণ্ডে স্তরে স্তরে
সরস স্থান্থিয়া দিকে গ্রামল শৈবাল

নয়ন চুম্বন করে কোমল অধরে। এদ, নাথ, বিরল বিরামে।

অৰ্জুন।

আজ নহে

প্রিয়ে।

চিত্রাবদা।

কেন নাথ।

वर्जुन।

শুনিয়াছি দম্ভাদল আসিছে নাশিতে জনপদ। ভীত জনে করিব রক্ষণ।

কোনো ভয় নাই প্রভু।

চিত্রাবদা।

তীর্থধাত্রাকালে, রাজকন্তা চিত্রাঙ্গদা স্থাপন করিয়া গেছে সতর্ক প্রহরী দিকে দিকে; বিপদের যত পথ ছিল বন্ধ করে দিয়ে গেছে বহু তর্ক করি। তবু আজ্ঞা করে৷ প্রিয়ে, স্বল্পকালতরে করে আদি কর্তব্যসন্ধান। বহুদিন রয়েছে অলস হয়ে ক্ষত্রিয়ের বাহু। স্থমধ্যমে, ক্ষীণকীতি এই ভুজন্বয় পুনর্বার নবীন গৌরবে ভরি আনি তোমার মস্তকতলে যতনে রাখিব, হবে তব যোগ্য উপাধান।

চিত্রান্দদা।

यि जाशि नां'है त्यत्व मिहे ? यमि त्वंत्य तांथि ? हिन করে যাবে ? তাই যাও। কিন্তু মনে রেখো ছিন্ন লতা জোড়া নাহি লাগে। যদি তৃপ্তি হয়ে থাকে, তবে যাও, করিব না মানা; যদি তৃপ্তি নাহি হয়ে থাকে, তবে মনে রেখো, চঞ্চলা স্থথের লক্ষ্মী কারো তরে বদে নাহি থাকে; সে কাহারো সেবাদাসী নহে; তার সেবা করে নরনারী, অতি ভয়ে ভয়ে, নিশিদিন রাথে চোথে চোথে

অৰ্জন।

যত দিন প্রসন্ন সে থাকে। রেখে যাবে

যারে স্থাের কলিকা, কর্মক্ষেত্র হতে ফিরে এসে সন্ধ্যাকালে দেখিবে তাহার দলগুলি ফুটে ঝারে পড়ে গেছে ভূমে; সব কর্ম ব্যর্থ মনে হবে। চিরদিন রহিবে জীবনমাঝে জীবন্ত অভৃপ্তি ক্ষাতুরা। এদ নাথ, বোদো। কেন আজি এত অন্তমন। কার কথা ভাবিতেছ? চিত্রাঙ্গদা ? আজ তার এত ভাগ্য কেন। ভাবিতেছি বীরান্ধনা কিসের লাগিয়া ধরেছে হুদ্ধর ব্রত। কী অভাব তার। কী অভাব তার<mark>? কী ছিল দে অভা</mark>গীর। বীর্ঘ তার অভভেদী হুর্গ স্বছর্গম রেখেছিল চতুর্দিকে অবক্ষদ্ধ করি বুজুমান বুমণীহৃদয়। বুমণী তো সহজেই অন্তরবাসিনী; সংগোপনে থাকে আপনাতে; কে তারে দেখিতে পায়, হৃদয়ের প্রতিবিম্ব দেহের শোভায় প্রকাশ না পায় যদি। কী অভাব তার! অরুণলাবণ্যলেখাচিরনির্বাপিত উষার মতন, ষে-রমণী আপনার শতস্তর তিমিরের তলে বদে থাকে-বীর্ঘনেলশৃন্ধ'পরে নিত্য-একাকিনী, কী অভাব তার! থাক্, থাক্ তার কথা;

অর্জুন।

বলো বলো। শ্রবণলালসা ক্রমশ বাড়িছে মোর। হৃদয় তাহার করিতেছি অন্তত্তব হৃদয়ের মাঝে। যেন পান্থ আমি, প্রবেশ করেছি গিয়া

পুরুষের শ্রুতিস্থমধুর নহে তার

ইতিহাস।

অৰ্জুন।

চিত্রান্দদা।

কোন্ অপরূপ দেশে অর্ধরজনীতে।
নদীগিরিবনভূমি স্থপ্তিনিমগন,
শুল্রমোধকিরীটিনী উদার নগরী
ছায়াদম অর্ধফুট দেখা যায়, শুনা
যায় দাগরগর্জন; প্রভাতপ্রকাশে
বিচিত্র বিশ্বয়ে যেন ফুটবে চৌদিক;
প্রতীক্ষা করিয়া আছি উৎস্থক হদয়ে
তারি তরে। বলো বলো, শুনি তার কথা।
কী আর শুনিবে?

চিত্ৰাঙ্গদা। অৰ্জুন।

দেখিতে পেতেছি তারে

বাম করে অশ্বরশ্মি ধরি অবহেলে. দক্ষিণেতে ধন্তঃশর, স্বষ্ট নগরের বিজয়লন্দীর মতো, আর্ত প্রজাগণে করিছেন বরাভয় দান। দরিদ্রের দংকীর্ণ তুয়ারে, রাজার মহিমা যেথা নত হয় প্রবেশ করিতে, মাতৃরূপ ধরি দেথা, করিছেন দ্য়া বিতরণ। সিংহিনীর মতো, চারি দিকে আপনার বৎসগণে রয়েছেন আগলিয়া, শক্র কেহ কাছে নাহি আদে ডরে। ফিরিছেন मुक्जनब्जा जय़रीना अमनरामिनी, वीर्यिनः रंभदा हिए जनकावी एका। রমণীর কমনীয় তুই বাহু'পরে याधीन (म जमःरकां वन, धिक थाक তার কাছে রুমুরু কন্ধণ কিন্ধিণী। অয়ি বরারোহে, বহুদিন কর্মহীন এ পরান মোর, উঠিছে অশান্ত হয়ে দীর্ঘশীতস্থপ্তোথিত ভুজদের মতো। এদ এদ দোঁহে ছুই মত্ত অশ্ব লয়ে शामांशामि ছूटि हटन याहे, महारवरन

তুই দীপ্ত জ্যোতিক্ষের মতো। বাহিরিয়া যাই, এই রুদ্ধ সমীরণ, এই তিক্ত পুষ্পাগন্ধমদিরায় নিজাঘনঘোর অরণ্যের অন্ধার্গত হতে।

চিত্রাঙ্গদা।

হে কৌন্তেয়, যদি এ লালিত্য, এই কোমল ভীৰুতা, স্পর্শক্রেশসকাতর শিরীষপেলব এই রূপ, ছিন্ন করে ঘূণাভরে ফেলি পদতলে, পরের বসন্থত্ত সম— দে-ক্ষতি কি সহিতে পারিবে। কামিনীর ছলাকলা মায়ামন্ত্র দূর করে দিয়ে উঠিয়া দাঁড়াই যদি সরল উন্নত বীর্ঘমন্ত অন্তরের বলে, পর্বতের তেজস্বী তরুণ তরুদম, বাযুভরে আন্ম স্থন্দর, কিন্তু লতিকার মতো নহে নিত্য কুন্তিত লুন্তিত— সে কি ভালো লাগিবে পুরুষ-চোখে। থাকু থাক, তার চেয়ে এই ভালো। আপন যৌবনথানি ত-দিনের বহুমূল্য ধন, সাজাইয়া স্যতনে, পথ চেয়ে বসিয়া রহিব; অবসরে আসিবে যখন, আপনার স্থাটুকু দেহপাত্রে আকর্ণ পুরিয়া করাইব পান; স্থস্বাদে শ্রান্তি হলে চলে যাবে কর্মের সন্ধানে; পুরাতন হলে, যেথা স্থান দিবে, সেথায় রহিব পার্শ্বে পড়ি। যামিনীর নর্মসহচরী यि इश मिवत्मत कर्यमश्ठती, সতত প্ৰস্তুত থাকে বাম হস্তসম দক্ষিণ হস্তের অতুচর, সে কি ভালো লাগিবে বীরের প্রাণে ?

वर्जून।

বুঝিতে পারিনে

আমি রহস্ত তোমার। এতদিন আছি, তবু যেন পাই নি সন্ধান। তুমি যেন বঞ্চিত করিছ মোরে গুপ্ত থেকে সদা; তুমি যেন দেবীর মতন, প্রতিমার অন্তরালে থেকে আমারে করিছ দান অমূল্য চুম্বনরত্ন, আলিম্বনস্থা; নিজে কিছু চাহ না, লহ না। অঙ্গহীন ছন্দোহীন প্রেম, প্রতিক্ষণে পরিতাপ জাগায় অন্তরে। তেজম্বিনী, পরিচয় পাই তব মাঝে মাঝে কথায় কথায়। তার কাছে এ সৌন্দর্যরাশি মনে হয় মৃত্তিকার মূর্তি শুধু, নিপুণচিত্রিত শিল্পযুবনিকা। মাঝে মাঝে মনে হয় তোমারে তোমার রূপ ধারণ করিতে পারিছে না আর, কাঁপিতেছে টলমল করি। নিতাদীপ্ত হাসির অন্তরে ভরা অশ্রু করিতেছে বাস, মাঝে মাঝে ছলছল করে ওঠে, মুহুর্তের মাঝে ফাটিয়া পড়িবে যেন আবরণ টুটি। দাধকের কাছে, প্রথমেতে ভ্রান্তি আদে মনোহর মায়াকায়া ধরি; তার পরে मতा रमथा रमग्न, जृष्यविशीन कर्ष আলো করি অন্তর বাহির। সেই সত্য কোথা আছে তোমার মাঝারে, দাও তারে। আমার যে সত্য তাই লও। শ্রান্তিহীন দে-মিলন চিরদিবদের।— অশ্র কেন প্রিয়ে! বাহুতে লুকায়ে মুখ কেন এই ব্যাকুলতা! বেদনা দিয়েছি প্রিয়তমে ? তবে থাকু, তবে থাকু। ওই মনোহর

রূপ পুণ্যফল মোর। এই-যে সংগীত শোনা যায় মাঝে মাঝে বসস্তসমীরে এ যৌবনযমূনার পরপার হতে, এই মোর বহুভাগ্য। এ বেদনা মোর স্থাের অধিক স্থা, আশার অধিক আশা, হৃদয়ের চেয়ে বড়ো, তাই তারে হৃদয়ের ব্যথা বলে মনে হয় প্রিয়ে।

the Something Salar

মদন, বসন্ত ও চিত্রাঙ্গদা

আজ রাত্রি-অবদানে

गमन ।

শেষ রাত্রি আজি।

বসন্ত।

তব অঙ্গশোভা ফিরে যাবে বসন্তের
অক্ষয় ভাণ্ডারে। পার্থের চুম্বন্স্তি
ভূলে গিয়ে, তব ওষ্ঠরাগ, হুটি নব
কিশলয়ে মঞ্জরি উঠিবে লতিকায়।
অঙ্গের বরন তব, শত শ্বেত ফুলে
ধরিয়া নৃতন তন্তু, গতজন্মকথা
ত্যজিবে স্থপের মতো নব জাগরণে।

চিত্রান্দদা।

হে অনন্ধ, হে বসন্ত, আজ রাত্রে তবে

এ মুমূর্রপ মোর, শেষ রজনীতে,
অন্তিম শিথার মতো শ্রান্ত প্রদীপের,
আচন্ধিতে উঠুক উজ্জনতম হয়ে।

মদ্ন।

তবে তাই হোক। সথা, দক্ষিণ প্রন দাও তবে নিশ্বসিয়া প্রাণপূর্ণ বেগে। অঙ্গে অঙ্গে উঠুক উচ্ছুসি পুনর্বার নবোল্লাসে যৌবনের ক্লান্ত মন্দ স্রোত। আমি মোর পঞ্চ পুষ্পশরে, নিশীথের নিদ্রাভেদ করি, ভোগবতী তটিনীর তর্দ-উচ্ছাদে প্লাবিত করিয়া দিব বাহুপাশে বন্ধ হুটি প্রেমিকের তন্ত্ব।

33

শেষ রাত্রি

অজুন ও চিত্রাঙ্গদা

**ठिवानमा**।

প্রভু, মিটিয়াছে সাধ? এই স্থললিত
স্থগঠিত নবনীকোমল সৌন্দর্যের
যত গন্ধ যত মধু ছিল দকলি কি
করিয়াছ পান? আর-কিছু বাকি আছে?
আর-কিছু চাও? আমার যা-কিছু ছিল
দব হয়ে গেছে শেষ ? হয় নাই প্রভু।
ভালো হোক, মন্দ হোক, আরো কিছু বাকি
আছে, দে আজিকে দিব।

প্রিয়তম, ভালো
লেগেছিল ব'লে করেছিল্প নিবেদন
এ সৌন্দর্যপুষ্পারাশি চরণকমলে—
নন্দনকানন হতে তুলে নিয়ে এসে
বহু সাধনায়। যদি সাঙ্গ হল পূজা
তবে আজ্ঞা করো প্রভু, নির্মাল্যের ডালি
ফেলে দিই মন্দিরবাহিরে। এইবার
প্রসন্ন নয়নে চাও সেবিকার পানে।

থে-ফুলে করেছি পূজা, নহি আমি কভু সে-ফুলের মতো, প্রভু, এত স্থমধুর, এত স্থকোমল, এত সম্পূর্ণ স্থন্দর। দোষ আছে, গুণ আছে, পাপ আছে, পুণ্য আছে; কত দৈন্ত আছে; আছে আজনোর
কত অতৃপ্ত তিয়াষা। সংসারপথের
পান্ত, ধ্লিলিপ্তবাদ বিক্ষতচরণ;
কোথা পাব কুস্থমলাবণ্য, ত্-দণ্ডের
জীবনের অকলম্ব শোভা। কিন্তু আছে
অক্ষয় অমর এক রমণী-হৃদয়।
তঃথ স্থথ আশা ভয় লজ্জা তুর্বলতা—
ধ্লিময়ী ধরণীর কোলের সন্তান,
তার কত ভালোবাদা, মিশ্রিত জড়িত হয়ে
আছে একসাথে। আছে এক সীমাহীন
অপূর্ণতা, অনন্ত মহৎ। কুস্থমের
সৌরভ মিলায়ে থাকে যদি, এইবার
সেই জ্মজন্মান্তের দেবিকার পানে
চাও।

## স্থাদয় অবগুঠন খুলিয়া

আমি চিত্রাঙ্গদা। রাজেন্দ্রননিনী।
হয়তো পড়িবে মনে, সেই একদিন
সেই দরোবরতীরে শিবালয়ে দেখা
দিয়েছিল এক নারী, বহু আভরণে
ভারাক্রাস্ত করি তার রূপহীন তহু।
কী জানি কী বলেছিল নির্লজ্জ মুখরা,
পুরুষেরে করেছিল পুরুষ-প্রথায়
আরাধনা; প্রত্যাখ্যান করেছিলে তারে।
ভালোই করেছ। সামান্ত সে নারীরূপে
গ্রহণ করিতে যদি তারে, অহুতাপ
বিঁধিত তাহার বুকে আমরণ কাল।
প্রভু, আমি সেই নারী। তবু আমি সেই

নারী নহি; সে আমার হীন ছদ্মবেশ।
তার পরে পেয়েছিত্ব বসন্তের বরে
বর্ষকাল অপরূপ রূপ। দিয়েছিত্ব
শ্রান্ত করি বীরের হৃদয়, ছলনার
ভারে। সেও আমি নহি।

আমি চিত্রান্দর।

प्ति निह, निह जामि मामाण तम्मी।

भूजा कित ताथित माथाय, तम्छ जामि

नहे, जवर्हना कित भूविया ताथित

भिष्ह, तम्छ जामि निह। यिन भार्य ताथ

त्मारत मरकर्णेत भार्य, ज्रुक्त् हिन्छात

यिन जर्म नाष्छ, यिन जन्मिक कत

किंन उत्वित उत्व महाय हहेर्छ,

यिन ज्रूर्थ ज्रुर्थ त्मारत कत महहत्री,

जामात भाहत्व उत्व भित्रम। भार्छ

जामि यत्विह त्य मन्छान द्यामात, यिन

भूज ह्य, जार्मिन वीत्रमिक्का नित्य

विजीय जर्जून कित जात्त अकिनन

भार्याह्मे प्रमान वीत्रमिक्का नित्य

विजीय जर्जून कित जात्त अकिनन

भार्याह्मे प्रमान त्यात्व वित्रम्मा नित्य

विजीय जर्जून कित जात्त अकिनन

भार्याह्मे वित्य त्यात्व, श्रियंष्ठम।

আজ

শুধু নিবেদি চরণে, আমি চিত্রাঙ্গদা, রাজেন্দ্রনন্দিনী।

वर्जून।

প্রিয়ে, আজ ধন্য আমি।

কটক ২৮ ভাদ্র ১২৯৮

# গোড়ায় গলদ

# উৎসর্গ

শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ সেন প্রিয়বন্ধুবরেষু

# নাটকের পাত্রগণ

বিনোদবিহারী

চন্দ্ৰকান্ত

নলিনাক

নিমাই

শ্রীপতি

ভূপতি

নিবারণ

শিবচরণ

**कश्रम**गूथी

ইন্মতী

কান্তমণি

চন্দ্রকান্তের প্রতিবেশী

নিমাইয়ের পিতা

নিবারণের পালিতা ক্যা

নিবারণের কন্সা

চন্দ্রকান্তের স্ত্রী

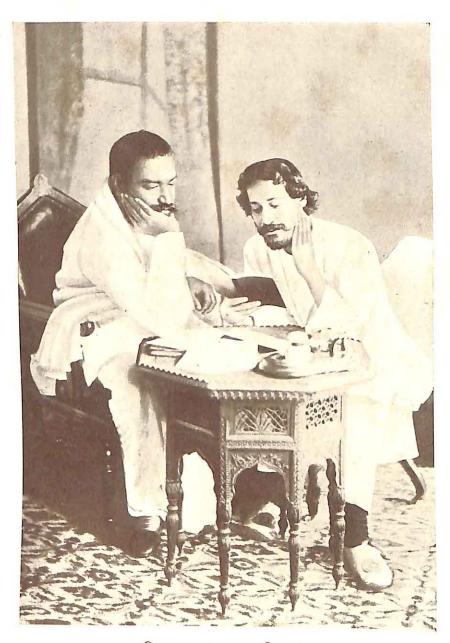

প্রিয়নাথ সেন ও রবীন্দ্রনাথ

# গোড়ায় গলদ

## প্রথম অন্ধ

## প্রথম দৃশ্য

### চন্দ্রকান্তের বাসা

বিনোদবিহারী, নলিনাক্ষ ও চন্দ্রকান্ত

চন্দ্ৰকান্ত। আচ্ছা বিনদা, সত্যি বলো না ভাই, জগৎটা কি বেবাক শৃত্য মনে হয়।

নলিনাক্ষ। তুমি একেবারে আকাশ থেকে পড়লে যে। তোমার হয় না নাকি। আমাদের তো হয়।

নলিনাক্ষ। ব্রতে পারছ না? সমস্ত কেমন যেন শৃত্য— যেন ফাঁকা— যেন মকভূমি—

চত্রকান্ত। যেন নেড়া মাথার মতো। আমারও বোধ করি ঐ রকমই মনে হয় কিন্তু ঠিক বুঝতে পারিনে— আচ্ছা, বিনদা, জগৎটা যদি মরুভূমিই হল—

বিনোদবিহারী। বড্ড বেজার করলে যে হে! কে বলছে মরুভূমি! তা হলে পৃথিবীস্থন্ধ এতগুলো গোরু চরে বেড়াচ্ছে কোন্থানে। জগতে গোরুর খাবার ঘাসও যথেষ্ট আছে এবং ঘাস থাবার গোরুরও অভাব নেই।

চন্দ্রকান্ত। দিব্যি গুছিয়ে বলেছ বিন্ত। ঐ যা বললে ভাই। সবাই কেবল চিবোচ্ছে আর জাওর কাটছে আর ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে— কিছু একটা হচ্ছে না—

বিনোদবিহারী। কিছু না, কিছু না। দেখো না, ছটি ব্রাহ্মণ এবং একটি কায়স্থ-কুলতিলক বদে বদে খোপের মধ্যে ছপুরবেলাকার পায়রার মতো সমস্ত ক্ষণ কেবল বক্বক্ করছি, তার না আছে অর্থ, না আছে তাৎপর্য। নলিনাক। ঠিক। না আছে অর্থ, না আছে কিছু।

চন্দ্রকান্ত। কিন্তু সত্যি কথা বলছি, ভাই নলিন, রাগ করিসনে, এ-সব কথা বিনদার মুথে যেমন মানায় তোর মুথে তেমন মানায় না। তুই কেমন ঠিক স্থরটি লাগাতে পারিসনে। বিন্তু যখন বলে জগৎটা শৃত্য— তথন দেখতে দেখতে চোথের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা যেন একটা ঘষা পয়সার মতো চেহারা বের করে।

বিনোদবিহারী। চন্দ্র, তোমার কাছে কথা কয়ে স্থ আছে, তার মধ্যে ছুটো নতুন স্থর লাগাতে পার। নইলে নিজের প্রতিধ্বনি শুনে শুনে নিজের উপর বিরক্ত ধরে গেল।

নলিনাক্ষ। ঠিক বলেছ। বিরক্ত ধরে গেছে। প্রাণের কথা কেউ ব্ঝতে পারে না—

বিনোদ্বিহারী। নলিন, সকালবেলাটায় আর তোমার প্রাণের কথা তুলো না— একটু চুপ করো তো দাদা। আজ রবিবারটা আছে, আজ একটা কিছু করা যাক, যাতে মনটা বেশ তাজা হয়ে ধড়ফড়িয়ে ওঠে।

চন্দ্রকান্ত। ঠিক বলেছ। ওষ্ধের শিশির মতো নিদেন হপ্তার মধ্যে একটা দিন নিজেকে থানিকটা বাঁকানি দিয়ে নেওয়া আবশ্যক— নইলে শরীরে যা কিছু পদার্থ ছিল সমস্তই তলায় থিতিয়ে গেল। কী করা যায় বলো দেথি। চলো, গড়ের মাঠে বেড়িয়ে আসা যাক।

বিনোদিবিহারী। হাঃ— গড়ের মাঠে কে যায়। তুমিও যেমন। চক্রকান্ত। তবে ক্লাবে চলো।

বিনোদবিহারী। রাম! কেবল কতকগুলো মহুয়মূর্তি দেখে আদা, তাও আবার প্রায়ই চেনা লোক।

চন্দ্রকান্ত। তবে এক কাজ করা যাক। চলো আমরা বোষ্ট্রম ভিক্ষুক সেজে বেরিয়ে পড়ি— দেখি তিনটে প্রাণী সমস্ত দিন শহরে কত ভিক্ষে কুড়োতে পারি।

বিনোদবিহারী। কথাটা মন্দ নয়, কিন্তু বড়ো ল্যাঠা।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে আর একটা প্ল্যান মাথায় এসেছে—

वित्नाम विद्याती। की वरना रमिश।

চন্দ্ৰকান্ত। যেমন আছি এমনিই বদে থাকি।

বিনোদবিহারী। ঠিক বলেছ। সেটা এতক্ষণ আমায় মাথায় আসে নি। আজ তবে এমনি বসে থাকাই যাক।— দেখো দেখি চন্দর, একে কি বেঁচে থাকা বলে। সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত কেবল কালেজ যাচ্ছি, আইন পড়ছি, আর সেই পটলডাঙার বাসার মধ্যে পড়ে পড়ে টামের ঘড়ঘড় শুনছি। হপ্তার মধ্যে একটার বেশি রবিবার আদে না, তাও কিসে থরচ করব ভেবে পাওয়া যায় না।

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা বর্ধার দিনে যেমন চালকড়াইভাঙ্গা তেমনি রবিবার দিনে কী হলে ঠিক হত বলো দেখি বিনদা।

বিনোদবিহারী। তবে সত্যি কথা বলব। আঁয়া! এক রাঙা পাড়, একটু মিষ্টি হাসি, ছটো নরম কথা,— তার থেকে ক্রমে দীর্ঘনিশ্বাস, ক্রমে অশুজল, ক্রমে ছটফটানি—

চল্রকান্ত। এমন কি, আত্মহত্যা পর্যন্ত—

বিনোদবিহারী। হাঁ— এই হলে জীবনটার একটুখানি স্বাদ পাওয়া যায়। ভাই, ক্র কালো চোখ, টুকটুকে ঠোঁট, মিষ্টিমুখের সঙ্গে মাঝে মাঝে মিশল না হলে এই রোজ রোজ নিরিমিষ দিনগুলো আর তো মুখে রোচে না। কেবল এই শুকনো বইয়ের বোঝা টেনে এই পঁচিশটা বংসর কী করে কাটল বলো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। এর চেয়ে সাধের মানবজন্ম একেবারেই ঘুচিয়ে দিয়ে যদি কোনো গতিকে একটা ইংরেজ নভেলিদ্টের মাথার মধ্যে সেঁধোতে পারা যেত, বেশ দিব্যি সোনার জলে বাঁধানো একথানি তকতকে বইয়ের মধ্যে ছাপা হয়ে বেরোত্ম—কথনো ঈডিথ, কথনো এলেন, কথনো লিওনোরার সঙ্গে বেশ ভালো ইংরিজিতে প্রেমালাপ করছি— মেয়ের বাপ বিয়ে দিতে চাচ্ছে না, মেয়ে সম্দ্রে ঝাঁপ দিয়ে মরতে চাচ্ছে, শেষকালে নভেলের শেষ পাতায় বেশ স্থাথ-স্বচ্ছন্দে ছটিতে মিলে ঘরকরনা করছি— হছ করে এভিশনের পর এভিশন উঠে যাচ্ছে আর পাচ-পাঁচ শিলিঙে বিক্রি হচ্ছি।

বিনোদবিহারী। চমৎকার! কত মেরি-ফ্যানি-ল্যুসির হাতে হাতে কোলে কোলে দিনপাত করা যাচ্ছে। যে-সব নীল চোথ কোনো জন্মে আমাদের প্রতি কটাক্ষপাতও করত না তারা হুত্থ শব্দে আমাদের জন্মে অশ্রুবর্ষণ করছে। তা না হয়ে জন্মাল্ম বাঙালির ঘরে— কেবল একুইটি আর এভিডেন্স অ্যাক্ট মুথস্থ করে করেই ফুর্লভ জীবনটা কাটাল্ম।

নলিনাক্ষ। চললুম ভাই বিনোদ। আমি থাকলে তোমার ভালো লাগে না, তোমাদের গল্প জ্যে না— চন্দর ছাড়া আর কারো সঙ্গে তোমার প্রাণের কথা হয় না। —"ভালোবাদা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব, পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারেও ভালোবাদে না!"

বিনোদ্বিহারী। এই দেখো। রোম্যান্সের কথা হচ্ছিল এই এক রোম্যান্স।

পোড়া অদৃষ্ট এমনি, ভালোবাসা বল ষা বল সবই জুটল, কেবল বিধির বিপাকে একটু ব্যাকরণের ভুল হয়েই সব মাটি করে দিয়েছে।

চন্দ্রকান্ত। কেবল একটা দীর্ঘঈ'র জন্মে। নলিনাক্ষ না হয়ে যদি নলিনাক্ষী হত। হায় হায়! কিন্তু তা হলে এই মিনসে চন্দ্রবিন্দুটাকে লোপ করে দেবার জায়গা পেতে না।

### নিমাইয়ের প্রবেশ

, निभारे। की श्रुष्ठ ।

বিনোদবিহারী। যা রোজ হয় তাই হচ্ছে।

নিমাই। সেণ্টিমেণ্টাল আলোচনা! তোমাদের আচ্ছা এক কাজ হয়েছে যা হোক। ওটা একটা শারীরিক ব্যামো তা জান? বেশ ভালো করে আহারটি করলে এবং সেটি হজম করতে পারলে কবিছরোগ কাছে ঘেঁষতে পারে না। আর আধপেটা করে থাও, আর অন্থলের ব্যামোটি বাধাও, আর অমনি কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাদ, কোথায় কোকিল পক্ষীর ডাক, এই নিয়ে ভারি মাথাব্যথা পড়ে যায়— জানালার কাছে বদে বদে মনে হয় কী যেন চাই— যা চাও সেটি যে হচ্ছে বাইকার্বোনেট অফ সোডা তা কিছুতেই ব্রতে পার না।

বিনোদবিহারী। তা যদি বল তা হলে জীবনটাই তো একটা প্রধান রোগ, এবং দকল রোগের গোড়া। জড়পদার্থ কেমন স্কৃত্ব আছে— মাঝের থেকে হঠাৎ প্রাণ-নামক একটা ব্যাধি জুটে প্রাণিগুলোকে খেপিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বাতাদে একটা টেউ উঠল অমনি কানের মধ্যে ভোঁ করে উঠল, ঈথর একটু নড়ে উঠল অমনি চোথের মধ্যে চিকমিক করতে লাগল, দকালবেলায় উঠেই পেটের মধ্যে টো টো করতে আরম্ভ করেছে— এ কি কথনো স্বাভাবিক অবস্থা হতে পারে। স্বাভাবিক যদি বলতে চাও দে কেবল কাঠ পাথর মাটি—

নিমাই। আরে, অতটা দূর গেলে তো কথাই নেই। কিন্তু তোমরা ওই যে যাকে ভালোবাসা বল সেটা যে গুদ্ধ একটা স্নায়র ব্যামো তার আর সন্দেহ নেই। আমার বিশ্বাস অভাভ ব্যামোর মতো তারও একটা প্রয়ুধ বের হবে। বালক-বালিকাদের যেমন হাম হয়, যুবকযুবতীদের তেমনি ওই একটা স্নায়ুর উৎপাত ঘটে, কারো বা খুব উৎকট, কারো বা একটু মুতু রক্ষের। মধন ও রোগটা চিকিৎসা-শাল্পের অধীনে আসবে তথন লক্ষণ মিলিয়ে ওযুধ ঠিক করতে হবে— ডাক্তার রোগীকে জিল্লাসা করবে, "আচ্ছা, তাকে কি তোমার স্বদাই মনে পড়ে। তার কাছে থাকলে

বেশি ভালোবাসা বোধ হয় না দূরে গেলে? তাকে দেখতে আস না দেখা দিতে আস ?" এই সমস্ত নির্ণয় করে তবে ওষ্ধ আনতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোবে— "হৃদয়বেদনার জন্ম অতি উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ, উত্তম মালিশ। বিরহ-নিবারিণী বটিকা। রাত্রে একটি, সকালে একটি সেবন করিলে সমস্ত বিরহ দূর হইয়া অন্তঃকরণ পরিস্কার হইয়া যাইবে।"

বিনোদবিহারী। আবার প্রশংসাপত্র বেরোবে— কেউ লিখবে— "আমি একাদিজমে আড়াইমাস কাল আমার প্রতিবেশিনীর প্রেমে ভুগিতেছিলাম— নানারূপ চিকিৎসায় কোনো আরাম না পাইয়া অবশেষে আপনার জগদ্বিগ্যাত প্রেমাঙ্কুশ রস সেবন করিয়া প্রায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছি— এক্ষণে উক্ত প্রতিবেশিনীর জন্ম ভ্যালুপেয়েব্রে বড়ো এক শিশি পাঠাইয়া বাধিত করিবেন, তাঁহার ব্যাধিটা আমার অপেক্ষাও অনেক প্রবল জানিবেন। ইতি—"

নিমাই। ওহে চন্দর, তামাক ডাকো। তোমরা ধোঁয়ার মধ্যে বাস কর, তোমাদের আর তামাকের দরকার হয় না, আমরা পৃথিবীতে থাকি আমাদের তামাকটা পানটা, এমন কি সামাত ভাতটা ডালটারও আবশুক ঠেকে।

চন্দ্রকান্ত। বটে বটে, ভুল হয়ে গেছে, মাপ করো নিমাই। ওরে ভুতো,—
আবাগের বেটা ভূত— তামাক দিয়ে যা— আচ্ছা ভাই বিহু, মেয়েমারুষের কথা যে
বলছিলে কী রকম মেয়েমান্ত্য তোমার পছন্দসই। তোমার আইডিয়ালটি কী
আমাকে বলো দেখি।

বিনোদবিহারী। আমি কী রকম চাই জান? যাকে কিছু বোঝবার জো নেই।
যাকে ধরতে গেলে পালিয়ে যায়— পালাতে গেলে ধরে টেনে নিয়ে আদে। যে
শরতের আকাশের মতো এদিকে বেশ নির্মল কিন্তু কথন রোদ উঠবে, কথন মেঘ
করবে, কথন বৃষ্টি হবে, কথন বিহাৎ দেখা দেবে, তা স্বয়ং বিজ্ঞানশান্তের পিতৃপিতামহও
ঠিক করে বলতে পারে না।

চন্দ্রকান্ত। ব্রেছি— যে কোনোকালেই পুরোনো হবে না। মনের কথা টেনে বলেছ ভাই। কিন্তু পাওয়া শক্ত। আমরা ভুক্তভোগী, জানি কি না, বিয়ে করলেই মেয়েগুলো ত্-দিনেই বহুকেলে পড়া-পুঁথির মতো হয়ে আসে; মলাটটা আধথানা ছি ড়ে চলচল করছে, পাতা গুলো দাগি হয়ে খুলে খুলে আসছে— কোথায় সে আটিসাঁট বাধুনি, কোথায় সে গোলার জলের ছাগি— তা ছাড়া মেথানে খুলে দেখ সেই এক কথা— "ক্যালিনী অভি স্থবোধ মেয়ে, সে ঘরক্যায় কদাচ আলম্ম করে না; সে প্রত্থিতি উঠিয়াই গৃহ্যার্জন এবং গোমায়েলেগন করে; ম্থান্ময়ে স্বানীর অন্ন্যঞ্জন প্রম্ভূত

করিয়া রাথে, যাহাতে তাঁহার আপিদে যাইতে বিলম্ব না হয়; আপিদ হইতে ফিরিয়া আদিলে তাঁহার গাড়ু-গামছা ঠিক করিয়া রাথে এবং রাত্রিকালে তাঁহার মশারি ঝাড়িয়া দেয়!" আগাগোড়া একটা নীতি-উপদেশের মতো। স্ত্রী হবে কেম্ন—রোজ এক-এক পাতা ওলটাবে আর এক-একটা নতুন চ্যাপ্টার বেরোবে।

নিমাই। অর্থাৎ কোনোদিন বা গৃহমার্জন করবে, কোনোদিন বা স্বামীর পৃষ্ঠমার্জন করবে! একদিন বা মেঝেতে গোমর লেপন করলে, একদিন বা স্বামীর পবিত্র মাথার উপর ঘোল সেচন করলে— পূর্বাহেন কিছুই ঠিক করবার জো নেই।

চক্রকান্ত। সে যেন হল— আর চেহারাটা কী রকম হবে।

বিনোদবিহারী। চেহারাটি বেশ ছিপছিপে, মাটির সঙ্গে অতি অন্নই সম্পর্ক, যেন "সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।" অর্থাৎ যাকে দেখে মনে হবে অতি ক্ষীণবল— অন্তিষ্টুকু কেবল নামমাত্র— অথচ ওইটুকুর মধ্যে যে এত লীলা, এত বল, এত কৌতুক তাই দেখে পলকে পলকে আশ্চর্য বোধ হবে। যেন বিহাতের মতো, একটিমাত্র আলোর রেখা— কিন্তু তার ভিতরে কত চাঞ্চল্য, কত হাদি, কত বজ্ঞতেজ।

চন্দ্রকান্ত। আর বেশি বলতে হবে না— আমি বুঝে নিয়েছি। তুমি চাও পত্তর মতো চোলটি অক্ষরে বাঁধাসাঁধা, ছিপছিপে; অমনি, চলতে ফিরতে ছন্দটি রেখে চলে, কিন্তু এদিকে মল্লিনাথ, ভরত শিরোমণি, জগলাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি বড়ো বড়ো পণ্ডিত তাঁর টিকে ভান্ত করে থই পায় না। বুঝেছ বিনদা, আমিও তাই চাই, কিন্তু চাইলেই তো পাওয়া বায় না—

বিনোদবিহারী। কেন, তোমার কপালে তো মন্দ জোটেনি।

চন্দ্রকান্ত। মন্দ বলতে সাহস করিনে— কিন্তু ভাই, পদ্ম নয় সে গদ্ম— বিধাতা অক্ষর মিলিয়ে তাকে তৈরি করেননি, কলমে যা এসেছে তাই বসিয়ে গেছেন— এই প্রতিদিন যে-ভাষায় কথাবার্তা চলে তাই আর-কি। ওর মধ্যে বেশ একটি ছাঁদ পাওয়া যাচ্ছে না।

নিমাই। আর ছাঁদে কাজ নেই ভাই। আবার তোমার কী রকম ছাঁদ সেটাও তো দেখতে হবে। বিনোদ লেখক-মান্ত্য, ওর মুখে সকলরকম খ্যাপামিই শোভা পায়, ও যদি হঠাৎ মাঝের থেকে বিহাৎ কিম্বা অন্ত্ট্রুভ ছন্দকে বিয়ে করে বদে ও তাদের সামলাতে পারে, বরঞ্চ ওকে নিয়েই তারা কিছু বাতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু চন্দরদা, তোমার সঙ্গে একটি আস্ত পত্ত জুড়ে দিলে কি আর রক্ষে ছিল। এক লাইন পত্ত আর এক লাইন গতে কখনো মিল হয়? চন্দ্রকান্ত। সে-কথা অস্বীকার করবার জো নেই। কিন্তু আমাকে বাইরে থেকে যা দেখিদ নিমাই, ভিতরে যে কিছু পত নেই তা বলতে পারিনে। আমি, যাকে বলে, চম্পূকাব্য! গঙ্গাজল ছুঁরে বললেও কেউ বিশ্বাদ করে না, কিন্তু মাইরি বলছি আমারও মন এক-একদিন উড়-উড়ু করে — এমন কি, চাঁদের আলোয় শুয়ে পড়ে পড়ে এমনও ভেবেছি— আহা, এই সময়ে প্রেয়সী যদি চুলটি বেঁধে, গাটি ধুয়ে, একখানি বাসন্তী রঙের কাপড় প'রে, একগাছি বেলফুলের মালা হাতে করে নিয়ে এসে গলায় পরিয়ে দেয় আর মুথের দিকে চেয়ে চেয়ে বলতে থাকে—

জনম অবধি হাম রূপ নেহারত্ম নয়ন না তিরপিত ভেল। লাথ লাথ যুগ হিয়ে হিয়ে রাথকু তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

প্রেয়সীও আদে, ত্-চার কথা বলেও থাকে, কিন্তু আমার ঐ বর্ণনার সঙ্গে ঠিকটি মেলে না।

নিমাই। দেখো বিনোদ, তোমাদের দক্ষে একটা বিষয়ে আমার ভারি মতের অনৈক্য হয়। মেয়েমান্ত্র্য যদি বড্ড বেশি জ্যান্ত গোছের হয় তাকে নিয়ে পুরুষের কখনোই পোষায় না। ছ্-জন জ্যান্ত লোকে কখনো রীতিমত মিল হতে পারে? তোমার কাপড়টি যেমন বেশ নির্বিবাদে গায়ে লেগে রয়েছে স্ত্রীট ঠিক তেমনি হওয়া চাই— এ বিষয়ে আমি ভাই সম্পূর্ণ রক্ষণশীল কিম্বা স্থিতিশীল, কিম্বা যা বল।

চন্দ্রকান্ত। তা বটে। মনে করো তোমার জামাটাও যদি জ্যান্ত হত, প্রতি কথায় ত্-জনে আপদ করতে করতেই দিন যেত, ফদ করে যে মাথাটা গলিয়ে দিয়ে প'রে ফেলবে তার জো থাকত না। তুমি যথন বোতাম আঁটতে চাও দে হয়তো তার গর্তগুলো প্রাণপণে এঁটে বদে রইল। তোমার নেমন্তর আছে, থিদেয় পেট চোঁ চোঁ করছে, তোমার শাল অভিমান করে বদে আছেন; যতই টানাটানি কর কিছুতেই তাঁর আর ভাঁজ থোলে না।

নিমাই। সেই কথাই বলছি। দেখিস, আমি যাকে বিয়ে করব সে মাটি থেকে মুখ তুলবে না, তার হাসি ঘোমটার মধ্যেই মিলিয়ে যাবে, তার পায়ের মলের শব্দ শুনতে কানে দ্রবীন কযতে হবে। যা হোক বিনোদ, তুমি একটা বিয়ে করে ফেলো। সর্বদা তুমি যে মনটা বিগড়ে বসে রয়েছ সে কেবল গৃহলক্ষীর অভাবে। পূর্বকালে সেছিল ভালো, বাপমায়ে ছেলেবেলায় বিয়ে দিয়ে দিত— একেবারে শিশুকালেই প্রেমবোগের টিকে দিয়ে রাখা হত।

চন্দ্রকান্ত। আমিও বিহুকে এক-একবার সে-কথা বলেছি। একটি স্ত্রী সহস্র

ত্শিতন্তার জারগা জুড়ে বসে থাকেন— বেদনার উপরে যেমন বেলেন্ডারা অন্তান্ত ভবযন্ত্রণার উপরে স্ত্রীর প্রয়োগটাও তেমনি।

পাশের বাড়ি হইতে গানের শব্দ

বিনোদবিহারী। ঐ শোনো, সেই গান হচ্ছে। নিমাই। কার গান হে ? চন্দ্রকান্ত। চুপ করে খানিকটা শোনোই না; পরে পরিচয় দেব।

#### গান

বিনোদবিহারী। চন্দ্র, আজ কী করব ভাবছিলুম, একটা মতলব মাথায় এসেছে। চন্দ্রকান্ত। কী বলো দেখি।

বিনোদবিহারী। চলো— যে মেয়েটি গান গায় ওর দঙ্গে আজই আমার বিয়ের সম্বন্ধ করে আদিগে।

চন্দ্ৰকান্ত। বল কী!

বিনোদবিহারী। একটা তো কিছু করা চাই। আর তো বদে বদে ভালো লাগছে না। বিয়ে করে আদা যাকগে। অমনতরো গান শুনলে মানুষ থামকা দকল রকম হঃদাহদিক কাজই করে ফেলতে পারে।

চন্দ্রকান্ত। কিন্ত দেখাশুনো তো করবে, আলাপ-পরিচয় তো করতে হবে ? আমাদের মতো তো আর বাপমায়ে ত্-হাতে, চোখ-কান বুজে, ধ'রে বিয়ে গিলিয়ে দেবে না।

বিনোদবিহারী। না, আমি তাকে দেখতে চাইনে। মনে করো আমি কেবল ওই গানকেই বিয়ে করছি। গান তো দৃষ্টিগোচর নয়।

চন্দ্রকান্ত। বিন্ন, এ-কথাটা তোর মৃথেও একটু বাড়াবাড়ি শোনাচ্ছে। কেবল গান বিয়ে করতে চাস তো একটা আর্গিন কেন্ না ? এ যে ভাই মান্ত্র্য, বড়ো সহজ জন্তু নয়! এ যেমন গান গাইতে পারে তেমনি পাঁচ কথা শুনিতে দিতেও পারে। একই কণ্ঠ থেকে ত্-রকম বিপরীত স্থর বের করতে পারে। গানটি পেতে গেলে সঙ্গে আন্ত জীলোকটিকেও নিতে হয় এবং তাঁকে নিতে গেলেই একটু দেখেশুনে নেওয়া ভালো।

বিনোদবিহারী। না ভাই, আসল রত্নটুকুর অন্তসন্ধান পাওয়া গেছে, এখন চোখ-কান বুজে সমুদ্রে বাাঁপিয়ে পড়তে হবে। আহা, একবার ভেবে দেখো দেখি চন্দ্র, প্রত্যেক দিনটির দক্ষে সকালে দক্ষে ছটি-একটি করে তেমন-তেমন মিটি স্থর যদি লাগে, তা হলে জীবনের এক-একটা দিন এক-এক পাত্র মদের মতো এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলা যায়—

চক্রকান্ত। এখন বুঝি কেবল মুখ সিট্কে চিরেতা খাচ্ছিস?

বিনোদবিহারী। তা নয় তো কী। তুমি ষে দেখে নিতে বলছ, দেখব কাকে মানুষ কি চোখ চাইলেই দেখা যায়। দৈবাৎ হাতে ঠেকে। তুমিও ষেমন! রাখো জীবনটা বাজি— চক্ষ্ বুজে দান তুলে নাও, তার পর হয় রাজা নয় ফকির— একেই তো বলে খেলা।

চন্দ্রকান্ত। উঃ! কী সাহস! তোমার কথা শুনলে আমার মতো মরচে-পড়া বিবাহিত লোকেরও বুক সাত হাত হয়ে ওঠে— ফের আর-একটা বিয়ে করতে ইচ্ছে করে। সত্যি, তোমাদের দেখে হিংসে হয়। একেবারে আঠারো আনা কবিত্ব করে নিলে হে। না দেখে বিয়ে তো আমরাও করেছি কিন্তু তার মধ্যে এমনতরো নেশা ছিল না। এ যে একেবারে দেখতে-না-দেখতে এক মুহুর্তে ভোঁ হয়ে উঠল!

নিমাই। তা বলি, বিয়ে যদি করতে হয় নিজে না দেখে করাই ভালো। যেমন ডাক্তারের পক্ষে নিজের কিম্বা আত্মীয়ের চিকিৎসে করাটা কিছু নয়। কিন্তু বন্ধু-বান্ধবদের দেখে শুনে নেওয়া উচিত। মেয়েটি কে বলো তো হে চন্দরদা।

চন্দ্রকান্ত। আমাদের নিবারণবাবুর বাড়িতে থাকেন, নাম কমলম্থী। আদিতাবাবু আর নিবারণবাবু পরমবন্ধু ছিলেন। আদিত্য মরবার সময় মেয়েটিকে নিবারণবাবুর হাতে সমর্পণ করে দিয়ে গেছেন। নিবারণবাবু লোকটি কিছু নতুন ধরনের। যেমন কাঁচাপাকা মাথা, তেমনি কাঁচাপাকা স্বভাবের মান্থ্যটিও। অনেক বিষয়ে সেকেলে অথচ অনেকগুলো একেলে ভাবও আছে। মেয়েটির বয়স হয়েছে, শুনেছি লেখাপড়াও কিছু অতিরিক্ত রকম শেখানো হয়েছে। বিন্থ যথন ম্থনাড়া থাবেন তার মধ্যে ব্যাকরণের ভুল বের করতে পারবেন না। মনে করো, আমার গৃহিণী যথন উক্ত কার্যে প্রত্ত হন তথন প্রায়ই তাঁর ফুটো-চারটে গ্রাম্যতা-দোষ সংশোধন করে দিতে হয়, কিস্ক্ত—

নিমাই। যাই হোক, একবার দেখে আসতে হচ্ছে।

বিনোদবিহারী। থেপেছ নিমাই! সে তো আর কচি মেয়ে নয় যে, ক'টি দাঁত উঠেছে গুনতে যাবে কিম্বা বর্ণপরিচয়ের পরীক্ষা নেবে।

নিমাই। তা বটে, গিয়ে নিজেই অপ্রতিভ হয়ে বসে থাকতে হবে, ভয় হবে পাছে আমাকেই একজামিন করে বসে। বিনোদবিহারী। আচ্ছা, একটা বাজি রাখা যাক! কী রকম তাকে দেখতে। গান শুনে আমার মনে একটা চেহারা উঠেছে— রং গৌরবর্ণ, পাতলা শরীর, চোখ ঘূটি খুব চঞ্চল, উজ্জ্বল হাসি এবং কথা মূখে বাধে না। চুল খুব যে বড়ো তা নয় কিন্তু কুঁকড়ে কুঁকড়ে মুখের চারদিকে পড়েছে!

নিমাই। আচ্ছা, আমি বলছি দে উজ্জ্বল শ্রামবর্ণ, দোহারা আকৃতি, বেশ ধীর স্থ্যস্তীর ভাব, বড়ো বড়ো স্থির চক্ষ্, বেশি কথা কইতে ভালোবাদে না, প্রশান্তভাবে ঘরকন্নার কাজ করে— খ্ব দীর্ঘ ঘন চুল পিঠ আচ্ছন্ন করে পড়েছে।

চন্দ্রকান্ত। আচ্ছা, আমি বলব ! রংটি হুধে আলতায় ; দর্বদা প্রফুল্ল ; অত্যের ঠাটায় খুব হাসে কিন্তু নিজে ঠাটা করতে পারে না ; দরল অথচ বৃদ্ধির অভাব নেই, — একটু সামাত্ত আঘাতে মুখখানি মান হয়ে আসে,— যেমন অল্প উচ্ছ্যাসেই গান গেয়ে ওঠে তেমনি অল্প বাধাতেই গান বন্ধ হয়ে যায়— ঠিক যাকে চঞ্চল বলে তা নয় কিন্তু বেশ একটি যেন হিল্লোল আছে।

নিমাই। তুমি তোমার প্রতিবেশিনীকে আগে থাকতেই দেখনি তো?

চন্দ্রকান্ত। মাইরি বলছি, না! আমার কি আর আশেপাশে দেথবার জো আছে। আমার এ হুটি চক্ষ্ই একেবারে দন্তথতি-দীলমোহর-করা, অন হার ম্যাজেষ্টিদ্ দর্ভিদ! তবে শুনেছি বটে দেখতে ভালো এবং স্বভাবটিও ভালো।

নিমাই। আচ্ছা, এখন তা হলে আমরা কেউ দেখব না; একেবারে সেই বিবাহের রাত্রে মিলিয়ে দেখা যাবে।

চক্রকান্ত। এ কিন্তু বড়ো মজা হচ্ছে ভাই— আমার লাগছে বেশ। সত্যি সত্যি একটা গুৰুতর যে কিছু হচ্ছে তা মনেই হচ্ছে না। বাস্তবিক, বিনোদের যদি বিয়ে করতে হয় তো এইরকম বিয়েই ভালো। নইলে, ও যে গন্তীরভাবে রীতিমত প্রণালীতে ঘটকালি দিয়ে দরদাম ঠিক করে একটি ছিঁচকাঁছনে হুধের মেয়ে বিয়ে করে এনে মান্ত্র্য করতে বসবে, সে কিছুতেই মনে করতে পারিনে।

তোমরা একটু বদো ভাই, আমি অমনি বাড়ির ভিতর থেকে চট করে চাদরটা প'রে আসি।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

## চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুর চন্দ্রকান্ত ও ক্ষান্তমণি

চক্ৰকান্ত। বড়োবউ, ও বড়োবউ। চাবিটা দাও দেখি।

ক্ষান্তমণি। কেন জীবনদর্বন্ধ নয়নমণি, দাদীকে কেন মনে পড়ল ?

চন্দ্রকান্ত। ও আবার কী।

ক্ষান্তমণি। নাথ, একটু বদো, তোমার ঐ ম্থচন্দ্রমা বদে বদে একটু
নিরীক্ষণ করি—

চন্দ্রকান্ত। ব্যাপারটা কী। যাত্রার দল খুলবে নাকি। আপাতত একটা দাফ দেখে চাদর বের করে দাও দেখি, এখনি বেরোতে হবে—

ক্ষান্তমণি। (অগ্রদর হইয়া) আদর চাই! প্রিয়তম! তা আদর করছি!

চন্দ্রকান্ত। (পশ্চাতে হঠিয়া) আরে ছি ছি ছি! ও কী ও!

ক্ষান্তমণি। নাথ, বেলফুলের মালা গেঁথে রেথেছি, এখন কেবল চাঁদ উঠলেই হয় — কিন্তু সেই শোলোকটি লিখে দিয়ে যাও, আমি ততক্ষণ মুথস্থ করে রাখি—

চন্দ্রকান্ত। ওঃ ! গুণবর্ণনা আড়াল থেকে সমস্ত শোনা হয়েছে দেথছি। বড়োবউ, কাজটা ভালো হয়নি ! ওটা বিধাতার অভিপ্রায় নয়— তিনি মান্ত্রের প্রবণশক্তির একটা সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন— তার কারণই হচ্ছে, পাছে অসাক্ষাতে যে কথাগুলো হয় তাও মান্ত্র্য শুনতে পায়; তা হলে পৃথিবীতে বন্ধুত্ব বল, আত্মীয়তা বল, কিছুই টিকতে পারে না।

ক্ষান্তমণি। ঢের হয়েছে গোঁদাই ঠাকুর, আর ধর্মোপদেশ দিতে হবে না। আমাকে তোমার পছন্দ হয় না, না ?

চন্দ্রকান্ত। কে বললে পছন হয় না?

ক্ষান্তমণি। আমি গভ, আমি পভ নই, আমি শোলোক পড়িনে, আমি বেল-ফুলের মালা পরাইনে—

চন্দ্রকান্ত। আমি গললগ্নীকৃতবন্ত হয়ে বলছি, দোহাই তোমার, তুমি শোলোক পোড়ো না, তুমি মালা পরিয়ো না, ওগুলো স্বাইকে মানায় না—

ক্ষান্তমণি। কী বললে ?

চন্দ্রকান্ত। আমি বললুম যে, বেলজুলের মালা আমাকে মানায় না, তার চেয়ে সাফ চাদরে ঢের বেশি শোভা হয়— পরীক্ষা করে দেখো।

ক্ষান্তমণি। যাও যাও, আর ঠাটা ভালো লাগে না। (অঞ্চলে মুথ আবরণ করিয়া) আমি গভ, আমি বেলেস্তারা!

চন্দ্রকান্ত। (নিকটে আদিয়া) কথাটা ব্ঝলে না ভাই! কেবল রাগই করলে!
ওটা, শুদ্ধ অভিমানের কথা, আর কিছুই নয়। তালোবাদা থাকলেই মান্ত্র্য অমন
কথা বলে। আচ্ছা, তুমি আমার গা ছুঁয়ে বলো, তুমি ঘাটে পদাঠাকুরঝিকে
বলনি— "আমার এমনি পোড়াকপাল যে বিয়ে করে ইন্ডিক স্থুখ কাকে বলে
একদিনের তরে জানলুম না।" আমি কি দে-কথা শুনতে গিয়েছিলুম না শুনলে
রাগ করতুম।

ক্ষান্তমণি। আমি কক্থনো পদ্যঠাকুরঝিকে ও-কথা বলিনি।

চন্দ্রকান্ত। আহা, পদ্মঠাকুরঝিকে না বলতে পার, আর ঠিক ওই কথাটিই না হতেও পারে, কিন্তু কাউকে কিচ্ছু বলনি ? আচ্ছা, আমার গা ছুঁয়ে বলো।

ক্ষাস্তমণি। তা আমি সৌরভীদিদিকে বলেছিলুম—

<u> ठ</u>लकां छ। की वलि ছिल।

ক্ষান্তমণি। আমি বলেছিলুম—

চন্দ্রকান্ত। বলেই ফেলো না! দেখো, আমি রাগ করব না।

ক্ষান্তমণি। আমার গায়ে গয়না দেখতে পায় না বলে সৌরভীদিদি তুঃখু করছিল তাই আমি কথায় কথায় বলেছিলুম— গয়না কোখেকে হবে। হাতে যা থাকে বই কিনতে আর বই বাঁধাতেই সব যায়। তাঁর যত শথ সব বইয়েতেই মিটেছে। বউ না হয়ে বই হলে আদর বেশি পাওয়া যেত। তা আমি বলেছিলুম!

চন্দ্রকান্ত। (গন্তীর মুখে) হাটে ঘাটে ষেথানে দেখানে বলে বেড়াও তোমার স্বামী গরিব, তোমাকে একথানা গয়না দিতে পারে না— স্ত্রী ও রকম অপবাদ রটিয়ে বেড়ানোর চেয়ে সন্মাদী হয়ে বেরিয়ে যাওয়া ভালো।

ক্ষান্তমণি। তোমার পায়ে পড়ি ও রকম করে বোলো না। আমার দোষ হয়েছিল মানছি— আমি আর কথনো এমন বলব না!

চন্দ্রকান্ত। মুখে বল আর না বল মনে মনে আছে তো! মনে মনে ভাব তো এই লক্ষ্মীছাড়াটার সঙ্গে বিয়ে হয়ে আমার গায়ে একথানা গয়না চড়ল না— তার চেয়ে যদি মুখুজ্জেদের বড়ো ছেলে কেবলকুফ্র সঙ্গে—

ক্ষান্তমণি। (চন্দ্রের মুখ চাপা দিয়া) অমন কথা তুমি ঠাটা করেও বোলো না,

আমার ভালো লাগে না। আমার গয়নায় কাজ নেই— আমি জন্ম জন্ম শিবপুজো করেছিলুম তাই তোমার মতো এমন স্বামী পেয়েছি—

চক্রকান্ত। আচ্ছা, তাহলে আমার চাদরখানা দাও।

ক্ষান্তমণি। (চাদর আনিয়া দিয়া) তুমি বাইরে বেরোচ্ছ যদি, চুলগুলো অমন কাগের বাদার মতো করে বেরিয়ো না। একটু বোসো তোমার চুল ঠিক করে দিই। [চিক্লনি ক্রশ লইয়া আঁচড়াইতে প্রবৃত্ত

ठलकोछ। **इ**रस्र इ्राइ

ক্ষান্তমণি। না হয়নি — এক দণ্ড মাথাটা স্থির করে রাখো দেখি।

চন্দ্রকান্ত। তোমার সামনে আমার মাথার ঠিক থাকে না, দেখতে দেখতে ঘুরে যায়—

ক্ষান্তমণি। অত ঠাটায় কাজ কী! না হয় আমার রূপ নেই, গুণ নেই— যে তোমার মাথা ঘোরাতে পারে এমন একটা থোঁজ করোগে— আমি চললুম।

[ চিক্ননি ক্রশ ফেলিয়া ক্রত প্রস্থান

চন্দ্রকান্ত। এখন আর সময় নেই, ফিরে এসে রাগ ভাঙাতে হবে।

বিনোদবিহারী। (নেপথ্য হইতে) ওহে! আর কতক্ষণ বসিয়ে রাখবে? তোমাদের প্রেমাভিনয় সাঙ্গ হল কি।

চন্দ্রকান্ত। এইমাত্র পঞ্চমান্ধের যবনিকাপতন হয়ে গেল। হৃদয়বিদারক ট্যান্ডেড়ি!

## তৃতীয় দৃশ্য

## নিবারণের বাড়ি

## নিবারণ ও শিবচরণ

নিবারণ। তবে তাই ঠিক ওইল ? এখন আমার ইন্মুমতীকে তোমার নিমাইয়ের পছন্দ হলে হয়।

শিবচরণ। সে-বেটার আবার পছন্দ কী। বিয়েটা তো আগে হয়ে যাক, তার পর পছন্দ সময়মত পরে করলেই হবে।

নিবারণ। না ভাই, কালের যে রকম গতি সেই অনুসারেই চলতে হয়।

শিবচরণ। তা হোক না কালের গতি— অসম্ভব কথনো সম্ভব হতে পারে না।
একটু ভেবেই দেখো না, যে ছোঁড়া পূর্বে একবারও বিবাহ করেনি সে স্ত্রী চিনবে কী
করে। সকল কাজেই তো অভিজ্ঞতা চাই। পার্ট না চিনলে পার্টের দালালি করা
যায় না। আর স্ত্রীলোক কি পার্টের চেয়ে সিধে জিনিস। আজ গঁয়ত্রিশ বংসর হল
আমি নিমাইয়ের মাকে বিবাহ করেছি তার থেকে পাঁচটা বংসর বাদ দাও — তিনি
গত হয়েছেন সে আজ বছর পাঁচেকের কথা হবে— যা হোক তিরিশটা বংসর তাঁকে
নিয়ে চালিয়ে এসেছি— আমি আমার ছেলের বউ পছন্দ করতে পারব না, আর সে
ছোঁড়া ভূমিষ্ঠ হয়েই আমার চেয়ে পেকে উঠল ? তবে যদি তোমার মেয়ের কোনো
ধন্তবভদ্ধ পণ থাকে, আমার নিমাইকে যাচিয়ে নিতে চান, সে আলাদা কথা।

নিবারণ। নাঃ, আমার মেয়ে কোনো আপত্তিই করবে না, তাকে যা বলব দে তাই শুনবে। কিন্তু তোমার নিমাইকে আমি একবার দেখতে চাই।

ইন্দুমতী। (অন্তরাল হইতে) তাই বই কী। আমি কথনো শুনব না। নিমাই! মা গো, নাম শুনলে গায়ে জর আদে। আমি তাকে বিয়ে করলুম বলে!

নিবারণ। আর একটা কথা আছে— জান তো আদিত্য মরবার সময় তার মেয়ে কমলমুখীকে আমার হাতে সমর্পণ করে গেছে— তার বিয়ে না দিয়ে আমি আমার মেয়ের বিয়ে দিতে পারিনে।

শিবচরণ। আমার হাতে তুই-একটি পাত্র আছে, আমিও সন্ধান দেখছি। নিবারণ। আর-একটি কথা তোমাকে বলা উচিত। আমার মেয়েটির কিছু বয়স হয়েছে।

শিবচরণ। আমিও তাই চাই। ঘরে যদি গিন্নি থাকতেন তা হলে বউমা ছোটো হলে ক্ষতি ছিল না— তিনি দেখিয়ে শুনিয়ে ঘরকন্না শিখিয়ে ক্রমে তাকে মান্ত্রয় করে তুলতেন। এখন এই বুড়োটাকে দেখে শোনে আর ছেলেটাকে বেশ শাসনে রাখতে পারে এমন একটি মেয়ে না হলে সংসারটি গেল। ছেলেটা কালেজে যায়, আমি তোশহরের নাড়িটিপে ঘুরে বেড়াই, বাড়িতে কেউ নেই— ঘরে ফিরে এলে মনে হয় না ঘরে এলুম— মনে হয় যেন বাসা ভাড়া করে আছি।

নিবারণ। তা হলে তোমার একটি অভিভাবকের নিতান্ত দরকার দেখছি।

শিবচরণ। হাঁ ভাই, মা ইন্দুকে বোলো, আমার নিমাইয়ের ঘরে এলে এই বুড়ো নাবালকটিকে প্রতিপালনের ভার তাঁকেই নিতে হবে। তথন দেখব তিনি কেমন মা।

নিবারণ। তা ইন্দ্র দে অভ্যেদ আছে। বহুকাল একটি আন্ত বুড়ো বাপ

তারই হাতে পড়েছে। দেখতেই তো পাচ্ছ, ভাই, খাইয়ে-দাইয়ে বেশ একরকম ভালো অবস্থাতেই রেখেছে।

শিবচরণ। তাই তো। তাঁর হাতের কাজটিকে দেখে তারিফ করতে হয়। তাই বটে, তোমার এখনো আধ-মাথা কাঁচাচূল দেখা যাচ্ছে— হায় হায়, আমার মাথাটা কেবল অযত্নেই আগাগোড়া পেকে গেল— নইলে, বয়েস এমনিই কী বেশি হয়েছে। যা হোক আজ তবে আসি। গুটিছুয়েক ক্লগি এখনো মরতে বাকি আছে। [প্রস্থান

### ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। ও বুড়োটা কে এসেছিল বাবা?

নিবারণ। কেন মা, বুড়ো বুড়ো করছিস— তোর বাবাও তো বুড়ো।

ইন্দুমতী। (নিবারণের পাকা চুলের মধ্যে হাত বুলাইয়া) তুমি তো আমাদের আতিকালের বতি বুড়ো, তোমার সঙ্গে কার তুলনা। কিন্তু ওটা কে। ওকে তোকথনো দেখিনি।

নিবারণ। ওর সঙ্গে ক্রমে খুবই পরিচয় হবে—

ইন্দুমতী। আমি খুব পরিচয় করতে চাইনে।

নিবারণ। তোর তো এ বাবা ক্রমে পুরোনো ঝর্ঝরে হয়ে এসেছে, এখন একবার বাবা বদল করে দেখবিনে ইন্দু ?

ইন্দুমতী। তবে আমি চললুম।

নিবারণ। না না, শোন্ না। তুই তো তোর বাবার মা হয়ে উঠেছিস— এখন একটা কথা বলি, একটু ভালো করে বুঝে দেখু দেখি। তোরই যেন বাবার দরকার নেই, আমার তো একটি বাপের পদ খালি আছে— তাই আমি একটি সন্ধান করে বের করেছি মা— এখন আমার নতুন বাপের হাতে আমার পুরোনো মা-টিকে সমর্পণ করে আমার কর্তব্য কর্ম শেষ করে ষাই।

ইন্দুমতী। তুমি কী বকছ আমি বুঝতে পারছিনে।

নিবারণ। নাঃ, তুমি আমার তেমনি হাবা মেয়ে কি না। দব ব্ঝতে পেরেছিদ, কেবল ছষ্ট্মি! তবে বলি শোন্— যে বুড়োটি এদেছিল ও আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু, কলেজ ছাড়ার পর থেকে ওর দঙ্গে আমার এই প্রথম সাক্ষাৎ। ওর নিমাই বলে একটি ছেলে আছে—

The life of the same of the last of the la

ইন্দুমতী। আমাদের নিমাই গয়লা?

নিবারণ। দূর পাগলী!

ইন্মতী। চন্দ্রবাব্দের বাড়িতে যে তাঁতিনী আদে তার দেই ভাংলা ছেলেটা?

#### ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। তিনটি বাবু এমেছে দেখা করতে।

हेन्मूमणी। जात्मत त्यत्ज वत्न तम। मकान त्थत्क त्कवनहे वांवू जामत्ह!

নিবারণ। না না, ভদ্রলোক এমেছে, দেখা করা চাই।

ইন্দুমতী। তোমার যে নাবার সময় হয়েছে।

নিবারণ। একবার শুনে নিই কী জন্মে এদেছেন, বেশি দেরি হবে না—

ইন্দুমতী। তুমি একবার গল্প পেলে আর উঠতে চাইবে না, আবার কালকের মতো থেতে দেরি করবে। আচ্ছা, আমি ওই পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে রইলুম, পাঁচ মিনিট বাদে ডেকে পাঠাব।

নিবারণ। তোর শাসনের জালায় আমি আর বাঁচিনে। চাণক্যের শ্লোক জানিস তো? প্রাপ্তে তু যোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ। তা আমার কি সে বয়স পেরোয়নি?

ইন্দুমতী। তোমার রোজ বয়স কমে আসছে। আর দেখো, তোমার ঐ ভদ্রলোকদের বোলো, তাদের কারো যদি নিমাই কিম্বা বলাই বলে ছেলে থাকে তো সে-কথা তুলে তোমার মাবার দেরি করে দেবার দরকার নেই। তাদের ছেলে আছে তাদেরই থাক্ না বাপু, আদরে থাকবে।

নিবারণ। (ভৃত্যের প্রতি) বাবুদের ডেকে নিয়ে আয়।

#### চল্দকান্ত, বিনোদবিহারী ও নিমাইয়ের প্রবেশ

নিবারণ। এই যে চন্দ্রবাবু। আদতে আজ্ঞা হোক। আপনারা দকলে বস্থন। ওরে, তামাক দিয়ে যা।

চক্ৰকান্ত। আজে না, তামাক থাক্।

নিবারণ তা, ভালো আছেন চন্দ্রবার ?

চন্দ্রকান্ত। আজে হাঁ, আপনার আশীর্বাদে একরকম আছি ভালো।

নিবারণ। আপনাদের কোথায় থাকা হয় ?

বিনোদবিহারী। আমরা কলকাতাতেই থাকি।

চন্দ্রকান্ত। মশায়ের কাছে আমাদের একটি প্রস্তাব আছে।

নিবারণ। (শশব্যস্ত হইয়া) কী বলুন।

চন্দ্রকান্ত। মশায়ের ঘরে আদিত্যবাব্র যে অবিবাহিতা কন্মাটি আছেন তাঁর জন্মে একটি সংপাত্র পাওয়া গেছে— মশায় যদি অভিপ্রায় করেন—

নিবারণ। অতি উত্তম কথা। শুনে বড়ো সন্তোষ লাভ করলেম। পাত্রটি কে। চন্দ্রকাস্ত। আপনি বিনোদবিহারীবাবুর নাম শুনেছেন বোধ করি?

নিবারণ। বিলক্ষণ । তা আর শুনিনি । তিনি আমাদের দেশের এক জন প্রধান লেখক। "জ্ঞানরত্নাকর" তো তাঁরই লেখা।

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞেনা। সে বৈকুণ্ঠ বদাক বলে একটি লোকের লেখা।

নিবারণ। তাই বটে। <u>আমার ভুল হয়েছে।</u> তবে "প্রবোধলহরী" তাঁর লেখা হবে। আমি ওই হুটোতে বরাবর ভুল করে থাকি।

চন্দ্রকান্ত। আজ্ঞেনা। "প্রবোধলহরী" তাঁর লেখা নয়— সেটা কার বলতে পারিনে। ও বইটার নাম পূর্বে কখনো শুনিনি।

নিবারণ। তবে তাঁর একথানা বইয়ের নাম করুন দেখি।

চন্দ্ৰকান্ত। "কাননকুন্থমিকা" দেখেছেন কি ?

নিবারণ। "কাননকুস্থমিকা"! না, আমি দেখিনি। অবশ্য, খুব ভালো বই হবে।
নামটি অতি স্থললিত। বাংলা বই বহুকাল পড়িনি— সেই বাল্যকালে পড়তেম—
তথন অবশ্যই "কাননকুস্থমিকা" পড়ে থাকব কিন্তু স্মরণ হচ্ছে না। যাই হোক,
বিনোদবাব্র পুত্রের কথা বলছেন বুঝি ? তা তাঁর বয়স কত হল এবং কটি পাশ
করেছেন ?

চন্দ্রকান্ত। মশায় ভূল করছেন। বিনোদবাবুর বয়স অতি অল্প। তিনি এম. এ. পাশ করে বি. এল. পড়ছেন। তাঁর বিবাহ হয়নি। তাঁরই কথা মশায়কে বলছিলুম। তা আপনার কাছে প্রকাশ করে বলাই ভালো— এই এঁর নাম বিনোদবাবু।

নিবারণ। আপনি বিনোদবাবু! আজ আমার কী সোভাগ্য! বাংলা দেশে আপনাকে কে না জানে। আপনার রচনা কে না পড়েছে। আপনারা হচ্ছেন ক্ষণজনা লোক—

বিনোদবিহারী। আজে ও-কথা বলে আর লজ্জা দেবেন না। বাংলা দেশে মতি হালদারের বই সকলে পড়ে বটে, আমার লেখা তো সকলের পড়বার মতন নয়।

নিবারণ। মতি হালদার ? যাঁর পাঁচালি ? হাঁ, তাঁর রচনার ক্ষমতা আছে বটে। তা আপনারও লেখা মন্দ হবে না। আমি মেয়েদের কাছে শুনেছি আপনি দিব্যি লিখতে পারেন। যা হোক আপনার বিনয়গুণে বড়ো মুগ্ধ হলেম।

চন্দ্রকান্ত। তা, এঁর সঙ্গে আপনার ভাইঝির বিবাহ দিতে যদি আপত্তি নাথাকে—

নিবারণ। আপত্তি ? আমার পরম সোভাগ্য!

চন্দ্রকান্ত। তা হ'লে এ সম্বন্ধে যা যা স্থির করবার আছে কাল এনে মশায়ের সঙ্গে কথা হবে।

নিবারণ। যে আজে। কিন্ত একটা কথা বলে রাথি— মেয়েটির বাপ টাকাকড়ি কিছুই রেথে যেতে পারেননি। তবে এই পর্যন্ত বলতে পারি এমন লক্ষ্মী মেয়ে আর পাবেন না।

ইন্দুমতী। (অন্তরালে কমলম্থীকে টানিয়া আনিয়া) দিদি, ও দিদি, ঐ দেথ ভাই, তোর পরম সোভাগ্য ঐ মাঝখানটিতে বদে রয়েছেন— মেঝের ভিতর থেকে কবিত্ব বেরোতে পারে কি না, তাই নিরীক্ষণ করে দেখছেন।

কমলমুখী। তুই যে বললি বোদেদের বাড়ির নতুন জামাই এদেছে, তাই তো আমি ছুটে দেখতে এলুম।

ইন্মতী। সত্যি কথাটা গুনলে আরো বেশি ছুটে আসতিস। যা দেখতে এনেছিলি তার চেয়ে ভালো জিনিস দেখলি তো ভাই। আর পরের বাড়ির জামাই দেখে কী হবে এখন নিজের সন্ধান দেখ্।

কমলমুখী। তোর আবশ্যক হয়ে থাকে তুই দেখ্। এখন আমার অভ্য কাজ আছে।

চন্দ্রকান্ত। মশায়, অনুমতি হয় তো এখন আদি।

নিবারণ। এত শীঘ্র যাবেন ? বলেন কী। আর-একটু বস্তন না!

চন্দ্রকান্ত। আপনার এখনো নাওয়া-খাওয়া হয়নি—

নিবারণ। সে এখনো ঢের সময় আছে। বেলা তো বেশি হয়নি—

চন্দ্রকান্ত। আজে বেলা নিতান্ত কম হয়নি— এখন যদি আজা করেন তো উঠি—

নিবারণ। তবে আস্থন। দেখুন চন্দরবাবু, মতি হালদারের ওই যে "কুস্থমকানন" না কী বইথানা বললেন ওটা লিথে দিয়ে যাবেন তো—

চন্দ্রকান্ত। "কাননকুস্থমিকা" ? বইথানা পাঠিয়ে দেব কিন্তু দেটা মতি হালদারের নয়—

নিবারণ। তবে থাক্। বরঞ বিনোদবাবুর একখানা "প্রবোধলহরী" যদি থাকে তো একবার—

চন্দ্রকান্ত। "প্রবোধলহরী" তো বিনোদবাবুর—

বিনোদবিহারী। আঃ থামো না। তা, যে আজে, আমিই পাঠিয়ে দেব।

আমার প্রবোধলহরী, বারবেলাকথন, তিথিদোষখণ্ডন, প্রায়শ্চিত্তবিধি, এবং নৃতন পঞ্জিকা আপনাকে পাঠিয়ে দেব— আজ তবে আসি। প্রস্থান

— নিবারণ। নাঃ লোকটার বিভে আছে। বাঁচা গেল, একটি মনের মতো সংপাত্র পাওয়া গেল। কমলের জন্মে আমার বড়ো ভাবনা ছিল।

## ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। বাবা, তোমার <mark>হল ?</mark>

নিবারণ। ও ইন্দু, তুই তো দেখলিনে— তোরা সেই যে বিনোদবাবুর লেথার এত প্রশংসা করিদ তিনি আজ এসেছিলেন।

ইন্দুমতী। আমার তো আর থেয়ে দেয়ে কাজ নেই, তোমার এখানে মত রাজ্যির অকেজো লোক এসে জোটে আর আমি আড়াল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের দেখি! আছে। বাবা, চন্দ্রবাব্ বিনোদবাব্ ছাড়া আর একটি যে লোক এসেছিল— বদচেহার। লক্ষীছাড়ার মতো দেখতে, সে কে?

নিবারণ। তবে তুই যে বলছিলি আড়াল থেকে দেখিসনে ? বদ চেহারা আবার কার দেখলি। বার্টি তো দিব্যি বেশ ফুটফুটে কার্তিকটির মতো দেখতে। তাঁর নামটি কী জিজ্ঞাসা করা হয়নি।

ইন্দুমতী। তাকে আবার ভালো দেখতে হল ? দিনে দিনে তোমার কী যে পছন্দ হচ্ছে বাবা। এখন নাইতে চলো। [নিবারণের প্রস্থান

না, সত্যি, দেখে চোথ জুড়িয়ে যায়। যদি কার্তিককে এঁর মতন দেখতে হয় তা হলে কার্তিককে ভালো দেখতে, বলতে হবে। মুথে একটি কথা ছিল না, কিন্তু কেমন বসে বসে সব দেখছিল আর মজা করে মুখ টিপে টিপে হাসছিল— না সত্যি, বেশ হাসিথানি। বাবা যেমন, একবার জিজ্ঞাসাও করলেন না তার নাম কী, বাড়ি কোথায়। আর কোথা থেকে মত সব নিমাই নেপাল নিলু জুটিয়ে নিয়ে আসেন। বাবা যথন মতি হালদারের সঙ্গে বিনোদবাব্র তুলনা করছিলেন তথন সে বিনোদবাব্র মুথের দিকে চেয়ে চেয়ে কেমন হাসছিল! আর, বাবা যথন বিনোদবাব্র ছেলের কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন তথন কেমন— আমি কক্থনো নিমাই গয়লাকে— সেই বুড়ো ডাক্তারের ছেলেকে বিয়ে করব না। কক্থনো না। সেই বুড়োটার উপর আমার এমন রাগ ধরছে!— আজ একবার ক্ষান্তিদির কাছে যেতে হচ্ছে, তাঁর কাছ থেকে সমস্ত দল্ধান পাওয়া যাবে।

### কমলমুখীর প্রবেশ

দিদিভাই, তুমি যে বলতে কাননকুস্থমিকা তোমার আদবে ভালো লাগে না, তা হলে বইখানা আর-একবার তো ফিরে পড়তে হবে— এবারে বোধ করি মত একটু-আধটু বদলাতেও পারে।

কমলম্থী। আমি ভাই দরকার বুঝে মত বদলাতে পারিনে।

ইন্মতী। তা ভাই, শুনেছি স্বামীর জন্মে সবই করতে হয়— জীবনের অনেকথানি নতুন করে বদলে ফেলতে হয়। বিধাতা তো আর আমাকে ঠিক তাঁর শ্রীচরণকমলের মাপ নিয়ে বানাননি। স্বামীরা আবার কোথাও একটু আঁট সইতে পারেন না।

কমলমুখী। তা আমরা তাঁদের মনের মতো মত বদলাতে না পারলে তাঁরা তো আমাদের বদলে ফেলতে পারেন— তাতে তো কেউ বাধা দেবার নেই। আমি ধা আছি তা আছি, এতদিন পরে যে কারো মনোরঞ্জনের জন্মে আবার ধার-করা মালমদলা নিয়ে আপনাকে ফরমাশে গড়তে হবে সে তো ভাই আর পারব না। এতে যদি কারো পছন্দ না হয় তো সে আমার অদৃষ্টের দোষ।

ইন্দুমতী। কিন্তু তোর তো দে-কথা বলবার জো নেই, তাঁকে তো তোর পছন্দ করতেই হবে।

কমলম্থী। আমি তো আর স্বয়ন্বরা হতে যাচ্ছিনে বোন, তা আমার আবার পছন্দ! হুটো-একটা কাপড়চোপড় ছাড়া জীবনের কটা জিনিসই বা নিজের পছন্দ অনুসারে পাওয়া গেছে। বিধাতা কোনো বিষয়ে কারো তো মত জিজ্ঞাসা করেন না। আপনাকেই আপনি পছন্দ করে নিতে পারিনি। যদি পারতুম তা হলে বোধ হয় এর চেয়ে ঢের ভালো মান্থটিকে পেতুম— কিন্তু তবু তো আপনাকে কম ভালোবাসিনে— তাকেও বোধ হয় তেমনি ভালোবাসব!

ইন্দুমতী। তুই ভাই কথায় কথায় বড়ো বেশি গন্তীর হয়ে পড়িস, বিনোদের কাছে যদি অমনি করে থাকিস তা হলে সে তোর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে সাহস করবে না—

কমলম্থী। সে জন্মে নাহয় তুই নিয়ুক্ত থাকিস।

ইন্দুমতী। তা হলে যে তোর গান্তীর্য আরো সাত গুণ বেড়ে যাবে। দেখ্ ভাই, তুই তো একটা পোষা কবি হাতে পেলি এবার তাকে দিয়ে তোর নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নিস— যতক্ষণ পছন্দ না হয় ছাড়িসনে— চাই কি, হুটো-একটা খুব মিষ্টি সম্বোধন নিজে বসিয়ে দিতে পারিস। নিজের নামে কবিতা দেখলে কী রকম লাগে কে জানে।

কমলমূথী। মনে হয়, আমার নাম করে আর-কাকে লিখছে। তোর যদি শথ থাকে আমি তোর নামে একটা লিখিয়ে নেব—

ইন্দুমতী। তুমি কেন, দে আমি নিজে করে নেব। আমার যে সম্পর্ক আমি যে কান ধরে লিথিয়ে নিতে পারি। তুমি তো তা পারবে না!

কমলম্থী। দে যথনকার কথা তথন হবে, এখন তোর চুলটা বেঁধে দিই চল্। ইন্দুমতী। আজ থাক্ ভাই। আমি এখন ক্ষান্তদিদির ওখানে যাচ্ছি। আমার ভারি দরকার আছে।

# চতুর্থ দৃশ্য

# চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুর

### ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী

ক্ষান্তমণি। তোমরা ভাই নানা রকম বই পড়েছ, তোমরা বলতে পার কী করলে ভালো হয়।

ইন্দুমতী। তোমার স্বামী ঠাটা করে বলে, দে কি আর সতিয়।

ক্ষান্তমণি। না ভাই, ঠাটা কি সত্যি ঠিক ব্ৰতে পারিনে। আর, সত্যি হবারই বা আটক কী। আমার বাপ-মা আমাকে ঘরকন্না ছাড়া আর তো কিছুই শেথায়নি। এদানিং বাংলা বইগুলো সব পড়ে নিয়েছি, তাতে অনেক রকম কথাবার্তা আছে কিন্তু সেগুলো নিয়ে কোনো স্থবিধে করতে পারছিনে। আমার স্বামী যেরকম চায় সে ভাই আমাকে কিছুতেই মানায় না।

ইন্দুমতী। তোমার স্বামীর আবার তেমনি সব বন্ধু জুটেছে, তারাই পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয়ে তাঁর মন উতলা করে দেয়। বিশেষ, সেদিন বিনোদবাবু আর তোমার স্বামীর সঙ্গে আর একটি কে বাবু আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, তাকে দেখে আমার আদ্বে ভালো লাগল না। লোকটা কে ভাই ?

ক্ষান্তমণি। কী জানি ভাই। বন্ধু একটি-আধটি তো নয়, সবগুলোকে আবার চিনিওনে। ললিতবাবু হবে বুঝি।

### কমলমুখীর প্রবেশ

দিদিভাই, তুমি যে বলতে কান্মকুস্থমিকা তোমার আদবে ভালো লাগে না, তা হলে বইখানা আর-একবার তো ফিরে পড়তে হবে— এবারে বোধ করি মত একটু-আধটু বদলাতেও পারে।

কমলমুখী। আমি ভাই দরকার বুঝে মত বদলাতে পারিনে।

ইন্মতী। তা ভাই, শুনেছি স্বামীর জন্মে সবই করতে হয়— জীবনের অনেকথানি নতুন করে বদলে ফেলতে হয়। বিধাতা তো আর আমাকে ঠিক তাঁর শ্রীচরণকমলের মাপ নিয়ে বানাননি। স্বামীরা আবার কোথাও একটু আঁট সইতে পারেন না।

কমলমুখী। তা আমরা তাঁদের মনের মতো মত বদলাতে না পারলে তাঁরা তো আমাদের বদলে ফেলতে পারেন— তাতে তো কেউ বাধা দেবার নেই। আমি ধা আছি তা আছি, এতদিন পরে যে কারো মনোরঞ্জনের জন্মে আবার ধার-করা মালমদলা নিয়ে আপনাকে ফরমাশে গড়তে হবে সে তো ভাই আর পারব না। এতে যদি কারো পছন্দ না হয় তো দে আমার অদৃষ্টের দোষ।

ইন্দুমতী। কিন্তু তোর তো দে-কথা বলবার জো নেই, তাঁকে তো তোর পছন্দ করতেই হবে।

ক্ষলমূখী। আমি তো আর স্বয়ন্বরা হতে যাচ্ছিনে বোন, তা আমার আবার পছন্দ! হুটো-একটা কাপড়চোপড় ছাড়া জীবনের কটা জিনিসই বা নিজের পছন্দ অন্থসারে পাওয়া গেছে। বিধাতা কোনো বিষয়ে কারো তো মত জিজ্ঞাসা করেন না। আপনাকেই আপনি পছন্দ করে নিতে পারিনি। যদি পারতুম তা হলে বোধ হয় এর চেয়ে ঢের ভালো মান্থটিকে পেতুম— কিন্তু তবু তো আপনাকে ক্ম ভালোবাসিনে— তাকেও বোধ হয় তেমনি ভালোবাসব!

ইন্দুমতী। তুই ভাই কথায় কথায় বড়ো বেশি গন্তীর হয়ে পড়িস, বিনোদের কাছে যদি অমনি করে থাকিস তা হলে সে তোর সঙ্গে প্রেমালাপ করতে সাহস করবে না—

কমলম্থী। সে জন্মে নাহয় তুই নিযুক্ত থাকিস।

ইন্দুমতী। তা হলে যে তোর গান্তীর্য আরো সাত গুণ বেড়ে যাবে। দেখ্ ভাই, তুই তো একটা পোষা কবি হাতে পেলি এবার তাকে দিয়ে তোর নিজের নামে কবিতা লিখিয়ে নিস— যতক্ষণ পছন্দ না হয় ছাড়িসনে— চাই কি, ঘুটো-একটা খুব মিষ্টি সম্বোধন নিজে বসিয়ে দিতে পারিস। নিজের নামে কবিতা দেখলে কী রকম লাগে কে জানে।

কমলমূথী। মনে হয়, আমার নাম করে আর-কাকে লিখছে। তোর ষদি শথ থাকে আমি তোর নামে একটা লিখিয়ে নেব—

ইন্দুমতী। তুমি কেন, দে আমি নিজে করে নেব। আমার যে সম্পর্ক আমি যে কান ধরে লিথিয়ে নিতে পারি। তুমি তো তা পারবে না!

কমলমূথী। দে যথনকার কথা তথন হবে, এখন তোর চুলটা বেঁধে দিই চল্। ইন্দুমতী। আজ থাক্ ভাই। আমি এখন ক্ষান্তদিদির ওখানে যাচ্ছি। আমার ভারি দরকার আছে।

# চতুৰ্থ দৃশ্য

## চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুর ক্ষান্তমণি ও ইন্দুমতী

ক্ষান্তমণি। তোমরা ভাই নানা রকম বই পড়েছ, তোমরা বলতে পার কী করলে ভালো হয়।

ইন্দুমতী। তোমার স্বামী ঠাটা করে বলে, দে কি আর সত্যি।

ক্ষান্তমণি। না ভাই, ঠাটা কি সত্যি ঠিক ব্ৰতে পারিনে। আর, সত্যি হবারই বা আটক কী। আমার বাপ-মা আমাকে ঘরকল্পা ছাড়া আর তো কিছুই শেখায়নি। এদানিং বাংলা বইগুলো সব পড়ে নিয়েছি, তাতে অনেক রকম কথাবার্তা আছে কিন্তু সেগুলো নিয়ে কোনো স্থবিধে করতে পারছিনে। আমার স্থামী যে রকম চায় সে ভাই আমাকে কিছুতেই মানায় না।

ইন্দুমতী। তোমার স্বামীর আবার তেমনি সব বন্ধু জুটেছে, তারাই পাঁচ জনে পাঁচ কথা কয়ে তাঁর মন উতলা করে দেয়। বিশেষ, সেদিন বিনোদবাবু আর তোমার স্বামীর সঙ্গে আর একটি কে বাবু আমাদের বাড়িতে গিয়েছিল, তাকে দেখে আমার আদবে ভালো লাগল না। লোকটা কে ভাই ?

ক্ষান্তমণি। কী জানি ভাই। বন্ধু একটি-আধটি ভো নয়, সবগুলোকে আবার চিনিওনে। ললিতবাবু হবে ব্ঝি। ইন্মতী। (স্বগত) নিশ্চয় ললিতবাবু হবে। নাম গুনেই মনে হচ্ছে তাঁর নাম বটে।

<mark>ক্ষান্তমণি। কী রকম বলো দেখি। স্থন্দর-হানো? পাতলা?</mark>

रेनुग्रजी। राँ-

ক্ষান্তমণি। চোথে চশমা আছে ?

ইন্দুমতী। হাঁ হাঁ, চশমা আছে— আর সকল কথাতেই মূচকে মূচকে হাসে— দেখে গা জলে যায়।

ক্ষান্তমণি। তবে আমাদের ললিত চাটুজ্জে তার আর সন্দেহ নেই।

रेन्रूगणी। ननिण ठां देखाः

ক্ষান্তমণি। জান না ? ঐ কলুটোলার নৃত্যকালী চাটুজ্জের ছেলে। ছোকরাটি কিন্তু মন্দ না ভাই। এম. এ. পাশ করে জলপানি পাচ্ছে।

ইন্দুমতী। ওদের ঘরে স্ত্রীপুত্রপরিবার কেউ নেই নাকি! অমন্তরো লক্ষীছাড়ার মতো যেখানে সেথানে টো টো করে ঘুর্রে বেড়ায় কেন।

ক্ষান্তমণি। স্ত্রীপুত্র থেকেই বা কী হয়। ওর তো তবু নেই। ললিত আবার বাপকে বলেছে রোজগার না করে দে বিয়ে করবে না। সে-কথা যাক। এখন আমাকে একটা পরামর্শ দে না ভাই।

ইন্দুমতী। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। মনে করো আমি চন্দ্রবাবু; আপিস থেকে ফিরে এসেছি, থিদেয় প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে— তার পরে তুমি কী করবে বলো দেখি। রোদো ভাই, চন্দ্রবাব্র ঐ চাপকান আর শামলাটা পরে নিই, নইলে আমাকে চন্দ্রবাব্ মনে হবে না। [ আপিদের বেশ পরিধান ও ক্ষান্তমণির উচ্চহাস্থ

(গন্তীর ভাবে) ক্ষান্তমণি, স্বামীর প্রতি এরপ পরিহাস অত্যন্ত গর্হিত কার্য। কোনো পতিব্রতা রমণী স্বামীর সমক্ষে কদাপি উচ্চহাস্থা করেন না। যদি দৈবাৎ কোনো কারণে হাস্থা অনিবার্য হইয়া উঠে তবে সাধ্বী প্রী প্রথমে স্বামীর অন্তমতি লইয়া পরে বদনে অঞ্চল দিয়া ঈষৎ হাসিতে পারেন। যা হোক আমি আপিস থেকে ফিরে এসেছি— এখন তোমার কী কর্তব্য বলো।

ক্ষান্তমণি। প্রথমে তোমার চাপকানটি এবং শামলাটি খুলে দিই, তার পরে জলথাবার—

ইন্দুমতী। নাঃ, তোমার কিছু শিক্ষা হয়নি। আমি তোমাকে দেদিন এত করে দেখিয়ে দিলুম, কিছু মনে নেই ?

ক্ষান্তমণি। দে ভাই, আমি ভালো পারিনে। 🧪 🔻

ইন্মতী। সেই জন্মেই তো এত করে ম্থস্থ করাচ্ছি। আচ্ছা, তুমি তবে চন্দ্রবারু সাজো, আমি তোমার স্ত্রী সাজছি—

ক্ষান্তমণি। না ভাই, সে আমি পারব না—

ইন্দুমতী। তবে যা বলে দিয়েছি তাই করো। আচ্ছা, তবে আরম্ভ হোক। বড়োবউ, চাপকানটা থুলে আমার ধুতি-চাদরটা এনে দাও তো।

ক্ষান্তমণি। (উঠিয়া) এই দিচ্ছি।

ইন্মতী। ও কী করছ! তুমি ওইখানে হাতের উপর মাথা রেখে বদে থাকো, বলো— নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী স্থানর বাতাস দিচ্ছে! আজ আর কিছুতেই মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাথি হয়ে উড়ে যাই।

ক্ষান্তমণি। ( যথাশিক্ষামত ) নাথ, আজ সন্ধেবেলায় কী স্থন্দর বাতাস দিচ্ছে। আজ আর কিছুতে মন লাগছে না, ইচ্ছে করছে পাথি হয়ে উড়ে যাই।

ইন্দুমতী। কোথায় উড়ে যাবে ? তার আগে আমায় লুচি দিয়ে যাও, ভারি থিদে পেয়েছে—

ক্ষান্তমণি। ( তাড়াতাড়ি উঠিয়া) এই দিচ্ছি—

ইন্দুমতী। এই দেখো, দব মাটি করলে। তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকো, বলো— লুচি ? কই, লুচি তো আজ ভাজিনি। মনে ছিল না। আচ্ছা, লুচি কাল হবে এখন। আজ এদ এখানে এই মধুর বাতাদে বদে—

চন্দ্ৰকান্ত। (নেপথ্য হইতে) বড়োবউ।

ইন্দুমতী। ওই চন্দ্রবাবু আসছেন। আমাকে দেখতে পেয়েছেন বোধ হল। তুমি ব'লো তো ভাই, বাগবাজারের চৌধুরীদের কাদ্দ্রিনী। আমার পরিচয় দিয়ো না, লক্ষ্মীটি, মাথা থাও!

## পঞ্চম দৃশ্য

### পার্শ্বের ঘর

#### নিমাই আসীন

চাপকান-শামলা-পরা ইন্দুমতীর ছুটিয়া প্রবেশ

निगारे। व की।

ইন্দুমতী। ছি ছি, আর-একটু হলেই চন্দ্রবার্র কাছে এই বেশে ধরা পড়তুম। তিনি কী মনে করতেন ? আমাকে বোধ হয় দেখতে পাননি। ( হঠাৎ নিমাইকে দেখিয়া) ও মা, এ যে সেই ললিতবাবু। আর তো পালাবার পথ নেই! (সামলাইয়া লইয়া ধীরে ধীরে চাপকান-শামলা খুলিয়া নিমাইয়ের প্রতি) তোমার বাব্র এই শামলা, আর এই চাপকান। সাবধান করে রেখো, হারিয়ো না। আর শিগ্গির দেখে এস দেখি বাগবাজারের চৌধুরীবাবুদের বাড়ি থেকে পালকি এসেছে কিনা।

নিমাই। ( ঈষৎ হাদিয়া ) যে আজ্ঞা।

ইন্মতী। ছি ছি! লজ্জায় ললিতবাবুকে ভালো করে দেখে নিতেও পারল্ম না! আজ কী করল্ম! ললিতবাবু কী মনে করলেন! যা হোক, আমাকে তো চেনেন না। ভাগ্যিদ্ হঠাৎ বুদ্ধি জোগাল, বাগবাজারের চৌধুরীদের নাম করে দিল্ম। চন্দ্রবাবুর এ বাসাটিও হয়েছে তেমনি। অন্দর বাহির সব এক। এখন আমি কোন্ দিক দিয়ে পালাই! ওই আবার আসছে। মাহ্যটি তো ভালো নয়! অন্থ কোনো লোক হলে অবস্থা বুঝে চলে যেত। ও আবার ছল করে যে ফিরে আনে। কেন বাপু, দেখবার জিনিস এখানে কী এমন আছে!

#### নিমাইয়ের প্রবেশ

নিমাই। ঠাকক্লন, পালকি তো আদেনি। এখন কী আজ্ঞা করেন।
ইন্দুমতী। এখন তুমি তোমার কাজে যেতে পার। না না, ওই যে তোমার
মনিব এদিকে আসছেন। ওঁকে আমার সম্বন্ধে খবর দেবার কোনো দরকার নেই,
আমার পালকি নিশ্চয় এদেছে।

নিমাই। কী চমংকার রূপ। আর কী উপস্থিত বৃদ্ধি। চোথে মুথে কেমন উজ্জ্বল জীবন্ত ভাব।বা, বা। আমাকে হঠাৎ চাকর বানিয়ে দিয়ে গেল— সেও আমার পরম ভাগ্যি। বাঙালির ছেলে চাকরি করতেই জন্মেছি কিন্তু এমন মনিব কি অদৃষ্টে জুটবে। প্রুবের কাপড়ও যেমন মানিয়েছিল ওইটুকু নির্লজ্জতাও ওকে কেমন বেশ শোভা পেয়েছিল। আহা, এই শামলা আর এই চাপকান চন্দরকে ফিরিয়ে দিতে ইচ্ছে করছে না। বাগবাজারের চৌধুরী। সন্ধান নিতে ইচ্ছে।

#### চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। তুমি এ ঘরে ছিলে না কি। তবে তো দেখেছ ?
নিমাই। চক্ষু থাকলেই দেখতে হয়— কিন্তু কে বলো দেখি ?
চন্দ্রকান্ত। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে কাদম্বিনী। আমার স্ত্রীর একটি
বন্ধু।

নিমাই। ওর স্বামী বোধ করি স্বাধীনতাওয়ালা?

চন্দ্রকান্ত। ওঁর আবার স্বামী কোথায় ?

নিমাই। মরেছে বুঝি? আপদ গেছে। কিন্তু বিধবার মতো বেশ নয় তো—

চন্দ্রকান্ত। বিধবা নয় হে— কুমারী। যদি হঠাৎ স্নায়ুর ব্যামো ঘটে থাকে তো বলো, ঘটকালি করি।

নিমাই। তেমন স্নায় হলে এতদিনে গলায় দড়ি দিয়ে মরতুম।

চন্দ্রকান্ত। তা হলে চলো একবার বিনোদকে দেখে আসা যাক। তার বিশ্বাস সে তারি একটা অসমসাহসিক কাজ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে, তাই একেবারে সপ্তমে চড়ে রয়েছে— যেন তার পূর্বে বন্দদেশে বিবাহ আর কেউ করেনি!

নিমাই। মেয়েমাত্মকে বিয়ে করতে হবে তার আবার ভয় কিসের? এমন যদি হভ, না দেখে বিয়ে করতে গিয়ে দৈবাৎ একটা পুরুষমাত্ম বেরিয়ে পড়ত তা হলে বটে!

চন্দ্রকান্ত। বল কী নিমাই ? বিধাতার আশীর্বাদে জন্মালুম পুরুষমান্ত্র হয়ে, কী জানি কার শাপে বিয়ে করতে গেলুম মেয়েমান্ত্রকে, এ কি কম সাহদের কথা ?

#### নলিনাক্ষের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। আরে, আরে, এদ নলিনদা। ভালো তো?

নলিনাক্ষ। (নিমাইয়ের প্রতি) বিনোদ কোথায়?

চন্দ্রকান্ত। বিনোদ যেখানেই থাক্, আপাতত আমার মতো এতবড়ো লোকটা কি তোমার নলিনাক্ষগোচর হচ্ছে না। তোমার ভাব দেখে হঠাং ভয় হয়, তবে আমি হয়তো বা নেই।

নলিনাক। আমি বিনোদকে খুঁজছি।

চন্দ্রকান্ত। ইচ্ছা করলে অমনি ইতিমধ্যে আমার সঙ্গেও হুটো-একটা কথা কয়ে নিতে পার। তা চলো, আমরাও তার কাছে যাচ্ছি।

নলিনাক্ষ। তা হলে তোমরা এগোও। আমি পরে যাব এখন। [ প্রস্থান

## षिठीश णक्ष

# প্রথম দৃশ্য

#### নিমাইয়ের ঘর

## নিমাই লিখিতে প্রবৃত্ত

নিমাই। মুথে এত কথা অনর্গল বকে যাই কিছু বাধে না, দেইগুলোই চোদ্দটা অক্ষরে ভাগ করা যে এত মুশকিল তা জানতুম না।

কাদম্বনী যেমনি আমায় প্রথম দেখিলে, কেমন করে ভূত্য বলে তথনি চিনিলে!

ভাবটা বেশ নতুন রকমের হয়েছে কিন্ত কিছুতেই এই হতভাগা ছন্দ বাগাতে পারছিনে। (গণনা করিয়া) প্রথম লাইনটা হয়েছে যোলো, দ্বিতীয়টা হয়ে গেছে পনেরো। গুর মধ্যে একটা অক্ষরও তো বাদ দেবার জো দেখছিনে। [চিন্তা "আমায়" কে "আমা" বললে কেমন শোনায়?— 'কাদ্দ্বিনী যেমনি আমা প্রথম দেখিলে'— আমার কানে তো থারাপ ঠেকছে না। কিন্তু তবু একটা অক্ষর বেশি থাকে। কাদ্দ্বিনীর "নী"টা কেটে যদি সংক্ষেপ করে দেগুয়া যায়! পুরো নামের চেয়ে সে তো আরো আদ্রের শুনতে হবে। "কাদ্ধি"— না— কই তেমন আদ্রের শোনাচ্ছে না তো। "কদ্ব"— ঠিক হয়েছে—

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে কেমন ক'রে ভূত্য বলে তথনি চিনিলে!

উহঁ, ও হচ্ছে না। দিতীয় লাইনটাকে কাবু করি কী করে? "কেমন করে" কথাটাকে তো কমাবার জো নেই— এক "কেমন করিয়া" হয়— কিন্তু তাতে আরো একটা অক্ষর বেড়ে যায়। "তথনি চিনিলে"র জায়গায় "তৎক্ষণাৎ চিনিলে" বিদিয়ে দিতে পারি কিন্তু তাতে বড়ো স্থবিধে হয় না, এক দমে কতকগুলো অক্ষর বেড়ে যায়। ভাষাটা আমাদের বহু পূর্বে তৈরি হয়ে গেছে, কিছুই নিজে বানাবার জোনেই— অথচ ওরই মধ্যে আবার কবিতা লিখতে হবে! দ্র হোকগে, ও পনেরো অক্ষরই থাক্— কানে থারাপ না লাগলেই হল। ও পনেরোও যা যোলোও তা সতেরোও তাই, কানে সমানই ঠেকে, কেবল পড়বার দোষেই খারাপ শুনতে হয়। চোদ্দ অক্ষর, ও একটা প্রেজুডিদ।

#### শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। কী হচ্ছে নিমাই।

নিমাই। আজে অ্যানাটমির নোটগুলো একবার দেখে নিচ্ছি, একজামিন থুব কাছে এনেছে—

শিবচরণ। দেখো বাপু, একটা কথা আছে। তোমার বয়স হয়েছে, তাই আমি তোমার জন্মে একটি কন্মা ঠিক করেছি।

निगारे। की मर्वनाम।

শিবচরণ। নিবারণবাবুকে জান বোধ করি—

নিমাই। আজে হাঁ জানি।

শিবচরণ। তাঁরই কন্মা ইন্দুমতী। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভালো। বরসেও তোমার যোগ্য। দিনও এক রকম স্থির করা হয়েছে।

নিমাই। একেবারে স্থির করেছেন? কিন্তু এখন তো হতে পারে না।

শিবচরণ। কেন বাপু?

নিমাই। আমার এখন একজামিন কাছে এদেছে—

শিবচরণ। তাহোক না একজামিন! বিয়ের সঙ্গে একজামিনের যোগটা কী? বউমাকে বাপের বাড়ি রেথে দেব, তার পরে তোমার একজামিন হয়ে গেলে ঘরে আনব।

নিমাই। ডাক্তারিটা পাশ না করে বিয়ে করাটা ভালো বোধ হয় না।

শিবচরণ। কেন বাপু, তোমার সঙ্গে তো একটা শক্ত ব্যায়রামের বিয়ে দিচ্ছিনে। মাত্ম ডাক্তারি না জেনেও বিয়ে করে। কিন্তু তোমার আপত্তিটা কিসের জন্মে হচ্ছে।

নিমাই। উপার্জনক্ষম না হয়ে বিয়ে করাটা—

শিবচরণ। উপার্জন ? আমি কি তোমাকে আমার বিষয় থেকে বঞ্চিত করতে যাচ্ছি। তুমি কি সাহেব হয়েছ যে বিয়ে করেই স্বাধীন ঘরকলা করতে যাবে। (নিমাই নিক্তুর) তোমার হল কী। বিয়ে করবে তার আবার এত ভাবনা কী। আমি কি তোমার ফাঁসির হুকুম দিলুম।

নিমাই। বাবা, আপনার পায়ে পড়ি আমাকে এখন বিয়ে করতে অন্থরোধ করবেন না।

শিবচরণ। (সরোধে) অন্থরোধ কী বেটা। ছকুম করব। আমি বলছি, তোকে বিয়ে করতেই হবে।

01136

নিমাই। আমাকে মাপ করুন, আমি এখন কিছুতেই বিয়ে করতে পারব না।
শিবচরণ। (উচ্চস্বরে) কেন পারবিনে। তোর বাপ-পিতামহ, তোর
চোদ্পুরুষ বরাবর বিয়ে করে এদেছে, আর তুই বেটা ছ-পাতা ইংরেজি উলটে আর
বিয়ে করতে পারবিনে! এর শক্তটা কোন্খানে। কনের বাপ সম্প্রদান করবে
আর তুই মন্ত্র পড়ে হাত পেতে নিবি— তোকে গড়ের বালিও বাজাতে হবে না
ময়্রপংথিও বইতে হবে না, আর বাতি জালাবার ভারও তোর উপর দিচ্ছিনে।

নিগাই। আমি মিনতি করে বলছি বাবা— একেবারে মর্গান্তিক অনিচ্ছে না থাকলে আমি কথনোই আপনার প্রস্তাবে না বলতুম না।

শিবচরণ। কই বাপু, বিয়ে করতে তো কোনো ভদ্রলোকের ছেলের এতদ্র অনিচ্ছে দেখা যায় না, বরঞ্চ অবিবাহিত থাকতে আপত্তি হতেও পারে। আর তুমি বেটা আমার বংশে জন্মগ্রহণ করে হঠাৎ একদিনে এতবড়ো বৈরাগী হয়ে উঠলে কোথা থেকে। এমন স্ষ্টেছাড়া অনিচ্ছেটা হল কেন সেটা তো শোনা আবশুক।

নিমাই। আচ্ছা, আমি মাদিমাকে দব কথা বলব, আপনি তাঁর কাছে জানতে পারবেন।

শিবচরণ। আচ্ছা। (স্বগত) লোকের কাছে শুনলুম, নিমাই বাগবাজারের রাস্তায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়— গেরস্তর বাড়ির দিকে হাঁ করে চেয়ে থাকে— সেই শুনেই তো আরো আমি ওর বিয়ের জন্মে এত তাড়াতাড়ি করছি। প্রিস্থান

নিমাই। আমার ছন্দ মিল ভাব সমস্ত ঘুলিয়ে গেল, এখন যে আর এক লাইনও মাথায় আসবে এমন সম্ভাবনা দেখিনে।

#### চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। এই যে নিমাই, একা একা বসে রয়েছ! তোমার হল কী বলো দেখি। আজকাল তোমার যে দেখা পাবারই জো নেই।

নিমাই। আর ভাই, একজামিনের যে তাড়া পড়েছে—

চন্দ্রকাস্ত। সেদিন সন্ধেবেলায় ট্রামে করে আসতে আসতে দেখি, তুমি বাগবাজারের রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে তারা দেখছ। আজকাল কি তুমি ডাক্তারি ছেড়ে আস্ট্রিনমি ধরেছ ? যা হোক আজ বিনোদের বিয়ে মনে আছে তো ?

निमारे। তारे তো, ज्रान शिराहिन्म तरह।

চন্দ্রকান্ত। তোমার স্মরণশক্তির যে রকম অবস্থা দেখছি একজামিনের পক্ষে স্থবিধে নয়। তা চলো।

নিমাই। আজ শরীরটা তেমন ভালো ঠেকছে না, আজ থাক্—
চল্রকান্ত। বিনোদের বিয়েটা তো বছরের মধ্যে সদাসর্বদা হবে না নিমাই।
যা হবার আজই চুকে যাবে। অতএব আজ তোমাকে ছাড়ছিনে, চলো।
নিমাই। চলো।

(প্রস্থান

## দিতীয় দৃশ্য

#### চন্দ্রকান্তের অন্তঃপুর

#### কান্তমণি ও ইন্দুমতী

ক্ষান্তমণি। তোমাদের বাড়ির আয়োজন সব হল ?

ইন্দুমতী। হাঁ ভাই, এক রকম হল। এখন তোমাদের বাড়ি কী হচ্ছে তাই দেখতে এসেছি। আমি বরের ঘরেও আছি, কনের ঘরেও আছি। বর তো তোমাদের এখান থেকে বেরোবেন ? তাঁর তিন কুলে আর কেউ নেই না কি।

ক্ষান্তমণি। ওই তো ভাই, ওদের কথা ব্যবে কে। বাপ-মা নেই বটে, কিন্তু গুনেছি দেশে পিদি-মাদি দব আছে— কিন্তু তাদের খবরও দেয়নি। বলে যে, বিয়ে করছি, হাট বদাচ্ছিনে তো! ওঁকে বললুম, তুমি তাদের খবর দাও— উনি বলেন তাতে খরচপত্র বিস্তর বেড়ে যাবে— বিয়ে করতেই যদি বেবাক খরচ হয়ে যায় তো ঘরকল্লা করতে বাকি থাকবে কী— গুনেছ একবার কথা! আবার বলে কী— এ তো আর শুন্তনিশুন্তর যুদ্ধু হচ্ছে না, কেবল হটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে, এর জন্তে এত শোরদরাবৎ লোকলস্করের দরকার কী?

ইন্দুমতী। কিছু ধুমধাম নেই, আমার ভাই এ মন উঠছে না। আমাদের হাতে একবার পড়লে তাকে আচ্ছা করে শিক্ষা দিতে হবে— ছটিমাত্র প্রাণীর বিয়ে যে কতবড়ো ব্যাপার তা তাকে এক রকম মোটাম্টি ব্রিয়ে দেব।— আজ যে ভূমি বাইরের ঘরে?

ক্ষান্তমণি। এই ঘরে সব বরষাত্রী জুটবে। দেখ না ভাই ঘরের অবস্থানা। তারা আসবার আগে একটুথানি গুছিয়ে নেবার চেষ্টায় আছি। ইন্মতী। তোমার একলার কর্ম নয়, এস ভাই ছ-জনে এ জঞ্জাল সাফ করা যাক। এগুলো দরকারি নাকি ?

ক্ষান্তমণি। কিচ্ছু না। যত রাজ্যির পুরোনো খবরের কাগজ জমেছে। কাগজগুলো যেখানে পড়া হয়ে যায় সেইখানেই পড়ে থাকে। ওগুলো যে ফেলে দেওয়া কি গুছিয়ে রাখা তার নাম নেই।

हेन्मूमजी। তবে ওই मझ এগুলো ও ফেলে দিই ?

ক্ষান্তমণি। না না, ওগুলো ওঁর মকদমার কাগজ— হারাতে পারলে বাঁচেন বোধ হয়, মকেলদের হাত থেকে উদ্ধার পান। কেন যে হারায় না তাও তো বুঝতে পারিনে। কতকগুলো গদির নীচে গোঁজা, কতক আলমারির মাথায়, কতক ময়লা চাপকানের পকেটে,— যথন কোনোটার দরকার পড়ে বাড়ি মাথায় করে বেড়ান,— আঁন্ডাকুড় থেকে আর বাড়ির ছাত পর্যন্ত এমন জায়গা নেই যেথানে না খুঁজতে হয়।

ইন্দুমতী। এর সঙ্গে যে ইংরেজি নভেলও আছে— তারও আবার পাতা ছেঁড়া। কতকগুলো চিঠি— এ কি দরকারি।

ক্ষান্তমণি। ওর মধ্যে দরকারি আছে অদরকারিও আছে, কিচ্ছু বলবার জোনেই। খুব গোপনীয়ও আছে, দেওলো চারদিকে ছড়ানো। খুব বেশি দরকারি চিঠি দাবধান করে রাখবার জন্মে বইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখা হয়, দে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না, ভূলেও যেতে হয়। বয়ৣয়া বই পড়তে নিয়ে যায়, তার পরে কোন্চিঠি কোন্বইয়ের সঙ্গে কোন্বয়ুয় বাড়ি গিয়ে পৌছয় তা কিছুই বলবার জো নেই। এক-একদিন বড়ো আবশুকের সময় গাড়িভাড়া করে বয়ুদের বাড়ি-বাড়ি থোঁজ করে বেড়ান।

ইন্মতী। এক কাজ করো না ভাই। কাউকে দিয়ে বন্ধুদের গাল দিয়ে কতকগুলো চিঠি লেখাও না— সেগুলো বইয়ের মধ্যে গোঁজা থাকবে— বন্ধুরা যখন বই ধার করে পড়বেন নিজেদের সম্বন্ধে অনেক জ্ঞানলাভ করবেন এবং সেই স্থাবিগ তুটি-পাঁচটি বারে যেতেও পারেন।

ক্ষান্তমণি। আঃ, তা হলে তো হাড় জুড়োয়।

ইন্মতী। এ সব কী ? কতকগুলো লেখা, কতকগুলো প্রুফ, থালি দেশলাইয়ের বাক্স, কাননকুস্মিকা, কাগজের পুঁটুলির মধ্যে ছাতাধরা মসলা, একখানা তোয়ালে, গোটাকতক দাবার ঘুঁটি, একটি ইস্কাবনের গোলাম, ছাতার বাঁট— এ চাবির গোচ্ছা ফেলে দিলে বোধ হয় চলবে না— ক্ষান্তমণি। এই দেখো! এই চাবির মধ্যে ওঁর ষথাসর্বস্থ আছে। আজ সকালে একবার থোঁজ পড়েছিল, কোথাও সন্ধান না পেয়ে শেষে উমাপতিদের বাড়ি থেকে সতেরোটা টাকা ধার করে নিয়ে এলেন। দাও তো ভাই, এ চাবি ওঁকে সহজে দেওয়া হবে না। ওই ভাই, ওরা আসছে— চলো ও ঘরে পালাই।

বিনোদ চন্দ্রকান্ত নিমাই নলিনাক্ষ শ্রীপতি ও ভূপতির প্রবেশ

বিনোদবিহারী। (টোপর পরিয়া) সং তো সাজলুম, এখন তোমরা পাঁচজনে মিলে হাততালি দাও— উৎসাহ হোক, নইলে থেকে থেকে মনটা দমে যাচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। এখন তো কেবল নেপথ্যবিধান চলছে, আগে অভিনয় আরম্ভ হোক তার পরে হাততালি দেবার সময় হবে।

বিনোদবিহারী। আচ্ছা চন্দর, অভিনয়টা হবে কিসের বলো তো হে। কী সাজব আমাকে ব্ঝিয়ে দাও দেখি।

চন্দ্রকান্ত। মহারানীর বিদ্যক সাজতে হবে আর কী। যাতে তিনি একটু প্রফুল্ল থাকেন আজ রাত্রি থেকে এই তোমার একমাত্র কাজ হল।

বিনোদবিহারী। তা সাজটিও যথোপযুক্ত হয়েছে। এই টোপরটা দেখলে মনে পড়ে সেকেলে ইংরেজ রাজাদের যে "ফুল"গুলো ছিল তাদেরও টুপিটা এই আকারের।

চন্দ্রকান্ত। সেজের বাতি নিবিয়ে দেবার ঠোঙাগুলোরও ওই রকম চেহারা। এই পঁচিশটা বংসর যা কিছু শিক্ষাদীক্ষা হয়েছে, যা কিছু আশা-আকাজ্জা জয়েছিল—ভারতের ঐক্য, বাণিজ্যের উন্নতি, সমাজের সংস্কার, সাহেবের ছেলে পিটোনো প্রভৃতি যে-সকল উচু উচু ভাবের পলতে মগজের ঘি থেয়ে খুব উজ্জল হয়ে জলে উঠেছিল— সেগুলিকে ওই টোপরটা চাপা দিয়ে এক দমে নিবিয়ে সম্পূর্ণ ঠাপ্তা হয়ে বসতে হবে—

নলিনাক্ষ। আর আমাদেরও মনে থাকবে না— একেবারে ভূলে যাবে— দেখা করতে এলে বলবে সময় নেই—

চন্দ্রকান্ত। কিংবা মহারানীর হকুম নেই। কিন্তু সেটা তোমার ভারি ভুল। বন্ধুত্ব তথন আরো প্রগাঢ় হয়ে উঠবে। ওর জীবনের মধ্যাহ্নস্থটি যথন ঠিক ব্রহ্মরন্ত্রের উপর বাঁা বাঁা করতে থাকবেন তথন এই কালো কালো ছায়াগুলিকে নিতান্ত থারাপ লাগবে না। কিন্তু দেখ্ বিনোদ, কিছু মনে করিসনে— আরম্ভেতে একটুথানি দমিয়ে দেওয়া ভালো— তা হলে আসল ধাকা সামলাবার বেলায় নিতান্ত অসহু বোধ হবে না। তথন মনে হবে, চন্দর ষতটা ভয় দেখাত আসলে ততটা কিছু নয়। সে

বলেছিল আগুনে ঝলসাবার কথা কিন্তু এ তো কেবলমাত্র উলটে-পালটে তাওয়ায় সেঁকা— তথন কী অনির্বচনীয় আরাম বোধ হবে!

শ্রীপতি। চন্দরদা, ও কী তুমি বকছ! আজ বিয়ের দিনে কি ও-সব কথা শোভা পায়! একে তো বাজনা নেই আলো নেই, উলু নেই, শাঁথ নেই, তার পরে যদি আবার অন্তিমকালের বোলচাল দিতে আরম্ভ কর তা হলে তো আর বাঁচিনে!

ভূপতি। মিছে না! চন্দরদার ও সমন্ত মুখের আফালন বেশ জানি— এদিকে রাত্তির দশটার পর যদি আর এক মিনিট ধরে রাখা যায়, তা হলে ব্রাহ্মণ বিরহের জালায় একেবারে অস্থির হয়ে পড়ে—

চন্দ্রকান্ত। ভূপতির আর কোনো গুণ না থাক্ ও মান্ত্র্য চেনে তা স্বীকার করতে হয়। ঘড়িতে ওই যে ছুঁচোলো মিনিটের কাঁটা দেখছ উনি যে কেবল কানের কাছে টিক টিক করে সময় নির্দেশ করেন তা নয় অনেক সময় পাঁটি পাঁটি করে বেঁধেন—মন-মাতঙ্গকে অঙ্গুশের মতো গৃহাভিমুখে তাড়না করেন। রাত্তির দশটার পর আমি যদি বাইরে থাকি তা হলে প্রতি মিনিট আমাকে একটি করে থোঁচা মেরে মনে করিয়ে দেন ঘরে আমার অন্ন ঠাণ্ডা এবং গৃহিণী গরম হচ্ছেন।— বিন্তুদার ঘড়ির সঙ্গে আজকাল কোনো সম্পর্কই নেই— এবার থেকে ঘড়ির গুই চন্দ্রবদনে নানা রকম ভাব দেখতে পাবেন— কখনো প্রসন্ন কথনো ভীষণ। (নিমাইয়ের প্রতি) আচ্ছা ভাই বৈজ্ঞানিক, তুমি আজ অমন চুপচাপ কেন? এমন করলে ভো চলবে না।

শ্রীপতি। সত্যি, বিস্ন যে বিয়ে করতে যাচ্ছে তা মনে হচ্ছে না। আমরা কতকগুলো পুরুষমান্ত্রে জটলা করেছি— কী করতে হবে কেউ কিছু জানিনে— মহা মুশকিল! চন্দরদা, তুমি তো বিয়ে করেছ, বলো না কী করতে হবে— হাঁ করে সবাই মিলে বদে থাকলে কি বিয়ে বিয়ে মনে হয় ?

চন্দ্রকান্ত। আমার বিয়ে সে যে পুরাতত্ত্বের কথা হল— আমার শারণশক্তি ততদূর পৌছয় না। কেবল বিবাহের যেটি সর্বপ্রধান আয়োজন, যেটিকে কিছুতে ভোলবার জোনেই, সেইটিই অন্তরে বাহিরে জেগে আছে, মন্তর-তন্তর পুরুত-ভাট সে সমস্ত ভূলে গেছি।

ভূপতি। বাসরঘরে শ্রালীর কান মলা?

চন্দ্রকান্ত। হায় পোড়াকপাল! শ্রালীই নেই তো শ্রালীর কান মলা— মাথা নেই তার মাথাব্যথা! শ্রালী থাকলে তবু তো বিবাহের সংকীর্ণতা অনেকটা দূর হয়ে যায়— ওরই মধ্যে একট্থানি নিখেদ ফেলবার, পাশ ফেরবার জায়গা পাওয়া যায়—
শ্বশুরমশায় একেবারে কড়ায় গণ্ডায় ওজন করে দিয়েছেন সিকিপয়সার ফাউ দেননি।

বিনোদবিহারী। বাস্তবিক— বর মনোনীত করবার সময় ঘেমন জিজ্ঞাসা করে, ক'টি পাশ আছে, কনে বাছবার সময় তেমনি থোঁজ নেওয়া উচিত ক'টি ভগ্নী আছে।

চন্দ্রকান্ত। চোর পালালে বৃদ্ধি বাড়ে— ঠিক বিয়ের দিনটিতে বৃঝি তোমার চৈতন্ত হল ? তা তোমারও একটি আছে শুনেছি তাঁর নামটি হচ্ছে ইন্মূ্যতী— স্বভাবের পরিচয় ক্রমে পাবে।

নিমাই। (স্বগত) যাঁকে আমার স্কল্পের উপরে উন্নত করা হয়েছে— সর্বনাশ আর কী!

শ্রীপতি। এদিকে যে বেরোবার সময় হয়ে এল তা দেখছ? এতক্ষণ কী যে হল তার ঠিক নেই! নিদেন ইংরেজ ছোঁড়াগুলোর মতো খুব থানিকটা হো হো করতে পারলেও আসর গরম হয়ে উঠত। থানিকটা চেঁচিয়ে বেস্করো গান গাইলেও একটু জমাট হত— (উচ্চৈঃম্বরে) "আজ তোমায় ধরব চাঁদ আঁচল পেতে।"

চন্দ্রকান্ত। আরে থাম্ থাম্— তোর পায়ে পড়ি ভাই, থাম্; দেখ্ আর্য ঋষিগণ যে রাগরাগিণীর স্প্রতি করেছিলেন সে কেবল লোকের মনোরঞ্জনের জন্তে— কোনো রকম নিষ্ঠুর অভিপ্রায় তাঁদের ছিল না।

ভূপতি। এস তবে বরকনের উদ্দেশে থ্রী চিয়ার্স দিয়ে বেরিয়ে পড়া যাক— হিপ হিপ হুরে—

চন্দ্রকান্ত। দেখো, আমার প্রিয় বন্ধুর বিয়েতে আমি কখনোই এ রকম অনাচার হতে দেব না; শুভকর্মে অমন বিদেশী শেয়াল-ডাক ডেকে বেরোলে নিশ্চয় অযাত্রা হবে। তার চেয়ে সবাই মিলে উলু দেবার চেষ্টা করো না! ঘরে একটিমাত্র স্ত্রীলোক আছেন তিনি শাঁথ বাজাবেন এখন। আহা, এই সময়ে থাকত তাঁর গুটি ছুই-তিন সহোদরা তা হলে কোকিলকণ্ঠের উলু শুনে আজ কান জুড়িয়ে যেত।

বিনোদবিহারী। তা হলে তোমার ছটি কান সামলাতেই দিন বয়ে যেত। ভূপতি। বিনোদ তবে ওঠো, সময় হল!

নলিনাক্ষ। এই তবে আমাদের অবিবাহিত বন্ধুত্বের শেষ মিলন। জীবনশ্রোতে তুমি এক দিকে যাবে আমি এক দিকে যাব। প্রার্থনা করি, তুমি স্থথে থাকো। কিন্তু মুহূর্তের জন্মে ভেবে দেখো বিহু, এই মরুময় জগতে তুমি কোথায় যাচ্ছ—

চন্দ্রকান্ত। বিন্তু, তুই বল্, মা, আমি তোমার জন্মে দাদী আনতে যাচ্ছি। তা হলে কনকাঞ্জলিটা হয়ে যায়।

শ্রীপতি। এইবার তবে উলু আরম্ভ হোক।

সকলে উলুর চেষ্টা। নেপথ্যে উলু ও শঙ্খধ্বনি

নিমাই। ওই যে উলুর জোগাড় করে রেখেছ, এতক্ষণে একটুখানি বিয়ের স্থর লাগল। নইলে কতকগুলো মিন্সেয় মিলে যে রকম বেস্থরো লাগিয়েছিলে, বর্যাত্রা কি গদাযাত্রা কিছু বোঝবার জো ছিল না।

## ইন্দুমতী ও ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। শুনলি তো ভাই, আমার কর্তাটির মধুর কথাগুলি?

ইন্দুমতী। কেন ভাই, আমার তো মন্দ লাগেনি।

ক্ষান্তমণি। তোর মন্দ লাগবে কেন ? তোর তো আর বাজেনি। যার বেজেছে সেই জানে।

ইন্দুমতী। তুমি যে আবার একবারে ঠাট্টা সইতে পার না। তোমার স্বামী কিন্তু ভাই, তোমাকে সত্যি ভালোবাদে। দিনকতক বাপের বাড়ি গিয়ে বরং পরীক্ষা করে দেখো না—

ক্ষান্তমণি। তাই একবার ইচ্ছা করে, কিন্তু জানি থাকতে পারব না। তা যা হোক, এখন তোদের ওখানে যাই। ওরা তো বউবাজারের রাস্তা ঘুরে যাবে, দে এখনো ঢের দেরি আছে।

ইন্দুমতী। তুমি এগোও ভাই, আমি তোমার স্বামীর এই বইগুলি গুছিয়ে দিয়ে যাই। (ক্ষান্তমণির প্রস্থান) আজ ললিতবাবু এমন চুপচাপ গঞ্জীর হয়ে বদেছিলেন। কী কথা ভাবছিলেন কে জানে। সত্যি আমার জানতে ইচ্ছে করে। থেকে থেকে একটা খাতা খুলে দেখছিলেন। সেই খাতাটা ওই ভুলে ফেলে গেছেন। ওটা আমাকে দেখতে হচ্ছে। (খাতা খুলিয়া) ও মা। এ যে কবিতা। কাদিমনীর প্রতি। আ মরণ। দে পোড়ারম্থী আবার কে।

জল দিবে অথবা বজ্ঞ, ওগো কাদম্বিনী, হতভাগ্য চাতক তাই ভাবিছে দিনরজনী!

ইস! ভারি যে অবস্থা থারাপ দেখছি! এত বেশি ভাবনার কাজ কী! আমি যদি পোড়াকপালী কাদস্বিনী হতুম তা হলে জলও দিতুম না বজও দিতুম না, হতভাগ্য চাতকের মাথায় থানিকটা কবিরাজের তেল ঢেলে দিতুম। থেয়ে দেয়ে তো কাজ নেই— কোথাকার কাদস্বিনীর নামে কবিতা, তাও আবার হুটো লাইন ছন্দ মেলেনি। এর চেয়ে আমি ভালো লিখতে পারি।

আর কিছু দাও বা না দাও, অয়ি অবলে সরলে, বাঁচি সেই হাসিভরা মুথ আর একবার দেখিলে।

আহা-হা-হা-হা! অবলে দরলে! কোন্ এক বেহারা মেয়ে ওঁকে হাসিভরা কালাম্থ দেখিয়ে দিয়েছিল, এক তিল লজ্জাও করেনি। বাস্তবিক, পুরুষগুলো ভারি বোকা। মনে করলে ওঁর প্রতি ভারি অন্তগ্রহ করে সে হেসে গেল— হাসতে নাকি সিকি পয়সার খরচ হয়। দাঁতগুলো বোধ হয় একটু ভালো দেখতে ছিল তাই একটা ছুতো করে দেখিয়ে দিয়ে গেল। কই আমাদের কাছে তো কোনো কাদিমিনী সাত পুরুষে এমন করে হাসতে আসে না। অবলে সরলে! সত্যি বাপু, মেয়ে জাতটাই ভালো নয়। এত ছলও জানে! ছি ছি! এ কবিতাও তেমনি হয়েছে। আমি ষদি কাদিমিনী হতুম তো এমন পুরুষের মুখ দেখতুম না। যে লোক চোলটা অক্ষর সামলে চলতে পারে না, তার সঙ্গে আবার প্রণয়! এ খাতা আমি ছিঁড়ে ফেলব— পৃথিবীর একটা উপকার করব— কাদিমিনীর দেমাক বাড়তে দেব না।

পুরুষের বেশে হরিলে পুরুষের মন,
( এবার ) নারীবেশে কেড়ে নিয়ে যাও জীবন মরণ।

এর মানে কী!

কদম্ব যেমনি আমা প্রথম দেখিলে, কেমন ক'রে ভৃত্য বলে তথনি চিনিলে!

ও মা! ও মা! ও মা! এ যে আমারই কথা! এইবার ব্বেছি পোড়ারম্থী কাদম্বিনী কে! (হাস্ত) তাই বলি, এমন করে কাকে লিখলেন। ও মা, কত কথাই বলেছেন। আর-একবার ভালো করে সমস্তটা পড়ি! কিন্তু কী চমৎকার হাতের অক্ষর! একেবারে যেন মুক্তো বসিয়ে গেছে।

#### প\*চাৎ হইতে খাতা অন্বেষণে নিমাইয়ের প্রবেশ

কিন্তু ছন্দ থাক্ না-থাক্ পড়তে তো কিছুই থারাপ হয়নি। সত্যি, ছন্দ নেই বলে আরো মনের সরল ভাবটা ঠিক যেন প্রকাশ হয়েছে। আমার তো বেশ লাগছে। আমার বোধ হয় ছেলেদের প্রথম ভাঙা কথা যেমন মিষ্টি লাগে, কবিদের প্রথম ভাঙা ছন্দ তেমনি মিষ্টি লাগে; পড়তে গেলে বুকের ভিতরটা কী একরকম করে ওঠে—বড়ো বড়ো কবিতা পড়ে এমন হয় না। মেঘনাদবধ, বুত্রসংহার, পলাশির যুদ্ধ, সেস্ব যেন ইস্কুলের বই— এমন সত্যিকার না। (থাতা বুকে চাপিয়া) এ থাতা আমি

নিয়ে যাব— এ তো আমাকেই লিখেছেন। আমার এমনি আনন্দ হচ্ছে! ইচ্ছে করছে এখনি দিদিকে গিয়ে জড়িয়ে ধরি গে! আহা, দিদি যাকে বিয়ে করছে তাকে নিয়ে যেন খুব খুব খুব স্থথে থাকে— যেন চিরজীবন আদরে সোহাগে কাটাতে পারে। (প্রস্থানোজম। পশ্চাতে ফিরিয়া নিমাইকে দেখিয়া)ও মা! [মুথ আচ্ছাদন নিমাই। ঠাককন, আমি একখানা থাতা খুঁজতে এসেছিল্ম— (ইন্মতীর জ্ঞাত পলায়ন) জন্ম জন্ম সহস্র বার আমার সহস্র থাতা হারাক— কবিতার বদলে যা পেয়েছি কালিদাস তাঁর কুমারসম্ভব শকুন্তলা বাঁধা রেখে এমন জিনিস পায় না।

িমহা উল্লাদে প্রস্থান

# তৃতীয় দৃশ্য

#### বিবাহসভা

লোকারণ্য। শঙ্খ হুলুপ্রনি। শানাই

নিবারণ। কানাই! ও কানাই! কী করি বলো দেখি। কানাই গেল কোথায়?

শ্বিচরণ। তুমি ব্যস্ত হোয়ো না ভাই। এ ব্যস্ত হবার কাজ নয়। আমি সমস্ত ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি পাত পাড়া হল কি না দেখে এস দেখি।

ভূত্য। বাবু, আদন এদে পৌচেছে দেগুলো রাখি কোথায়? নিবারণ। এদেছে! বাঁচা গেছে। তা দেগুলো ছাতে—

শিবচরণ। ব্যস্ত হচ্ছ কেন দাদা। কী হয়েছে বলো দেখি? কী রে বেটা, তুই হাঁ করে দাঁড়িয়ে রয়েছিস কেন? কাজকর্ম কিছু হাতে নেই না কি।

ভূত্য। আসন এসেছে সেগুলো রাখি কোথায় তাই জিজ্ঞানা করছি।

শিবচরণ। আমার মাথায়! একটু গুছিয়ে গাছিয়ে নিজের বুদ্ধিতে কাজ করা, তা তোদের দারা হবে না! চল্ আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ওরে বাতিগুলো যে এখনো জালালে না! এখানে কোনো কাজেরই একটা বিধিব্যবস্থা নেই— সমস্ত বেবদোবস্ত! নিবারণ, তুমি ভাই একটু ঠাণ্ডা হয়ে বদো দেখি— ব্যস্ত হয়ে বেড়ালে কোনো কাজই হয় না। আঃ বেটাদের কেবল ফাঁকি। বেহারা বেটারা স্বাই পালিয়েছে দেখছি— আচ্ছা করে তাদের কান্মলা না দিলে—

নিবারণ। পালিয়েছে নাকি! কী করা যায়!

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না ভাই— সব ঠিক হয়ে যাবে। বড়ো বড়ো ক্রিয়াকর্মের সময় মাথা ঠাণ্ডা রাখা ভারি দরকার। কিন্তু এই রেধো বেটার সঙ্গে তো আর পারিনে! আমি তাকে পই পই করে বললুম, তুমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে লুচিগুলো ভাজিয়ো, কিন্তু কাল থেকে হতভাগা বেটার চুলের টিকি দেখবার জো নেই। লুচি ধেন কিছু কম পড়েছে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। বল কী শিবু! তা হলে তো সর্বনাশ।

শিবচরণ। ভয় কী দাদা! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, সে আমি করে নিচ্ছি। এক বার রাধুর দেখা পেলে হয়, তাকে আচ্ছা করে শুনিয়ে দিতে হবে।

#### চন্দ্রকান্ত নিমাই প্রভৃতির প্রবেশ

নিবারণ। আহার প্রস্তুত, চন্দ্রবারু, কিছু থাবেন চলুন। চন্দ্রকান্ত। আমাদের পরে হবে, আগে সকলের হোক।

শিবচরণ। নানা, একে একে সব হয়ে যাক। চলো চন্দর, তোমাদের খাইয়ে আনি। নিবারণ, তুমি কিচ্ছু ব্যস্ত হোয়োনা, আমি সব ঠিক করে নিচ্ছি। কিন্তু লুচিটা কিছু কম পড়বে বোধ হচ্ছে।

নিবারণ। তা হলে কী হবে শিবু!

শিবচরণ। ঐ দেখো! মিছিমিছি ভাব কেন! সে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন কেবল সন্দেশগুলো এসে পৌছলে বাঁচি। আমার তো বোধ হচ্ছে ময়রা বেটা বায়না নিয়ে ফাঁকি দিলে।

নিবারণ। বল কী ভাই!

শিবচরণ। ব্যস্ত হোয়ো না, আমি সব দেখে শুনে নিচ্ছি।

[ সকলকে ডাকিয়া লইয়া প্রস্থান

# চতুৰ্থ দৃশ্য

#### বাদর-ঘর

### বিনোদবিহারী। কমলমুখী ও অন্য স্ত্রীগণ

সম্মুখবর্তী পথ দিয়া আহারার্থী বর্ষাত্রিগণ যাতায়াত করিতেছে

ইন্দুমতী। এতক্ষণে বুঝি তোমার মুখ ফুটল!

বিনোদবিহারী। আপনার ও-হাতের স্পর্শে বোবার মুখ খুলে যায়, আমি তো কেবল বর।

ক্ষান্তমণি। দেখেছিদ ভাই, আমরা এতক্ষণ এত চেষ্টা করে একটা কথা কওয়াতে পারলুম না আর ইন্দুর হাতের কান্মলা থেয়ে তবে ওর কথা বেরোল।

প্রথমা। ও ইন্দু, তোর কাছে ওর কথার চাবি ছিল না কি! তুই কী কল ঘুরিয়ে দিলি লো।

দিতীয়া। তাদে ভাই, তবে আর এক পাক দে। ওর পেটে যত কথা আছে বেরিয়ে যাক। (মৃত্স্বরে) জিগ্গেদ কর্ না, আমাদের নাতনিকে লাগছে কেমন—

हेन्द्रमञी। की वन ठीकूबङामांहे, তবে আর একবার দম দিয়ে নিই।

কমলম্থী। (মৃত্স্বরে) ইন্দু, তুই আর জালাদনে ভাই— একটু থাম্।

ইন্দুমতী। দিদি, ওর কানে একটু মোচড় দিলেই অমনি ভোমার প্রাণে দ্বিগুণ বেজে উঠছে কেন ? তুমি কি ওর তানপুরোর তার!

প্রথমা। ওলো ও কমল, তোর রকম দেখে তো আর বাঁচিনে। হাঁা লো, এরই মধ্যে ওর কানের 'পরে তোর এত দরদ হয়েছে! তা ভাবিদনে ভাবিদনে— আমরা ওর ছটো কান কেটে নিচ্ছিনে, নিদেন একটা তোর জন্মে রেখে দেব।

চন্দ্রকান্ত। (জানালা হইতে ম্থ বাড়াইয়া) দরদ হবে না কেন। আজ থেকে উনি আমাদের বিহুদার কর্ণধার হলেন— সে কর্ণ উনি যদি না সামলাবেন তো কে সামলাবে।

দ্বিতীয়া। ও মিনদে আবার কে ভাই!

ক্ষান্তমণি। (তাড়াতাড়ি) ও বরের ভাই হয়।— ওগো, মশার, তোমার

বিহুদার হয়ে জবাব দিতে হবে না! উনি বেশ সেয়ানা হয়েছেন— এখন দিব্যি কথা ফুটেছে। তুমি এখন নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে যাও।

চন্দ্রকান্ত। যে আজে, আদেশ পেলেই নির্ভয়ে যেতে পারি। এখন বোধ করি কিছুক্ষণ ঘরে টি কতে পারব। প্রস্থান

ইন্দুমতী। না ভাই, এখানে বড় আনাগোনার রাস্তা— বাইরে ওই দরজাটা দিয়ে আসি। [ উঠিয়া দারের নিকট আগমন

নিমাই। একবার উকি মেরে বিহুদার অবস্থাটা দেখে যেতে হচ্ছে।

িইনুমতীর সন্মুথে আসিয়া উপস্থিত

ইন্দুমতী। আপনারা বেশি ব্যস্ত হবেন না, আপনাদের প্রাণের বন্ধুটি জলে পড়েননি।

নিমাই। সে জন্মে আমি কিছু ব্যস্ত হইনি। আমার নিজের একটা জিনিস হারিয়েছে আমি তারই থোঁজ করে বেড়াচ্ছি।

ইন্দুমতী। হারাবার মতো জিনিস যেখানে দেখানে ফেলে রাখেন কেন?

নিমাই। সে আমাদের জাতের স্বধর্ম— আমরা সাবধান হতে শিথিনি। সে থাতাটা যদি আপনার হাতে পড়ে থাকে—

ইন্দুমতী। খাতা? হিদেবের খাতা?

নিমাই। তাতে কেবল খরচের হিসেবটাই ছিল, জমার হিসেবটা যদি বসিয়ে দেন তো আপনার কাছেই থাক্।

ইন্দুমতী। ছি ছি, আজ আমি কী যে বকাবকি করছি তার ঠিক নেই। আজ আমার কী হয়েছে! ডিলত দার রোধ

# তৃতীয় অঙ্ক প্রথম দৃশ্য

### বাগবাজারের রাস্তা

#### नियारे

নিমাই। আহা, এই বাড়িটা আমার শরীর থেকে আমার মনটুকুকে যেন শুষে
নিচ্ছে— ব্লটিং যেমন কাগজ থেকে কালি শুষে নেয়। কিন্তু কোন্দিকে সে থাকে
এ পর্যন্ত কিছুই সন্ধান করতে পারলুম না। ঐ যে পশ্চিমের জানলার ভিতর দিয়ে
একটা সাদা কাপড়ের মতো যেন দেখা গেল— না না, ও তো নয়, ও তো এক জন
দাসী দেখছি— ও কী করছে। একটা ভিজে শাড়ি শুকোতে দিছে। বোধ হয়
তারই শাড়ি। আহা, নাগাল পেলে একবার স্পর্শ করে নিতুম। তা হলে
এতক্ষণে তাঁর স্নান হল। পিঠের উপরে ভিজে চুল ফেলে সাফ কাপড়টি পরে এখন
কী করছেন। একবার কিছুতেই কি দেখা হতে পারে না। আমরা কি বনের
জন্তু। আমাদের কেন এত ভয়। এত করে এতগুলো দেয়াল গেঁথে এতগুলো
দরজা-জানলা বন্ধ করে মানুষের কাছ থেকে মানুষ ল্কিয়ে থাকে কেন।

#### পালকিতে শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। (বেহারার প্রতি) আরে রাখ্রাখ্। (পালকি হইতে অবতরণ)
বেটার তবু হুঁশ নেই। দেখো না, হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখো না। যেন থিদে
পেয়েছে, এই বাড়ির ইটকাঠগুলো গিলে খাবে। ছোঁড়ার হল কী? থাঁচার পাথির
দিকে বেড়াল যেমন তাকিয়ে থাকে তেমনি করে উপরের দিকে তাকিয়ে আছে।
রোদো, এবারে ওকে জন্দ করছি— বাবাজি হাতে হাতে ধরা পড়েছেন। হতভাগা
কালেজে যাবার নাম করে রোজ বাগবাজারে এসে ঘুর্ ঘুর্ করে। (নিকটে
আসিয়া) বাপু, মেডিকেল কালেজটা কোন্দিকে একবার দেখিয়ে দাও দেখি।

निमारे। की मर्तनां । व दय वावा!

শিবচরণ। শুনছ? কালেজ কোন্দিকে। তোমার আানটিমির নোট কি ওই দেয়ালের গায়ে লেখা আছে। তোমার সমস্ত ডাক্তারি শাল্প কি ওই জানলায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলছে। (নিমাই নিক্তুর) মুখে কথা নেই যে। লক্ষ্মীছাড়া, এই তোর একজামিন। এইখানে তোর মেডিকেল কালেজ। নিমাই। থেয়েই কালেজে গেলে আমার অস্থ করে, তাই একটুথানি বেড়িয়ে নিয়ে—

শিবচরণ। বাগবাজারে তুমি হাওয়া থেতে এস ? শহরের আর কোথাও বিশুদ্ধ বায়ু নেই! এ তোমার দার্জিলিং দিমলে পাহাড়! বাগবাজারের হাওয়া থেয়ে থেয়ে আজকাল যে চেহারা বেরিয়েছে একবার আয়নাতে দেখা হয় কি। আমি বলি ছোড়াটা একজামিনের তাড়াতেই শুকিয়ে যাচ্ছে— তোমাকে যে ভূতে তাড়া করে বাগবাজারে ঘোরাচ্ছে তা তো জানতুম না!

নিমাই। আজকাল বেশি পড়তে হয় বলে রোজ থানিকটা করে একসেশাইজ করে নিই—

শিবচরণ। রাস্তার ধারে কাঠের পুতুলের মতো হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকে তোমার একসেদাইজ হয়, বাড়িতে তোমার দাঁড়াবার জায়গা নেই!

নিমাই। অনেকটা চলে এসে প্রান্ত হয়েছিলুম তাই একটু বিশ্রাম করা যাচ্ছিল। শিবচরণ। প্রান্ত হয়েছিস, তবে ওঠ্ আমার পালকিতে। যা এখনি কালেজ যা। গেরন্তর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে প্রান্তি দূর করতে হবে না!

নিমাই। সে কী কথা! আপনি কী করে যাবেন?

শিবচরণ। আমি যেমন করে হোক যাব, তুই এখন পালকিতে ওঠ্। ওঠ্বলছি।

নিমাই। অনেকটা জিরিয়ে নিয়েছি— এখন আমি অনায়াদে হেঁটে যেতে পারব। শিবচরণ। না, সে হবে না— তুই ওঠ্ আমি দেখে যাই—

ি নিমাই। আপনার যে ভারি কষ্ট হবে।

শিবচরণ। সে জন্মে তোকে কিছু ভাবতে হবে না— তুই ওঠ্ পালকিতে। নিমাই। কী করি— পালকিতে ওঠা যাক, আজ সকালবেলাটা মাটি হল।

িপালকি-আরোহণ

শিবচরণ। (বেহারার প্রতি) দেখ, একেবারে সেই পটলডাঙার কালেজে নিয়ে যাবি, কোথাও থামাবিনে। পালকি লইয়া বেহারাগণ প্রস্থানোমুখ

নিমাই। (জনান্তিকে বেহারাদের প্রতি) মির্জাপুর চন্দ্রবাবুর বাসায় চল্, তোদের এক টাকা বকশিশ দেব, ছুটে চল্।

শিবচরণ। আজ আর রুগি দেখা হল না। আমার সকালবেলাটা মাটি করে দিলে।

# দ্বিতীয় দৃশ্য

#### চন্দ্রকান্তের বাসা

#### চন্দ্ৰক ছৈ

চন্দ্রকান্ত। নাঃ! এ আগাগোড়া কেবল ছেলেমান্থবি করা হয়েছে। আমার এমন অন্থতাপ হচ্ছে! মনে হচ্ছে, ষেন আমিই এ সমস্ত কাণ্ডটি ঘটিয়েছি। ইদিকে এত কল্পনা, এত কবিত্ব, এত মাতামাতি, আর বিয়ের ত্-দিন না ষেতে যেতেই কিছু আর মনে ধরছে না। ওঁদের জন্মে একটি আলাদা জগৎ ফ্রমাশ দিতে হবে। একটি শান্তিপুরে ফিনফিনে জগৎ— কেবল চাঁদের আলো, ঘুমের ঘোর আর পাগলের পাগলামি দিয়ে তৈরি!

#### নিমাইয়ের প্রবেশ

निगारे। की रुष्ट ठन्मत्रमा।

চন্দ্রকান্ত। না, নিমাই, তোরা আর বিয়েথাওয়া করিসনে।

নিমাই। কেন বলো দেখি— তোমার ঘাড়ে ম্যাল্থদের ভূত চাপল নাকি।

চন্দ্রকান্ত। এখনকার ছেলেরা তোরা মেয়েমান্ন্যকে বিয়ে করবার যোগ্য ন'স। তোরা কেবল লম্বাচওড়া কথা ক'বি আর কবিতা লিথবি, তাতে যে পৃথিবীর কী উপকার হবে ভগবান জানেন।

নিমাই। কবিতা লিখে পৃথিবীর কী উপকার হয় বলা শক্ত, কিন্তু এক-এক সময়ে নিজের কাজে লেগে যায় সন্দেহ নেই। যা হোক এত রাগ কেন ?

চন্দ্রকান্ত। শুনেছ তো সমস্তই। আমাদের বিন্তর তাঁর স্ত্রীকে পছন্দ হচ্ছে না। নিমাই। বাস্তবিক, এ রকম গুরুতর ব্যাপার নিয়ে খেলা করাটা ভালো হয়নি।

চন্দ্রকান্ত। বিষ্টা যে এত অপদার্থ তা কি জানতুম ? একটা স্ত্রীলোককে ভালোবাসবার ক্ষমতাটুকুও নেই ? একবার ভেবে দেখু দেখি ভাই— একটি বালিকা হঠাৎ একদিন রাত্রে তার আশৈশব আত্মীয়ম্বজনের বন্ধন বিচ্ছিন্ন করে সমস্ত ইহকাল পরকাল ভোমার বাম হস্তে তুলে দিলে আর তার পরদিন সকালবেলা উঠে কিনা তাকে ভোমার পছন্দ হল না! এ কি পছন্দর কথা!

নিমাই। সেই জন্ম তো ভাই গোড়ায় একবার দেখে শুনে নেওয়া উচিত ছিল। তা এখন কী করবে বলো দেখি। চন্দ্রকান্ত। আমি তো আর তার মুখদর্শন করছিনে। এই নিয়ে তার সঙ্গে আমার ভারি ঝগড়া হয়ে গেছে।

নিমাই। তুমি তাকে ছাড়লে সে যে নেহাত অধঃপাতে যাবে।

চন্দ্রকান্ত। না, তার সঙ্গে আমি কিছুতেই মিশছিনে, সে যদি আমার পারে ধরে এসে পড়ে তবুনা। তুমি ঠিক বলেছিলে নিমাই, আজকাল স্বাই যাকে ভালোবাদা বলে সেটা একটা স্নায়ুর ব্যামো— হঠাৎ কাঁপুনি দিয়ে ধরে, আবার হঠাৎ ঘাম দিয়ে ছেড়ে যায়।

নিমাই। সে-সব বিজ্ঞানশান্তের কথা পরে হবে, আপাতত আমার একটা কাজ করে দিতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। যে কাজ বল তাতেই রাজি আছি কিন্তু ঘটকালি আর করছিনে। নিমাই। ওই ঘটকালিই করতে হবে।

চন্দ্রকান্ত। (ব্যগ্রভাবে) কী রকম শুনি।

নিমাই। বাগবাজারের চৌধুরীদের বাড়ির কাদম্বিনী, তার সঙ্গে আমার—

চন্দ্রকান্ত। (উচ্চম্বরে) নিমাই, তোমারও কবিম্ব। তবে তোমারও স্নায়ু বলে একটা বালাই আছে!

নিমাই। তা আছে ভাই। বোধ হয় একটু বেশি পরিমাণেই আছে। অবস্থা এমনি হয়েছে কিছুতেই একজামিনের পড়ায় মন দিতে পারিনে — শিগগির আমার একটি সদ্যতি না করলে—

চন্দ্রকান্ত। বুঝেছি। কিন্তু নিমাই, আমার ঘাড়ে পাপের বোঝা আর চাপাস-নে। ভেবে দেথ, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে ছটি অবলার সর্বনাশ করেছি— একটিকে স্বহস্তে নিয়েছি, আর একটিকে প্রিয় বন্ধুর হাতে সমর্পণ করেছি— আর স্ত্রীহত্যার পাতকে আমাকে লিপ্ত করিসনে।

নিমাই। কিচ্ছু ভেবো না ভাই। এবার যা করবে তাতে তোমার পূর্বক্বত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে।

চন্দ্রকান্ত। ভ্যালা মোর দাদা। এ বেশ কথা বলেছিদ ভাই। সকাল থেকে মরে ছিলুম। এখন একটু প্রাণ পাওয়া গেল। আমি এক্থনি যাচ্ছি। চাদরখানা নিয়ে আসি। অমনি বড়োবউয়ের পরামর্শ টাও জানা ভালো। প্রস্থান

( অনতিবিলম্বে ছুটিয়া আসিয়া ) বড়োবউ রাগ করে বাপের বাড়ি চলে গেছে। এ সমস্তই কেবল তোদের জন্মে। না, আমি আর তোদের কারো দঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখছিনে। তোরা পাঁচ জনে এসে জুটিস, আমিও ছেলেমান্থদের সঙ্গে মিশে যা মৃথে আদে তাই বকি, আর এই সমস্ত অনর্থ বাধে। আমার চিরকালের ঘরের জ্বীটিকেই যদি ঘরে না রাখতে পারব তো তোদের স্থী জুটিয়ে দিয়ে আমার কী এমন প্রমার্থ লাভ হবে বল্ দেখি। না, তোদের কারো সঙ্গে আমি আর বাক্যালাপ করছিনে।

#### বিনোদবিহারী ও নলিনাক্ষের প্রবেশ

বিনোদ্বিহারী। চন্দরদা, তুমি আমার উপর রাগ করে চলে এলে ভাই, আমি আর থাকতে পারলুম না।

চন্দ্রকান্ত। না ভাই, তোদের উপর কি আমি রাগ করতে পারি। তবে মনে একটু হঃখ হয়েছিল তা স্বীকার করি।

বিনোদবিহারী। কী করব চন্দরদা। আমি এত চেষ্টা করছি কিছুতেই পেরে উঠছিনে—

চন্দ্রকান্ত। কেন বল্ দেখি। ওর মধ্যে শক্তটা কী। মেয়েমান্ন্দ্রকে ভালোবাসতে পারিসনে ? তুই কি কাঠের পুতুল।

নলিনাক্ষ। চন্দ্রবাব্র সঙ্গে কিন্ত আমার মতের একটুও মিল হচ্ছে না। ভালোবাসা কথনো জোর করে হয় না। একটা গান আছে—

> ভালোবাসিবে ব'লে ভালোবাসিনে। আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।

আমি কিন্তু বিন্তু, সম্পূর্ণ তোমার দিকে।

বিনোদবিহারী। নলিন, একটু থাম্ তুই— এই বড়ো তুঃথের সময় আর হাসাস-নে! চন্দরদা, কী জানি ভাই, একাদিক্রমে পঁচিশ বৎসরকাল বিয়ে না করে বিয়ে না করাটাই যেন একেবারে মুখস্থ হয়ে গেছে। এখন হঠাৎ এই বিয়েটা কিছুতেই মনের মধ্যে গ্রহণ করতে পারছিনে।

চন্দ্রকান্ত। তোর পায়ে পড়ি বিন্তু, তুই আমার গা ছুঁয়ে বল্, নিদেন আমার থাতিরে তোর স্ত্রীকে ভালোবাসবি। মনে কর্, তুই আমার বোনকে বিয়ে করেছিস।

নলিনাক্ষ। চন্দ্রবাব্র এ নিতান্ত অন্তায় কথা! বিহুর প্রতি উনি—

বিনোদবিহারী। তুই আর জালাসনে নলিন। ব্ঝেছ চন্দরদা, যা কিছু মনে করবার তা করেছি— তাকে আমি চোথ বুজে পরী অপ্সরী রম্ভা তিলোত্তমা বলে কল্পনা করি কিন্তু তাতে ফল পাইনে। তবে সত্যি কথা বলি চন্দর, আসলে হয়েছে কী,

আজকাল টাকার বড়ো টানাটানি— বই থেকে কিছু পাইনে, দেশে যা বিষয় আছে মামাতো ভাইরা লুঠ করে থেলে— নিজে পাড়াগাঁয়ে পড়ে থেকে বিষয় দেখা, সে মরে গেলেও পারব না— ওকালতি ব্যাবসা সবে ধরেছি, ঘর থেকে কেবল গাড়িভাড়াই দিচ্ছি। একলা যখন থাকতুম, আমার কোণের ঘরের ভাঙা চৌকিটিতে এসে বসতুম, আপনাকে রাজা মনে হত। এখন নড়তে চড়তে কেবল মনে হয় আমার এই ভাঙা ঘর ছেঁড়া বিছানাটুকুও বেদখল হয়ে গেছে— আমাকে আর কোথাও ভালোকরে ধরে না। নিমাই, তুমি শুনে রাগ করছ, কিন্তু একটু বুনে দেখা, একটা জুতোর মধ্যে হটো পা ঢোকে না, তা তুই পায়ে যতই প্রণয় থাক্।

নলিনাক্ষ। বিহু যা বলছে ওর সমস্ত কথাই আমি মানি।

নিমাই। তা হলে তোমার ভালোবাসার অভাব নেই, কেবল টাকার অভাব। বিনোদবিহারী। কথাটা যে প্রায় একই দাঁড়ায়—

নিমাই। কী বল! কথাটা একই! ভালোবাসাকে তুমি একেবারে উড়িয়ে দিতে চাও—

বিনোদবিহারী। না ভাই, আমি ভালোবাসাটাকে স্নায়ুর ব্যামো কিংবা মিথ্যে বলছিনে; আমি বলছি ও জিনিসটা কিছু শৌথিন জাতের। ওর বিতর আসবাবের দরকার। টানাটানির বাজারে ওকে নিয়ে বড়ো বিত্রত হয়ে পড়তে হয়। আমি বেশ ব্রুতে পারি, চতুর্দিকটি বেশ মনের মতো হত, ট্রামের ঘড়ঘড় না থাকত, দাসীমাগী ঝগড়া না করত, গয়লা ঠিক নিয়মিত হয় জোগাত এবং দাম না চাইত, মাসান্তে বাড়িওয়ালা একবার করে অপমান করে না যেত, জজসাহেব বিচারাদনে বসে আমার ইংরিজি তুল সংশোধন করে না দিত, তা হলে আমিও ক্রমে ক্রমে ভালোবাসতে পারতুম— কিন্তু এখন সংগীত, চাঁদের আলো, প্রেমালাপ, এ কিছুই ফ্লচছে না—আমার পটলডাঙার সেই বাসার মধ্যে এ সমস্ত শৌথিন জিনিস পুষতে পারছিনে।

চন্দ্রকান্ত। ভালোবাসা যে এতবড়ো ফুলবারু তা জানতুম না— কী করেই বা জানব, ওঁর সঙ্গে আমার কথনোই পরিচয় নেই।

নিমাই। ছি ছি বিনোদ, তোমার এতদিনকার কবিত্ব শেষকালে পয়সার থলির মধ্যে গুঁজলে হে!

বিনোদবিহারী। নিমাই, তুমি এমন কথাটা বললে ! আমি তুর্গন্ধ পয়দার কাঙাল ! ছোঃ ! অভাবকে কি আমি অভাব বলে ডরাই— তা নয়, কিন্তু তার চেহারাটা অতি বিশ্রী, জীর্ণশীর্ণ, মলিন, কুৎসিত, কদাকার, হাড়-বের-করা; নিতান্ত গায়ের কাছে তাকে সর্বদা সহু হয় না। তার ময়লা হাতে সে পৃথিবীর যা-কিছু ছোঁয় তাই

দাগি হয়ে যায়, তা চাঁদের আলোই বল, আর প্রেয়নীর হামিই বল। এতদিন আমার টাকা ছিল না, অভাবও ছিল না— বিয়ের পর থেকে দারিদ্রা বলে একটা কদর্য মড়াথেকো শুশানের কুকুর জিব বের করে দর্বদা আমার চোথের সামনে ই্যাইটা ক'রে বেড়াচ্ছে— তাকে আমি ত্ব-চক্ষে দেখতে পারিনে। আদল কথা, আমার চারি দিকে আমি একটি দৌন্দর্যের সামগুস্ত দেখতে চাই— জীবনটি বেশ একটি অথও বাগিণীর মতো হবে, তবে আমার মধ্যে যা-কিছু পদার্থ আছে তা ভালো করে প্রকাশ <mark>পাবে। কিন্তু আমার এই নতুন স্ত্রীর দঙ্গে আমার পুরোনো অবস্থার ঠিক স্থর</mark> মেলাতে পারছিনে, আমার কোনো জিনিদ তাঁকে কেমন খাপ খাচ্ছে না, আর তাই ক্রমাগত আমাকে ছুঁচের মতো বিঁধছে। থাকত যদি আরব্য উপন্থাদের একটি পোষা দৈত্য, স্ত্রী ঘরে পদার্পণ করলেন অমনি একটি কিংকরী সোনার থালে হ্যামিণ্টনের দোকানের সমস্ত ভালো ভালো গয়না এনে তাঁর পায়ের কাছে রেখে গেল, তু-জন দাসী বসবার ঘরে মছলন্দ বিছিয়ে চামর হাতে করে ছই দিকে দাঁড়াল, চারি দিক থেকে সংগীত উঠছে, বাগান থেকে ফুলের গন্ধ আসছে— যেদিকে চোথ পড়ছে তক-তক ঝক ঝক করছে— সে হলে এক রকম হত— আর এই এক জীর্ণ ঘরে ছেঁড়া মাত্ত্রে উঠতে-বদতে লজ্জিত হয়ে আছি! যা বলিদ ভাই, স্তীর কাছে মান রাখতে সকলেরই সাধ যায়, এমন কি, সেইজতো মন্তু বলে গেছেন স্ত্রীর কাছে মিথ্যা বলতে পাপ নেই। তা ভাই, মিথ্যা কথা দিয়ে যদি আমার পটলডাঙার বাদাটা ঢেকে <mark>ফেলতে পারতুম, আমার বর্তমান অবস্থা আগাগোড়া গিলটি করে দিতে পারতুম, তা</mark> হলে মিথ্যে আমার মুথে বাধত না— কিন্তু এতথানি ছেঁড়া বেরিয়ে পড়ছে যে কেবল কথা দিয়ে আর রিফু চলে না। এখন এ অবস্থায় সে কি আমাকে মনে মনে শ্রদ্ধা <mark>করতে পারে। আমার মধ্যে ধেটুকু পদার্থ আছে দে কি আমি তার কাছে প্রকাশ</mark> করতে পেরেছি। আমার দঙ্গে প্রথম পরিচয়েই দে আমাকে কী হীনতার মধ্যে দেখছে বলো দেখি। তুমি কি বল এ অবস্থায় মান্তুষের বসে বসে প্রেমালাপ করতে শথ যায়। এই তো ভাই আমার যে রকম স্বভাব তা খুলে বললুম, খুব যে উচুদরের বীরত্বয় মহত্বপূর্ণ তা নয়— কিন্তু উচু নিচু মাঝারি এই তিন রকমেরই মাতুষ আছে, ওর মধ্যে আমাকে যে দলেই ফেল আমার আপত্তি নেই— কিন্ত ভুল বুঝো না।

চন্দ্রকান্ত। তোমার সঙ্গে বক্তৃতায় কে পারবে বলো। যা হোক, এখন কর্তব্য কী বলো দেখি।

বিনোদবিহারী। আমি তাঁকে তাঁর বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। চক্সকান্ত। তুমি নিজে চেষ্টা করে ? না তিনি রাগ করে গেছেন ? বিনোদবিহারী। না, আমি তাঁকে একরকম বুঝিয়ে দিলুম—

চন্দ্রকান্ত। যে, এখানে তিনি টি কতে পারবেন না! তুমি সব পার। যদি
বন্ধুত্ব রাখতে চাও তো ও-আলোচনায় আর কাজ নেই, তোমার যা কর্তব্য বোধ হয়
তুমি কোরো। নিমাই ভাই, তোমার দে-কথাটা মনে রইল— আগে একবার নিজের
খশুরবাড়িটা ঘুরে আদি, তার পরে বেশ উৎসাহের সঙ্গে কাজটায় লাগতে পারব।
বিন্তু, আজ আমার মনটা কিছু অন্থির আছে, আজ আর থাকতে পারছিনে— কাল
তোমার বাসায় এক বার যাওয়া যাবে।

নলিনাক্ষ। চলো ভাই বিন্তু, আমরা ত্ৰজনে মিলে গোলদিঘির ধারে বেড়াতে যাই গে।

বিনোদবিহারী। আমার এখন গোলদিঘি বেড়াবার শথ নেই নলিন। সেথানে যখন যাব একেবারে দড়ি-কলি হাতে করে নিয়ে যাব।

নলিনাক্ষ। কেন ভাই, অনর্থক তুমি ওরকম মন থারাপ করে রয়েছ? একে তো এই পোড়া সংসারে ষথেষ্ট অস্থুখ আছে তার পরে আবার—

वित्नामविद्याती । वसू नागतन आद्या अम् इत्य ७८५ ।

নলিনাক। কী করলে তোমার দগ্ধ হৃদয়ে আমি একটুখানি সান্থনা দিতে পারি ভাই।

বিনোদবিহারী। নলিন, তোর ছটি পায়ে পড়ি আমাকে সাম্বনা দেবার জন্মে এত অবিশ্রাম চেষ্টা করিসনে, মাঝে মাঝে একটু একটু হাঁপ ছাড়তে দিস।

নলিনাক্ষ। তুমি এখন কোথায় যাচ্ছ ?

বিনোদবিহারী। বাড়ি যাচ্ছি।

নলিনাক্ষ। তবে আমিও তোমার সঙ্গে যাই। এখন তুমি সেখানে একলা, মনে করছি কিছু দিন তোমার সঙ্গে একত্ত থেকে—

বিনোদবিহারী। না না, আমি শীঘ্রই আমার স্ত্রীকে ঘরে আনছি— নলিন, আজ ভাই তুমি চন্দরকে নিয়ে গোলদিঘিতে বেড়াতে যাও— আমাকে একটু ছুটি দিতেই হচ্ছে।

নলিনাক্ষ। (সনিশাসে) তবে বিদায় ভাই! কিন্তু এই শেষ কথা বলে যাচ্ছি, বাঁদের তুমি তোমার প্রাণের বন্ধু বলে জান, তাঁরা তোমাকে হয়তো এক কথায় ত্যাগ করতে পারেন কিন্তু নলিনাক্ষ তোমাকে কথনোই ছাড়বে না।

বিনোদবিহারী। সে আমি খুবই জানি নলিন।

নলিনাক্ষ। আর-এটা নিশ্চয় মনে রেখো, তুমি যা কর আমি তোমার পক্ষে আছি।

## দ্বিতীয় দৃশ্য

## নিবারণের অন্তঃপুর ইন্দুমতী ও কমলমুখী

ক্ষলমূথী। না ভাই ইন্দু, ও রক্ষ করে তুই বলিসনে। তুই যতটা বাড়িয়ে দেখছিস আসলে ততটা কিছু নয়—

ইন্দুমতী। না, তা কিছু নয়! তিনি অতি উত্তম কাজ করেছেন— বাঙালির ঘরে এতবড়ো মহাপুরুষ আর জন্মগ্রহণ করেননি— ওঁর মহত্ত্বের কথা সোনার জলে ছাপিয়ে কপালে মেরে ওঁকে একবার ঘরে ঘরে দেখিয়ে আনলে হয়! দিদি, এই ক-দিনে তোর বৃদ্ধি থারাপ হয়ে গেছে। তুই কি বলতে চাস আমাদের বিনোদবাবু ভারি উদার স্বভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

কমলম্থী। তুই ভাই দব কথা বড়ো বেশি বাড়িয়ে বলিদ, ওটা তোর একটা দোষ ইন্দু। একবার ভালো করে ভেবে দেখু দেখি, হঠাৎ একজন লোককে বলা গেল আজ থেকে তুমি অমৃক লোকটাকে ভালোবাদবে, দে যদি অমনি তক্থনি ঘোড়ায় চড়ে আদেশ পালন করতে না পারে তা হলে তাকে কি দোষ দেওয়া যায়। বিয়ের মন্তর সত্যি যদি ভালোবাদার মন্তর হত তা হলে থেমাপিসির এমন হুর্দশা কেন, তা হলে বিরাজদিদি এতকাল কেঁদে মরছেন কেন।

ইন্দুমতী। ভাই, তোকে দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে গেছি। বিয়ের মন্তর যে ভালোবাদার মন্তর নয় তা কে বলবে। আচ্ছা দিদি, এক রাভিরে তোর এত ভালোবাদা জন্মাল কোথা থেকে— বিয়ে হলে কী রকম মনে হয় আমাকে দত্যি করে বলু দেখি।

কমলম্থী। কী জানি, বিয়ের পরেই মনে হয়, বিধাতা সমস্ত জগৎ থেকে একটি মাহ্যকে স্বতন্ত্র করে নিয়ে তার সমস্ত স্থ্যত্তথের ভার আমার উপর দিলেন— আমি তাকে দেখব, সেবা করব, যত্ন করব, তার সংসারের ভার লাঘব করব, আরসকলের কাছ থেকে তার সমস্ত দোষ তুর্বলতা আবরণ করে রেখে দেব। এইমাত্র যে তাকে বিয়ে করলুম তা মনে হয় না; মনে হয় আজ্ঞা কাল এবং জ্ঞাবার পূর্বে থেকে এই একমাত্র মাহ্যবের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হয়েছিল—

ইন্দুমতী। তোর যদি এতটা হল, তো বিনোদবাবুর হয় না কেন ?

কমলম্থী। তুই ব্ঝিদনে ইন্দ্, ওরা যে পুরুষমান্থয়। আমাদের এক ভাব ওদের আর-এক ভাব। জানিদনে, মার কোলে ছেলেটি হ্বামাত্রই সে কালোই হোক আর স্থানরই হোক তাকে সেই মূহুর্ত থেকে ভালোবাসতে না পারলে এ সংসার চলে না— তেমনি স্ত্রীর অদৃষ্টে যে-স্বামীই জোটে তক্থনি যদি সে তাকে ভালোবাসতে না পারে তা হলে সে স্ত্রীরই বা কী দশা হয় আর এই পৃথিবীই বা টে কৈ কী করে। মেয়েমান্থ্যের ভালোবাসা সবুর করতে পারে না, বিধাতা তার হাতে সে অবসর দেননি। পুরুষমান্থ্য রয়ে বসে অনেক ঠেকে অনেক ঘা থেয়ে তার পরে ভালোবাসতে শেখে, ততদিন পৃথিবী সবুর করে থাকে, কাজের ব্যাঘাত হয় না।

ইন্দুমতী। ইন! কী সব নবাব! আচ্ছা, দিদি তুই কি বলিস নিমে গয়লার সঙ্গে আজই যদি আমার বিয়ে হয় অমনি কাল ভোর থেকেই তাড়াতাড়ি তার চরণত্টো ধরে সেবা করতে বসে যাব— মনে করব, ইনি আমার চিরকালের গয়লা, আমার পূর্ব জন্মের গয়লা, বিধাতা এঁকে এবং এঁর অন্ত গোরুগুলিকে গোয়ালস্থদ্ধ আমারই হাতে সমর্পণ করে দিয়েছেন।

কমলম্থী। ইন্দু, তুই কী ষে বকিস আমি তোর সঙ্গে পেরে উঠিনে! নিমে গয়লাকে তুই বিয়ে করতে যাবি কেন— সে একে গয়লা তাতে আবার তার তুই বিয়ে।

ইন্দুমতী। আচ্ছা, না হয় নিমে গয়লা নাই হল— পৃথিবীতে নিমাইচন্দ্রের তো অভাব নেই।

কমলমুথী। তা, তোর অদৃষ্টে যদি কোনো নিমাই থাকে তা হলে অবশ্চি তাকে ভালোবাসবি—

ইন্দুমতী। কক্থনো বাসব না! আচ্ছা, তুমি দেখো। বিয়ে করেছি বলেই যে অমনি তার পরদিন থেকে নিমাই নিমাই করে খেপে বেড়াব আমাকে তেমন মেয়ে পাগুনি। আমি দিদি, তোর মতন না ভাই! তোরা ওই রকম করিস বলেই তো পুরুষগুলোর দেমাক বেড়ে যায়। নইলে তাদের আছে কী ? যেমন মূর্তি তেমনি স্বভাব! সাধে তাদের পায়া ভারি হয়— তোদের যে সেই পায়ে তেল দিতে একদণ্ড তর সয় না। তুই হাসছিস দিদি, কিন্তু আমি সত্যি বলছি, ঐ দাড়িম্খগুলো না হলে করার আমাদের একেবারে চলে না। কেন ভাই, তোতে আমাতে তো বেশ ছিলুম। আমাদের কিসের অভাব ছিল। মাঝখানে একজন অপরিচিত পুরুষ এসে আমাদের অপমান করে যায় কেন। যেন আমরা ওঁদের বাড়ির বাগানের বেগুন, ইচ্ছে করলেই ফেলে দিতে পারেন। আচ্ছা, মনে

কর্ না, আমিই তোর স্বামী। আমি তোকে যত যত্ন করব, যত ভালোবাসব, তোর সাতগণ্ডা গোঁফদাড়ি তেমন পারবে না।

ক্ষনন্থী। আদলে জানিদ ইন্দু, ওদের না হলে আমাদের চলতে পারে কিন্তু আমাদের না হলে পুরুষমান্থবের চলে না, সেই জন্মে ওদের আমরা ভালোবাদি। ওরা নিজের যত্ন নিজে করতে জানে না— ওদের দর্বদা দামলে রাখবার এবং দেখবার লোক একজন চাই। মনে হয়, যেন আমাদের চেয়ে ওদের চের বেশি জিনিদের দরকার, ওদের মন্ত শরীর, মন্ত খিদে, মন্ত আবদার। আমাদের দব তাতেই চলে যায়, ওদের একটু কিছু হলেই একেবারে অন্থির হয়ে পড়ে। আমাদের মতো ওদের এমন মনের জাের নেই— ওরা এত সন্থ করতে পারে না। সেই জন্মেই তো ওদের এতটা বেশি ভালোবাসতে হয়, নইলে ওদের কী দশা হত।

#### নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। মা, তোমাকে দেখলে আমি চোখের জল রাখতে পারিনে। আমার মার কাছে আমি অপরাধী— তোমার কাছে আমার দাঁড়ানো উচিত হয় না।

কমলম্থী। কাকা, আপনি অমন করে বলবেন না, আমার অদৃষ্টে যা ছিল তাই হয়েছে—

ইন্দুমতী। বাবা, আদলে যার অপরাধ তাকে কিছু না বলে তার অপরাধ তোমরা পাঁচ জনে কেন ভাগ করে নিচ্ছ আমি তো বুঝতে পারিনে।

নিবারণ। থাক্ মা, দে-সব আলোচনা থাক্— এখন একটা কাজের কথা বলি, কমল, মন দিয়ে শোনো। তোমাকে এতদিন গরিবের মেয়ে বলে পরিচয় দিয়ে এসেছি, দে-কথাটা ঠিক নয়। তোমার বাপের বিষয়সম্পত্তি নিতান্ত সামান্ত ছিল না— আমারই হাতে দে সমস্ত আছে— ইতিমধ্যে অনেক টাকা জমেছে এবং স্থদেও বেড়েছে। তোমার বাপ বলে গিয়েছিলেন তোমার কুড়ি বংসর বয়স হলে তবে এই সমস্ত বিষয়সম্পত্তি তোমার হাতে দেওয়া হয়। তাঁর আশঙ্কা ছিল পাছে তোমার বিষয়ের লোভে কেউ তোমাকে বিবাহ করে, তার পরে মদ থেয়ে অসং ব্যয় করে উড়িয়ে দেয়! তোমার বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে বিষয় পেলে তুমি তার ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে। যদিও তোমার দে বয়স হয়নি, কিন্ত স্থব্দিতে তোমার সমান আর কে আছে মা! অতএব তোমার সমস্ত বিষয় তুমি এখনই নাও। খুব সন্তব তা হলে তোমার স্বামীও তোমার কাছে আপনি এদে ধরা দেবে।

ইন্মতী। (কানে কানে) বেশ হয়েছে ভাই, এইবার তুই খুব জব্দ করে 

কমলমুথী। কাকা, তাঁকে আপনি এ সংবাদ দেবেন না। আর, এ কথাটা যাতে কেউ টের না পায় আপনাকে তাই করতে হবে।

নিবারণ। কেন বলো দেখি মা।

কমলমুথী। একটু কারণ আছে। সমস্তটা ভেবে আপনাকে পরে বলব।

নিবারণ। আচ্ছা।

ইন্দমতী। তোর মতলবটা কী আমাকে বল্ তো।

কমলমুথী। আমি আর-একটা বাড়ি নিয়ে ছদাবেশে ওঁর কাছে অন্য স্ত্রীলোক বলে পরিচয় দেব।

ইন্দুমতী। সে তো বেশ হবে ভাই। তা হলে আবার তোর সঙ্গে তার ভাব হবে। ওরা ঠিক নিজের স্ত্রীকে ভালোবেদে স্থ্য পায় না। কিন্তু বরাবর রাখতে পারবি তো ?

কমলমুখী। বরাবর রাথবার ইচ্ছে তো আমার নেই বোন—

ইন্দুমতী। ফের আবার এক দিন স্বামী-স্ত্রী সাজতে হবে না কি।

কমলমুথী। হাঁ ভাই, যতদিন যবনিকাপতন না হয়।

# তৃতীয় দৃশ্য

## নিমাইয়ের ঘর

#### নিমাই ও শিবচরণ

শিবচরণ। এই বুড়োবয়েদে তুই যে একটা দামান্ত বিষয়ে আমাকে এত হঃথ দিবি তা কে জানত।

নিমাই। বাবা, এটা কি সামান্ত বিষয় হল।

শিব্চরণ। আরে বাপু, সামাভানা তো কী। বিয়ে করা বই তো নয়। রাস্তার মুটেমজুরগুলোও যে বিয়ে করছে। ওতে তো খুব বেশি বুদ্ধি থরচ করতে হয় না, বরঞ্চ কিছু টাকা থরচ আছে, তা দেও বাপমায়ে জোগায়। তুই এমন বুদ্ধিমান ছেলে, এতগুলো পাশ করে শেষকালে এইখানে এসে ঠেকল ?

নিমাই। আপনি তো দব শুনেছেন— আমি তো বিয়ে করতে অদমত নই—
শিবচরণ। আরে, তাতেই তো আমার ব্যতে আরো গোল বেধেছে।

যদি বিয়ে করতেই আপত্তি না থাকে তবে না হয় একটাকে না করে আরএকটাকেই করলি। নিবারণকে কথা দিয়েছি— আমি তার কাছে ম্থ দেখাই
কী করে।

নিমাই। নিবারণবাবুকে ভালো করে বুঝিয়ে বললেই সব—

শিবচরণ। আরে, আমি নিজে ব্যতে পারিনে, নিবারণকে বোঝাব কী।
আমি যদি তোর মাকে বিয়ে না করে তোর মাসিকে বিয়ে করবার প্রস্তাব মূথে
আনত্ম, তা হলে তোর ঠাকুরদাদা কি আমার হুথানা হাড় একত্র রাথত। পড়েছিস
ভালোমান্থ্যের হাতে—

নিমাই। শুনেছি আমার ঠাকুদামশায়ের মেজাজ ভালো ছিল না—

শিবচরণ। কী বলিস বেটা! মেজাজ ভালো ছিল না! তোর বাবার চেয়ে তিন-শ গুণে ভালো ছিল! কিছু বলিনে বলে বটে!— সে যা হোক, এখন যা হয় একটা কথা ঠিক করেই বল্।

নিমাই। আমি তো বরাবর এক কথাই বলে আসছি।

শিবচরণ। ( সরোষে ) তুই তো বলছিদ এক কথা। আমিই কি এক কথার বেশি বলছি। মাঝের থেকে কথা যে আপনিই তুটো হয়ে যাচ্ছে। আমি এখন নিবারণকে বলি কী। তা সে যা হোক, তুই তা হলে নিবারণের মেয়ে ইন্মতীকে কিছুতেই বিয়ে করবিনে ? যা বলবি এক কথা বল্।

নিমাই। কিছুতেই না বাবা।

শিবচরণ। একমাত্র বাগবাজারের কাদম্বিনীকেই বিয়ে করবি ? ঠিক করে বলিস।

नियाहै। त्रहे तक यहे खित्र करत हि—

শিবচরণ। বড়ো উত্তম কাজ করেছ— এখন আমি নিবারণকে কী বলব ?

নিমাই। বলবেন, আপনার অবাধ্য ছেলে তাঁর ক্তা ইন্দুমতীর যোগ্য নয়।

শিবচরণ। কোথাকার নির্লজ্ঞ ! আমাকে আর তোর শেথাতে হবে না। কী বলতে হবে তা আমি বিলক্ষণ জানি। তবে ওর আর কিছুতেই নড়চড় হবে না ?

নিমাই। না বাবা, সেজন্তে আপনি ভাববেন না।

শিবচরণ। আরে ম'ল! আমি দেই জন্মেই ভেবে মরছি আর-কি। আমি ভাবছি, নিবারণকে বলি কী!

# চতুর্থ অঙ্ক প্রেথম দৃশ্য

# স্থসজ্জিত গৃহ

#### বিনোদবিহারী

বিনোদবিহারী। এরা বেছে বেছে এত দেশ থাকতে আমাকে উকিল পাকড়া<mark>লে</mark> কী করে আমি তাই ভাবছি। আমার অদৃষ্ট ভালো বলতে হবে। এখন টিকতে পারলে হয়। যথন মেয়ে প্রভু তথন একটু একটু আশা হয়— একবার কোনো স্থােগে মনটি জোগাড় করতে পারলে স্থায়িত সম্বন্ধে আর কোনো ভাবনা নেই। তা বলি, স্বীলোকের থাকবার স্থান এই বটে। ওরা যে রানীর জাত, দারিদ্রা ওদের আদ্বে শোভা পায় না। পুরুষমানুষ জন্মগরিব— সাজসজ্জা ঐশ্বর্য অলংকার আমাদের তেমন মানায় না। সেই জন্তই তো লক্ষী যেমন সৌন্দর্যের দেবতা তেমনি ধনের দেবতা। শিবটা হল ভিক্ষ্ক আর হুর্গা হলেন অন্নপূর্ণা। মেয়েমানুষ একেবারে ভরা ভাগুরের মাঝ্যানে এসে দাঁড়াবে চারি দিক ঝলসে দেবে— কোথাও যে কিছু অভাব আছে তা কারো চোথে পড়বে না, মনে থাকবে না। আর আমরা গোলাম ওঁদের জত্যে দিনরাত্রি মজুরি করে মরব। বাস্তবিক, ভেবে দেখতে গেলে পুরুষরা যে এত বেশি থেটে মরে সে কেবল মেয়েরা খাটবার জন্মে হয়নি বলে— পাছে ওঁদেরও থাটতে হয়, দেই জত্যে পুরুষকে পুরুষ আর মেয়ে ছয়ের জত্যেই একলা থেটে দিতে হয়— এই জত্যেই পুরুষের চেহারা এবং ভাবখানা এমন চোয়াড়ের মতো — কেবল থেটে খাবার উপযুক্ত— খাটুনির মতো এমন আর কিছু তাকে শোভা পায় না। রানী বসন্তকুমারীকে বোধ করি এই অতুল ঐশ্বর্থেরই উপযুক্ত দেখতে হবে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি তাঁর এমন একটি মহিমা আছে যে, তাঁর পায়ের নীচে পৃথিবী নিজের ধুলোমাটির জত্যে ভারি অপ্রতিভ হয়ে পড়ে আছে। কী করবে, বেচারার নড়ে বদবার জায়গা নেই।

ঘোমটা পরিয়া কমলমুখীর প্রবেশ

ষা মনে করেছিলুম তাই বটে। আহা, মুখটি দেখতে পেলে বেশ হত।— আপনি আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ? ক্ষলমূখী। হাঁ। আপনি বোধ হয় আমার অবস্থা দবই জানেন।
বিনোদবিহারী। কিছু কিছু শুনেছি।— গলাটা যে তারই মতন শোনাচ্ছে।
দব মেয়েরই গলা প্রায় একরকম দেখছি। কিন্তু তার চেয়ে কত মিষ্টি।

ক্ষলমুখী। আমার পুরুষ অভিভাবক কেউ নেই— বিবাহ করিনি পাছে স্বামী আমার চেয়ে আমার বিষয়সম্পত্তির বেশি আদর করেন— পাছে শাঁসটুকু নিয়ে আমাকে খোলার মতো ফেলে দেন।

বিনোদবিহারী। আপনি আমাকে বৈষয়িক পরামর্শের জন্মে ডেকেছেন অন্য কোনো বিষয়ে কথা বলা আমার উচিত হয় না; কিন্তু মাতুষের মানসিক বিষয়েও আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আপনি বোধ হয় শুনে থাকবেন আমি অবসরমত কিঞ্চিৎ সাহিত্যচর্চাও করে থাকি। আমাকে ক্ষমা করবেন, কিন্তু বিবাহ সম্বন্ধে আপনি ধে রকম ভাবছেন ওটা আপনার ভুল। যেমন বোঁটার সঙ্গে ফুল তেমনি ধনের সঙ্গে প্রী। অর্থাৎ ধন থাকলে প্রীকে গ্রহণ করবার স্থবিধা হয়— নইলে তাকে বেশ স্থচাক্তরূপে ধরে রাথবার স্থ্যোগ হয় না। অনেক সময় বোঁটা নেই বলে ফুল হাত থেকে পড়ে যায়, কিন্তু এতবড়ো অরসিক মূর্য কে আছে যে ফুল ফেলে দিয়ে বোঁটাট রেথে দেয়!

কমলম্থী। আমি পুরুষজাতকে ভালো চিনিনে, কাজেই দাহদ পাইনে। যাই হোক, সংদারকার্যে পুরুষেরা যতই অনাবশুক হোক বিষয়কর্ম তাদের নাহলে চলে না। তাই আমি আমার সমস্ত বিষয়দম্পত্তির অধ্যক্ষতার ভার আপনার উপর দিতে ইচ্ছে করি—

বিনোদবিহারী। আমার প্রাণপণ সাধ্যে আমি আপনার কাজ করে দেব। সে যে কেবল বেতনের প্রত্যাশায়, অন্তগ্রহ করে তা মনে করবেন না। আমাকে কেবল-মাত্র আপনার ভূত্য বলে জানবেন না, আমি—

কমলমুখী। না না, আপনি ভৃত্যের ভাবে থাকবেন কেন— আপনাকে আমার বন্ধুস্বরূপ জ্ঞান করব— আপনি মনে করবেন যেন আপনারই কাজ আপনি করছেন—

বিনোদবিহারী। তার চেয়ে ঢের বেশি মনে করব— কারণ, এ পর্যন্ত কখনো আপনার কাজে আপনি যথেষ্ট মন দিইনি। নিজের স্বার্থরক্ষার চেয়ে উচ্চতর মহত্তর কর্তব্য যেমনভাবে সম্পন্ন করতে হয় আমি তেমনি ভাবে কাজ করব— দেবতার কাজ যেমন প্রাণপণে—

ক্ষলমূখী। না না, আপনি অতটা বেশি কিছু ভাববেন না। আমার সম্পত্তি আপনি দেবোত্তর সম্পত্তি মনে করবেন না। কেবল এইটুকু মনে করলেই যথেষ্টহবে যে, একজন অনাথা অবলা একান্ত বিশ্বাদপূর্বক আপনার হাতে তার ষ্থাদর্বস্থ সমর্পণ করছে—

বিনোদবিহারী। আপনি আমার উপর এই বিশ্বাস স্থাপন করে আমাকে যে কতথানি অনুগ্রহ করলেন তা আমি বলতে পারিনে। আপনাকে তবে সত্যি কথা বলি, আমি নিতান্ত একটা লক্ষীছাড়া অকর্মণ্য লোক, বোধ হয় শৃত্য অহংকারে ফুলে উঠে স্রোতের ফেনার মতো মৃত্যুকাল পর্যন্ত কেবল ভেসে ভেসে বেড়াতুম - আপনার এই বিশ্বাসে আমাকে মান্ত্র করে তুলবে, আমার জীবনের একটা উদ্দেশ্য হবে— আমি—

কমলম্থী। আপনি এত কথা কেন বলছেন আমি ব্ঝতে পারছিনে— আমার এ অতি সামাত কাজ— এর সঙ্গে আপনার জীবনের উদ্দেশ্যের যোগ কী?

বিনোদবিহারী। কাজ যেমনই হোক না, আপনাদের বিশ্বাস আমাদের যে কত বল দেয় তা আপনারা জানেন না। এই একজন অজ্ঞাত অপরিচিত পুরুষের প্রতি আপনি যে এমন অসন্দিগ্ধভাবে নির্ভর স্থাপন করলেন এ জন্মে আপনাকে কখনোই এক মুহুর্তের জন্মও একতিল অনুতাপ করতে হবে না।

কমলম্থী। আপনার কথায় আমি বড়ো নিশ্চিন্ত হলুম। আমার একটা মন্ত ভার দূর হল। আপনাকে আর বেশিক্ষণ আবদ্ধ করে রাখতে চাইনে, আপনার বোধ করি অনেক কাজ আছে—

বিনোদবিহারী। না না, সে জন্মে আপনি ভাববেন না। আমার সহস্র কাজ থাকলেও সমস্ত পরিত্যাগ করে আমি—

কমলম্থী। তা হলে আমার কর্মচারীদের কাছ থেকে আপনি সমস্ত বুঝে পড়ে নিন। নিবারণবাবু এখনই আদবেন, তিনি এলে তাঁর কাছ থেকেও অনেকটা জেনেগুনে নিতে পারবেন।

বিনোদবিহারী। নিবারণবাবু?

কমলমুখী। আপনি তাঁকে চেনেন বোধ হয়, কারণ তিনিই প্রথমে আপনার জন্মে আমার কাছে অনুরোধ করে দিয়েছেন।

বিনোদবিহারী। (স্বগত) ছি ছি ছি, বড়ো লজ্জা বোধ হচ্ছে। আমি কালই আমার স্তীকে ঘরে নিয়ে আসব। এখন তো আমার কোনো অভাব নেই।

কমলম্থী। তবে আমি আদি। প্রস্থান

বিনোদবিহারী। না, এ রকম স্ত্রীলোক আমি কথনো দেখিনি। কেমন বুদ্ধি, কেমন বেশ আপনাকে আপনি যেন ধারণ করে রেখেছেন। জড়োসড়ো নির্বোধ কাঁচুমাচু ভাব কিচ্ছু নেই, অথচ কেমন সলজ্জ সমন্ত্রম ব্যবহার। আমার মতো একজন অপরিচিত পুরুষের প্রতি এতটা পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও নির্ভরের কথা বললেন অথচ সেটা কেমন স্বাভাবিক সরল শুনতে হল — কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি মনে হল না। এই রকম স্থালোক দেখলে পুরুষগুলোকে নিতান্ত আনাড়ি জড়ভরত মনে হয়। এই গুট চারটি কথা কয়েই মনে হচ্ছে যেন ওঁর সঙ্গে আমার চিরকালের জানাশোনা আছে— যেন ওঁর কাজ করা, ওঁর সেবা করা আমার একটা পরম কর্তব্য। কিন্তু নিবারণবাব্র সঙ্গে রানীর আলাপ আছে শুনে আমার ভয় হচ্ছে পাছে আমার স্ত্রীর কথা সমস্ত শুনতে পান। ছি ছি, সে বড়ো লজ্জার বিষয় হবে। উনি হয়তো ঠিক আমার মনের ভাবটা ব্রুতে পারবেন না, আমাকে কী মনে করবেন কে জানে। আমি আজই নিবারণবাব্র বাড়ি গিয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমব।

# দ্বিতীয় দৃশ্য

### কমলমুখীর গৃহ

### নিবারণ ও কমলমুখী

ক্ষলমুখী। আমার জন্মে আপনি আর কিছু ভাববেন না— এখন ইন্দুর এই গোলটা চুকে গেলেই বাঁচা যায়!

নিবারণ। তাই তো মা, আমাকে ভারি ভাবনা ধরিয়ে দিয়েছে। আমি এদিকে
শির্ ডাক্তারের সঙ্গে কথাবার্তা একরকম স্থির করে বসে আছি, এখন তাকেই বা
কী বলি, ললিত চাটুজ্যেকেই বা কোথায় পাওয়া যায়, আর সে বিয়ে করতে রাজি
হয় কি না তাই বা কে জানে।

কমলমুখী। সে জন্মে ভাববেন না কাকা। আমাদের ইন্দুকে চোখে দেখলে বিয়ে করতে নারাজ হবে এমন ছেলে কেউ জন্মায়নি।

নিবারণ। ওদের দেখাওনা হয় কী করে। কমলমুখী। সে আমি সব ঠিক করেছি। নিবারণ। তুমি কী করে ঠিক করলে মা।

কমলমুখী। আমি ওঁকে বলে দিয়েছি ওঁর সমস্ত বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে। তা হলে সেই সঙ্গে ললিতবাবুও আসবেন, তার পর একটা কোনো উপায় বের করা যাবে। নিবারণ। তা সব যেন হ ল, আমি ভাবছি শিবুকে কী বলব। কমলম্থী। ঐ উনি আসছেন। আমি তবে যাই।

[ প্রস্থান

#### বিনোদবিহারীর প্রবেশ

বিনোদবিহারী। এই যে, আমি এখনই আপনার ওখানেই যাচ্ছিল্ম।
নিবারণ। কেন বাপু, আমার ওখানে তো তোমার কোনো মঞ্চেল নেই।
বিনোদবিহারী। আজ্ঞে, আমাকে আর লজ্জা দেবেন না— আপনি ব্রতেই
পারছেন—

নিবারণ। না বাপু, আমি এখনকার কিছুই বুঝতে পারিনে— একটু পরিষ্কার করে খুলে না বললে তোমাদের কথাবার্তা রকমসক্ম আমার ভালোরপ ধারণা হয় না।

বিনোদ্বিহারী। আমার স্ত্রী আপনার ওথানে আছেন—

নিবারণ। তা অবশ্য— তাঁকে তো আমরা ত্যাগ করতে পারিনে— বিনোদবিহারী। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাঁকে যদি আমার ওখানে

বিনোদবিহারী। আমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করে তাকে যাদ আমার ওবানে পাঠিয়ে দেন—

নিবারণ। বাপু, আবার কেন পালকিভাড়াটা লাগাবে?

বিনোদবিহারী। আপনারা আমাকে কিছু ভূল বুঝছেন। আমার অবস্থাধারাপ ছিল বলেই আমার স্ত্রীকে আপনার ওথানে পাঠিয়েছিল্ম, নইলে তাঁকে ত্যাগ করবার অভিপ্রায় ছিল না। এখন আপনারই অন্তগ্রহে আমার অবস্থা অনেকটা ভালো হয়েছে— এখন অনায়াদে—

নিবারণ। বাপু, এ তো তোমার পোষা পাথি নয়। সে যে সহজে তোমার গুখানে যেতে রাজি হবে এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদবিহারী। আপনি অনুমতি দিলে আমি নিজে গিয়ে তাঁকে অনুনয় বিনয় করে নিয়ে আসতে পারি।

নিবারণ। আচ্ছা, দে বিষয়ে বিবেচনা করে পরে বলব। প্রস্থান বিনোদবিহারী। বুড়োও তো কম একগুঁরে নয় দেখছি। যা হোক, এ পর্যন্ত রানীকে কিছু বলেনি বোধ হয়।

চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

বিনোদবিহারী। কী হে চন্দর। চন্দ্রকান্ত। আর ভাই, মহা বিপদে পড়েছি। বিনোদবিহারী। কেন, কী হয়েছে।

চন্দ্রকান্ত। কী জানি ভাই, কথন তোদের সাক্ষাতে কথায় কথায় কী কতকগুলো মিছে কথা বলেছিলুম, তাই শুনে ব্রাহ্মণী বাপের বাড়ি এমনি গা-ঢাকা হয়েছেন যে কিছুতেই তাঁর আর নাগাল পাচ্ছিনে।

বিনোদবিহারী। বল কী দাদা। তোমার বাড়িতে তো এ দণ্ডবিধি পূর্বে প্রচলিত ছিল না।

চন্দ্রকান্ত। না ভাই, কালক্রমে কতই যে হচ্ছে কিছু ব্রতে পারছিনে। ইদিকে আবার দাসী পাঠিয়ে ছ-বেলা খোঁজ নেওয়া আছে, তা আমি জানতে পাই। আবার শাশুড়ী-ঠাকক্রনের নাম করে যথাসময়ে অন্নব্যঞ্জনও আসে। মনে করি রাগ করে খাব না; কিন্তু ভাই, থিদের সময়ে আমি না খেয়ে থাকতে পারিনে তা যতই রাগ হোক।

বিনোদবিহারী। তবে তোমার ভাবনা কী। যদি শশুরবাড়ি থেকে আর সমস্তই পাচ্ছ, না হয় একটি বাকি রইল।

চন্দ্রকান্ত। না বিন্তু, তোরা ঠিক ব্রুতে পারবিনে। তুই সেদিন বলছিলি বিয়ে না-করাটাই তোর ম্থন্থ হয়ে গেছে। আমার ঠিক তার উলটো। প্রায় সমস্ত জীবন ধরে ওই স্ত্রীটিকে এমনি বিশ্রী অভ্যেস করে ফেলেছি যে, হঠাৎ বুকের হাড় কথানা খসে গেলে যেমন একদম থালি থালি ঠেকে, ওই স্ত্রীটি আড়াল হলেও তেমনি নেহাত ফাঁকা বোধ হয়। মাইরি, সন্ধের পর আমার সে ঘরে আর চুকতে ইচ্ছে করে না।

বিনোদবিহারী। এখন উপায় কী।

চন্দ্রকান্ত। মনে করছি আমি উলটে রাগ করব। আমিও ঘর ছেড়ে চলে আমব, তোর এখানেই থাকব। আমার বন্ধুদের মধ্যে তোকেই সে সব চেয়ে বেশি ভয় করে। তার বিশাস, তুই আমার মাথাটি থেয়েছিস; আমি তাকে বলি, আমার এ ঝুনো মাথায় বিহুর দন্তস্ফুট করবার জো নেই, কিন্তু সে বোঝে না। সে যদি খবর পায় আমি চিঝিশ ঘণ্টা তোর সংসর্গে কাটিয়েছি, তা হলে পতিত-উদ্ধারের জন্মে পতিতপাবনী অমনি তৎক্ষণাৎ ছুটে চলে আদবে!

বিনোদবিহারী। তা বেশ কথা। তুমি এখানেই থাকো, যতক্ষণ তোমার সঙ্গ পাওয়া যায় ততক্ষণই লাভ। কিন্তু আমাকে যে আবার শ্বশুরবাড়ি যেতে হচ্ছে।

চন্দ্রকান্ত। কার শ্বন্থরবাড়ি।

বিনোদবিহারী। আমার নিজের, আবার কার।

<mark>চন্দ্রকান্ত। ( সানন্দে বিনোদের পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিয়া ) সত্যি বলছিম বিহু ?</mark>

বিনোদবিহারী। হাঁ ভাই, নিতাস্ত লক্ষীছাড়ার মতো থাকতে আর ইচ্ছে করছে না। স্ত্রীকে ঘরে এনে একটু ভদ্রলোকের মতো হতে হচ্ছে। বিবাহ করে আইবুড়ো থাকলে লোকে বলবে কী।

চন্দ্রকাস্ত। সে আর আমাকে বোঝাতে হবে না— কিন্তু এতদিন তোর এ আকেল ছিল কোথায়। যতকাল আমার সংসর্গে ছিলি এমন সব সদালাপ সংপ্রসঙ্গ তো শুনতে পাইনি, ত্-দিন আমার দেখা পাসনি আর তোর বৃদ্ধি এতদ্র পরিষ্কার হয়ে এল? যা হোক তা হলে আর বিলম্বে কাজ নেই— এখনি চল্— শুভবৃদ্ধি মানুষের মাথায় দৈবাং উদয় হয় তখন তাকে অবহেলা করা কিছু নয়।

## তৃতীয় দৃশ্য

## কমলমুথীর গৃহ

### इन्पूग्णी ७ कमलमूथी

কমলম্থী। তোর জালায় তো আর বাঁচিনে ইন্দ্। তুই আবার এ কী জট পাকিয়ে বদে আছিস। ললিতবাব্র কাছে তোকে কাদম্বিনী বলে উল্লেখ করতে হবে না কি ?

ইন্দুমতী। তা কী করব দিদি। কাদম্বিনী না বললে যদি সে না চিনতে পারে তা হলে ইন্দু বলে পরিচয় দিয়ে লাভটা কী।

কমলম্থী। ইতিমধ্যে তুই এত কাণ্ড কখন করে তুললি তা তো জানিনে। একটা যে আন্ত নাটক বানিয়ে বদেছিস।

ইন্দুমতী। তোমার বিনোদবাবুকে বোলো, তিনি লিখে ফেলবেন এখন, তার পর মেট্রপলিটান থিয়েটারে অভিনয় দেখতে যাব।

কমলম্থী। তোমার ললিতবাবু সাজতে পারে এমন ছোকরা কি তারা কোথাও খুঁজে পাবে। তুই হয়তো মাঝখান থেকে "ও হয়নি, ও হয়নি" বলে চেঁচিয়ে উঠবি। ইন্দুমতী। ওই ভাই, তোমার বিনোদবাবু আসছেন, আমি পালাই। প্রস্থান

#### বিনোদবিহারীর প্রবেশ

বিনোদবিহারী। মহারানী, আমার বন্ধুরা এলে কোথায় তাঁদের বদাব। কমলমুখী। এই ঘরেই বদাবেন। বিনোদবিহারী। ললিতের সঙ্গে আপনার যে বন্ধুর বিবাহ স্থির করতে হবে তাঁর নামটি কী।

কমলম্থী। কাদম্বিনী। বাগবাজারের চৌধুরীদের মেয়ে।

বিনোদ্বিহারী। আপনি যথন আদেশ করছেন আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করব। কিন্তু ললিতের কথা আমি কিছুই বলতে পারিনে। সে যে এ সব প্রস্তাবে আমাদের কারো কথায় কর্ণপাত করবে এমন বোধ হয় না—

ক্মলম্থী। আপনাকে সে জন্মে বোধ হয় বেশি চেষ্টা করতেও হবে না— কাদ্ধিনীর নাম শুনলেই তিনি আর বড়ো আপত্তি করবেন না।

বিনোদবিহারী। তা হলে তো আর কথাই নেই।
কমলমুখী। মাপ করেন যদি আপনাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই।
বিনোদবিহারী। এখনি। (স্বগত) স্ত্রীর কথা না তুললে বাঁচি।
কমলমুখী। আপনার স্ত্রী নেই কি।

বিনোদবিহারী। কেন বল্ন দেখি। স্ত্রীর কথা কেন জিজ্ঞাসা করছেন। কমলমুখী। আপনি তো অন্তগ্রহ করে এই বাড়িতেই বাস করছেন, তা হলে আপনার স্ত্রীকে আমি আমার সঙ্গিনীর মতো করে রাখতে চাই। অবিখ্যি যদি আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।

বিনোদ্বিহারী। আপত্তি! কোনো আপত্তিই থাকতে পারে না। এ তো আমার সৌভাগ্যের কথা।

কমলম্থী। আজ সন্ধের সময় তাঁকে আনতে পারেন না?

বিনোদ্বিহারী। আমি বিশেষ চেষ্টা করব। [কমলের প্রস্থান কিন্তু কী বিপদেই পড়েছি। এদিকে আবার আমার স্ত্রী কিছুতেই আমার বাড়ি আসতে চায় না— আমার সঙ্গে দেখা করতেই চায় না। কী যে করি ভেবে পাইনে। অনুনয় করে একখানা চিঠি লিখতে হচ্ছে।

ভূত্যের প্রবেশ

ভূত্য। একটি সাহেব-বাবু এসেছেন। বিনোদবিহারী। এইখানেই ডেকে নিয়ে আয়।

সাহেবি বেশে ললিতের প্রবেশ

ললিত। (শেকহ্যাণ্ড করিয়া) Well! How goes the world? ভালো তো? বিনোদবিহারী। এক বকম ভালোয় মন্দয়। তোমার কী রকম চলছে? ললিত। Pretty well! জান, I am going in for studentship next year!

বিনোদবিহারী। ওহে, আর কত দিন একজামিন দিয়ে মরবে ? বিয়েথাওয়া করতে হবে না নাকি। এদিকে যৌবনটা যে ভাঁটিয়ে গেল।

ললিত। Hallo! You seem to have queer ideas on the subject!
কেবল যৌবনটুকু নিয়ে one can't marry! I suppose first of all you
must get a girl whom you—

বিনোদবিহারী। আহা, তা তো বটেই। আমি কি বলছি তুমি তোমার নিজের হাতপাগুলোকে বিয়ে করবে? অবিশ্রি মেয়ে একটি আছে।

ললিত। I know that! একটি কেন। মেয়ে there is enough and to spare! কিন্তু তা নিয়ে তো কথা হচ্ছে না।

বিনোদবিহারী। আহা, তোমাকে নিয়ে তো ভালো বিপদে পড়া গেল।
পৃথিবীর সমস্ত কন্তাদায় তোমাকে হরণ করতে হবে না। কিন্তু যদি একটি বেশ
স্বন্ধী স্থশিক্ষিত বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে তোমাকে দেওয়া যায় তা হলে কী বল ?

ললিত। I admire your cheek বিন্ন। তুমি wife select করবে আর আমি marry করব! I don't see any rhyme or reason in such cooperation। পোলিটক্যাল ইকন্মিতে division of labour আছে কিন্তু there is no such thing in marriage।

বিনোদবিহারী। তা বেশ তো, তুমি দেখো, তার পরে তোমার পছন্দ না হয় বিয়ে কোরো না—

ললিত। My dear fellow, you are very kind! কিন্তু আমি বলি কি, you need not bother yourself about my happiness! আমার বিশ্বাস আমি যদি কথনো কোনো girlকে love করি I will love her without your help এবং তার পরে যথন বিয়ে করব you'll get your invitation in due form!

বিনোদবিহারী। আচ্ছা ললিত, যদি সে মেয়েটির নাম শুন্লেই তোমার পছন্দ হয় ?

ললিত। The idea! নাম শুনে পছন্দ! যদি মেয়েটিকে বাদ দিয়ে simply নামটিকে বিয়ে করতে বল, that's a safe proposition!

বিনোদবিহারী। আগে শোনো, তার পর যা বলতে হয় ব'লো— মেয়েটির নাম — কাদম্বিনী।

ললিত। কাদ্ধিনী! She may be all that is nice and good কিন্তু
I must confess তার নাম নিয়ে তাকে congratulate করা যায় না। যদি তার
নামটাই তার best qualification হয় তা হলে I should try my luck in some other quarter!

বিনোদবিহারী। (স্বগত) এর মানে কী। তবে যে রানী বললেন কাদস্বিনীর নাম শুনলেই লাফিয়ে উঠবে। দূর হোক গে। একে থাওয়ানোটাই বাজে থরচ হল— আবার এই ফ্লেচ্ছটার দঙ্গে আরো আমাকে নিদেন ছ্-ঘণ্টা কাল কাটাতে হবে দেখছি। ললিত। I say, it's infernally hot here— চলো না বারান্দায় গিয়ে বদা

योक।

# পঞ্ম অন্ধ

# প্রথম দৃশ্য

# ক্ষলমুখীর অন্তঃপুর

## কমলমুখী ও ইন্দুমতী

ইন্দুমতী। দিদি, আর বলিদনে দিদি, আর বলিদনে। পুরুষমান্ত্রকে আমি চিনেছি। তুই বাবাকে বলিদ আমি আর কাউকে বিয়ে করব না।

কমলমুখী। তুই ললিতবাবু থেকে সব পুরুষ চিনলি কী করে ইন্দু।

ইন্দুমতী। আমি জানি, ওরা কেবল কবিতায় ভালোবাদে, তা ছন্দ মিলুক আর না মিলুক। তার পরে যথন স্থথত্বংথ সমেত ভালোবাদার সমস্ত কর্তব্যভার মাথায় করবার সময় আদে তথন ওদের আর সাড়া পাওয়া যায় না। ছি ছি, ছি ছি, দিদি, আমার এমনি লজ্জা করছে। ইচ্ছে করছে মাটির সঙ্গে মাটি হয়ে মিশে যাই। বাবাকে আমার এ মুখ দেখাব কী করে। কাদম্বিনীকে সে চেনে না ? মিথোবাদী ! কাদম্বিনীর নামে কবিতা লিখেছে সে-খাতা এখনো আমার কাছে আছে।

কমলমুখী। যা হয়ে গেছে তা নিয়ে ভেবে আর করবি কী। এখন কাকা যাকে

বলছেন তাকে বিয়ে কর্। তুই কি সেই মিথ্যেবাদী অবিশ্বাসীর জত্যে চিরজীবন কুমারী হয়ে থাকবি। একে বেশি বয়স পর্যন্ত মেয়ে রাথার জত্যে কাকাকে প্রায় একঘরে করেছে।

ইন্মতী। তা, দিদি, কলাগাছ তো আছে। সে তো কোনো উৎপাত করে না। ঐ বাবা আসছেন, আমি যাই ভাই। প্রিস্থান

#### নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। কী করি বল তো মা। ললিত চাটুজ্যে যা বলেছে সে তো সব শুনছিস। সে বিনোদকে কেবল মারতে বাকি রেখেছে, অপমান যা হবার তা হয়েছে। কমলমুখী। না কাকা, তার কাছে ইন্দুর নাম করা হয়নি, আপনার মেয়ের কথা হচ্ছে তাও সে জানে না।

নিবারণ। ইদিকে আবার শিব্কে কথা দিয়েছি তাকেই বা কী বলি। আবার মেয়ের পছন্দ না হলে জাের করে বিয়ে দেওয়া সে আমি পারব না— একটি যা হয়ে গেছে তারই অন্ততাপ রাথবার জায়গা পাচ্ছিনে। তুমি মা, ইন্কুকে বলে কয়ে ওদের ছ-জনের দেখা করিয়ে দিতে পার তাে বড়াে ভালাে হয়। আমি নিশ্চয় জানি ওয়া পরম্পরকে এক বার দেখলে পছন্দ না করে থাকতে পারবে না। নিমাই ছেলেটিকে বড়াে ভালাে দেখতে— তাকে দর্শনমাত্রেই স্নেহ জনায়।

কমলম্থী। নিমাইয়ের মনের ইচ্ছে কী দেটাও তো জানতে হবে কাকা। আবার কি এইরকম একটি কাণ্ড বাধানো ভালো।

নিবারণ। সে আমি তার বাপের কাছে শুনেছি। সে বলে আমি উপার্জন না করে বিয়ে করব না। সে তো আমার মেয়েকে কখনো চক্ষে দেখেনি। একবার দেখলে ও-সব কথা ছেড়ে দেবে। বিশেষ, তার বাপ তাকে খুব পীড়াপীড়ি করছে। আমি চন্দ্রবাবুকে বলে তাকে একবার ইন্দুর সঙ্গে দেখা করতে রাজি করব। চন্দ্রবাবুর কথা সে খুব মানে।

কমলমুখী। তা, ইন্দুকে আমি সন্মত করাতে পারব। ি নিবারণের প্রস্থান

#### हेन्द्रग्छीत প্রবেশ

কমলম্থী। লক্ষী দিদি আমার, আমার একটি অন্থরোধ তোকে রাখতে হবে। ইন্দুমতী। কী বল্ না ভাই। কমলম্থী। একবার নিমাইবাবুর সঙ্গে তুই দেখা কর্। ইন্দুমতী। কেন দিদি, তাতে আমার কী প্রায়শ্চিভটা হবে।

কমলমুখী। দেখ ইন্দু, এ তো ভাই ইংরেজের ঘর নয় তোকে তো বিয়ে করতেই হবে। মনটাকে অমন করে বন্ধ করে রাখিদনে— তুই যা মনে করিদ ভাই, পুরুষমান্ত্র্য নিতান্তই বাঘভাল্লকের জাত নয়— বাইরে থেকে খুব ভয়ংকর দেখায়, কিন্তু ওদের বশ করা খুব দহজ। একবার পোষ মানলে ওই মন্ত প্রাণীগুলো এমনি গরিব গোবেচারা হয়ে থাকে যে দেখে হাদি পায়। পুরুষমান্ত্রের মধ্যে তুই কি ভদ্রলোক দেখিদনি। কেন ভাই, কাকার কথা একবার ভেবে দেখ্না।

ইন্দুমতী। তুই আমাকে এত কথা বলছিদ কেন দিদি। আমি কি পুরুষমান্থ্যের হয়োরে আগুন দিতে যাচ্ছি। তারা থুব ভালো লোক, আমি তাদের কোনো অনিষ্ট করতে চাইনে।

কমলমুখী। তোর যথন যা ইচ্ছে তাই করেছিদ ইন্দু, কাকা তাতে কোনো বাধা দেননি। আজ কাকার একটি অন্তরোধ রাথবিনে ?

ইন্দুমতী। রাথব ভাই — তিনি যা বলবেন তাই শুনব।

কমলমুখী। তবে চল্, তোর চুলটা একটু ভালো করে দিই। নিজের উপরে এতটা অষত্ম করিসনে।

# দ্বিতীয় দৃশ্য

## কমলমুখীর গৃহ

#### निगारे

নিমাই। চন্দর যথন পীড়াপীড়ি করছে তা না-হয় একবার ইন্দুমতীর দঙ্গে দেখা করাই থাক। শুনেছি তিনি বেণ বুদ্ধিমতী স্থানিক্ষতা মেয়ে— তাঁকে আমার অবস্থা বুঝিয়ে বললে তিনি নিজেই আমাকে বিয়ে করতে অসমত হবেন। তা হলে আমার ঘাড় থেকে দায়টা থাবে— বাবাও আর পীড়াপীড়ি করবেন না।

## ঘোমটা পরিয়া ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। বাবা যথন বলছেন তথন দেখা করতে হইবে; কিন্তু কারো অন্থরোধে তো আর পছনদ হয় না। বাবা কখনোই আমার ইচ্ছের বিক্লমে বিয়ে দেবেন না। নিমাই। (নতশিরে ইন্দ্র প্রতি) আমাদের মা বাপ আমাদের পরস্পরের বিবাহের জন্ম পীড়াপীড়ি করছেন, কিন্তু আপনি যদি ক্ষমা করেন তো আপনাকে একটি কথা বলি—

ইন্মতী। এ কী! এ যে ললিতবাব্। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) ললিতবাব্, আপনাকে বিবাহের জন্ম ধারা পীড়াপীড়ি করছেন তাঁদের আপনি জানাবেন বিবাহ এক পক্ষের সম্মতিতে হয় না। আমাকে আপনার বিবাহের কথা বলে কেন অপমান করছেন।

নিমাই। এ কী ! এ যে কাদম্বিনী। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) আপনি এথানে আমি তা জানতুম না। আমি মনে করেছিলুম নিবারণবাবুর কন্তা ইন্দুমতীর সঙ্গে আমি কথা কচ্ছি— কিন্তু আমার যে এমন সৌভাগ্য হবে—

ইন্দুমতী। ললিতবাবু, আপনার সোভাগ্য আপনি মনে মনে রেখে দেবেন, সে কথা আমার কাছে প্রচার করবার দরকার দেখিনে।

নিমাই। আপনি কাকে ললিতবাবু বলছেন ? ললিতবাবু বারান্দায় বিনোদের সঙ্গে গল্প করছেন— যদি আবশুক থাকে তাঁকে ডেকে নিয়ে আসি।

ইন্দুমতী। না না, তাঁকে ডাকতে হবে না। আপনি তা হলে কে।

নিমাই। এর মধ্যেই ভূলে গেলেন? চন্দ্রবাব্র বাসায় আপনি নিজে আমাকে চাকরি দিয়েছেন, আমি তৎক্ষণাৎ তা মাথায় করে নিয়েছি— ইতিমধ্যে বরথান্ত হবার মতো কোনো অপরাধ করিনি তো।

ইন্দুমতী। আপনার নাম কি ললিতবাব্ নয়।

নিমাই। যদি পছন্দ করেন তো ওই নামই শিরোধার্য করে নিতে পারি কিন্ত বাপ-মায়ে আমার নাম রেথেছিলেন নিমাই।

ইন্দুমতী। নিমাই ?— ছি ছি, এ কথা আমি আগে জানতে পারলুম না কেন ? নিমাই। তা হলে কি চাকরি দিতেন না ? তবে তো না জেনে ভালোই হয়েছে। এখন কী আদেশ করেন।

ইন্দুমতী। আমি আদেশ করছি ভবিশ্বতে যথন আপনি কবিতা লিথবেন তথন কাদ্মিনীর পরিবর্তে ইন্দুমতী নামটি ব্যবহার করবেন এবং ছন্দ মিলিয়ে লিথবেন।

নিমাই। যে তুটো আদেশ করলেন ও তুটোই যে আমার পক্ষে সমান অসাধ্য। ইন্দুমতী। আচ্ছা ছন্দ মেলাবার ভার আমি নেব এখন, নামটা আপনি বদলে নেবেন— নিমাই। এমন নিষ্ঠ্র আদেশ কেন করছেন। চোদ্দটা অক্ষরের জায়গায় সতেরোটা বদানো কি এমনি গুরুতর অপরাধ যে দে জত্যে ভৃত্যকে একেবারে—

ইন্দুমতী। না, দে অপরাধ আমি সহস্র বার মার্জনা করতে পারি কিন্ত ইন্দুমতীকে কাদম্বিনী বলে ভুল করলে আমার সহা হবে না—

নিমাই। আপনার নাম তবে—

ইন্দুমতী। ইন্দুমতী। তার প্রধান কারণ আপনার বাপ-মা যেমন আপনার নাম রেখেছেন নিমাই, তেমনি আমার বাপ-মা আমার নাম রেখেছেন ইন্দুমতী।

নিমাই। হায় হায়, আমি এতদিন কী ভুলটাই করেছি। বাগবাজারের রাস্তায় রাস্তায় রুথা ঘুরে বেড়িয়েছি, বাবা আমাকে উঠতে বসতে ত্-বেলা বাপান্ত করেছেন, কাদম্বিনী নামটা ছন্দের ভিতর পুরতে মাথা ভাঙাভাঙি করেছি—

(মৃত্স্বরে) যেমনি আমায় ইন্দু প্রথম দেখিলে
কেমন করে চকোর বলে তথনি চিনিলে—

কিম্বা

কেমন করে চাকর বলে তথনি চিনিলে

আহা দে কেমন হত!

ইন্দুমতী। তবে, এখন ভ্রম সংশোধন করুন— এই নিন আপনার থাতা। আমি চললুম।

প্রিস্থানোত্য

নিমাই। আপনারও বোধ হচ্ছে যেন একটা ভ্রম হয়েছিল— সেটাও অন্তগ্রহ করে সংশোধন করে নেবেন— আপনার একটা স্থবিধে আছে, আপনাকে আর সেই সঙ্গে ছন্দ বদলাতে হবে না।

#### নিবারণের প্রবেশ

নিবারণ। দেখো বাপু, শিরু আমার বাল্যকালের বন্ধু— আমার বড়ে। ইচ্ছে তাঁর সঙ্গে আমার একটা পারিবারিক বন্ধন হয়। এখন তোমাদের ইচ্ছের উপরেই সমস্ত নির্ভর করছে।

নিমাই। আমার ইচ্ছের জত্তে আপনি কিছু ভাববেন না, আপনার আদেশ পেলেই আমি কৃতার্থ হই।

নিবারণ। (স্বগত) যা মনে করেছিল্ম তাই। বুড়ো বাপ মাথা থোঁড়াখুঁড়ি করে যা করতে না পারলে, একবার ইন্দুকে দেথবামাত্র সমস্ত ঠিক হয়ে গেল। বুড়োরাইশাস্ত্র মেনে চলে— যুবোদের শাস্ত্রই এক আলাদা।— তা বাপু, তোমার কথা শুনে বড়ো আনন্দ হল। তা হলে একবার আমার মেয়েকে তার মতটা জিজ্ঞাসা করে আদি। তোমরা শিক্ষিত লোক, ব্রতেই পার, বয়ঃপ্রাপ্ত মেয়ে, তার সম্মতি না নিয়ে তাকে বিবাহ দেওয়া যায় না।

নিমাই। তা অবশ্য।

নিবারণ। তা হলে আমি একবার আসি। চন্দ্রবাবুদের এই ঘরে ডেকে দিয়ে যাই। প্রস্থান

#### শিবচরণের প্রবেশ

শিবচরণ। তুই এখানে বদে রয়েছিদ, আমি তোকে পৃথিবীস্থদ্ধ খুঁজে বেড়াচ্ছি।
নিমাই। কেন বাবা।

শিবচরণ। তোকে যে আজ তারা দেখতে আদবে।

নিমাই। কারা।

শিবচরণ। বাগবাজারের চৌধুরীরা।

নিমাই। কেন।

শিবচরণ। কেন! না-দেথে না-শুনে অমনি ফ্স করে বিয়ে হয়ে যাবে ? তোর বুঝি আর সবুর সইছে না ?

নিমাই। বিয়ে কার সঙ্গে হবে।

শিবচরণ। ভয় নেই রে বাপু, তুই যাকে চাস তারই সঙ্গে হবে। আমার ছেলে হয়ে তুই যে এত টাকা চিনেছিস তা তো জানতুম না; তা সেই বাগবাজারের ট্যাকশালের সঙ্গেই তোর বিয়ে স্থির করে এসেছি।

নিমাই। সে কী বাবা। আপনার মতের বিরুদ্ধে আমি বিয়ে করতে চাইনে— বিশেষ, আপনি নিবারণবাবুকে কথা দিয়েছেন—

শিবচরণ। (অনেকক্ষণ হাঁ করিয়া নিমাইয়ের মুথের দিকে নিরীক্ষণ) তুই থেপেছিদ না আমি খেপেছি আমাকে কে ব্রিয়ে দেবে! কথাটা একটু পরিষ্কার করে বল্, আমি ভালো করে ব্রি।

निमार्ह। आमि तम तोधुतीत्मत तमा वित्य कत्रव ना।

शिवहत्त। (होधूतीरमत स्मरत विरस कत्रवित्। তব कारक कत्रवि!

निमारे। निवांत्रववांत्त्र (मर्प्त हेन्द्रभ्छीरक।

শিবচরণ। (উচ্চৈঃম্বরে) কী! হতভাগা পাজি লক্ষীছাড়া বেটা! যথন ইন্দুমতীর সঙ্গে তোর সম্বন্ধ করি তথন বলিস কাদম্বিনীকে বিয়ে করবি, আবার যথন কাদম্বিনীর সঙ্গে সম্বন্ধ করি তথন বলিস ইন্দুমতীকে বিয়ে করবি— তুই তোর বুড়ো বাপকে একবার বাগবাজার একবার মির্জাপুর থেপিয়ে নিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে চাস!

নিমাই। আমাকে মাপ করুন বাবা, আমার একটা মস্ত ভূল হয়ে গিয়েছিল—
শিবচরণ। ভূল কী রে বেটা! তোকে সেই বাগবাজারে বিয়ে করতেই হবে।
তাদের কোনো পুরুষে চিনিনে, আমি নিজে গিয়ে তাদের স্থতিমিনতি করে এলুম,
যেন আমারই কন্যেদায় হয়েছে— তার পরে যথন সমস্ত ঠিকঠাক হয়ে গেল, আজ
তারা আশীর্বাদ করতে আসবে, তথন বলে কি না আমি বিয়ে করব না। আমি এখন
চৌধুরীদের বলি কী।

#### চন্দ্রকান্তের প্রবেশ

চন্দ্রকান্ত। (নিমাইয়ের প্রতি) সমস্ত শুনলুম। ভালো একটি গোল বাধিয়েছ যা হোক।— এই যে ডাক্তারবাবু, ভালো আছেন তো?

শিবচরণ। ভালো আর থাকতে দিলে কই। এই দেখো না চন্দর, ওঁর নিজেরই কথামত একটি পাত্রী স্থির করল্ম— যথন সমস্ত স্থির হয়ে গেল তথন বলে কি না, তাকে বিয়ে করব না। আমি এখন চৌধুরীদের বলি কী।

নিমাই। বাবা, আপনি তাদের একটু বুঝিয়ে বললেই—

শিবচরণ। তোমার মাথা! তাদের বোঝাতে হবে আমার ভীমরতি ধরেছে আর আমার ছেলেটি একটি আস্ত থেপা— তা তাদের বুঝতে বিলম্ব হবে না।

চন্দ্রকান্ত। আপনি কিছু ভাববেন না। সে মেয়েটির আর-একটি পাত্র জুটিয়ে দিলেই হবে।

শিবচরণ। সে তেমন মেয়েই নয়। তার টাকা আছে ঢের, কিন্তু চেহারা দেখে পাত্র এগোয় না। আমার বংশের এই অকালকুম্মাণ্ডের মতো হঠাৎ এতবড়ো হতভাগা তুমি দ্বিতীয় আর কোথায় পাবে যে তাকে বিয়ে করতে রাজি হবে।

চন্দ্রকান্ত। সে আমার উপর ভার রইল। আমি সমস্ত ঠিকঠাক করে দেব। এখন নিশ্চিত্ত মনে নিবারণবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিবাহ স্থির করুন।

শিবচরণ। যদি পার চন্দর তো বড়ো উপকার হয়। এই বাগবাজারের হাত থেকে মানে মানে নিস্তার পেলে বাঁচি। এদিকে আমি নিবারণের কাছে মুখ দেখাতে পারছিনে, পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছি।

চন্দ্রকাস্ত। সে জন্মে কোনো ভাবনা নেই। আমি প্রায় অর্ধেক কাজ গুছিয়ে এসে তবে আপনাকে বলছি। এখন বাকিটুকু সেরে আসি। প্রস্থান

#### নিবারণের প্রবেশ

শিবচরণ। আরে এসো ভাই, এসো।

নিবারণ। ভালো আছ ভাই? যা হোক শিবু, কথা তো স্থির?

শিবচরণ। সে তো বরাবরই স্থির আছে, এখন তোমার মর্জি হলেই হয়।

নিবারণ। আমারও তো সমন্ত ঠিক হয়ে আছে, এখন হয়ে গেলেই চুকে যায়।

শিবচরণ। তবে আর কী, দিনক্ষণ দেখে—

নিবারণ। সে সব কথা পরে হবে— এখন কিছু মিষ্টিম্থ করবে চলো।

শিবচরণ। না ভাই, এখন আমার খাওয়াটা অভ্যাদ নেই, এখন থাক্ — অসময়ে খেয়েছি কি, আর আমার মাথা ধরেছে —

নিবারণ। না না, সে হবে না, কিছু থেতে হচ্ছে। বাপু, তুমিও এসো।

# তৃতীয় দৃশ্য

## কমলমুখীর অন্তঃপুর কমলমুখী ও ইন্দুমতী

কমলমুখী। ছি ছি, ইন্দু, তুই কী কাণ্ডটাই করলি বল্ দেখি। ইন্দুমতী। তা বেশ করেছি। ভাই, পরে গোল বাধার চেয়ে আগে গোল চুকে যাওয়া ভালো।

কমলমুখী। এখন পুরুষজাতটাকে কী রকম লাগছে।

हेन्मूमणी। मन्म ना जाहे, একরকম চলনসই।

কমলমুখী। তুই যে বলেছিলি ইন্দু, নিমাই গয়লাকে তুই কক্থনো বিয়ে করবিনে।

ইন্দুমতী। না ভাই, নিমাই নামটি খারাপ নয়, তা তোমরা যাই বল। তোমার নলিনীকান্ত, ললনামোহন, রমণীরঞ্জনের চেয়ে সহস্র গুণে ভালো। নিমাই নামটি খুব আদরের নাম, অথচ পুরুষমান্ত্রকে বেশ মানায়। রাগ করিদনে দিদি, তোর বিনোদের চেয়ে ঢের ভালো—

কমলমুখা। কী হিসেবে ভালো ভনি।

ইন্দুমতী। বিনোদবিহারী নামটা যেন টাটকা নভেল-নাটক থেকে পেড়ে এনেছে— বড়ো বেশি গায়ে-পড়া কবিত্ব। মানুষের চেয়ে নামটা জাঁকালো। আর, নিমাই নামটি কেমন বেশ দাদাদিধে, কোনো দেমাক নেই, ভঙ্গিমে নেই— বেশ নিতান্ত আপনার লোকটির মতো।

কমলম্থী। কিন্তু যথন বই ছাপাবে, বইয়ে ও নাম তো মানাবে না।

ইন্দুমতী। আমি তো ওঁকে ছাপতে দেব না, থাতাথানি আগে আটক করে রাথব। আমার ততটুকু বৃদ্ধি আছে দিদি—

কমলম্থী। তা, যে নম্না দেখিয়েছিলি।— তোর সেটুকু বৃদ্ধি আছে জানি, কিন্তু শুনেছি বিয়ে করলে আবার স্বামীর লেখা সম্বন্ধে মত বদলাতে হয়।

ইন্মতী। আমার তো তার দরকার হবে না। সে লেখা তোদের ভালো লাগে না— আমার ভালো লেগেছে। সে আরো ভালো— আমার কবি কেবল আমারই কবি থাকবে, পৃথিবীতে তাঁর কেবল একটিমাত্র পাঠক থাকবে—

कमलम्थी। ছांপবांत थत्र ट्वंट यांट-

ইন্মতী। সবাই তাঁর কবিত্বের প্রশংসা করলে আমার প্রশংসার মূল্য থাকবে না।

কমলম্থী। সে ভয় তোকে করতে হবে না। যা হোক, তোর গয়লাটিকে তোর পছন্দ হয়েছে তা নিয়ে তোর সঙ্গে ঝগড়া করতে চাইনে। তাকে নিয়ে তুই চিরকাল স্থথে থাক্ বোন। তোর গোয়াল দিনে দিনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক।

ইন্মতী। এ বিনোদবাব্ আসছেন। মুখটা ভারি বিমর্ধ দেখছি। [ প্রস্থান

#### বিনোদবিহারীর প্রবেশ

কমলমুখী। তাঁকে এনেছেন ?

বিনোদবিহারী। তিনি তাঁর বাপের বাড়ি গেছেন, তাঁকে আনবার তেমন স্থবিধে হচ্ছে না।

ক্মলম্থী। আমার বোধ হচ্ছে তিনি যে আমার দঙ্গিনীভাবে এথানে থাকেন সেটা আপনার আন্তরিক ইচ্ছে নয়।

বিনোদবিহারী। আপনাকে আমি বলতে পারিনে, তিনি এখানে আপনার কাছে থাকলে আমি কত স্থা হই। আপনার দৃষ্টান্তে তাঁর কত শিক্ষা হয়। যথার্থ ভদ্র স্ত্রীলোকের কী রকম আচারব্যবহার কথাবার্তা হওয়া উচিত তা আপনার কাছে থাকলে তিনি ব্যতে পারবেন। বেশ সন্ত্রম রক্ষা করে চলা অথচ নিতান্ত জড়োসড়ো হয়ে না থাকা, বেশ শোভন লজ্জাটুকু রাখা অথচ সহজভাবে চলাফেরা, একদিকে উদার সহদয়তা আর একদিকে উজ্জ্ল বৃদ্ধি, এমন দৃষ্টান্ত তিনি আর কোথায় পাবেন।

কমলম্থী। আমার দৃষ্টান্ত হয়তো তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ অনাবশুক। শুনেছি আপনি তাঁকে অল্পনি হল বিবাহ করেছেন, হয়তো তাঁকে ভালো করে জানেন না—

বিনোদবিহারী। তা বটে। কিন্তু যদিও তিনি আমার স্ত্রী তবু এ-কথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে আপনার সঙ্গে তাঁর তুলনা হতে পারে না।

কমলম্থী। ও-কথা বলবেন না। আপনি হয়তো জানেন না আমি তাঁকে বাল্যকাল হতে চিনি। তাঁর চেয়ে আমি যে কোনো অংশে শ্রেষ্ঠ এমন আমার বোধ হয় না।

বিনোদবিহারী। আপনি তাঁকে চেনেন?

কমলমুথী। খুব ভালরকম চিনি।

বিনোদবিহারী। আমার সম্বন্ধে তিনি আপনার কাছে কোনো কথা বলেছেন ?
কমলম্থী। কিছু না। কেবল বলেছেন, তিনি আপনার ভালোবাসার যোগ্য
নন। আপনাকে স্থা করতে না পেরে এবং আপনার ভালোবাসা না পেয়ে তাঁর
সমস্ত জীবনটা ব্যর্থ হয়ে আছে।

বিনাদ্বিহারী। এ তাঁর ভারি ভ্রম। তবে আপনার কাছে স্পষ্ট স্বীকার করি, আমিই তাঁর ভালোবাদার যোগ্য নই। আমি তাঁর প্রতি বড়ো অন্থায় করেছি, কিন্তু দে তাঁকে ভালোবাদিনে বলে নয়। আমি দরিদ্র, বিবাহের পূর্বে দে-কথা ভালো ব্রতে পারত্ম না— কিন্তু লক্ষীকে ঘরে এনেই যেন অলক্ষীকে দ্বিগুণ স্পষ্ট দেখতে পেলুম; মনটা প্রতিমৃহুর্তে অস্থাী হতে লাগল। দেই জন্মেই আমি তাঁকে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছিলুম। তার পরে আপনার অন্থগ্রহে আমার অবস্থা সচ্ছল হয়ে অবধি তাঁর অভাব আমি সর্বদাই অন্থত্ব করি— তাঁকে আনবার অনেক চেষ্টা করছি, কিন্তু কিছুতেই তিনি আসছেন না। অবশ্য, তিনি রাগ করতে পারেন, কিন্তু আমি কী এত বেশি অপরাধ করেছি।

কমলম্থী। তবে আর একটি সংবাদ আপনাকে দিই। আপনার স্ত্রীকে আমি এথানে আনিয়ে রেথেছি।

বিনোদবিহারী। (আগ্রহে) কোথায় আছেন তিনি, আমার দঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দিন।

কমলমুখী। তিনি ভয় করছেন পাছে আপনি তাঁকে ক্ষমা না করেন— যদি অভয় দেন—

বিনোদবিহারী। বলেন কী, আমি তাঁকে ক্ষমা করব। তিনি যদি আমাকে ক্ষমা করতে পারেন— কমলম্থী। তিনি কোনোকালেই আপনাকে অপরাধী করেননি, দে জন্তে আপনি ভাববেন না—

বিনোদবিহারী। তবে এত মিনতি করছি তিনি আমাকে দেখা দিচ্ছেন না কেন ?
কমলম্খী। আপনি সত্যই যে তাঁর দেখা চান এ জানতে পারলে তিনি এক
মূহূর্ত গোপন থাকতেন না। তবে নিতান্ত যদি সেই পোড়ারম্থ দেখতে চান তো
দেখুন।

[ মুখ উদ্যাচন

বিনোদবিহারী। আপনি! তুমি! কমল! আমাকে মাপ করলে!

### ইন্দুমতীর প্রবেশ

ইন্দুমতী। মাপ করিসনে দিদি। আগে উপযুক্ত শান্তি হোক, তার পরে মাপ। বিনোদবিহারী। তা হলে অপরাধীকে আর-একবার বাসরঘরে আপনার হাতে সমর্পণ করতে হয়।

ইন্দুমতী। দেখেছিদ ভাই, কতবড়ো নির্লজ্ঞ। এরই মধ্যে মুখে কথা ফুটেছে। ওদের একটু আদর দিয়েছিদ কি আর ওদের দামলে রাখবার জোনেই। মেয়েমাল্ল্যের হাতে পড়েই ওদের উপযুক্তমতো শাদন হয় না। যদি ওদের নিজের জাতের সঙ্গে ঘরকরা করতে হত তা হলে দেখতুম ওদের এত আদর থাকত কোথায়।

বিনোদবিহারী। তা হলে ভূভারহরণের জন্ম মাঝে মাঝে অবতারের আবিশ্রক হত না; পরস্পারকে কেটেকুটে সংসারটা অনেকটা সংক্ষেপ করে আনতে পারতুম।

কমলম্থী। ঐ ক্ষান্তদিদি আদছেন। (বিনোদের প্রতি) তোমার দাক্ষাতে উনি বেরোবেন না।

#### ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। তা বেশ হয়েছে ভাই, বেশ হয়েছে। এই বুঝি তোর নতুন বাড়ি। এ যে রাজার ঐশ্ব। তা বেশ হয়েছে। এখন তোর স্বামী ধরা দিলেই আর কোনো খেদ থাকে না।

ইন্মতী। সে বুঝি আর বাকি আছে ! স্বামিরত্নটিকে ভাঁড়ারে পুরেছেন। ক্ষান্তমণি। আহা, তা বেশ হয়েছে, বেশ হয়েছে। কমলের মতো এমন লক্ষ্মী মেয়ে কি কথনো অস্থী হতে পারে।

ইন্মতী। ক্ষান্তদিদি, তুমি যে এই ভরদন্ধের সময় ঘরকরা ফেলে এখানে ছুটে

ক্ষান্তমণি। আর ভাই, ঘরকরা। আমি ছ-দিন বাপের বাড়ি পিয়েছিলুম, এই ওঁর

আর সহা হল না। রাগ করে ঘর ছেড়ে শুনলুম তোদের এই বাড়িতে এসে রয়েছেন। তা ভাই, বিয়ে করেছি বলেই কি বাপ-মা একেবারে পর হয়ে গেছে। ত্ব-দিন দেখানে থাকতে পাব না! যা হোক, খবরটা পেয়ে চলে আসতে হল।

ইন্দুমতী। আবার তাকে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে <u>যাবে বুঝি।</u>

ক্ষান্তমণি। তা ভাই, একলা তো আর ঘরকরা হয় না। ওদের যে চাই, ওদের যে নইলে নয়। নইলে আমার কি সাধ ওদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাথি।

ইন্দুমতী। তোমার কর্তাটিকে দেখবে তো এদো, ওই ঘর থেকে দেখা যাবে।

# চতুর্থ দৃশ্য

## শিবচরণ নিমাই নিবারণ ও চক্রকান্ত

চন্দ্রকান্ত। সমস্ত ঠিক হয়ে গেছে।

श्विष्ठत्व। की रल वरला रम्थि।

চন্দ্রকাস্ত। ললিতের সঙ্গে কাদম্বিনীর বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

নিবারণ। সে কী! সে যে বিবাহ করবে না গুনলুম?

চন্দ্রকান্ত। সে তো স্ত্রীকে বিবাহ করছে না। তার টাকা বিয়ে করে টাকাটি সঙ্গে নিয়ে বিলেত যাবে। যা হোক, এখন আর-একবার আমাদের নিমাইবাব্র মত নেওয়া উচিত— ইতিমধ্যে যদি আবার বদল হয়ে থাকে।

শিবচরণ। (ব্যস্তভাবে) না না, আর মত বদলাতে সময় দেওয়া হবে না। তার পূর্বেই আমরা পাঁচ জনে পড়ে কোনো গতিকে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে হচ্ছে। চলো নিমাই, অনেক আয়োজন করবার আছে। (নিবারণের প্রতি) তবে চললেম ভাই।

[ নিমাই ও শিবচরণের প্রস্থান निवांत्र। अत्मा। চন্দরবাবু, আপনার তো থাওয়া হল না, কেবল ঘুরে ঘুরেই অস্থির হলেন— একটু বস্থন, আপনার জন্যে জলথাবারের আয়োজন করে আদিগে।

#### ক্ষান্তমণির প্রবেশ

ক্ষান্তমণি। এখন বাড়ি যেতে হবে? না কী।

( দেওয়ালের দিকে মৃথ করিয়া ) নাঃ, আমি এখানে বেশ আছি। চন্দ্ৰকান্ত।

তা তো দেখতে পাচ্ছি। তা, চিরকাল এইখানেই কাটাবে না কি। ক্ষান্তমণি।

বিন্তুর সঙ্গে আমার তো সেইরকমই কথা হয়েছে। চন্দ্ৰকান্ত।

ক্ষান্তমণি। বিহু তোমার দ্বিতীয় পক্ষের স্থী কিনা, বিহুর সঙ্গে কথা হয়েছে। এখন ঢের হয়েছে, চলো।

চন্দ্রকান্ত। (জিব কাটিয়া মাথা নাড়িয়া) সে কি হয়! বরুমান্ত্যকে কথা দিয়েছি এখন কি সে ভাঙতে পারি।

ক্ষান্তমণি। আমার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো তুমি। আমি আর কথনো বাপের বাড়ি গিয়ে থাকব না। তা, তোমার তো অষত্ন হয়নি— আমি তো দেখান থেকে সমস্ত রেঁধে তোমাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

চন্দ্রকান্ত। বড়োবউ, আমি কি তোমার রানার জন্মে তোমাকে বিয়ে করেছিলুম। যে বংসর তোমার সঙ্গে অভাগার শুভবিবাহ হয় সে বংসর কলকাতা শহরে কি বাঁধুনি বামুনের মড়ক হয়েছিল।

ক্ষান্তমণি। আমি বলছি, আমার একশ বার ঘাট হয়েছে, আমাকে মাপ করো— আমি আর কথনো এমন কাজ করব না। এখন তুমি ঘরে চলো।

চন্দ্রকান্ত। তবে একটু রোদো। নিবারণবাবু আমার জলথাবারের ব্যবস্থা করতে গেছেন— উপস্থিত ত্যাগ করে যাওয়াটা শাস্ত্রবিক্লন্ধ।

ক্ষান্তমণি। আমি দেখানে সব ঠিক করে রেখেছি, তুমি এখনি চলো।

<u> ठलकां छ।</u> वल की, निवांत्रगवां वू—

ক্ষান্তমণি। সে আমি নিবারণবাবুকে বলে পাঠাব এখন, তুমি চলো।

চন্দ্রকান্ত। তবে চলো। সকল গোরুগুলিই তো একে একে গোষ্ঠে গেল। আমিও যাই।

বন্ধুগণ। (নেপথ্য হইতে) চন্দরদা।

ক্ষান্তমণি। ওই রে, আবার ওরা আসছে। ওদের হাতে পড়লে আর তোমার রক্ষে নেই।

চন্দ্রকান্ত। ওদের হাতে তুমি আমি তৃ-জনেই পড়ার চেয়ে একজন পড়া ভালো। শাস্ত্রে লিথছে 'সর্বনাশে সমৃৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ', অতএব এ স্থলে আমার অর্ধান্দের সরাই ভালো।

ক্ষান্তমণি। তোমার ঐ বন্ধুগুলোর জালায় আমি কি মাথামোড় খুঁড়ে মরব।
প্রস্থান

বিনোদ্বিহারী নিমাই ও নলিনাক্ষের প্রবেশ চন্দ্রকান্ত। কেমন মনে হচ্ছে বিন্তু ? বিনোদ্বিহারী। সে আর কী বলব দাদা। চক্রকান্ত। নিমাই, তোর স্নায়্রোগের বর্তমান লক্ষণটা কী বল্ দেখি। নিমাই। অত্যন্ত সাংঘাতিক। ইচ্ছে করছে দিখিদিকে নেচে বেড়াই।

চন্দ্রকান্ত। ভাই, নাচতে হয় তো দিকে নেচো, আবার বিদিকে নেচো না। পূর্বে তোমার যে রকম দিগ্লম হয়েছিল— কোথায় মির্জাপুর আর কোথায় বাগবাজার!

নিমাই। এখন তোমার খবরটা কী চন্দরদা?

চন্দ্রকাস্ত। আমি কিছু দ্বিধায় পড়ে গেছি। এথানেও আহার তৈরি হচ্ছে ঘরেও আহার প্রস্তুত— কিন্তু ঘরের দিকে ডবল টান পড়েছে।

নলিনাক্ষ। বিহু, এই মক্তজগৎ তোমার কাছে তো আবার নন্দনকানন হয়ে। উঠল— তুমি তো ভাই স্থা হলে—

চন্দ্রকান্ত। সেজতো ওকে আর লজ্জা দিসনে নলিন, সে ওর দোষ নয়। স্থা না হবার জতো ও যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল, এমন কি, প্রায় সম্পূর্ণ কৃতকার্য হয়েছিল; এমন সময় বিধাতা ওর সঙ্গে লাগলেন— নিতান্ত ওকে কানে ধরে স্থা করে দিলেন। সেজতো ওকে মাপ করতে হবে।

বিনোদবিহারী। দেখ্ নলিন, তুই আমাকে ত্যাগ কর্। ছধের সাধ আর ঘোলে মেটাসনে। তুইও একটা বিয়ে করে ফেল্— আর এই জগৎটাকে শথের মক্তৃমি করে রাখিসনে।

চন্দ্রকান্ত। একদিন প্রতিজ্ঞা করেছিলুম, নলিন, জীবনে আর কথনো ঘটকালি করব না — আজ তোর থাতিরে সে প্রতিজ্ঞা আমি এথনি ভঙ্গ করতে প্রস্তুত আছি।

নিমাই। এখনি ?

চন্দ্রকান্ত। হাঁ এখনি। একবার কেবল বাড়ি থেকে চাদরটা বদলে আসতে হবে। নিমাই। সেই কথাটা খুলে বলো। আর এ পর্যন্ত তোমার প্রতিজ্ঞা যে কী রকম রক্ষা করে এসেছ সে আর প্রকাশ করে কাজ নেই।

বিনোদবিহারী। নলিন, আমার গা ছুঁয়ে বল্ দেখি তুই বিয়ে করবি। নলিনাক্ষ। তুমি যদি বল বিন্তু, তা হলে আমি নিশ্চয় করব। এ পর্যন্ত আমি তোমার কোন্ অন্তরোধটা রাখিনি বলো।

বিনোদবিহারী। চন্দরদা, তবে আর কী! একটা থোঁজ করো। একটি সংকায়স্থের মেয়ে। ওঁদের আবার একটু স্থবিধে আছে— থাতের সঙ্গে হজমিগুলিটুকু পান, রাজকন্তার সঙ্গে অর্ধেক রাজত্বের জোগাড় হয়।

চন্দ্রকান্ত। তা বেশ কথা। আমি এই সংসারসমূদ্রে দিব্যি একটি থেয়া জমিয়েছি— একে একে তোদের হুটিকে আইবুড়ো-কূল থেকে বিবাহ-কূলে পার করে আ১০

#### রবীক্ত-রচনাবলী

দিয়েছি— মিস্টার চাটুজ্যেকেও একহাঁটু কাদার মধ্যে নাবিয়ে দিয়ে এসেছি, এখন আর কে কে যাত্রী আছে ডাক দাও—

বিনোদবিহারী। এখন এই অনাথ যুবকটিকে পার করে দাও। নলিনাক্ষ। বিহু ভাই, আর কেউ নয়, কেবল তুমি যাকে পছন্দ করে দেবে, আমি তাকেই নেব। দেখেছি ভোমার সঙ্গে আমার ক্ষচির মিল হয়।

বিনোদবিহারী। তাই সই। তবে আমি সন্ধানে বেরোব। চন্দরদার আবার চাদর বদলাতে বড়ো বিলম্ব হয় দেখেছি। ততক্ষণ আমিই খেয়া দেব।

নিমাই। আজ তবে সভাভদ হোক। ও দিকে যতই রাত বয়ে যাচ্ছে আমাদের চন্দ্র ততই মান হয়ে আসছেন।

চন্দ্রকাস্ত। উত্তম প্রস্তাব। কিন্তু আগে আমাদের ভাগ্যলক্ষ্মীদের একটি বন্দনা গেয়ে তার পরে বেরোনো যাবে। এটি বিরহকালে আমার নিজের রচনা— বিরহ না হলে গান বাঁধবার অবসর পাওয়া যায় না। মিলনের সময় মিলনটা নিয়েই কিছু ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকতে হয়।

### গান। প্রথমে চন্দ্র পরে সকলে মিলিয়া বাউলের স্বর

যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক তোমরা দবাই ভালো!
আমাদের এই আধার ঘরে দক্ষাপ্রদীপ জালো।
কেউ বা অতি জলজন, কেউ বা মান ছলছল
কেউ বা কিছু দহন করে, কেউ বা মিগ্ধ আলো।
ন্তন প্রেমে ন্তন বধ্ আগাগোড়া কেবল মধু,
পুরাতনে অমমধুর একটুকু বাঁঝোলো।
বাক্য যথন বিদায় করে চক্ষ্ এসে পায়ে ধরে,
রাগের দলে অন্তরাগে দমান ভাগে ঢালো।
আমরা তৃষ্ণা তোমরা স্থধা, তোমরা তৃষ্ণি আমরা ক্ষ্ধা,
তোমার কথা বলতে কবির কথা ফুরালো।
যে মূর্তি নয়নে জাগে সবই আমার ভালো লাগে—
কেউ বা দিব্যি গৌরবরন, কেউ বা দিব্যি কালো।

# উপন্যাস ও গল্প

# চোখের বালি

আমার সাহিত্যের পথযাত্রা পূর্বাপর অনুসরণ করে দেখলে ধরা পড়বে যে 'চোথের বালি' উপস্থাসটা আকস্মিক, কেবল আমার মধ্যে নয়, সেদিনকার বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে। বাইরে থেকে কোন্ ইশারা এসেছিল আমার মনে, সে প্রশ্নটা তুরাই। সবচেয়ে সহজ জবাব হচ্ছে ধারাবাহিক লম্বা গল্পের উপর মাসিক পত্রের চিরকেলে দাবি নিয়ে। বঙ্গদর্শনের নবপর্যায় বের করলেন শ্রীশচন্দ্র। আমার নাম যোজনা করা হল, তাতে আমার প্রসন্ন মনের সমর্থন ছিল না। কোনো পূর্বতন খ্যাতির উত্তরাধিকার গ্রহণ করা সংকটের অবস্থা, আমার মনে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট সংকোচ ছিল। কিন্তু আমার মনে উপরোধ-অনুরোধের দ্বন্ধ্ব যথোনেই ঘটেছে সেখানে প্রায়ই আমি জয়লাভ করতে পারিনি, এবারেও তাই হল।

আমর। একদা বঙ্গদর্শনে বিষবৃক্ষ উপস্থাসের রস সম্ভোগ করেছি। তথনকার দিনে সে রস ছিল নতুন। পরে সেই বঙ্গদর্শনকে নব পর্যায়ে টেনে আনা যেতে পারে কিন্তু সেই প্রথম পালার পুনরাবৃত্তি হতে পারে না। সেদিনের আসর ভেঙে গেছে, নতুন সম্পাদককে রাস্তার মোড় ফেরাতেই হবে। সহ-সম্পাদক শৈলেশের বিশ্বাস ছিল, আমি এই মাসিকের বর্ষব্যাপী ভোজে গল্পের পুরো পরিমাণ জোগান দিতে পারি। অতএব কোমর বাঁধতে হবে আমাকে। এ যেন মাসিকের দেওয়ানি আইন -অনুসারে সম্পাদকের কাছ থেকে উপযুক্ত খোরপোশের দাবি করা। বস্তুত ফরমাশ এসেছিল বাইরে থেকে। এর পূর্বে মহাকায় গল্প স্থায়তিত হাত দিইনি। ছোটো গল্পের উল্পাবৃষ্টি করেছি। ঠিক করতে হল, এবারকার গল বানাতে হবে এ-যুগের কারখানা-ঘরে। শয়তানের হাতে বিষরুক্ষের চাষ তথনও হত এখনও হয়, তবে কিনা তার ক্ষেত্র আলাদা, অন্তত গল্পের এলাকার মধ্যে। এখনকার ছবি খুব স্পষ্ট, সাজসজ্জায় অলংকারে তাকে আচ্ছন্ন করলে তাকে ঝাপসা করে দেওয়া হয়, তার আধুনিক স্বভাব হয় নষ্ট। তাই গল্পের আবদার যখন এড়াতে পারলুম না তথন নামতে হল মনের সংসারের সেই কার্থানা-ঘরে

#### त्रवौट्य-त्रहनावनी

যেখানে আগুনের জলুনি হাতু জির পিটুনি থেকে দৃঢ় ধাতুর মূর্তি জেগে উঠতে থাকে। মানববিধাতার এই নির্মম স্বষ্টিপ্রক্রিয়ার বিবরণ তার পূর্বে গল্প অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় আর প্রকাশ পায়নি। তার পরে ওই পর্দার বাইরেকার সদর রাস্তাতেই ক্রমে ক্রমে দেখা দিয়েছে গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ। শুধু তাই নয়, ছোটো গল্পের পরিকল্পনায় আমার লেখনী সংসারের রুঢ় স্পর্শ এড়িয়ে যায়নি। নষ্টনীড় বা শাস্তি এরা নির্মম সাহিত্যের পর্যায়েই পড়বে। তার পরে পলাতকার কবিতাগুলির मर्था । भारतित मरक रमरे साकाविनात जानाथ हरन । वक्रमर्भरनत নবপর্যায় এক দিকে তথন আমার মনকে রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক চিন্তার আবর্তে টেনে এনেছিল, আর-এক দিকে এনেছিল গল্পে এমন-কি কাব্যেও মানবচরিত্রের কঠিন সংস্পর্শে। অল্পে অল্পে এর শুরু হয়েছিল সাধনার যুগেই, তার পরে সবুজপত্র পসরা জমিয়েছিল। চোখের বালির গল্পকে ভিতর থেকে ধাক। দিয়ে দারুণ করে তুলেছে মায়ের ঈর্ধা। এই ঈর্ধা মহেন্দ্রের সেই রিপুকে কুৎসিত অবকাশ দিয়েছে যা সহজ অবস্থায় এমন করে দাঁত-নথ বের করত না। যেন পশুশালার দরজা খুলে দেওয়া হল, বেরিয়ে পড়ল হিংস্র ঘটনাগুলো অসংযত হয়ে। সাহিত্যের নব-পর্যায়ের পদ্ধতি হচ্ছে ঘটনাপরস্পরার বিবরণ দেওয়া নয়, বিশ্লেষণ করে তাদের আঁতের কথা বের করে দেখানো। সেই পদ্ধতিই দেখা দিল চোথের বালিতে।

The off office Sole and the state of the state of

# চোথের বালি

3

বিনোদিনীর মাতা হরিমতি মহেন্দ্রের মাতা রাজলক্ষীর কাছে আদিয়া ধন্না দিয়া পড়িল। তুই জনেই এক গ্রামের মেয়ে, বাল্যকালে একত্রে থেলা করিয়াছেন।

রাজলক্ষী মহেল্রকে ধরিয়া পড়িলেন, "বাবা মহিন, গরিবের মেয়েটিকে উদ্ধার করিতে হইবে। শুনিয়াছি মেয়েটি বড়ো স্থন্দরী, আবার মেমের কাছে পড়াশুনাও করিয়াছে — তোদের আজকালকার পছন্দর সঙ্গে মিলিবে।"

মহেন্দ্র কহিল, "মা, আজকালকার ছেলে তো আমি ছাড়াও আরো ঢের আছে।" রাজলন্দ্রী। মহিন, ওই তোর দোষ, তোর কাছে বিয়ের কথাটি পাড়িবার জো নাই।

মহেন্দ্র। মা, ও কথাটা বাদ দিয়াও সংসারে কথার অভাব হয় না। অতএব ওটা মারাত্মক দোষ নয়।

মহেন্দ্র শৈশবেই পিতৃহীন। মা-সম্বন্ধে তাহার ব্যবহার সাধারণ লোকের মতো ছিল না। বয়স প্রায় বাইশ হইল, এম. এ. পাস করিয়া ডাক্তারি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে; তব্ মাকে লইয়া তাহার প্রতিদিন মান-অভিমান আদর-আবদারের অন্ত ছিল না। কাঙারু শাবকের মতো মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াও মাতার বহির্গর্ভের থলিটির মধ্যে আর্ত থাকাই তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছিল। মার সাহায্য ব্যতীত তাহার আহার-বিহার আরাম বিরাম কিছুই সম্পন্ন হইবার জ্যো ছিল না।

এবারে মা যথন বিনোদিনীর জন্ম তাহাকে অত্যন্ত ধরিয়া পড়িলেন, তথন মহেন্দ্র বলিল, "আচ্ছা, কন্মাটি এক বার দেখিয়া আদি।"

দেখিতে যাইবার দিন বলিল, "দেখিয়া আর কী হইবে। তোমাকে খুশি করিবার জন্ম বিবাহ করিতেছি, ভালোমন্দ বিচার মিখ্যা।"

কথাটার মধ্যে একটু রাগের উত্তাপ ছিল, কিন্তু মা ভাবিলেন, শুভদৃষ্টির সময় তাঁহার পছন্দর দহিত যথন পুত্রের পছন্দর নিশ্চয় মিল হইবে তথন মহেক্রের কড়ি-স্কুর কোমল হইয়া আদিবে।

রাজলক্ষী নিশ্চিন্তচিত্তে বিবাহের দিন স্থির করিলেন। দিন যত নিকটে আসিতে লাগিল, মহেন্দ্রের মন ততই উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিল— অবশেষে তুই-চার দিন আগে দে বলিয়া বদিল, "না মা, আমি কিছুতেই পারিব না।"

বাল্যকাল হইতে মহেন্দ্র দেবতা ও মানবের কাছে সর্বপ্রকারে প্রশ্রম পাইয়াছে, এইজন্ম তাহার ইচ্ছার বেগ উচ্চুঙ্খল। পরের ইচ্ছার চাপ সে সহিতে পারে না। তাহাকে নিজের প্রতিজ্ঞা এবং পরের অন্তরোধ একান্ত বাধ্য করিয়া তুলিয়াছে বলিয়াই বিবাহ-প্রস্তাবের প্রতি তাহার অকারণ বিতৃফা অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল এবং আদলকালে সে একেবারেই বিম্থ হইয়া বিদিল।

মহেন্দ্রের পরম বন্ধু ছিল বিহারী; সে মহেন্দ্রকে দাদা এবং মহেন্দ্রের মাকে মা বলিত। মা তাহাকে স্তীমবোটের পশ্চাতে আবদ্ধ গাধাবোটের মতো মহেন্দ্রের একটি আবশ্যক ভারবহ আসবাবের স্বন্ধপ দেখিতেন ও সেই হিসাবে মমতাও করিতেন। রাজলক্ষ্মী তাহাকে বলিলেন, "বাবা, এ কাজ তো তোমাকেই করিতে হয়, নহিলে গরিবের মেয়ে—"

বিহারী জোড়হাত করিয়া কহিল, "মা, ওইটে পারিব না। যে-মেঠাই তোমার মহেন্দ্র ভালো লাগিল না বলিয়া রাথিয়া দেয়, সে-মেঠাই তোমার অন্তরোধে পড়িয়া আমি অনেক থাইয়াছি, কিন্তু কন্থার বেলা দেটা দহিবে না।"

রাজলক্ষী ভাবিলেন, 'বিহারী আবার বিয়ে করিবে! ও কেবল মহিনকে লইয়াই আছে, বউ আনিবার কথা মনেও স্থান দেয় না।'

এই ভাবিয়া বিহারীর প্রতি তাঁহার ক্লপামিশ্রিত মমতা আর-একটুথানি বাড়িল।
বিনোদিনীর বাপ বিশেষ ধনী ছিল না, কিন্তু তাহার একমাত্র কন্তাকে সে
মিশনারি মেম রাথিয়া বহুষত্বে পড়াশুনা ও কাক্ষকার্য শিথাইয়াছিল। কন্তার বিবাহের
বয়দ ক্রমেই বহিয়া যাইতেছিল, তব্ তাহার হু শ ছিল না। অবশেষে তাহার মৃত্যুর
পরে বিধবা মাতা পাত্র খুঁজিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছে। টাকাকড়িও নাই, কন্তার
বয়দও অধিক।

তথন রাজলন্দ্রী তাঁহার জন্মভূমি বারাশতের গ্রামসম্পর্কীয় এক ভ্রাতুপ্পুত্রের সহিত উক্ত কন্তা বিনোদিনীর বিবাহ দেওয়াইলেন।

অনতিকাল পরে কন্তা বিধবা হইল। মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "ভাগ্যে বিবাহ করি নাই, স্ত্রী বিধবা হইলে তো এক দণ্ডও টিকিতে পারিতাম না।"

বছর-তিনেক পরে আর-এক দিন মাতাপুত্রে কথা হইতেছিল। "বাবা, লোকে যে আমাকেই নিন্দা করে।" "কেন মা, লোকের তুমি কী সর্বনাশ করিয়াছ ?" "পাছে বউ আদিলে ছেলে পর হইয়া যায়, এই ভয়ে তোর বিবাহ দিতেছি না, লোকে এইরূপ বলাবলি করে।"

মহেন্দ্র কহিল, "ভয় তো হওয়াই উচিত। আমি মা হইলে প্রাণ ধরিয়া ছেলের বিবাহ দিতে পারিতাম না। লোকের নিন্দা মাথা পাতিয়া লইতাম।"

মা হাসিয়া কহিলেন, "শোনো একবার ছেলের কথা শোনো।"

মহেন্দ্র কহিল, "বউ আসিয়া তো ছেলেকে জুড়িয়া বদেই। তথন এত কষ্টের এত ক্ষেহের মা কোথায় সরিয়া যায়, এ যদি-বা তোমার ভালো লাগে, আমার ভালো লাগে না।"

রাজলন্দ্রী মনে মনে পুলকিত হইয়া তাঁহার সভ্তসমাগতা বিধবা জাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শোনো ভাই মেজবউ, মহিন কী বলে শোনো। বউ পাছে মাকে ছাড়াইয়া উঠে, এই ভয়ে ও বিয়ে করিতে চায় না। এমন স্বস্টিছাড়া কথা কথনো শুনিয়াছ?

কাকী কহিলেন, "এ তোমার, বাছা, বাড়াবাড়ি। যথনকার যা তথন তাই শোভা পায়। এথন মার আঁচল ছাড়িয়া বউ লইয়া ঘরকলা করিবার সময় আসিয়াছে, এখন ছোটো ছেলেটির মতো ব্যবহার দেখিলে লজ্জা বোধ হয়।"

এ কথা রাজলন্দ্রীর ঠিক মধুর লাগিল না এবং এই প্রদক্তে তিনি ষে-কটি কথা বলিলেন, তাহা সরল হইতে পারে, কিন্তু মধুমাথা নহে। কহিলেন, "আমার ছেলে যদি অন্তের ছেলেদের চেয়ে মাকে বেশি ভালোবাদে, তোমার তাতে লজ্জা করে কেন মেজবউ। ছেলে থাকিলে ছেলের মর্ম বুঝিতে।"

রাজলন্দ্রী মনে করিলেন, পুত্রসৌভাগ্যবতীকে পুত্রহীনা ঈর্ধা করিতেছে। মেজবউ কহিলেন, "তুমিই বউ আনিবার কথা পাড়িলে বলিয়া কথাটা উঠিল, নহিলে আমার অধিকার কী।"

রাজলক্ষী কহিলেন, "আমার ছেলে যদি বউ না আনে, তোমার বুকে তাতে শেল বেঁধে কেন। বেশ তো, এতদিন যদি ছেলেকে মানুষ করিয়া আদিতে পারি, এখনো উহাকে দেখিতে শুনিতে পারিব, আর কাহারো দরকার হইবে না।"

মেজবউ অশ্রুপাত করিয়া নীরবে চলিয়া গেলেন। মহেন্দ্র মনে মনে আঘাত পাইল এবং কালেজ হইতে সকাল-সকাল ফিরিয়াই তাহার কাকীর ঘরে উপস্থিত হুইল।

কাকী তাহাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে স্নেহ ছাড়া আর কিছুই ছিল না, ইহা দে নিশ্চয় জানিত। এবং ইহাও তাহার জানা ছিল, কাকীর একটি পিতৃমাতৃ- হীনা বোনবি আছে, এবং মহেন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ দিয়া সস্তানহীনা বিধবা কোনো স্থ্যে আপনার ভগিনীর মেয়েটিকে কাছে আনিয়া স্থাী দেখিতে চান। যদিচ বিবাহে দে নারাজ, তবু কাকীর এই মনোগত ইচ্ছাটি তাহার কাছে স্বাভাবিক এবং অত্যন্ত করুণাবহ বলিয়া মনে হইত।

মহেন্দ্র তাঁহার ঘরে যথন গেল, তখন বেলা আর বড়ো বাকি নাই। কাকী অনপূর্ণা তাঁহার ঘরের কাটা জানালার গরাদের উপর মাথা রাখিয়া শুদ্ধবিমর্থমূথে বিসিয়াছিলেন। পাশের ঘরে ভাত ঢাকা পড়িয়া আছে, এখনো স্পর্শ করেন
নাই।

অন্ন কারণেই মহেন্দ্রের চোথে জল আসিত। কাকীকে দেখিয়া তাহার চোথ ছলছল করিয়া উঠিল। কাছে আসিয়া শ্লিগ্ধন্বরে ডাকিল, "কাকীমা।"

অন্নপূর্ণা হাসিবার চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "আয় মহিন, বোদ।" মহেন্দ্র কহিল, "ভারি ক্ষুধা পাইয়াছে, প্রসাদ থাইতে চাই।"

আরপূর্ণা মহেন্দ্রের কৌশল বুঝিয়া উচ্ছুদিত অশ্রু কটে সংবরণ করিলেন এবং নিজে থাইয়া মহেন্দ্রকে থাওয়াইলেন।

মহেন্দ্রের হৃদয় তথন করুণায় আর্দ্র ছিল। কাকীকে সান্থনা দিবার জন্ত আহারান্তে হঠাৎ মনের ঝোঁকে বলিয়া বসিল, "কাকী, তোমার সেই যে বোনঝির কথা বলিয়াছিলে, তাহাকে এক বার দেখাইবে না ?"

কথাটা উচ্চারণ করিয়াই দে ভীত হইয়া পড়িল।

অন্নপূর্ণা হাসিয়া কহিলেন, "তোর আবার বিবাহে মন গেল নাকি, মহিন।"

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল, "না, আমার জন্ম নয় কাকী, আমি বিহারীকে রাজি করিয়াছি। তুমি দেখিবার দিন ঠিক করিয়া দাও।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "আহা, তাহার কি এমন ভাগ্য হইবে। বিহারীর মতো ছেলে কি তাহার কপালে আছে।"

কাকীর ঘর হইতে বাহির হইয়া মহেন্দ্র দারের কাছে আদিতেই মার সঙ্গে দেখা হইল। রাজলন্মী জিজ্ঞাদা করিলেন, "কী মহেন্দ্র, এতক্ষণ তোদের কী পরামর্শ হইতেছিল।"

মহেন্দ্র কহিল, "পরামর্শ কিছুই না, পান লইতে আদিয়াছি।"
মা কহিলেন, "তোর পান তো আমার ঘরে দাজা আছে।"
মহেন্দ্র উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।
রাজলন্দ্রী ঘরে চুকিয়া অন্নপূর্ণার রোদনস্ফীত চক্ষু দেথিবামাত্র অনেক কথা কল্পনা

করিয়া লইলেন। ফোঁস করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কী গো মেজঠাকরুন, ছেলের কাছে লাগালাগি করিতেছিলে বুঝি।"

বলিয়া উত্তরমাত্র না শুনিয়া ক্রতবেগে চলিয়া গেলেন।

2

মেয়ে দেখিবার কথা মহেন্দ্র প্রায় ভূলিয়াছিল, অন্নপূর্ণা ভোলেন নাই। তিনি শ্যামবাজারে মেয়ের অভিভাবক জেঠার বাড়িতে পত্র লিথিয়া দেখিতে যাইবার দিন স্থির করিয়া পাঠাইলেন।

দিন স্থির হইয়াছে শুনিয়াই মহেন্দ্র কহিল, "এত তাড়াতাড়ি কাজটা করিলে কেন কাকী। এখনো বিহারীকে বলাই হয় নাই।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে কি হয় মহিম। এখন না দেখিতে গেলে তাহারা কী মনে করিবে।"

মহেন্দ্র বিহারীকে ডাকিয়া সকল কথা বলিল। কহিল, "চলো তো, পছন্দ না হুইলে তো তোমার উপর জোর চলিবে না।"

বিহারী কহিল, "দে-কথা বলিতে পারি না। কাকীর বোনঝিকে দেখিতে গিয়া প্রদুদ্দ হইল না বলা আমার মুখ দিয়া আসিবে না।"

মহেন্দ্র কহিল, "দে তো উত্তম কথা।"

বিহারী কহিল, "কিন্তু তোমার পক্ষে অন্থায় কাজ হইয়াছে মহিনদা। নিজেকে হালকা রাখিয়া পরের স্বন্ধে এরূপ ভার চাপানো তোমার উচিত হয় নাই। এখন কাকীর মনে আঘাত দেওয়া আমার পক্ষে বড়োই কঠিন হইবে।"

মহেন্দ্র একটু লজ্জিত ও রুষ্ট হইয়া কহিল, "তবে কী করিতে চাও।"

বিহারী কহিল, "থখন তুমি আমার নাম করিয়া তাঁহাকে আশা দিয়াছ, তখন আমি বিবাহ করিব— দেখিতে যাইবার ভড়ং করিবার দরকার নাই।"

অন্নপূর্ণাকে বিহারী দেবীর মতো ভক্তি করিত।

অবশেষে অন্নপূর্ণা বিহারীকে নিজে ডাকিয়া কহিলেন, "সে কি হয় বাছা। না দেখিয়া বিবাহ করিবে, সে কিছুতেই হইবে না। যদি পছন্দ না হয়, তবে বিবাহে সম্মতি দিতে পারিবে না, এই আমার শপথ বহিল।"

নির্ধারিত দিনে মহেন্দ্র কলেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া মাকে কহিল, "আমার সেই রেশমের জামা এবং ঢাকাই ধুতিটা বাহির করিয়া দাও।"

মা কহিলেন, "কেন, কেণথায় ধাবি।"

মহেল্র কহিল, "দরকার আছে মা, তুমি দাও না, আমি পরে বলিব।"

মহেন্দ্র একটু সাজ না করিয়া থাকিতে পারিল না। পরের জন্ম হইলেও কন্যা দেখিবার প্রসন্ধ্যাত্রেই যৌবনধর্ম আপনি চুলটা একটু ফিরাইয়া লয়, চাদরে কিছু গন্ধ ঢালে।

ছই বন্ধু কন্তা দেখিতে বাহির হইল।

কন্সার জেঠা শ্রামবাজারের অন্নক্লবাব্ — নিজের উপার্জিত ধনের দারায় তাঁহার বাগানসমেত তিনতলা বাড়িটাকে পাড়ার মাথার উপর তুলিয়াছেন।

দরিদ্র লাতার মৃত্যুর পর পিতৃমাতৃহীনা লাতুপুত্রীকে তিনি নিজের বাড়িতে আনিয়া রাথিয়াছেন। মাসি অন্নপূর্ণা বলিয়াছিলেন, "আমার কাছে থাক্।" তাহাতে ব্যয়লাঘবের স্থবিধা ছিল বটে, কিন্তু গৌরবলাঘবের ভয়ে অয়ুকূল রাজি হইলেন না। এমন-কি, দেখাসাক্ষাৎ করিবার জন্মও কন্যাকে কখনো মাসির বাড়ি পাঠাইতেন না, নিজেদের মর্যাদা সম্বন্ধে তিনি এতই কড়া ছিলেন।

কন্যাটির বিবাহ-ভাবনার সময় আসিল কিন্তু আজকালকার দিনে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধে 'বাদৃশী ভাবনা মস্ত সিদ্ধিভ্বতি তাদৃশী' কথাটা থাটে না। ভাবনার সঙ্গে খরচও চাই। কিন্তু পণের কথা উঠিলেই অহুকূল বলেন, "আমার তো নিজের মেয়ে আছে, আমি একা আর কত পারিয়া উঠিব।" এমনি করিয়া দিন বহিয়া বাইতেছিল। এমন সময় সাজিয়া-গুজিয়া গদ্ধ মাথিয়া রঙ্গভূমিতে বন্ধুকে লইয়া মহেন্দ্র প্রবেশ করিলেন।

তখন চৈত্রমাদের দিবসান্তে সূর্য অন্তোনুথ। দোতলার দক্ষিণবারান্দায় চিত্রিত চিক্কণ চীনের টালি গাঁথা; তাহারই প্রান্তে তুই অভ্যাগতের জন্ম রূপার রেকাবি ফলম্লমিষ্টায়ে শোভমান এবং বরফজলপূর্ণ রূপার প্লাস শীতল শিশিরবিন্দু-জালে মণ্ডিত। মহেন্দ্র বিহারীকে লইয়া আলজ্জিতভাবে থাইতে বসিয়াছেন। নীচে বাগানে মালী তথন ঝারিতে করিয়া গাছে গাছে জল দিতেছিল; সেই সিক্ত মৃত্তিকার স্নিগ্ধ গন্ধ বহন করিয়া চৈত্রের দক্ষিণ বাতাস মহেন্দ্রের শুল্র কুঞ্চিত স্থবাসিত চাদরের প্রান্তকে তুর্দাম করিয়া তুলিতেছিল। আশপাশের দার-জানালার ছিল্রান্তরাল হইতে একটু-আধটু চাপা হাসি, ফিসফিস কথা, তুটা-একটা গহনার টুংটাং যেন শুনা যায়।

আহারের পর অন্নক্লবাবু ভিতরের দিকে চাহিয়া কহিলেন, "চুনি, পান নিয়ে আয় তো রে।"

কিছুক্ষণ পরে সংকোচের ভাবে পশ্চাতের একটা দরজা খুলিয়া গেল এবং একটি

বালিকা কোথা হইতে স্বাঙ্গের লাজ্যের লাজ্যা জড়াইয়া আনিয়া পানের বাটা হাতে অনুক্লবাবুর কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তিনি কহিলেন, "লজ্জা কী মা। বাটা ওই ওঁদের সামনে রাখো।"

বালিকা নত হইয়া কম্পিতহত্তে পানের বাটা অতিথিদের আসন-পার্শ্বে ভূমিতে রাখিয়া দিল। বারান্দার পশ্চিম-প্রাস্ত হইতে স্থান্ত-আভা তাহার লজ্জিত ম্থকে মণ্ডিত করিয়া গেল। সেই অবকাশে মহেক্র সেই কম্পান্থিতা বালিকার করুণ ম্থচ্ছবি দেখিয়া লইল।

বালিকা তথনি চলিয়া যাইতে উত্তত হইলে অনুক্লবাবু কহিলেন, "একটু দাঁড়া চুনি। বিহারীবাবু, এইটি আমার ছোটো ভাই অপূর্বর কলা। সে তো চলিয়া গেছে, এখন আমি ছাড়া ইহার আর কেহ নাই।" বলিয়া তিনি দীর্ঘনিখাস ফেলিলেন।

মহেল্রের হৃদয়ে দয়ার আঘাত লাগিল। অনাথার দিকে আর একবার চাহিয়া দেখিল।

কেহ তাহার বয়স স্পষ্ট করিয়া বলিত না। আত্মীয়েরা বলিত, "এই বারো-তেরো হইবে।" অর্থাৎ চৌদ্দ-পনেরো হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। কিন্তু অন্তগ্রহপালিত বলিয়া একটি কুন্তিত ভীক্ষ ভাবে তাহার নবমৌবনারস্তকে সংযত সংবৃত করিয়া রাথিয়াছে।

আর্দ্রচিত্ত মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার নাম কী।" অহুকূলবার্ উৎসাহ দিয়া কহিলেন, "বলো মা, তোমার নাম বলো।" বালিকা তাহার অভ্যন্ত আদেশ-পালনের ভাবে নতমুখে বলিল, "আমার নাম আশালতা।"

আশা! মহেন্দ্রের মনে হইল নামটি বড়ো করুণ এবং কণ্ঠটি বড়ো কোমল। অনাথা আশা!

তৃই বন্ধু পথে বাহির হইয়া আসিয়া গাড়ি ছাড়িয়া দিল। মহেন্দ্র কহিল, "বিহারী, এ মেয়েটিকে তুমি ছাড়িয়ো না।"

বিহারী তাহার স্পষ্ট উত্তর না করিয়া কহিল, "মেয়েটিকে দেখিয়া উহার মাদিমাকে মনে পড়ে; বোধ হয় অমনি লক্ষী হইবে।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার স্কন্ধে যে বোঝা চাপাইলাম, এখন বোধ হয় তাহার ভার তত গুরুতর বোধ হইতেছে না।"

বিহারী কহিল, "না, বোধ হয় সহু করিতে পারিব।"

মহেন্দ্র কহিল, "কাজ কী এত কষ্ট করিয়া। তোমার বোঝা না হয় আমিই স্কম্বে তুলিয়া লই। কী বল।" বিহারী গম্ভীরভাবে মহেন্দ্রের মুখের দিকে চাহিল। কহিল, "মহিনদা, সত্য বলিতেছ ? এখনো ঠিক করিয়া বলো। তুমি বিবাহ করিলে কাকী ঢের বেশি খুশি হইবেন— তাহা হইলে তিনি মেয়েটিকে সর্বদাই কাছে রাখিতে পারিবেন।"

মহেন্দ্র কহিল, "তুমি পাগল হইয়াছ? সে হইলে অনেক কাল আগে হইয়া ঘাইত।" বিহারী অধিক আপত্তি না করিয়া চলিয়া গেল, মহেন্দ্রও সোজা পথ ছাড়িয়া দীর্ঘ পথ ধরিয়া বছবিলম্বে ধীরে ধীরে বাড়ি গিয়া পৌছিল।

মা তথন লুচিভাজা-ব্যাপারে ব্যস্ত ছিলেন, কাকী তথনো তাঁহার বোনঝির নিকট হইতে ফেরেন নাই।

মহেন্দ্র একা নির্জন ছাদের উপর গিয়া মাছর পাতিয়া শুইল। কলিকাতার হর্যাশিথরপুঞ্জের উপর শুক্রসপ্তমীর অর্ধচন্দ্র নিঃশব্দে আপন অপরূপ মায়ামন্ত্র বিকীর্ণ করিতেছিল। মা যথন থাবার থবর দিলেন, মহেন্দ্র অলদম্বরে কহিল, "বেশ আছি, এখন আর উঠিতে পারি না।"

মা কহিলেন, "এইখানেই আনিয়া দিই না ?"

মহেল কহিল, "আজ আর থাইব না, আমি থাইয়া আসিয়াছি।"

মা জিজাসা করিলেন, "কোথায় খাইতে গিয়াছিলি।"

भरहक्त कहिन, "रम खरनक कथा, भरत विनव।"

মহেন্দ্রের এই অভূতপূর্ব ব্যবহারে অভিমানিনী মাতা কোনো উত্তর না করিয়া চলিয়া যাইতে উত্তত হইলেন।

তথন মূহুর্তের মধ্যে আত্মদংবরণ করিয়া অন্তত্ত মহেন্দ্র কহিল, "মা, আমার খাবার এইখানেই আনো।"

मा कहिलान, "क्या ना थारक रहा मतकात की ?"

এই লইয়া ছেলেতে মায়েতে কিয়ৎক্ষণ মান-অভিমানের পর মহেন্দ্রকে পুনশ্চ আহারে বসিতে হইল।

9

রাত্রে মহেন্দ্রের ভালো নিদ্রা হইল না। প্রত্যুষেই সে বিহারীর বাসায় আসিয়া উপস্থিত। কহিল, "ভাই, ভাবিয়া দেখিলাম, কাকীমার মনোগত ইচ্ছা আমিই তাঁহার বোনবিধকে বিবাহ করি।"

বিহারী কহিল, "দেজন্ম তো হঠাৎ নৃতন করিয়া ভাবিবার কোনো দরকার ছিল না। তিনি তো ইচ্ছা নানাপ্রকারেই ব্যক্ত করিয়াছেন।" মহেন্দ্র কহিল, "তাই বলিতেছি, আমার মনে হয়, আশাকে আমি বিবাহ না করিলে তাঁহার মনে একটা থেদ থাকিয়া যাইবে।"

विश्वी कहिल, "मख्य वर्ष ।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমার মনে হয়, দেটা আমার পক্ষে নিতান্ত অন্তায় হইবে।"

বিহারী কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক উৎসাহের সহিত কহিল, "বেশ কথা, সে ভো ভালো কথা, তুমি রাজি হইলে তো আর কোনো কথাই থাকে না। এ কর্তব্যবুদ্ধি কাল তোমার মাথায় আসিলেই তো ভালো হইত।"

মহেন্দ্র। একদিন দেরিতে আসিয়া কী এমন ক্ষতি হইল।

ষেই বিবাহের প্রস্তাবে মহেন্দ্র মনকে লাগাম ছাড়িয়া দিল, সেই তাহার পক্ষে ধৈর্ঘ রক্ষা করা তুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল, 'আর অধিক কথাবার্তা না হইয়া কাজটা সম্পন্ন হইয়া গেলেই ভালো হয়।'

মাকে গিয়া কহিল, "আচ্ছা মা, তোমার অনুরোধ রাখিব। বিবাহ করিতে রাজি হইলাম।"

মা মনে মনে কহিলেন, "ব্ৰিয়াছি, সেদিন মেজবউ কেন হঠাৎ তাহার বোনবিকে দেখিতে চলিয়া গেল এবং মহেন্দ্ৰ সাজিয়া বাহির হইল।"

তাঁহার বারংবার অন্থরোধ অপেক্ষা অন্নপূর্ণার চক্রান্ত যে সফল হইল, ইহাতে তিনি সমস্ত বিশ্ববিধানের উপর অসম্ভট হইয়া উঠিলেন। বলিলেন, "একটি ভালো মেয়ে সন্ধান করিতেছি।"

মহেন্দ্র আশার উল্লেখ করিয়া ক্হিল, "কন্তা তো পাওয়া গেছে।" রাজলক্ষী কহিলেন, "সে-কন্তা হইবে না বাছা, তাহা আমি বলিয়া রাখিতেছি।" মহেন্দ্র যথেষ্ট সংযত ভাষায় কহিল, "কেন মা, মেয়েটি তো মন্দ নয়।"

রাজলন্মী। তাহার তিন কুলে কেহ নাই, তাহার সহিত বিবাহ দিয়া আমার কুটুদের স্থুথ কী হইবে।

মহেন্দ্র। কুটুম্বের স্থথ না হইলেও আমি ছঃথিত হইব না, কিন্তু মেয়েটিকে আমার বেশ পছন্দ হইয়াছে মা।

ছেলের জেদ দেথিয়া রাজলক্ষীর চিত্ত আরো কঠিন হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিলেন, "বাপ-মা-মরা অলক্ষণা কন্তার সহিত আমার এক ছেলের বিবাহ দিয়া তুমি আমার ছেলেকে আমার কাছ হইতে ভাঙাইয়া লইতে চাও? এতবড়ো শ্মতানি!"

অন্নপূর্ণা কাঁদিয়া কহিলেন, "মহিনের সঙ্গে বিবাহের কোনো কথাই হয় নাই, সে আপন ইচ্ছামত তোমাকে কী বলিয়াছে আমিও জানি না।" মহেন্দ্রের মা সে-কথা কিছুমাত্র বিশ্বাস করিলেন না। তথন অন্নপূর্ণা বিহারীকে ডাকাইয়া সাঞ্রনেত্রে কহিলেন, "তোমার সঙ্গেই তো সব ঠিক হইয়াছিল, আবার কেন উল্টাইয়া দিলে। আবার তোমাকেই মত দিতে হইবে। তুমি উদ্ধার না করিলে আমাকে বড়ো লজ্জায় পড়িতে হইবে। মেয়েটি বড়ো লক্ষ্মী, তোমার অযোগ্য হইবে না।"

বিহারী কহিল, "কাকীমা, দে-কথা আমাকে বলা বাহুল্য। তোমার বোনবি যথন, তথন আমার অমতের কোনো কথাই নাই। কিন্তু মহেন্দ্র—"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "না বাছা, মহেন্দ্রের দঙ্গে তাহার কোনোমতেই বিবাহ হইবার নয়। আমি তোমাকে সত্য কথাই বলিতেছি, তোমার দঙ্গে বিবাহ হইলেই আমি সব চেয়ে নিশ্চিম্ভ হই। মহিনের সঙ্গে সম্বন্ধে আমার মত নাই।"

বিহারী কহিল, "কাকী, তোমার যদি মত না থাকে, তাহা হইলে কোনো কথাই নাই।"

এই বলিয়া সে রাজলন্দীর নিকটে গিয়া কহিল, "মা, কাকীর বোনবাির দক্ষে আমার বিবাহ স্থির হইয়া গেছে, আত্মীয় স্ত্রীলোক কেহ কাছে নাই— কাজেই লজ্জার মাথা থাইয়া নিজেই থবরটা দিতে হইল।"

রাজলক্ষী। বলিস কী বিহারী। বড়ো খুশি হইলাম। মেয়েটি লক্ষী মেয়ে, তোর উপযুক্ত। এ মেয়ে কিছুতেই হাতছাড়া করিসনে।

বিহারী। হাতছাড়া কেন হইবে। মহিনদা নিজে পছন্দ করিয়া আমার সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়া দিয়াছেন।

এই সকল বাধাবিদ্নে মহেন্দ্র দিগুণ উত্তেজিত হইয়া উঠিল। সে মা ও কাকীর উপর রাগ করিয়া একটা দীনহীন ছাত্রাবাদে গিয়া আশ্রয় লইল।

রাজলন্দ্রী কাঁদিয়া অন্নপূর্ণার ঘরে উপস্থিত হইলেন; কহিলেন, "মেজবউ, আমার ছেলে বুঝি উদাস হইয়া ঘর ছাড়িল, তাহাকে রক্ষা করো।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দিদি, একটু ধৈর্য ধরিয়া থাকে।, ত্-দিন বাদেই তাহার রাগ

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "তুমি তাহাকে জান না। সে যাহা চায়, না পাইলে যাহা-খুশি করিতে পারে। তোমার বোনবার সঙ্গে যেমন করিয়া হউক, তার—"

অন্নপূর্ণা। দিদি, সে কী করিয়া হয়— বিহারীর দঙ্গে কথাবার্তা একপ্রকার

রাজলক্ষী কহিলেন, "দে ভাঙিতে কতক্ষণ।" বলিয়া বিহারীকে ডাকিয়া কহিলেন,

"বাবা, তোমার জন্ম ভালো পাত্রী দেখিয়া দিতেছি, এই কন্মাট ছাড়িয়া দিতে হইবে, এ তোমার যোগ্যই নয়।"

विशांती कहिन, "ना मां, रम रय ना। रम ममछहे ठिक रहेया तारह।"

তথন রাজলন্ধী অনপূর্ণাকে গিয়া কহিলেন, "আমার মাথা থাও মেজবউ, তোমার পায়ে ধরি, তুমি বিহারীকে বলিলেই সব ঠিক হইবে।"

আরপূর্ণা বিহারীকে কহিলেন, "বিহারী, তোমাকে বলিতে আমার মুখ সরিতেছে না, কিন্তু কী করি বলো। আশা তোমার হাতে পড়িলেই আমি বড়ো নিশ্চিন্ত হইতাম, কিন্তু সব তো জানিতেছই—"

বিহারী। বুঝিয়াছি কাকী। তুমি যেমন আদেশ করিবে, তাহাই হইবে। কিন্তু আমাকে আর কথনো কাহারো সঙ্গে বিবাহের জন্ম অনুরোধ করিয়ো না।

বলিয়া বিহারী চলিয়া গেল। অনপূর্ণার চক্ষ্ জলে ভরিয়া উঠিল, মহেন্দ্রের অকল্যাণ-আশ্বায় মৃছিয়া ফেলিলেন। বার বার মনকে বুঝাইলেন— যাহা হইল, তাহা ভালোই হইল।

এইরপে রাজলক্ষী অরপূর্ণা এবং মহেন্দ্রের মধ্যে নিষ্ঠ্র নিগৃঢ় নীরব ঘাত-প্রতিঘাত চলিতে চলিতে বিবাহের দিন সমাগত হইল। বাতি উজ্জল হইয়া জলিল, শানাই মধুর হইয়া বাজিল, মিষ্টায়ে মিষ্টের ভাগ লেশমাত্র কম পড়িল না।

আশা সজ্জিতফুলরদেহে লজ্জিতম্গ্রমুথে আপন নৃতন সংসারে প্রথম পদার্পণ করিল; তাহার এই কুলায়ের মধ্যে কোথাও যে কোনো কণ্টক আছে, তাহা তাহার কম্পিত-কোমল হৃদয় অন্নভব করিল না; বরঞ্চ জগতে তাহার একমাত্র মাতৃস্থানীয়া অন্নপূর্ণার কাছে আসিতেছে বলিয়া আশ্বাসে ও আনন্দে তাহার সর্বপ্রকার ভয় সংশয় দ্র হইয়া গেল।

বিবাহের পর রাজলক্ষী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "আমি বলি, এখন বউমা কিছুদিন তাঁর জেঠার বাড়ি গিয়াই থাকুন।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "কেন মা।"

মা কহিলেন, "এবারে তোমার একজামিন আছে, পড়াশুনার ব্যাঘাত হইতে পারে।"

মহেন্দ্র। আমি কি ছেলেমান্ন্য। নিজের ভালোমন্দ বুঝে চলিতে পারি না ? রাজলন্দ্রী। তা হোক না বাপু, আর-একটা বৎসর বই তো নয়।

মহেন্দ্র কহিল, "বউয়ের বাপ-মা যদি কেহ থাকিতেন, তাহাদের কাছে পাঠাইতে আপত্তি ছিল না— কিন্তু জেঠার বাড়িতে আমি উহাকে রাখিতে পারিব না।"

রাজনন্দ্রী। (আত্মগত) ওরে বাস্ রে! উনিই কর্তা, শাশুড়ী কেহ নয়! কাল বিয়ে করিয়া আজই এত দরদ! কর্তারা তো আমাদেরও একদিন বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু এমন স্ত্রৈণতা, এমন বেহায়াপনা তো তথন ছিল না!

মহেন্দ্র থুব জোরের সহিত কহিল, "কিছু ভাবিয়ো না মা। একজামিনের কোনো ক্ষতি হইবে না।"

8

রাজলন্দ্রী তথন হঠাৎ অপরিমিত উৎসাহে বধ্কে ঘরকন্নার কাজ শিথাইতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাঁড়ার-ঘর রানাঘর ঠাকুরঘরেই আশার দিনগুলি কাটিল, রাত্রে রাজলন্দ্রী তাহাকে নিজের বিছানায় শোয়াইয়া তাহার আত্মীয়বিচ্ছেদের ক্ষতিপূর্ণ করিতে লাগিলেন।

অন্নপূর্ণা অনেক বিবেচনা করিয়া বোনঝির নিকট হইতে দূরেই থাকিতেন।

যথন কোনো প্রবল অভিভাবক একটা ইক্ষ্দণ্ডের সমন্ত রস প্রায় নিঃশেষপূর্বক চর্বণ করিতে থাকে তথন হতাশ্বাস লুব্ধ বালকের ক্ষোভ উত্তরোত্তর যেমন অসহ্ বাড়িয়া উঠে, মহেন্দ্রের সেই দশা হইল। ঠিক তাহার চোথের সন্মুথেই নবযৌবনা নববধুর সমন্ত মিষ্টরস যে কেবল ঘরকরার দারা পিষ্ট হইতে থাকিবে, ইহা কি সহু হয়।

মহেল্র অন্নপূর্ণাকে গিয়া কহিল, "কাকী, মা বউকে যেরূপ খাটাইয়া মারিতেছেন, আমি তো তাহা দেখিতে পারি না।"

আরপূর্ণা জানিতেন রাজলন্ধী বাড়াবাড়ি করিতেছেন, কিন্তু বলিলেন, "কেন মহিন, বউকে ঘরের কাজ শেখানো হইতেছে, ভালোই হইতেছে। এখনকার মেয়েদের মতো নভেল পড়িয়া, কার্পেট বুনিয়া, বাবু হইয়া থাকা কি ভালো।"

মহেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া বলিল, "এখনকার মেয়ে এখনকার মেয়ের মতোই হইবে, তা ভালোই হউক আর মন্দই হউক। আমার স্ত্রী যদি আমারই মতো নভেল পড়িয়া রদ গ্রহণ করিতে পারে, তবে তাহাতে পরিতাপ বা পরিহাদের বিষয় কিছুই দেখি না।"

অন্নপূর্ণার ঘরে পুত্রের কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া রাজলক্ষী সব কর্ম ফেলিয়া চলিয়া আসিলেন। তীব্রকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কী! তোমাদের কিসের পরামর্শ চলিতেছে।"

মহেন্দ্র উত্তেজিভভাবেই বলিল, "পরামর্শ কিছু নয় মা, বউকে ঘরের কাজে আমি দাসীর মতো থাটিতে দিতে পারিব না।" মা তাঁহার উদ্দীপ্ত জালা দমন করিয়া অত্যন্ত তীক্ষ ধীর ভাবে কহিলেন, "তাঁহাকে লইয়া কী করিতে হইবে!"

মহেন্দ্র কহিল, "তাহাকে আমি লেথাপড়া শিথাইব।"

রাজলন্দ্রী কিছু না কহিয়া ক্রতপদে চলিয়া গেলেন ও মুহূর্তপরে বধুর হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া মহেন্দ্রের সম্মুথে স্থাপিত করিয়া কহিলেন, "এই লও, তোমার বধুকে তুমি লেখাপড়া শেখাও।"

এই বলিয়া অন্নপূর্ণার দিকে ফিরিয়া গলবস্ত্র-জোড়করে কহিলেন, "মাপ করো মেজগিনি, মাপ করো। তোমার বোনঝির মর্যাদা আমি ব্ঝিতে পারি নাই; উহার কোমল হাতে আমি হল্দের দাগ লাগাইয়াছি, এখন তুমি উহাকে ধুইয়া মুছিয়া বিবি সাজাইয়া মহিনের হাতে দাও— উনি পায়ের উপর পা দিয়া লেখাপড়া শিখুন, দাসীর্ভি আমি করিব।"

এই বলিয়া রাজলন্দ্রী নিজের ঘরের মধ্যে চুকিয়া সশব্দে অর্গল বন্ধ করিলেন।
আনপূর্ণা ক্ষোভে মাটির উপর বিসিয়া পড়িলেন। আশা এই আকস্মিক গৃহবিপ্লবের কোনো তাৎপর্য না ব্রিয়া লজ্জায় ভয়ে তুঃথে বিবর্ণ হইয়া গেল। মহেন্দ্র
অত্যন্ত রাগিয়া মনে মনে কহিল, "আর নয়, নিজের স্ত্রীর ভার নিজের হাতে লইতেই
হইবে, নহিলে অন্তায় হইবে।"

ইচ্ছার সহিত কর্তব্যবৃদ্ধি মিলিত হইতেই হাওয়ার সঙ্গে আগুন লাগিয়া গেল। কোথার গেল কালেজ, এক্জামিন, বন্ধুক্বত্য, সামাজিকতা; স্ত্রীর উন্নতি সাধন করিতে মহেল্র তাহাকে লইয়া ঘরে ঢুকিল— কাজের প্রতি দৃক্পাত বা লোকের প্রতি ল্লেপ্সাত্রও করিল না।

অভিমানিনী রাজলন্দ্রী মনে মনে কহিলেন, 'মহেন্দ্র যদি এখন তার বউকে লইয়া আমার দ্বারে হত্যা দিয়া পড়ে, তবু আমি তাকাইব না, দেখি সে তার মাকে বাদ দিয়া স্ত্রীকে লইয়া কেমন করিয়া কাটায়।'

দিন যায়— ছারের কাছে কোনো অন্তপ্তের পদশব্দ শুনা গেল না।

রাজলক্ষী স্থির করিলেন, ক্ষমা চাহিতে আদিলে ক্ষমা করিবেন, নহিলে মহেন্দ্রকে অত্যন্ত ব্যথা দেওয়া হইবে।

ক্ষমার আবেদন আসিয়া পৌছিল না। তথন রাজলক্ষী স্থির করিলেন, তিনি নিজে গিয়াই ক্ষমা করিয়া আসিবেন। ছেলে অভিমান করিয়া আছে বলিয়া কি মাও অভিমান করিয়া থাকিবে।

তেতলার ছাদের এক কোণে একটি ক্ষ্ত গৃহে মহেন্দ্রের শয়ন এবং অধ্যয়নের

স্থান। এ কয়দিন মা তাহার কাপড় গোছানো, বিছানা তৈরি, ঘরহয়ার পরিকার করায় সম্পূর্ণ অবহেলা করিয়াছিলেন। কয়দিন মাতৃম্পেহের চিরাভ্যস্ত কর্তব্যগুলি পালন না করিয়া তাঁহার হৃদয় ওয়ভারাতুর তনের য়ায় অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন দ্বিপ্রহরে ভাবিলেন, 'মহেন্দ্র এতক্ষণে কালেজে গেছে, এই অবকাশে তাহার ঘর ঠিক করিয়া আদি, কালেজ হইতে ফিরিয়া আদিলেই সে অবিলয়ে ব্রিতে পারিবে তাহার ঘরে মাতৃহস্ত পড়িয়াছে।'

বাজলন্দ্রী সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিলেন। মহেন্দ্রের শয়নগৃহের একটা দ্বার খোলা ছিল, তাহার সম্মুখে আসিতেই যেন হঠাৎ কাঁটা বিঁধিল, চমিকিয়া দাঁড়াইলেন। দেখিলেন, নীচের বিছানায় মহেন্দ্র নিদ্রিত এবং দ্বারের দিকে পশ্চাৎ করিয়া বধ্ ধীরে ধীরে তাহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। মধ্যাহ্নের প্রথর আলোকে উন্মুক্ত দ্বারে দাম্পত্যলীলার এই অভিনয় দেখিয়া রাজলন্দ্রী লজ্জায় ধিক্কারে সংকুচিত হইয়া নিঃশব্দে নীচে নামিয়া আসিলেন।

tr

কিছুকাল অনাবৃষ্টিতে যে শশুদল শুদ্ধ পীতবর্ণ হইয়া আদে, বৃষ্টি পাইবামাত্র সে আর বিলম্ব করে না; হঠাৎ বাড়িয়া উঠিয়া দীর্ঘকালের উপবাদদৈত দ্র করিয়া দেয়, ত্র্বল নত ভাব ত্যাগ করিয়া শশুক্ষেত্রের মধ্যে অসংকোচে অসংশয়ে আপনার অধিকার উন্নত ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে, আশার সেইরূপ হইল। যেখানে তাহার রক্তের সম্বন্ধ ছিল, সেখানে সে কখনো আত্মীয়তার দাবি করিতে পায় নাই; আজ্ব পরের ঘরে আসিয়া সে যখন বিনা প্রার্থনায় এক নিকটতম সম্বন্ধ এবং নিঃসন্দিশ্ধ অধিকার প্রাপ্ত হইল, যখন সেই অযত্মলালিতা অনাথার মন্তকে স্বামী স্বহন্তে লক্ষীর মৃকুট পরাইয়া দিলেন, তখন সে আপন গৌরবপদ গ্রহণ করিতে লেশমাত্র বিলম্ব করিল না, নববধ্যোগ্য লজ্জাভয় দ্র করিয়া দিয়া সোভাগ্যবতী স্ত্রীর মহিমায় মৃহুর্তের মধ্যেই স্বামীর পদপ্রান্তে অংসকোচে আপন সিংহাসন অধিকার করিল।

রাজলন্দ্রী সেদিন মধ্যাতে দেই সিংহাসনে এই নৃতন-আগত পরের মেয়েকে এমন চিরাভ্যন্তবং স্পর্ধার সহিত বসিয়া থাকিতে দেখিয়া তঃসহ বিস্ময়ে নীচে নামিয়া আসিলেন। নিজের চিত্তদাহে অন্নপূর্ণাকে দগ্ধ করিতে গেলেন। কহিলেন, "ওগো, দেখো গে, তোমার নবাবের পূত্রী নবাবের ঘর হইতে কী শিক্ষা লইয়া আসিয়াছেন। কর্তারা থাকিলে আজ—"

অন্নপূর্ণা কাতর হইয়া কহিলেন, "দিদি, ভোমার বউকে তুমি শিক্ষা দিবে, শাসন করিবে, আমাকে কেন বলিতেছ।"

রাজলন্দ্রী ধন্নষ্টংকারের মতো বাজিয়া উঠিলেন, "আমার বউ ? তুমি মন্ত্রী থাকিতে দে আমাকে গ্রাহ্ম করিবে!"

তথন অনপূর্ণা সশব্দদকেপে দম্পতিকে সচকিত সচেতন করিয়া মহেন্দ্রের শয়নগৃহে উপস্থিত হইলেন। আশাকে কহিলেন, "তুই এমনি করিয়া আমার মাথা হেঁট করিবি পোড়ারমুখী? লজ্জা নাই, শরম নাই, সময় নাই, অসময় নাই, বৃদ্ধা শাশুড়ীর উপর সমস্ত ঘরকনা চাপাইয়া তুমি এখানে আরাম করিতেছ? আমার পোড়াকপাল, আমি তোমাকে এই ঘরে আনিয়াছিলাম!"

বলিতে বলিতে তাঁহার চোথ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িল, আশাও নতম্থে বস্তাঞ্চল খুঁটিতে খুঁটিতে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, "কাকী, তুমি বউকে কেন অন্তায় ভ<্দনা করিতেছ। আমিই তো উহাকে ধরিয়া রাথিয়াছি।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে কি ভালো কাজ করিয়াছ? ও বালিকা, অনাথা, মার কাছ হইতে কোনোদিন কোনো শিক্ষা পায় নাই, ও ভালোমন্দর কী জানে। তুমি উহাকে কী শিক্ষা দিতেছ?"

মহেন্দ্র কহিল, "এই দেখো, উহার জন্মে স্লেট খাতা বই কিনিয়া আনিয়াছি। আমি বউকে লেখাপড়া শিখাইব, তা লোকে নিন্দাই করুক আর তোমরা রাগই কর।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "তাই কি সমস্ত দিনই শিথাইতে হইবে। সন্ধ্যার পর এক-আধ ঘণ্টা পড়ালেই তো ঢের হয়।"

মহেল। অত সহজ নয় কাকী, পড়াগুনায় একটু সময়ের দরকার হয়।

অন্নপূর্ণা বিরক্ত হইয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। আশাও ধীরে ধীরে তাঁহার অনুসরণের উপক্রম করিল— মহেল্র ঘার রোধ করিয়া দাঁড়াইল, আশার করুণ সজল নেত্রের কাতর অনুনয় মানিল না। কহিল, "রোদো, ঘুমাইয়া সময় নষ্ট করিয়াছি, সেটা পোষাইয়া লইতে হইবে।"

এমন গম্ভীরপ্রকৃতি শ্রুদ্ধেয় মৃঢ় থাকিতেও পারেন যিনি মনে করিবেন, মহেন্দ্র নিদ্রাবেশে পড়াইবার সময় নষ্ট করিয়াছে; বিশেষরূপে তাঁহাদের অবগতির জন্ম বলা আবিশ্যক যে, মহেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে অধ্যাপনকার্য যেরূপে নির্বাহ হয়, কোনো স্কুলের ইন্স্পেক্টর তাহার অন্তুমোদন করিবেন না। আশা তাহার স্বামীকে বিশ্বাদ করিয়াছিল; দে বস্তুতই মনে করিয়াছিল লেখাপড়া শেখা তাহার পক্ষে নানা কারণে দহজ নহে বটে, কিন্তু স্বামীর আদুদশবশত নিতান্তই কর্তব্য। এইজন্ত দে প্রাণপণে অশান্ত বিক্ষিপ্ত মনকে সংযত করিয়া আনিত, শয়নগৃহের মেঝের উপর ঢালা বিছানার এক পার্শ্বে অত্যন্ত গন্তীর হইয়া বদিত এবং প্র্থিপত্রের দিকে একেবারে কুঁকিয়া পড়িয়া মাথা ছলাইয়া মৃথস্থ করিতে আরম্ভ করিত। শয়নগৃহের অপর প্রান্তে ছোটো টেবিলের উপর ডাক্তারি বই খুলিয়া মান্টারমশায় চৌকিতে বিদয়া আছেন, মাঝে মাঝে কটাক্ষপাতে ছাত্রীর মনোযোগ লক্ষ্য করিয়া দেখিতেছেন। দেখিতে দেখিতে হঠাৎ ডাক্তারি বই বন্ধ করিয়া মহেক্র আশার ডাক-নাম ধরিয়া ডাকিল, "চুনি।" চকিত আশা মৃথ তুলিয়া চাহিল। মহেক্র কহিল, "বইটা আনো দেখি, দেখি কোন্থানটা পড়িতেছ।"

আশার ভয় উপস্থিত হইল, পাছে মহেল পরীক্ষা করে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার আশা অল্পই ছিল। কারণ, চারুপাঠের চারুত্ব-প্রলোভনে তাহার অবাধ্য মন কিছুতেই বশ মানে না; বল্মীক সম্বন্ধে সে ষ্তই জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে, অক্ষরগুলো ততই তাহার দৃষ্টিপথের উপর দিয়া কালো পিপীলিকার মতো সার বাঁধিয়া চলিয়া যায়।

পরীক্ষকের ডাক শুনিয়া অপরাধীর মতো আশা ভয়ে ভয়ে বইথানি লইয়া মহেল্রের চৌকির পাশে আদিয়া উপস্থিত হয়। মহেল্র এক হাতে কটিদেশ বেইনপূর্বক তাহাকে দৃঢ়রূপে বন্দী করিয়া অপর হাতে বই ধরিয়া কহে, "আজ কতটা পড়িলে দেখি।" আশা যতগুলা লাইনে চোথ বুলাইয়াছিল, দেখাইয়া দেয়। মহেল্র ক্ষ্মম্বরে বলে, "উঃ! এতটা পড়িতে পারিয়াছ? আমি কতটা পড়িয়াছি দেখিবে?" বলিয়া তাহার ডাক্রারি বইয়ের কোনো-একটা অধ্যায়ের শিরোনামাটুকু মাত্র দেখাইয়া দেয়। আশা বিশ্বয়ে চোথছটা ডাগর করিয়া বলে, "তবে এতক্ষণ কী করিতেছিলে।" মহেল্র তাহার চিবুক ধরিয়া বলে, "আমি এক জনের কথা ভাবিতেছিলাম, কিন্তু ষাহার কথা ভাবিতেছিলাম দেই নিষ্ঠুর তথন চাক্রপাঠে উইপোকার অত্যন্ত মনোহর বিবরণ লইয়া ভূলিয়া ছিল।" আশা এই অমূলক অভিযোগের বিক্রদ্ধে উপযুক্ত জ্বাব দিতে পারিত— কিন্তু হায়, কেবলমাত্র লজ্জার থাতিরে প্রেমের প্রতিযোগিতায় অন্তায় পরাভব নীরবে মানিয়া লইতে হয়।

ইহা হইতে স্পষ্ট প্রমাণ হইবে, মহেন্দ্রের এই পাঠশালাটি সরকারি বা বেসরকারি কোনো বিভালয়ের কোনো নিয়ম মানিয়া চলে না।

হয়তো এক দিন মহেন্দ্র উপস্থিত নাই— সেই স্থযোগে আশা পাঠে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে, এমন সময় কোথা হইতে মহেন্দ্র আদিয়া তাহার চোথ টিপিয়া ধরিল, পরে তাহার বই কাড়িয়া ল ইক্সকহিল, "নিষ্ঠুর, আমি নাথাকিলে তুমি আমার কথা ভাব না, পড়া লইয়া থাক ?"

আশা কহিল, "তুমি আমাকে মূর্থ করিয়া রাখিবে ?"

মহেল্র কহিল, "তোমার কল্যাণে আমারই বা বিছা এমনই কী অগ্রসর হইতেছে।" কথাটা আশাকে হঠাৎ বাজিল; তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়া কহিল, "আমি তোমার পড়ায় কী বাধা দিয়াছি।"

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া কহিল, "তুমি তাহার কী বুঝিবে। আমাকে ছাড়িয়া তুমি যত সহজে পড়া করিতে পার, তোমাকে ছাড়িয়া তত সহজে আমি আমার পড়া করিতে পারি না।"

গুরুতর দোষারোপ। ইহার পরে স্বভাবতই শরতের এক পদলার মতো এক দফা কান্নার স্বৃষ্টি হয় এবং অনতিকালমধ্যেই কেবল একটি সজল উজ্জ্বলতা রাখিয়া সোহাগের সূর্যালোকে তাহা বিলীন হইয়া যায়।

শিক্ষক যদি শিক্ষার সর্বপ্রধান অন্তরায় হন, তবে অবলা ছাত্রীর সাধ্য কী বিভারণ্যের মধ্যে পথ করিয়া চলে। মাঝে মাঝে মাসিমার তীব্র ভর্মনা মনে পড়িয়া চিত্ত বিচলিত হয়— বুঝিতে পারে, লেখাপড়া একটা ছুতা মাত্র; শাশুড়ীকে দেখিলে লজ্জায় মরিয়া যায়। কিন্তু শাশুড়ী তাহাকে কোনো কাজ করিতে বলেন না, কোনো উপদেশ দেন না; অনাদিষ্ট হইয়া আশা শাশুড়ীর গৃহকার্যে সাহায্য করিতে গেলে তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া বলেন, "কর কী, কর কী, শোবার ঘরে যাও, তোমার পড়া কামাই যাইতেছে।"

অবশেষে অন্নপূর্ণা আশাকে কহিলেন, "তোর যা শিক্ষা হইতেছে সে তো দেখিতেছি, এখন মহিনকেও কি ডাক্তারি দিতে দিবি না।"

শুনিয়া আশা মনকে খুব শক্ত করিল, মহেন্দ্রকে বলিল, "তোমার এক্জামিনের পড়া হইতেছে না, আজ হইতে আমি নীচে মাদিমার ঘরে গিয়া থাকিব।"

এ বয়দে এতবড়ো কঠিন সন্মাসত্রত! শয়নালয় হইতে একেবারে মাসিমার ঘরে আত্মনির্বাসন! এই কঠোর প্রতিজ্ঞা উচ্চারণ করিতে তাহার চোথের প্রান্তে জল আসিয়া পড়িল, তাহার অবাধ্য ক্ষুদ্র অধর কাঁপিয়া উঠিল এবং কণ্ঠম্বর ক্ষমপ্রায় হইয়া আসিল।

মহেন্দ্র কহিল, "তবে তাই চলো, কাকীর ঘরেই যাওয়া যাক— কিন্তু তাহা হইলে তাঁহাকে উপরে আমাদের ঘরে আসিতে হইবে।"

আশা এতবড়ো উদার গম্ভীর প্রস্তাবে পরিহাস প্রাপ্ত হইয়া রাগ করিল। মহেন্দ্র

करिन न।। यद स्टिक मिया प्रमिथन, श्रविम्टक्त स्थाना जानाना मिया अवन वाजाम भाग्नागुर्ह वारवंभ कतिवा। हरेरे षाभारक वियास ठिक कविरव विवास ह्यां भाष भूतेकूरत ठीमत प्रतः त्रनीय प्रकारी ह् ब्रिहानत त्रीति भीत्रा याद्व प्रिन्मयत्न जिल्ला वर्षायोव क्यांसिक त्यांसिक भारत क्यांसिक भारत वर्षानिक क्यांसिक

া ভুসাহতৃত্ কি" , দিরিক । দিজিলী । দিনিক ভুসাক সুসংভত্য চ্ছু সং । ब्रज्यमीक क्ष्रकचारम । एसी १ हार व होने ब्रही हरानि । निष् वृष्टित हैं। नहें वा परत्र यारथा वारवन कि विज्ञा विजिया है। विविद्या रिनाइ प्रवृद्ध

প্রিল বে, মাদিমা আর মহ্ করিতে না পারিয়া তাঁহার শিপতুত ভারের বাদায় वीनिका विश्व व्यारवर्ग कैमिन्ना छिन। व्यय्नक्किन भरत् मरह्त क्चम छन्त

यरश्य त्रीशिया यदम कार्यन, "त्रात्वन सीम, ध्यन वीमनात मन्त्राति याति कृतिया घानश्री त्यदर्भ ।

भ्यकीरन मग्रस् त्रीन भाषात्र हेनरत्र भाष्ट्रन। जिनिहे जा मकन जन्मीसित (श्राबन !,

मरहज्य कहिन, "कोको त्यथोरन रनरह्न, व्यायद्रोख रमहेथोरन यहिन, प्रतिथ, यो 1 loke

ক্ত ক্যিকাক্ত ত্যুদ্ধ প্রাধার ক্রদেন্তি বিষয় ক্রিক লাব্যের ক্রেকান্ত দিলিচ া ৮৯১ক ভিগি দি ছিছি কমাছাক

ছিদীকৈ ভ্রাক চন্দ্রভাগে হাধি চাধি । দল্যনিচু বিহাণাচ ভাদে কিলিলীর विविधी मिला।

गरश्य संशरम एकोरना केखन कतिन ना। इहे-जिनवीन सरभन भन्न छेखन किनन শীগুষরে বিজ্ঞাশা করিলেন, "কোথার বাইতেছিস।"

करिकाक हां का इहारिक ता करहें करहें कर करिका हमग्रेक, क्लाइन किल्का ह "। क्रीक क्रीक क्रीक्रीक"

विनिश्च उदक्रनीद भीनिक छिएश व्यश्नीय वीभाग्न त्माना भनाम काभए "। ब्रोटामा हिन्मि

व्यद्यर्गनी भाभाग्य रहेश सम्बन्धीय भारत्रत धूना नहेश काण्तपरत कहिरनन, नित्रा (जास्ट्रिक क्रिया क्रिया, "अभन द्ध त्यव्यक्, योश कर्त्रा।"

इंग्लि एउदाक क्याया काया काया काया है। इंग्लिस काया काया काया काया है।

"I PRIO

हिलि, "कांत्र एक्स क्या किनवाधि व्यापारक एकार एकार होन् मार्था भारताया

"। कि की होक इध्द्र एक्ष हान्त्रतीष्टिक्य होक्ष क्षित्रम , छोन

भक्ति होक होहोड़ोर भ्रांत भ्रांत । एड्ड हुड़ी १४क ड्रेम्ड ड्रह्मे जीह

विनिटन स्थिष्ठे ब्हेरन त्म, एम वरमत्र मरहस भन्नोक्षात्र एकन कतिन धन्त । किभारठत ফুরুছ্ট দচক),কণ্ডদানল দিওসা ণদ্দদ্দী তথাঞ্চন দার্থত ত*ত্ত হ*াট্নী চ্যাভ

বিজ্ঞারিত বর্না মত্তেও খুকুজুল দথকে আশার অন্ডিজ্ঞতা দূর হুইল না।।

বলিত, "বউঠান্, গিলিয়া থাইলে হজ্ম হয় না, চিবাইয়া থাইতে হয়। এথন সমস্ত भए। विशेष किरिया कानिया एम यरव्यत्क विषय करमना कनिया विभारिक । দি ভথাৰৈ ইত্যদান্যকা দা ছিলীক ছবীদি দি ছিলীবি তাৰ্ছ ছচ্চী ছবুণুদুদুদ "মহিনদা মহিনদা" করিয়া দে পাড়া মাথার করিয়া ভুলিত। মহেলকে তাহার । लमा हिंदिही । कि होसि काल्य व्यक्ति व्यक्ति । कि होसि लाग वार्याहेश । कि होसि लागि पहें के विन-भिन-निन्न तो भारत त्य मण्यूर्व निर्मित्य मन्त्रत हो हो हिल छ।

१९९व १९७६, ७-कथा खानरत्रा ना- विद्रांते व्यायारमत खर हिरम "। দি চাৰ্টাণ ছিন্তী হু লিগু দীহুত চাপ হাত্ত, ইতালীণী দ্যাত কণ দল

বিহারী বলিত, "স্থ্য ব্যব ভোষার হাতেই আছে, ভগন এমন করিয়া ভোগ "। व्राच्याम्

বুক্ত দার , দারু । ভ্রাক ধন্ত হে ক্র আছি। চুনি, আর এক্র "। ছত্ত । দেওতী ইছসে ত্যাত্রাদ হিচক

। দাল্ভীত্যদীক পদদ ত্যার ছবিহিচী করাদাত্য তিয়ে দভাগণ কামি ইলইছ

rigio তাঞ rkrigel ৰাদ্ৰলিচ দ্ৰীাদ্ৰৰ দাজজ-তাদদী দ্দিৰিটি। তত্তীদ দাৰ্গত দদদ पर्छ मकल वागिभारत बान्ना घरन घरन विद्विति है के एत वानि नित्रक इहेंछ। पक िरहोत्री तकन्व हहेत्रा विनन्ना किरिक, "पूत्र !"

। छहोक माध्योक এক প্রকার বিমুখ ভাব ছিল, বিহারী তাহা বুঝিত এবং মহেল চাহা লছুমা

কেরানো শক্ত। কে মনে করিয়াছিল, ও ভোষার বন্ধন এমন করিয়া কাটিবে।" किरा॰, , एडोक किराइहो । म्हणकि १: इ किकीए कर्राहाइहो किल्छोर

। व्हिंद्र भूप स्थिति हो हो हो । विश्व हो । क्षित्र कावता विनित्रा किंदिलन, किंख जारात अर्बन अपर कावता मण्यून (जार গতেজের ফেল-করা সংবাদে রাজনন্মী গ্রীকাকালের আকিন্যাক অগ্নিকাডের মডে।

রাজলন্ধী কহিলেন, "তুমি চলিয়া আসিয়াছ বলিয়া আমার ছেলে বউ ঘর ছাড়িয়া আসিতেছে।" বলিতে বলিতে অভিমানে ক্রোধে ধিক্কারে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন।

ছই জা বাড়ি ফিরিয়া আদিলেন। তথনো বৃষ্টি পড়িতেছে। অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের ঘরে যথন গেলেন তখন আশার রোদন শান্ত হইয়াছে এবং মহেন্দ্র নানা কথার ছলে তাহাকে হাসাইবার চেষ্টা করিতেছে। লক্ষণ দেখিয়া বোধ হয়, বাদলার সন্ধ্যাটা সম্পূর্ণ ব্যর্থ না যাইতেও পারে।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "চুনি, তুই আমাকে ঘরেও থাকিতে দিবি না, অন্ত কোথাও গেলেও সঙ্গে লাগিবি ? আমার কি কোথাও শান্তি নাই ?"

আশা অকস্মাৎ বিদ্ধ মৃগীর মতো চকিত হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র একান্ত বিরক্ত হইয়া কহিল, "কেন কাকী, চুনি তোমার কী করিয়াছে।" অন্নপূর্ণা কহিলেন, "বউ-মান্ত্রের এত বেহায়াপনা দেখিতে পারি না বলিয়াই চলিয়া গিয়াছিলাম, আবার শাশুড়ীকে কাঁদাইয়া কেন আমাকে ধরিয়া আনিল পোড়ারম্থী।"

জীবনের কবিত্ব-অধ্যায়ে মা খুড়ী যে এমন বিল্প, তাহা মহেল্র জানিত না।

পরদিন রাজলক্ষী বিহারীকে ডাকাইয়া কহিলেন, "বাছা, তুমি একবার মহিনকে বলো, অনেক দিন দেশে যাই নাই, আমি বারাশতে যাইতে চাই।"

বিহারী কহিল, "অনেক দিনই যথন যান নাই তথন আর নাই গেলেন। আচ্ছা, আমি মহিনদাকে বলিয়া দেখি, কিন্তু সে যে কিছুতেই রাজি হইবে তা বোধ হয় না।"

মহেন্দ্র কহিল, "তা, জন্মস্থান দেখিতে ইচ্ছা হয় বটে। কিন্তু বেশি দিন মার দেখানে না থাকাই ভালো— বর্ধার সময় জায়গাটা ভালো নয়।"

মহেন্দ্র সহজেই সন্মতি দিল দেখিয়া বিহারী বিরক্ত হইল। কহিল, "মা একলা যাইবেন, কে তাঁহাকে দেখিবে। বোঠানকেও সঙ্গে পাঠাইয়া দাও না।" বলিয়া একটু হাসিল।

বিহারীর গৃঢ় ভর্মনায় মহেন্দ্র কুষ্ঠিত হইয়া কহিল, "তা বুঝি আর পারি না।" কিন্তু কথাটা ইহার অধিক আর অগ্রসর হইল না।

এমনি করিয়াই বিহারী আশার চিত্ত বিম্থ করিয়া দেয়, এবং আশা তাহার উপরে বিরক্ত হইতেছে মনে করিয়া সে ধেন একপ্রকারের শুদ্ধ আমোদ অন্তভব করে। বলা বাহুল্য, রাজলন্দ্রী জন্মস্থান দেখিবার জন্ম অত্যন্ত উৎস্কুক ছিলেন না।
গ্রীদ্রে নদী যখন কমিয়া আদে তখন মাঝি যেমন পদে পদে লগি ফেলিয়া দেখে
কোথায় কত জল, রাজলন্দ্রীও তেমনি ভাবান্তরের সময় মাতাপুত্রের সম্পর্কের মধ্যে
লগি ফেলিয়া দেখিতেছিলেন। তাঁহার বারাশতে যাওয়ার প্রস্তাব যে এত শীঘ্র
এত সহজেই তল পাইবে, তাহা তিনি আশা করেন নাই। মনে মনে কহিলেন,
'অন্নপূর্ণার গৃহত্যাগে এবং আমার গৃহত্যাগে প্রভেদ আছে— দে হইল মন্ত্র-জানা
ভাইনী আর আমি হইলাম শুদ্ধমাত্র মা, আমার যাওয়াই ভালো।'

অন্নপূর্ণা ভিতরকার কথাটা ব্ঝিলেন, তিনি মহেন্দ্রকে বলিলেন, "দিদি গেলে আমিও থাকিতে পারিব না।"

মহেন্দ্র রাজলন্দ্রীকে কহিল, "শুনিতেছ মা? তুমি গেলে কাকীও ষাইবেন. তাহা হইলে আমাদের ঘরের কাজ চলিবে কী করিয়া।"

রাজলন্দ্রী বিদ্যেবিষে জর্জরিত হইয়া কহিলেন, "তুমি যাইবে মেজবউ? এও কি কখনো হয়। তুমি গেলে চলিবে কী করিয়া। তোমার থাকা চাই-ই।"

রাজলক্ষীর আর বিলম্ব সহিল না। প্রদিন মধ্যাক্টেই তিনি দেশে যাইবার জন্ম প্রস্তুত। মহেন্দ্রই যে তাঁহাকে দেশে রাথিয়া আদিবে, এ বিষয়ে বিহারীর বা আর-কাহারো দন্দেহ ছিল না। কিন্তু সময়কালে দেখা গেল, মহেন্দ্র মার দঙ্গে এক জন সরকার ও দরোয়ান পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে।

বিহারী কহিল, "মহিনদা, তুমি যে এখনো তৈরি হও নাই ?" মহেন্দ্র লজ্জিত হইয়া কহিল, "আমার আবার কালেজের—"

বিহারী কহিল, "আচ্ছা তুমি থাকো, মাকে আমি পৌছাইয়া দিয়া আসিব।"

মহেন্দ্র মনে মনে রাগিল। বিরলে আশাকে কহিল, "বাস্তবিক, বিহারী বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিয়াছে। ও দেখাইতে চায়, যেন ও আমার চেয়ে মার কথা বেশি ভাবে।"

অন্নপূর্ণাকে থাকিতে হইল, কিন্তু তিনি লজ্জায় ক্ষোভে ও বিরক্তিতে সংকুচিত হইয়া রহিলেন। খুড়ীর এইরূপ দ্রভাব দেখিয়া মহেল্র রাগ করিল এবং আশাও অভিমান করিয়া রহিল।

9

রাজলন্ধী জন্মভূমিতে পৌছিলেন। বিহারী তাঁহাকে পৌছাইয়া চলিয়া আদিবে এরপ কথা ছিল; কিন্তু দেখানকার অবস্থা দেখিয়া, সে ফিরিল না। রাজলক্ষীর পৈতৃক বাটিতে ছই-একটি অতিবৃদ্ধা বিধবা বাঁচিয়া ছিলেন মাত্র। চারি দিকে ঘন জন্ধল ও বাঁশবন, পুন্ধরিণীর জল সবুজবর্ণ, দিনে-ছপুরে শেয়ালের ডাকে রাজলক্ষীর চিত্ত উদ্ভাস্ত হইয়া উঠে।

বিহারী কহিল, "মা, জন্মভূমি বটে, কিন্তু 'স্বর্গাদপি গ্রীয়সী' কোন্মতেই বলিতে পারি না। কলিকাতার চলো। এখানে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া গেলে আমার অধর্ম হইবে।"

রাজলন্মীরও প্রাণ হাঁপাইয়া উঠিয়াছিল। এমন সময় বিনোদিনী আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় দিল এবং আশ্রয় করিল।

বিনোদিনীর পরিচয় প্রথমেই দেওয়া হইয়াছে। এক সময়ে মহেন্দ্র এবং তদভাবে বিহারীর সহিত তাহার বিবাহের প্রস্তাব হইয়াছিল। বিধিনির্বন্ধে যাহার সহিত তাহার শুভবিবাহ হয়, সে লোকটির সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে প্লীহাই ছিল স্বাপেক্ষা প্রবল। সেই প্লীহার অতিভারেই সে দীর্ঘকাল জীবনধারণ করিতে পারিল না।

তাহার মৃত্যুর পর হইতে বিনোদিনী, জঙ্গলের মধ্যে একটিমাত্র উত্যানলতার মতো, নিরানন্দ পল্লীর মধ্যে মৃত্যমান ভাবে জীবন্যাপন করিতেছিল। অত্য সেই অনাথা আদিয়া তাহার রাজলক্ষ্মী পিদ্শাশঠাকরুনকে ভক্তিভরে প্রণাম করিল এবং তাঁহার দেবায় আত্মসমর্পণ করিয়া দিল।

সেবা ইহাকেই বলে। মুহুর্তের জন্ম আলস্ত নাই। কেমন পরিপাটি কাজ, কেমন স্থন্দর রালা, কেমন স্থমিষ্ট কথাবার্তা।

রাজলন্মী বলেন, "বেলা হইল মা, তুমি ছটি খাও গে যাও।" সে কি শোনে ? পাথা করিয়া পিদিমাকে ঘুম না পাড়াইয়া দে উঠে না। রাজলন্মী বলেন, "এমন করিলে যে তোমার অস্ত্র্থ করিবে মা।"

বিনোদিনী নিজের প্রতি নিরতিশয় তাচ্ছিল্য প্রকাশ করিয়া বলে, "আমাদের তৃঃথের শরীরে অস্ত্রথ করে না পিদিমা। আহা, কতদিন পরে জন্মভূমিতে আদিয়াছ, এথানে কী আছে, কী দিয়া তোমাকে আদের করিব।"

বিহারী এই দিনে পাড়ার কর্তা হইয়া উঠিল। কেহ তার কাছে রোগের ঔষধ কেহ বা মোকদমার পরামর্শ লইতে আদে, কেহ বা নিজের ছেলেকে বড়ো আপিনে কাজ জুটাইয়া দিবার জন্ম তাহাকে ধরে, কেহ বা তাহার কাছে দরখান্ত লিখাইয়া লয়। বৃদ্ধদের তাদপাশার বৈঠক হইতে বাগদিদের তাড়িপানসভা পর্যন্ত দর্বত্র সে তাহার সকৌতুক কৌতৃহল এবং স্বাভাষিক স্বন্থতা লইয়া যাতায়াত করিত— কেহ তাহাকে দ্র মনে করিত না, অথচ সকলেই তাহাকে সম্মান করিত। বিনোদিনী এই অস্থানে পতিত কলিকাতার ছেলেটির নির্বাসনদগুও যথাসাধ্য লঘু করিবার জন্ম অস্তঃপুরের অস্তরাল হইতে চেষ্টা করিত। বিহারী প্রত্যেক বার পাড়া পর্যটন করিয়া আদিয়া দেখিত, কে তাহার ঘরটিকে প্রত্যেক বার পরিপাটি পরিচ্ছন করিয়া রাখিয়াছে, একটি কাঁসার গ্লাসে ছ-চারটি ফুল এবং পাতার তোড়া সাজাইয়াছে এবং তাহার গদির এক ধারে বঙ্কিম ও দীনবন্ধুর গ্রন্থাবলী গুছাইয়া রাখিয়াছে। গ্রন্থের ভিতরের মলাটে মেয়েলি অথচ পাকা অক্ষরে বিনোদিনীর নাম লেখা।

পল্লীগ্রামের প্রচলিত আতিথ্যের সহিত ইহার একটু প্রভেদ ছিল। বিহারী তাহারই উল্লেখ করিয়া প্রশংসাবাদ করিলে রাজলক্ষ্মী কহিতেন, "এই মেয়েকে কি না তোরা অগ্রাহ্য করিলি।"

বিহারী হাসিয়া কহিত, "ভালো করি নাই মা, ঠকিয়াছি। কিন্ত বিবাহ না করিয়া ঠকা ভালো, বিবাহ করিয়া ঠকিলেই মুশকিল।"

রাজলন্দ্রী কেবলই মনে করিতে লাগিলেন, "আহা, এই মেয়েই তো আমার বধ্ হইতে পারিত। কেন হইল না।"

রাজনন্দ্রী কলিকাতায় ফিরিবার প্রসন্ধ্যাত্র উত্থাপন করিলে বিনোদিনীর চোথ ছলছল করিয়া উঠিত। সে বলিত, "পিসিমা, তুমি ছ-দিনের জন্তে কেন এলে! যথন তোমাকে জানিতাম না, দিন তো এক রকম করিয়া কাটিত। এখন তোমাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব।"

রাজলক্ষী মনের আবেগে বলিয়া ফেলিতেন, "মা, তুই আমার ঘরের বউ হলিনে কেন, তা হইলে তোকে বুকের মধ্যে করিয়া রাখিতাম।"

সে কথা শুনিয়া বিনোদিনী কোনো ছুতায় লজ্জায় সেখান হইতে উঠিয়া যাইত। রাজলন্দ্রী কলিকাতা হইতে একটা কাতর অন্তন্মপত্রের অপেক্ষায় ছিলেন। তাঁহার মহিন জন্মাবধি কখনো এতদিন মাকে ছাড়িয়া থাকে নাই— নিশ্চয় এতদিনে মার বিচ্ছেদ তাহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছে। রাজলন্দ্রী তাঁহার ছেলের অভিমান এবং আবদারের সেই চিঠিখানির জন্ম তৃষিত হইয়া ছিলেন।

বিহারী মহেন্দ্রের চিঠি পাইল। মহেন্দ্র লিথিয়াছে, "মা বোধ হয় অনেক দিন পরে জন্মভূমিতে গিয়া বেশ স্থথে আছেন।"

রাজলন্দ্রী ভাবিলেন, "আহা, মহেন্দ্র অভিমান করিয়া লিথিয়াছে। স্থথে আছেন। হতভাগিনী মা নাকি মহেন্দ্রকে ছাড়িয়া কোথাও স্থথে থাকিতে পারে।"

"ও বিহারী, তার পরে মহিন কী লিথিয়াছে, পড়িয়া শোনা না বাছা।"

বিহারী কহিল "তার পরে কিছুই না মা।" বলিয়া চিঠিখানা মুঠার মধ্যে দলিত করিয়া একটা বহির মধ্যে পুরিয়া ঘরের এক কোণে ধপ করিয়া ফেলিয়া দিল। রাজলক্ষ্মী কি আর স্থির থাকিতে পারেন। নিশ্চয়ই মহিন মার উপর এমন রাগ করিয়া লিথিয়াছে যে, বিহারী তাঁহাকে পড়িয়া শোনাইল না।

বাছুর যেমন গাভীর স্তনে আঘাত করিয়া তৃগ্ধ এবং বাৎসল্যের সঞ্চার করে, মহেন্দ্রের রাগ তেমনি রাজলন্ধীকে আঘাত করিয়া তাঁহার অবক্রদ্ধ বাৎসল্যকে উৎসারিত করিয়া দিল। তিনি মহেন্দ্রকে ক্রমা করিলেন। কহিলেন, 'আহা, বউ লইয়া মহিন স্থথে আছে, স্থথে থাক্— যেমন করিয়া হোক দে স্থী হোক। বউকে লইয়া আমি তাহাকে আর কোনো কন্ত দিব না। আহা, যে মা কথনো তাহাকে এক দও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না সেই মা চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া মহিন মার পরে রাগ করিয়াছে!' বার বার তাঁর চোথ দিয়া জল উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

সেদিন রাজলন্দ্রী বিহারীকে বার বার আসিয়া বলিলেন, "যাও বাবা, তুমি স্নান করো গে যাও। এথানে তোমার বড়ো অনিয়ম হইতেছে।"

বিহারীরও সে দিন স্নানাহারে যেন প্রবৃত্তি ছিল না; সে কহিল, "মা, আমার মতো লন্দ্রীছাড়ারা অনিয়মেই ভালো থাকে।"

রাজলক্ষী পীড়াপীড়ি করিয়া কহিলেন, "না বাছা, তুমি স্নান করিতে যাও।"

বিহারী সহস্র বার অন্তরুদ্ধ হইয়া নাহিতে গেল। দে ঘরের বাহির হইবামাত্রই রাজলন্মী বহির ভিতর হইতে তাড়াতাড়ি দেই কুঞ্চিতদলিত চিঠিখানি বাহির করিয়া লইলেন।

বিনোদিনীর হাতে চিঠি দিয়া কহিলেন, "দেখো তো মা, মহিন বিহারীকে কী লিখিয়াছে।"

বিনোদিনী পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। মহেল্র প্রথমটা মার কথা লিথিয়াছে; কিন্তু দে অতি অল্লই, বিহারী যতটুকু শুনাইয়াছিল তাহার অধিক নহে।

তার পরেই আশার কথা। মহেন্দ্র রঙ্গে বহুস্তে আনন্দে যেন মাতাল হইয়া লিথিয়াছে।

বিনোদিনী একটুথানি পড়িয়া শুনাইয়াই লজ্জিত হইয়া থামিয়া কহিল, "পিদিমা, ও আর কী শুনিবে।"

রাজলন্দ্রীর স্নেহব্যগ্র মুখের ভাব এক মুহুর্তের মধ্যেই পাথরের মতো শক্ত হইয়া যেন জমিয়া গেল। রাজলন্দ্রী একটুথানি চুপ করিয়া রহিলেন, তার পরে বলিলেন, "থাক্।" বলিয়া চিঠি ফেরত না লইয়াই চলিয়া গেলেন। বিনোদিনী সেই চিঠিথানা লইয়া ঘরে ঢুকিল। ভিতর হইতে দার বন্ধ করিয়া বিছানার উপর বসিয়া পড়িতে লাগিল।

চিঠির মধ্যে বিনোদিনী কী রস পাইল, তাহা বিনোদিনীই জানে। কিন্তু তাহা কৌতুকরস নহে। বার বার করিয়া পড়িতে পড়িতে তাহার তুই চকু মধ্যাত্তের বালুকার মতো জলিতে লাগিল, তাহার নিশ্বাস মরুভূমির বাতাসের মতো উত্তপ্ত হইয়া উঠিল।

মহেন্দ্র কেমন, আশা কেমন, মহেন্দ্র-আশার প্রণয় কেমন, ইহাই তাহার মনের মধ্যে কেবলই পাক থাইতে লাগিল। চিঠিখানা কোলের উপর চাপিয়া ধরিয়া পা ছড়াইয়া দেয়ালের উপর হেলান দিয়া অনেকক্ষণ সমূখে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মহেন্দ্রের সে চিঠি বিহারী আর থুঁজিয়া পাইল না।

দেইদিন মধ্যাক্তে হঠাৎ অন্নপূর্ণা আদিয়া উপস্থিত। ত্বঃসংবাদের আশস্কা করিয়া রাজলক্ষীর বুকটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল— কোনো প্রশ্ন করিতে তিনি সাহস করিলেন না, অন্নপূর্ণার দিকে পাংশুবর্ণ মুখে চাহিয়া রহিলেন।

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দিদি, কলিকাতার খবর সব ভালো।"

রাজলক্ষী কহিলেন, "তবে তুমি এখানে যে।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দিদি, তোমার ঘরকন্নার ভার তুমি লও'দে। আমার আর সংসারে মন নাই। আমি কাশী ঘাইব বলিয়া যাত্রা করিয়া বাহির হইয়াছি। তাই তোমাকে প্রণাম করিতে আদিলাম। জ্ঞানে অজ্ঞানে অনেক অপরাধ করিয়াছি, মাপ করিয়ো। আর তোমার বউ, (বলিতে বলিতে চোখ ভরিয়া উঠিয়া জল পড়িতে লাগিল) সে ছেলেমাত্র্য, তার মা নাই, সে দোষী হোক নির্দোষ হোক সে তোমার।" আর বলিতে পারিলেন না।

রাজলন্দ্মী ব্যস্ত হইয়া তাঁহার স্নানাহারের ব্যবস্থা করিতে গেলেন। বিহারী থবর পাইয়া গদাই ঘোষের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে ছুটিয়া আদিল। অনুপূর্ণাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "কাকীমা, সে কি হয় ? আমাদের তুমি নির্মম হইয়া ফেলিয়া ঘাইবে ?"

অন্নপূর্ণা অশ্র দমন করিয়া কহিলেন, "আমাকে আর ফিরাইবার চেটা করিসনে, বেহারি— তোরা সব স্থথে থাক্, আমার জত্তে কিছুই আটকাইবে না।"

বিহারী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। তার পরে কহিল, "মহেন্দ্রের ভাগ্য মন্দ, তোমাকে দে বিদায় করিয়া দিল।"

অন্নপূর্ণা চকিত হইয়া কহিলেন, "অমন কথা বলিসনে। আমি মহিনের উপর কিছুই রাগ করি নাই। আমি না গেলে সংসারের মঙ্গল হইবে না।" বিহারী দ্রের দিকে চাহিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। অরপূর্ণা অঞ্চল হইতে এক জোড়া মোটা দোনার বালা খুলিয়া কহিলেন, "বাবা, এই বালাজোড়া তুমি রাথো—বউমা যথন আদিবেন, আমার আশীর্বাদ দিয়া তাঁহাকে পরাইয়া দিয়ো।"

বিহারী বালাজোড়া মাথায় ঠেকাইয়া অঞ সংবরণ করিতে পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

বিদায়কালে অন্নপূর্ণা কহিলেন, "বেহারি, আমার মহিনকে আর আমার আশাকে দেখিন।" রাজলক্ষীর হস্তে একথানি কাগজ দিয়া বলিলেন, "শুশুরের সম্পত্তিতে আমার যে অংশ আছে, তাহা এই দানপত্রে মহেন্দ্রকে লিখিয়া দিলাম। আমাকে কেবল মানে মানে পনেরোটি করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিয়া।"

বলিয়া ভূতলে পড়িয়া রাজলক্ষীর পদধূলি মাথায় তুলিয়া লইলেন এবং বিদায় হইয়া তীর্থোন্দেশে যাত্রা করিলেন।

3

আশা কেমন ভয় পাইয়া গেল। এ কী হইল। মা চলিয়া ধান, মাদিমা চলিয়া ধান। তাহাদের স্থুও ধেন সকলকেই তাড়াইতেছে, এবার ধেন তাহাকেই তাড়াইবার পালা। পরিত্যক্ত শৃত্য গৃহস্থালির মাঝখানে দাম্পত্যের নৃত্ন প্রেমলীলা তাহার কাছে কেমন অসংগত ঠেকিতে লাগিল।

সংসারের কঠিন কর্তব্য হইতে প্রেমকে ফুলের মতো ছিঁড়িয়া স্বতন্ত্র করিয়া লইলে, তাহা কেবল আপনার রসে আপনাকে সজীব রাখিতে পারে না, তাহা ক্রমেই বিমর্ঘ ও বিক্বত হইয়া আসে। আশাও মনে মনে দেখিতে লাগিল, তাহাদের অবিশ্রাম মিলনের মধ্যে একটা শ্রান্তি ও তুর্বলতা আছে। সে মিলন যেন থাকিয়া থাকিয়া কেবলই মুষ্ডিয়া পড়ে— সংসারের দৃঢ় ও প্রশন্ত আশ্রয়ের অভাবে তাহাকে টানিয়া থাড়া রাখাই কঠিন হয়। কাজের মধ্যেই প্রেমের মূল না থাকিলে, ভোগের বিকাশ পরিপূর্ণ এবং স্থায়ী হয় না।

মহেল্রও আপনার বিম্থ সংসারের বিক্রজে বিদ্রোহ করিয়া আপন প্রেমোৎসবের দকল বাতিগুলাই একসঙ্গে জালাইয়া খুব সমারোহের সহিত শৃত্যগৃহের অকল্যাণের মধ্যে মিলনের আনন্দ সমাধা করিতে চেষ্টা করিল। আশার মনে সে একটুথানি খোঁচা দিয়াই কহিল, "চুনি, তোমার আজকাল কী হইয়াছে বলো দেখি। মাসি গেছেন, তা লইয়া অমন মন ভার করিয়া আছ কেন। আমাদের তু-জনার ভালোবাসারে কি দকল ভালোবাসার অবসান নয় ?"

আশা তঃখিত হইয়া ভাবিত, "তবে তো আমার ভালোবাসায় একটা কী অসম্পূর্ণতা আছে। আমি তো মাসির কথা প্রায়ই ভাবি; শাশুড়ী চলিয়া গেছেন বলিয়া তো আমার ভয় হয়।" তখন সে প্রাণপণে এই সকল প্রেমের অপরাধ কালন করিতে চেষ্টা করে।

এখন গৃহকর্ম ভালো করিয়া চলে না— চাকরবাকরেরা ফাঁকি দিতে আরম্ভ করিয়াছে। একদিন ঝি অস্থু করিয়াছে বলিয়া আসিল না, বাম্নঠাকুর মদ খাইয়া নিক্দেশ হইয়া রহিল। মহেন্দ্র আশাকে কহিল, "বেশ মজা হইয়াছে, আজ আমরা নিজেরা রন্ধনের কাজ সারিয়া লইব।"

মহেন্দ্র গাড়ি করিয়া নিউ মার্কেটে বাজার করিতে গেল। কোন্ জিনিসটা কী পরিমাণে দরকার, তাহা তাহার কিছুমাত্র জানা ছিল না— কতকগুলা বোঝা লইয়া আনন্দে ঘরে ফিরিয়া আদিল। দেগুলা লইয়া যে কী করিতে হইবে, আশাও তাহা ভালোরপ জানে না। পরীক্ষায় বেলা ঘটা-তিনটা হইয়া গেল এবং নানাবিধ অভ্তপূর্ব অথাত্য উদ্ভাবন করিয়া মহেন্দ্র অত্যন্ত আমোদ বোধ করিল। আশা মহেন্দ্রের আমোদে যোগ দিতে পারিল না, আপন অজ্ঞতা ও অক্ষমতায় মনে মনে অত্যন্ত লক্ষা ও ক্ষোভ পাইল।

ঘরে ঘরে জিনিসপত্রের এমনি বিশৃঞ্জালা ঘটিয়াছে যে, আবশ্যকের সময়ে কোনো জিনিস খুঁজিয়া পাওয়াই কঠিন। মহেল্রের চিকিৎসার অন্ত একদিন তরকারি কুটিবার কার্যে নিযুক্ত হইয়া আবর্জনার মধ্যে অজ্ঞাতবাস গ্রহণ করিল এবং তাহার নোটের খাতা হাতপাখার অ্যাকটিনি করিয়া রায়াঘরের ভস্মশয্যায় বিশ্রাম করিতে লাগিল।

এই দকল অভাবনীয় ব্যবস্থাবিপর্যয়ে মহেন্দ্রের কৌতুকের দীমা রহিল না, কিন্তু আশা ব্যথিত হইতে থাকিল। উচ্চুঙ্খল যথেচ্ছাচারের স্রোতে দমন্ত ঘরকরা ভাদাইয়া হাস্তম্থে ভাদিয়া চলা বালিকার কাছে বিভীষিকাজনক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল।

একদিন সন্ধ্যার সময় হই জনে ঢাকা-বারান্দায় বিছানা করিয়া বসিয়াছে।
সন্মূথে থোলা ছাদ। বৃষ্টির পরে কলিকাতার দিগন্তব্যাপী সৌধনিথরশ্রেণী জ্যোৎস্নায়
প্রাবিত। বাগান হইতে রাশীকৃত ভিজা বকুল সংগ্রহ করিয়া আশা নতশিরে মালা
গাঁথিতেছে। মহেন্দ্র তাহা লইয়া টানাটানি করিয়া, বাধা ঘটাইয়া, প্রতিকৃল
সমালোচনা করিয়া, অনর্থক একটা কলহ স্বষ্টি করিবার উদ্যোগ করিতেছিল।
আশা এই সকল অকারণ উৎপীড়ন লইয়া তাহাকে ভৎসনা করিবার উপক্রম

করিবামাত্র মহেন্দ্র কোনো একটি কৃত্রিম উপায়ে আশার মূথ বন্ধ করিয়া শাসনবাক্য অঙ্কুরেই বিনাশ করিতেছিল।

এমন সময় প্রতিবেশীর বাড়ির পিঞ্জরের মধ্য হইতে পোষা কোকিল কুহু কুছু করিয়া ডাকিয়া উঠিল। তথনই মহেন্দ্র এবং আশা তাহাদের মাথার উপরে দোহল্যমান থাঁচার দিকে দৃষ্টিপাত করিল। তাহাদের কোকিল প্রতিবেশী কোকিলের কুহুধ্বনি কথনো নীরবে সৃষ্ঠ্ করে নাই, আজু সে জ্বাব দেয় না কেন পূ

আশা উৎকণ্ঠিত হইয়া কহিল, "পাথির আজ কী হইল।" মহেন্দ্র কহিল, "ভোমার কণ্ঠ শুনিয়া লক্ষানোধ করিভেছে।"

আশা সাহ্মরম্বরে কহিল, "না, ঠাটা নয়, দেখো না উহার কী হইয়াছে।"

মহেন্দ্র তথ্য থাচা পাড়িয়া নামাইল। থাচার আবরণ খুলিয়া দেখিল, পাথি

মরিয়া গেছে। অরপ্রার ধাওয়ার পর বেহারা ছুটি লইয়া গিয়াছিল, পাথিকে কেহ

দেখে নাই।

দেখিতে দেখিতে আশার ম্থ সান হইয়া গেল। তাহার আঙুল চলিল না—
ফুল পড়িয়া রহিল। মহেন্দ্রের মনে আঘাত লাগিলেও, অকালে রসভঙ্গের আশহায়
ব্যাপারটা সে হাসিয়া উড়াইবার চেষ্টা করিল। কহিল, "ভালোই হইয়াছে; আমি
ডাক্তারি করিতে যাইতাম, আর ওটা কুহুস্বরে তোমাকে জালাইয়া মারিত।" এই
বলিয়া মহেন্দ্র আশাকে বাহুপাশে বেষ্টন করিয়া কাছে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল।

আশা আন্তে আন্তে আপনাকে ছাড়াইয়া লইয়া আঁচল শৃত্য করিয়া বকুলগুলা ফেলিয়া দিল। কহিল, "আর কেন। ছি ছি। তুমি শীঘ্র যাও, মাকে ফিরাইয়া আনো গে।"

2

এমন সময় দোতলা হইতে "মহিনদা মহিনদা" রব উঠিল। "আরে কে হে, এদ এম" বলিয়া মহেন্দ্র জবাব দিল। বিহারীর দাড়া পাইয়া মহেন্দ্রের চিত্ত উৎফুল হইয়া উঠিল। বিবাহের পর বিহারী মাঝে মাঝে তাহাদের স্থের বাধাস্বরূপ আদিয়াছে— আজ দেই বাধাই স্থের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বোধ হইল।

আশাও বিহারীর আগমনে আরাম বোধ করিল। মাথায় কাপড় দিয়া সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িল দেখিয়া মহেন্দ্র কহিল, "যাও কোথায়। আর তো কেহ নয়, বিহারী আসিতেছে।" আশা কহিল, "ঠাকুরপোর জলথাবারের বন্দোবস্ত করিয়া দিই গে।" একটা কিছু কর্ম করিবার উপলক্ষ্য আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে আশার অবসাদ কতকটা লঘু হইয়া গেল।

আশা শাশুড়ীর সংবাদ জানিবার জন্ত মাথায় কাপড় দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বিহারীর সহিত এখনো সে কথা কয় না।

বিহারী প্রবেশ করিয়াই কহিল, "আ সর্বনাশ। কী কবিত্বের মাঝখানেই পা ফেলিলাম। ভয় নাই বোঠান, তুমি বনো, আমি পালাই।"

আশা মহেন্দ্রের মূথে চাহিল। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "বিহারী, মার কী খবর।" বিহারী কহিল, "মা=খুড়ীর কথা আজ কেন ভাই। নে ঢের সময় আছে।

Such a night was not made for sleep, nor for mothers and aunts!" বিলায়া বিহারী কিরিতে উভত হইলে, মহেন্দ্র তাহাকে জোন করিয়া চানিল্লা আনিয়া বদাইল। বিহারী কহিল, "বোঠান, দেখো আমার অপরাধ নাই— আমাকে জোর করিয়া আনিল— পাপ করিল মহিনদা, তাহার অভিশাপটা আমার উপরে যেন না পড়ে।"

কোনো জবাব দিতে পারে না বলিয়াই এই দব কথায় আশা অত্যন্ত বিরক্ত হয়। বিহারী ইচ্ছা করিয়া তাহাকে জালাতন করে।

বিহারী কহিল, "বাড়ির শ্রী তো দেখিতেছি— মাকে এখনো আনাইবার কি সময় হয় নাই।"

মহেন্দ্র কহিল, "বিলক্ষণ; আমরা তো তাঁর জন্মই অপেক্ষা করিয়া আছি।"

বিহারী কহিল, "সেই কথাটি তাঁহাকে জানাইয়া পত্র লিথিতে তোমার অল্পই সময় লাগিবে, কিন্তু তাঁহার স্থথের দীমা থাকিবে না। বোঠান, মহিনদাকে সেই ছু-মিনিট ছুটি দিতে হইবে, তোমার কাছে আমার এই আবেদন।"

আশা রাগিয়া চলিয়া গেল— তাহার চোথ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, "কী শুভক্ষণেই যে তোমাদের দেখা হইয়াছিল। কিছুতেই দন্ধি হইল না— কেবলই ঠুকঠাক চলিতেছে।"

বিহারী কহিল, "তোমাকে তোমার মা তো নষ্ট করিয়াছেন, আবার জ্বীও নষ্ট করিতে বিদ্যাছে। সেইটে দেখিতে পারি না বলিয়াই সময় পাইলে ছই-এক কথা বলি।"

মহেন্দ্র। তাহাতে ফল কী হয়।

বিহারী। ফল তোমার সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই হয় না, আমার সম্বন্ধে কিঞিৎ হয়।

বিহারী নিজে বসিয়া মহেন্দ্রকে দিয়া চিঠি লিখাইয়া লইল এবং সে-চিঠি লইয়া পরদিনই রাজলক্ষীকে আনিতে গেল। রাজলক্ষী ব্ঝিলেন, এ-চিঠি বিহারীই লিখাইয়াছে— কিন্তু তবু আর থাকিতে পারিলেন না। সঙ্গে বিনোদিনী আসিল।

গৃহিণী ফিরিয়া আদিয়া গৃহের যেরূপ তুরবস্থা দেখিলেন— সমস্ত অমার্জিত, মলিন, বিপর্যস্ত— তাহাতে বধ্র প্রতি তাঁহার মন আরো যেন বক্র হইয়া উঠিল।

কিন্তু বধ্র এ কী পরিবর্তন। দে যে ছায়ার মতো তাঁহার অন্ত্রসরণ করে। আদেশ না পাইলেও তাঁহার কর্মে সহায়তা করিতে অগ্রসর হয়। তিনি শশব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠেন, "রাখো, রাখো, ও তুমি নষ্ট করিয়া কেলিবে। জান না যে-কাজ সে কাজে কেন হাত দেওয়া।"

রাজলক্ষী স্থির করিলেন, অন্নপূর্ণা চলিয়া যাওয়াতেই বধ্র এত উন্নতি হইরাছে।
কিন্তু তিনি ভাবিলেন, 'মহেল্র মনে করিবে, খুড়ী যথন ছিল, তথন বধ্কে লইরা
আমি বেশ নিক্ষণকৈ স্থথে ছিলাম— আর মা আদিতেই আমার বিরহতঃথ আরম্ভ
হইল। ইহাতে অন্নপূর্ণা যে তাহার হিতৈষী এবং মা যে তাহার স্থথের অন্তরায়,
ইহাই প্রমাণ হইবে। কাজ কী।'

আজকাল দিনের বেলা মহেন্দ্র ডাকিয়া পাঠাইলে, বধ্ ঘাইতে ইতস্তত করিত— কিন্তু রাজলন্দ্রী ভর্মনা করিয়া বলিতেন, "মহিন ডাকিতেছে, দে বুঝি আর কানে তুলিতে নাই। বেশি আদর পাইলে শেষকালে এমনই ঘটিয়া থাকে। যাও, তোমার আর তরকারিতে হাত দিতে হইবে না।"

আবার সেই শ্লেট-পেনদিল চারুপাঠ লইয়া মিথ্যা খেলা। ভালোবাদার অমূলক অভিযোগ লইয়া পরস্পরকে অপরাধী করা। উভয়ের মধ্যে কাহার প্রেমের ওজন বেশি, তাহা লইয়া বিনা-যুক্তিমূলে তুমূল তর্কবিতর্ক। বর্ষার দিনকে রাত্রি করা এবং জ্যোৎস্বারাত্রিকে দিন করিয়া তোলা। শ্রান্তি এবং অবদাদকে গায়ের জােরে দ্র করিয়া দেওয়া। পরস্পরকে এমনি করিয়া অভ্যাস করা যে, দক্ত যথন অদাড় চিত্তে আনন্দ দিতেছে না তথনো ক্ষণকালের জন্ম মিলনপাশ হইতে মুক্তি ভয়াবহ মনে হয়— সম্ভোগন্থথ ভয়াচ্ছয়, অথচ কর্মান্তরে যাইতেও পা ওঠে না। ভোগন্থথের এই ভয়ংকর অভিশাপ যে, স্থে অধিক দিন থাকে না, কিন্তু বন্ধন ছেশ্ছল্য হইয়া উঠে।

এমন সময় বিনোদিনী এক দিন আসিয়া আশার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কহিল, "ভাই, ভোমার সোভাগ্য চিরকাল অক্ষয় হোক, কিন্তু আমি তুঃখিনী বলিয়া কি আমার দিকে একবার তাকাইতে নাই।" আত্মীয়গৃহে বাল্যকাল হইতে পরের মতো লালিত হইয়াছিল বলিয়া, লোক-শাধারণের নিকট আশার একপ্রকার আন্তরিক কুঠিতভাব ছিল। ভয় হইত, পাছে কেহ প্রত্যাখ্যান করে। বিনোদিনী যথন তাহার জোড়া ভুরু ও তীক্ষ দৃষ্টি, তাহার নিখুঁত মুখ ও নিটোল যৌবন লইয়া উপস্থিত হইল, তথন আশা অগ্রসর হইয়া তাহার পরিচয় লইতে সাহস করিল না।

আশা দেখিল, শাশুড়ী রাজলন্ধীর নিকট বিনোদিনীর কোনোপ্রকার সংকোচ
নাই। রাজলন্ধীও যেন আশাকে বিশেষ করিয়া দেখাইয়া দেখাইয়া বিনোদিনীকে
বহুমান দিতেছেন, সময়ে-অসময়ে আশাকে বিশেষ করিয়া শুনাইয়া শুনাইয়া
বিনোদিনীর প্রশংসাবাক্যে উচ্ছুদিত হইয়া উঠিতেছেন। আশা দেখিল, বিনোদিনী
সর্বপ্রকার গৃহকর্মে স্থনিপুণ— প্রভূত্ব যেন তাহার পক্ষে নিতান্ত সহজ স্থভাবদিদ্দল
দাসদাসীদিগকে কর্মে নিয়োগ করিতে, ভর্ৎসনা করিতে ও আদেশ করিতে সে
লেশমাত্র কৃত্তিত নহে। এই সমস্ত দেখিয়া আশা বিনোদিনীর কাছে নিজেকে নিতান্ত
ক্ষুদ্র মনে করিল।

সেই সর্বগুণশালিনী বিনোদিনী যথন অগ্রসর হইয়া আশার প্রণয় প্রার্থনা করিল, তথন সংকোচের বাধায় ঠেকিয়াই বালিকার আনন্দ আরো চার গুণ উছলিয়া পড়িল। জাত্বকরের মায়াতরুর মতো তাহাদের প্রণয়বীজ এক দিনেই অঙ্ক্রিত পল্লবিত ও পুষ্পিত হইয়া উঠিল।

আশা কহিল, "এম ভাই, তোমার সঙ্গে একটা কিছু পাতাই।"

वितामिनी शंमिया कहिन, "की भाजाहेत्व।"

আশা গঙ্গাজন বকুলফুল প্রভৃতি অনেকগুলি ভালো ভালো জিনিসের নাম করিল। বিনোদিনী কহিল, "ও-সব পুরানো হইয়া গেছে; আদরের নামের আর আদর নাই!"

আশা কহিল, "তোমার কোন্টা পছন্দ।" বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "চোথের বালি।"

শ্রুতিমধুর নামের দিকেই আশার ঝোঁক ছিল, কিন্তু বিনোদিনীর পরামর্শে আদরের গালিটিই গ্রহণ করিল। বিনোদিনীর গলা ধরিয়া বলিল, "চোথের বালি।" বলিয়া হাসিয়া লুটাইয়া পড়িল।

আশার পক্ষে দির্দিনীর বড়ো দরকার হইয়াছিল। ভালোবাদার উৎসবও কেবলমাত্র ছটি লোকের দারা সম্পন্ন হয় না— স্থালাপের মিষ্টান্ন বিভরণের জন্ম বাজে লোকের দরকার হয়।

ক্ষুধিতহৃদয়া বিনোদিনীও নববধ্র নবপ্রেমের ইতিহাস মাতালের জালাময় মদের মতো কান পাতিয়া পান করিতে লাগিল। তাহার মন্তিফ মাতিয়া শরীরের রক্ত জলিয়া উঠিল।

নিস্তর মধ্যাছে মা যথন ঘুমাইতেছেন, দাসদাসীরা একতলার বিশ্রামশালায় অদৃশ্য, মহেল্র বিহারীর তাড়নায় ক্ষণকালের জন্ম কালেজে গেছে এবং রৌদ্রতপ্ত নীলিমার শেষ প্রান্ত হইতে চিলের তীব্র কণ্ঠ অতিক্ষীণ স্বরে কদাচিং শুনা যাইতেছে, তথন নির্জন শয়নগৃহে নীচের বিছানার বালিশের উপর আশা তাহার থোলা চুল ছড়াইয়া শুইত এবং বিনোদিনী বুকের নীচে বালিশ টানিয়া উপুড় হইয়া শুইয়া শুনগুন-গুঞ্জরিত কাহিনীর মধ্যে আবিষ্ট হইয়া রহিত, তাহার কর্ণমূল আরক্ত হইয়া উঠিত, নিশ্বাদ বেগে প্রবাহিত হইতে থাকিত।

বিনোদিনী প্রশ্ন করিয়া করিয়া তুচ্ছতম কথাটি পর্যন্ত বাহির করিত, এক কথা বার বার করিয়া শুনিত, ঘটনা নিঃশেষ হইয়া গেলে কল্পনার অবতারণা করিত—কহিত, 'আচ্ছা ভাই, যদি এমন হইত তো কী হইত, যদি অমন হইত তো কী করিতে।' সেই সকল অসম্ভাবিত কল্পনার পথে স্থালোচনাকে স্থদীর্ঘ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিতে আশারও ভালো লাগিত।

বিনোদিনী কহিত, "আচ্ছা ভাই চোথের বালি, তোর দলে যদি বিহারীবাবুর বিবাহ হইত।"

আশা। না ভাই, ও-কথা তুমি বলিয়ো না— ছি ছি, আমার বড়ো লজ্জা করে। কিন্তু তোমার সঙ্গে হইলে বেশ হইত, তোমার সঙ্গেও তো কথা হইয়াছিল।

বিনোদিনী। আমার সঙ্গে তো ঢের লোকের ঢের কথা হইয়াছিল। না হইয়াছে, বেশ হইয়াছে— আমি যা আছি, বেশ আছি।

আশা তাহার প্রতিবাদ করে। বিনোদিনীর অবস্থা যে তাহার অবস্থার চেয়ে ভালো, এ-কথা সে কেমন করিয়া স্বীকার করিবে। "একবার মনে করিয়া দেখো দেখি ভাই বালি, যদি আমার স্বামীর দঙ্গে তোমার বিবাহ হইয়া যাইত। আর একটু হলেই তো হইত।" তা তো হইতই। না হইল কেন। আশার এই বিছানা, এই খাট তো এক দিন তাহারই জন্ম অপেক্ষা করিয়া ছিল। বিনোদিনী এই স্থদজ্জিত শয়নঘরের দিকে চায়, আর দে-কথা কিছুতেই ভূলিতে পারে না। এ-ঘরে আজ দে অতিথিমাত্র— আজ স্থান পাইয়াছে, কাল আবার উঠিয়া যাইতে হইবে।

অপরাত্নে বিনোদিনী নিজে উদ্যোগী হইয়া অপরূপ নৈপুণ্যের সহিত আশার চুল বাঁধিয়া সাজাইয়া তাহাকে স্বামিসম্বিলনে পাঠাইয়া দিত। তাহার কল্পনা যেন অবগুঠিতা হইয়া এই সজ্জিতা বধ্র পশ্চাং পশ্চাং মৃগ্ধ যুবকের অভিসারে জনহীন কক্ষে গমন করিত। আবার এক-এক দিন কিছুতেই আশাকে ছাড়িয়া দিত না। বলিত, "আঃ, আর একটু বসোই না। তোমার স্বামী তো পালাইতেছেন না। তিনি তো বনের মায়ামৃগ নন, তিনি অঞ্চলের পোষা হরিণ।" এই বলিয়া নানা ছলে ধরিয়া রাখিয়া দেরি করাইবার চেষ্টা করিত।

মহেন্দ্র অত্যন্ত রাগ করিয়া বলিত, "তোমার স্থী যে নড়িবার নাম করেন না— তিনি বাড়ি ফিরিবেন করে।"

আশা ব্যপ্ত হইয়া বলিত, "না, তুমি আমার চোথের বালির উপর রাগ করিয়ো না। তুমি জান না, দে তোমার কথা শুনিতে কত ভালবাসে— কত যত্ন করিয়া দাজাইয়া আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়া দেয়।"

রাজলন্দ্রী আশাকে কাজ করিতে দিতেন না। বিনোদিনী বধ্র পক্ষ লইয়া তাহাকে কাজে প্রবৃত্ত করাইল। প্রায় সমস্ত দিনই বিনোদিনীর কাজে আলস্ত নাই, সেই দক্ষে আশাকেও সে আর ছুটি দিতে চায় না। বিনোদিনী পরে-পরে এমনি কাজের শৃন্ধাল বানাইতেছিল যে, তাহার মধ্যে ফাঁক পাওয়া আশার পক্ষে ভারি কঠিন হইয়া উঠিল। আশার স্বামী ছাদের উপরকার শৃন্ত ঘরের কোণে বসিয়া আকোশে ছটফট করিতেছে, ইহা কল্পনা করিয়া বিনোদিনী মনে মনে তীব্র কঠিন হাসিত। আশা উদ্বিগ্ন হইয়া বলিত, "এবার যাই ভাই চোথের বালি, তিনি আবার রাগ করিবেন।"

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি বলিত, "রোসো, এইটুকু শেষ করিয়া যাও। আর বেশি দেরি হইবে না।"

খানিক বাদে আশা আবার ছটফট করিয়া বলিয়া উঠিত, "না ভাই, এবার তিনি সত্যসত্যই রাগ করিবেন— আমাকে ছাড়ো, আমি যাই।"

বিনোদিনী বলিত, "আহা, একটু রাগ করিলই বা। সোহাগের দঙ্গে রাগ না মিশিলে ভালোবাসার স্থাদ থাকে না — তরকারিতে লক্ষামরিচের মতো।"

কিন্তু লক্ষামরিচের স্বাদটা যে কী, তাহা বিনোদিনীই বুঝিতেছিল— কেবল সঙ্গে তাহার তরকারি ছিল না। তাহার শিরায় শিরায় যেন আগুন ধরিয়া গেল। সে যে দিকে চায়, তাহার চোথে যেন ক্লুলঙ্গবর্ষণ হইতে থাকে। 'এমন স্থথের ঘরকল্লা — এমন সোহাগের স্বামী। এ-ঘরকে যে আমি রাজার রাজত্ব, এ-স্বামীকে যে আমি পায়ের দাস করিয়া রাখিতে পারিতাম। তথন কি এ-ঘরের এই দশা, এ-মান্থয়ের এই ছিরি থাকিত। আমার জায়গায় কি না এই কচি খুকি, এই খেলার পুতুল।' (আশার গলা জড়াইয়া) "ভাই চোথের বালি, বলো না ভাই, কাল তোমাদের কী কথা হইল ভাই। আমি তোমাকে যাহা শিথাইয়া দিয়াছিলাম তাহা বলিয়াছিলে? তোমাদের ভালোবাসার কথা শুনিলে আমার ক্ষ্পাতৃষ্ণা থাকে না ভাই।"

## 35

মহেন্দ্র এক দিন বিরক্ত হইয়া তাহার মাকে ডাকিয়া কহিল, "এ কি ভালো হইতেছে ? পরের ঘরের যুবতী বিধবাকে আনিয়া একটা দায় ঘাড়ে করিবার দরকার কী। আমার তো ইহাতে মত নাই— কী জানি কথন কী সংকট ঘটতে পারে।"

রাজনন্দ্রী কহিলেন, "ও যে আমাদের বিপিনের বউ, উহাকে আমি তো পর মনে করি না।"

মহেন্দ্র কহিল, "না মা, ভালো হইতেছে না। আমার মতে উহাকে রাখা উচিত হয় না।"

রাজলন্দী বেশ জানিতেন, মহেল্রের মত অগ্রাহ্য করা সহজ নহে। তিনি বিহারীকে ডাকিয়া কহিলেন, "ও বেহারি, তুই একবার মহিনকে বুঝাইয়া বল্। বিপিনের বউ আছে বলিয়াই এই বৃদ্ধবয়দে আমি একটু বিশ্রাম করিতে পাই। পর হউক, যা হউক, আপন লোকের কাছ হইতে এমন দেবা তো কখনো পাই নাই।"

বিহারী রাজলন্মীকে কোনো উত্তর না করিয়া মহেল্রের কাছে গেল— কহিল, "মহিনদা, বিনোদিনীর কথা কিছু ভাবিতেছ ?"

মহেল হাদিয়া কহিল, "ভাবিয়া রাত্রে ঘুম হয় না। তোমার বোঠানকে জিজাদা করো না, আজকাল বিনোদিনীর ধ্যানে আমার আর-সকল ধ্যানই ভঙ্গ হইয়াছে।"

আশা ঘোমটার ভিতর হইতে মহেন্দ্রকে নীরবে তর্জন করিল।

विरांती किश्न, "तन की। षिछीय विषवृक्ष।"

মহেন্দ্র। ঠিক তাই। এখন উহাকে বিদায় করিবার জন্ম চুনি ছটফট করিতেছে।

ঘোমটার ভিতর হইতে আশার ছই চক্ষ্ আবার ভং সনা বর্ষণ করিল।
বিহারী কহিল, "বিদায় করিলেও ফিরিতে কতক্ষণ। বিধবার বিবাহ দিয়া দাও

— বিষদাত একেবারে ভাঙিবে।"

মহেন্দ্র। কুন্দরও তো বিবাহ দেওয়া হইয়াছিল।

বিহারী কহিল, "থাক্, ও উপমাটা এখন রাথো। বিনোদিনীর কথা আমি মাঝে মাঝে ভাবি। তোমার এখানে উনি তো চিরদিন থাকিতে পারেন না। তাহার পরে, যে বন দেখিয়া আদিয়াছি দেখানে উহাকে যাবজ্জীবন বনবাদে পাঠানো, দেও বড়ো কঠিন দও।"

মহেন্দ্রের সম্মুখে এ পর্যন্ত বিনোদিনী বাহির হয় নাই, কিন্তু বিহারী তাহাকে দেখিয়াছে। বিহারী এটুকু বুঝিয়াছে, এ নারী জন্দলে ফেলিয়া রাখিবার নহে। কিন্তু শিখা এক ভাবে ঘরের প্রদীপরূপে জলে, আর-এক ভাবে ঘরে আগুন ধরাইয়া দেয়— দে আশঙ্কাও বিহারীর মনে ছিল।

মহেন্দ্র বিহারীকে এই কথা লইয়া অনেক পরিহাস করিল। বিহারীও তাহার জবাব দিল। কিন্তু তাহার মন ব্ঝিয়াছিল, এ-নারী খেলা করিবার নহে, ইহাকে উপেক্ষা করাও যায় না।

রাজলন্দ্রী বিনোদিনীকে সাবধান করিয়া দিলেন। কহিলেন, "দেখো বাছা, বউকে লইয়া তুমি অত টানাটানি করিয়ো না। তুমি পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ-ঘরে ছিলে— আজকালকার চালচলন জান না। তুমি বুদ্ধিমতী, ভালো করিয়া বুঝিয়া চলিয়ো।"

ইহার পর বিনোদিনী অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্বক আশাকে দূরে দূরে রাখিল। কহিল, "আমি ভাই কে। আমার মতো অবস্থার লোক আপন মান বাঁচাইয়া চলিতে না জানিলে, কোন্ দিন কী ঘটে বলা যায় কি।"

আশা সাধাসাধি কানাকাটি করিয়া মরে— বিনোদিনী দৃচপ্রতিজ্ঞ। মনের কথার আশা আকণ্ঠ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু বিনোদিনী আমল দিল না।

এদিকে মহেন্দ্রের বাহুপাশ শিথিল এবং তাহার মুগ্ধদৃষ্টি যেন ক্লান্তিতে আর্ত হইয়া আদিয়াছে। পূর্বে যে-সকল অনিয়ম-উচ্চুজ্ঞলা তাহার কাছে কৌতুকজনক বোধ হইত, এখন তাহা অল্পে অল্পে তাহাকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশার সাংসারিক অপটুতায় সে ক্ষণে ক্ষণে বিরক্ত হয়, কিন্তু প্রকাশ করিয়া বলে না। প্রকাশ না করিলেও আশা অন্তরে অন্তরে অন্তত্তব করিয়াছে, নিরবচ্ছিয় মিলনে প্রেমের মর্যাদা মান হইয়া যাইতেছে। মহেন্দ্রের সোহাগের মধ্যে বেস্কর লাগিতেছিল কতকটা মিথ্যা বাড়াবাড়ি, কতকটা আত্মপ্রতারণা।

এ সময়ে পলায়ন ছাড়া পরিত্রাণ নাই, বিচ্ছেদ ছাড়া ঔষধ নাই। স্ত্রীলোকের স্বভাবসিদ্ধ সংস্কারবশে আশা আজকাল মহেন্দ্রকে ফেলিয়া যাইবার চেটা করিত। কিন্তু বিনোদিনী ছাড়া তাহার যাইবার স্থান কোথায়।

মহেন্দ্র প্রণয়ের উত্তপ্ত বাসরশয্যার মধ্যে চক্ষ্ উন্মীলন করিয়া ধীরে ধীরে সংসারের কাজকর্ম পড়াশুনার প্রতি একটু সজাগ হইয়া পাশ ফিরিল। ডাক্তারি বইগুলাকে নানা অসম্ভব স্থান হইতে উদ্ধার করিয়া ধূলা ঝাড়িতে লাগিল এবং চাপকান-প্যাণ্টল্ন-কয়টা রৌদ্রে দিবার উপক্রম করিল।

20

বিনোদিনী যথন নিতান্তই ধরা দিল না তথন আশার মাথায় একটা ফন্দি আসিল। সে বিনোদিনীকে কহিল, "ভাই বালি, তুমি আমার স্বামীর সম্মুথে বাহির হও না কেন। পলাইয়া বেড়াও কী জন্ম।"

বিনোদিনী অতি সংক্ষেপে এবং সতেজে উত্তর করিল, "ছি ছি।"

আশা কহিল, "কেন। মার কাছে শুনিয়াছি, তুমি তো আমাদের পর নও।"

বিনোদিনী গন্তীরম্থে কহিল, "সংসারে আপন-পর কেহই নাই। যে আপন মনে করে সেই আপন— যে পর বলিয়া জানে, সে আপন হইলেও পর।"

আশা মনে মনে ভাবিল, এ-কথার আর উত্তর নাই। বাস্তবিকই তাহার স্বামী বিনোদিনীর প্রতি অন্তায় করেন, বাস্তবিকই তাহাকে পর ভাবেন এবং তাহার প্রতি অকারণে বিরক্ত হন।

সেদিন সন্ধাবেলায় আশা স্বামীকে অত্যন্ত আবদার করিয়া ধরিল, "আমার চোথের বালির দঙ্গে তোমাকে আলাপ করিতে হইবে।"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "তোমার সাহস তো কম নয়।"

আশা জিজ্ঞাদা করিল, "কেন, ভয় কিদের।"

মহেন্দ্র। তোমার স্থীর ষে-রকম রূপের বর্ণনা কর, সে তো বড়ো নিরাপদ

আশা কহিল, "আচ্ছা, সে আমি সামলাইতে পারিব। তুমি ঠাট্টা রাখিয়া দাও— তার সঙ্গে আলাপ করিবে কিনা বলো।"

বিনোদিনীকে দেখিবে বলিয়া মহেজের যে কৌতৃহল ছিল না, তাহা নহে। এমন কি, আজকাল তাহাকে দেখিবার জন্ম মাঝে মাঝে আগ্রহও জন্মে। সেই অনাবশ্রক আগ্রহটা তাহার নিজের কাছে উচিত বলিয়া ঠেকে নাই। ক্দারের সম্পর্ক সম্বন্ধে মহেন্দ্রের উচিত-অন্থচিতের আদর্শ সাধারণের অপেক্ষা কিছু কড়া। পাছে মাতার অধিকার লেশমাত্র ক্ষ্ম হয়, এইজন্ম ইতিপূর্বে সে বিবাহের প্রসঙ্গমাত্র কানে আনিত না। আজকাল, আশার সহিত সম্বন্ধকে সে এমনভাবে রক্ষা করিতে চায় য়ে, অন্য প্রীলোকের প্রতি সামান্য কোতৃহলকেও সে মনে স্থান দিতে চায় না। প্রেমের বিষয়ে সে ষে বড়ো খুঁতখুঁতে এবং অত্যন্ত খাঁটি, এই লইয়া তাহার মনে একটা গর্ব ছিল। এমন কি, বিহারীকে সে বয়্ধু বলিত বলিয়া অন্য কাহাকেও বয়ু বলিয়া স্বীকার করিতেই চাহিত না। অন্য কেহ যদি তাহার নিকট আরুষ্ট হইয়া আদিত, তবে মহেন্দ্র যেন তাহাকে গায়ে পড়িয়া উপেক্ষা দেখাইত, এবং বিহারীর নিকটে সেই হতভাগ্য সম্বন্ধে উপহাসতীত্র অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া ইতরসাধারণের প্রতি নিজের একান্ত উদাসীন্য ঘোষণা করিত। বিহারী ইহাতে আপত্তি করিলে মহেন্দ্র বলিত, "তুমি পার বিহারী, যেখানে যাও তোমার বয়ুর অভাব হয় না; আমি কিন্তু যাকেতাকে বয়ু বলিয়া টানাটানি করিতে পারি না।"

সেই মহেন্দ্রের মন আজকাল যথন মাঝে মাঝে অনিবার্য ব্যগ্রতা ও কৌত্হলের সহিত এই অপরিচিতার প্রতি আপনি ধাবিত হইতে থাকিত তথন সে নিজের আদর্শের কাছে যেন খাটো হইয়া পড়িত। অবশেষে বিরক্ত হইয়া বিনোদিনীকে বাটী হইতে বিদায় করিয়া দিবার জন্ম সে তাহার মাকে পীড়াপীড়ি করিতে আরম্ভ করিল।

মহেন্দ্র কহিল, "থাক্ চুনি। তোমার চোথের বালির সঙ্গে আলাপ করিবার সময় কই। পড়িবার সময় ডাক্তারি বই পড়িব, অবকাশের সময় তুমি আছ, ইহার মধ্যে স্থীকে কোথায় আনিবে।"

আশা কহিল, "আচ্ছা, তোমার ডাক্তারিতে ভাগ বদাইব না, আমারই অংশ আমি বালিকে দিব।"

মহেন্দ্র কহিল, "তুমি তো দিবে, আমি দিতে দিব কেন।"

আশা যে বিনোদিনীকে ভালোবাদিতে পারে, মহেন্দ্র বলে, ইহাতে ভাহার স্বামীর প্রতি প্রেমের খর্বতা প্রতিপন্ন হয়। মহেন্দ্র অহংকার করিয়া বলিত, "আমার মতো অন্যানিষ্ঠ প্রেম তোমার নহে।" আশা তাহা কিছুতেই মানিত না— ইহা লইয়া বাগড়া করিত, কাঁদিত, কিন্তু তর্কে জিতিতে পারিত না।

মহেল্র তাহাদের ছ-জনের মাঝখানে বিনোদিনীকে স্চাত্র স্থান ছাড়িয়া দিতে চায় না, ইহাই তাহার গর্বের বিষয় হইয়া উঠিল। মহেল্রের এই গর্ব আশার সহ্ হইত না, কিন্তু আজ সে পরাভব স্থীকার করিয়া কহিল, "আচ্ছা বেশ, আমার খাতিরেই তুমি আমার বালির সঙ্গে আলাপ করো।"

আশার নিকট মহেন্দ্র নিজের ভালোবাদার দৃঢ়তা ও শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিয়া অবশেষে বিনোদিনীর সঙ্গে আলাপ করিবার জন্ম অনুগ্রহপূর্বক রাজি হইল। বলিয়া রাথিল, "কিন্তু তাই বলিয়া ষ্থন-তথ্ন উৎপাত করিলে বাঁচিব না।"

পরদিন প্রত্যুবে বিনোদিনীকে আশা তাহার বিছানায় গিয়া জড়াইয়া ধরিল। বিনোদিনী কহিল, "এ কী আশ্চর্য। চকোরী যে আজ চাঁদকে ছাড়িয়া মেঘের দ্রবারে।"

আশা কহিল, "তোমাদের ও-সব কবিতার কথা আমার আদে না ভাই, কেন বেনাবনে মুক্তা ছড়ানো। যে তোমার কথার জবাব দিতে পারিবে, একবার তাহার কাছে কথা শোনাও'দে।"

वित्नां पिनी कहिन, "(म त्रिमक त्नां कि दिन।"

আশা কহিল, "তোমার দেবর, আমার স্বামী। না ভাই, ঠাটা নয়— তিনি তোমার সঙ্গে আলাপ করিবার জন্ম পীড়াপীড়ি করিতেছেন।"

বিনোদিনী মনে মনে কছিল, 'জ্বীর হুকুমে আমার প্রতি তলব পড়িয়াছে, আমি অমনি ছুটিয়া যাইব, আমাকে তেমন পাও নাই।'

বিনোদিনী কোনোমতেই রাজি হইল না। আশা তথন স্বামীর কাছে বড়ো অপ্রতিভ হইল।

মহেন্দ্র মনে মনে বড়ো রাগ করিল। তাহার কাছে বাহির হইতে আপত্তি! তাহাকে অন্য সাধারণ পুরুষের মতো জ্ঞান করা! স্বার কেহ হইলে তো এতদিনে অগ্রসর হইয়া নানা কৌশলে বিনোদিনীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ আলাপ-পরিচয় করিত। মহেন্দ্র যে তাহার চেষ্টামাত্রও করে নাই, ইহাতেই কি বিনোদিনী তাহার পরিচয় পায় নাই। বিনোদিনী যদি একবার ভালো করিয়া জানে, তবে অন্য পুরুষ এবং মহেন্দ্রের প্রভেদ ব্বিতে পারে।

বিনোদিনীও তু-দিন পূর্বে আক্রোশের সহিত মনে মনে বলিয়াছিল, 'এতকাল বাড়িতে আছি, মহেন্দ্র যে একবার আমাকে দেখিবার চেষ্টাও করে না। যখন পিদিমার ঘরে থাকি তখন কোনো ছুতা করিয়াও যে মার ঘরে আদে না। এত ওদাসীয় কিসের। আমি কি জড়পদার্থ। আমি কি মান্ত্র্য না। আমি কি স্ত্রীলোক নই। একবার যদি আমার পরিচয় পাইত, তবে আদরের চুনির সঙ্গে বিনোদিনীর প্রভেদ বুঝিতে পারিত।'

আশা স্বামীর কাছে প্রস্তাব করিল, "তুমি কালেজে গেছ বলিয়া চোথের বালিকে আমাদের ঘরে আমিব, তাহার পরে বাহির হইতে তুমি হঠাৎ আসিয়া পড়িবে—
তা হইলেই সে জন্দ হইবে।"

মহেন্দ্র কহিল, "কী অপরাধে তাহাকে এতবড়ো কঠিন শাসনের আয়োজন।" আশা কহিল, "না, সত্যই আমার ভারি রাগ হইয়াছে। ভোমার সঙ্গে দেখা করিতেও তার আপত্তি! প্রতিজ্ঞা ভাঙিব তবে ছাড়িব।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার প্রিয়স্থীর দর্শনাভাবে আমি মরিয়া যাইতেছি না।
আমি অমন চুরি করিয়া দেখা করিতে চাই না।"

আশা সান্ত্রয়ে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, "মাথা খাও, একটি বার তোমাকে এ কাজ করিতেই হইবে। একবার যে করিয়া হোক তাহার গুমর ভাঙিতে চাই, তার পর তোমাদের যেমন ইচ্ছা তাই করিয়ো।"

মহেন্দ্র নিক্তর হইয়া রহিল। আশা কহিল, "লক্ষ্মীট, আমার অন্থরোধ রাখো।" মহেন্দ্রের আগ্রহ প্রবল হইয়া উঠিতেছিল— দেইজন্ম অতিরিক্ত মাত্রায় ঔদাসীন্ত প্রকাশ করিয়া সম্মতি দিল।

শরৎকালের স্বচ্ছ নিস্তর মধ্যাহে বিনোদিনী মহেন্দ্রের নির্জন শয়নগৃহে বদিয়া আশাকে কার্পেটের জুতা বুনিতে শিখাইতেছিল। আশা অগুমনস্ক হইয়া ঘন ঘন দারের দিকে চাহিয়া গণনায় ভুল করিয়া বিনোদিনীর নিকট নিজের অসাধ্য অপটুষ প্রকাশ করিতেছিল।

অবশেষে বিনোদিনী বিরক্ত হইয়া তাহার হাত হইতে কার্পেট টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া কহিল, "ও তোমার হইবে না, আমার কাজ আছে আমি ষাই।"

আশা কহিল, "আর একটু বদো, এবার দেখো, আমি ভূল করিব না।" বলিয়া আবার সেলাই লইয়া পড়িল।

ইতিমধ্যে নিঃশব্দপদে বিনোদিনীর পশ্চাতে দারের নিকট মহেন্দ্র আসিয়া দাঁড়াইল। আশা দেলাই হইতে মুখ না তুলিয়া আত্তে আল্ডে হাসিতে লাগিল।

বিনোদিনী কহিল, "হঠাৎ হাদির কথা কী মনে পড়িল।" আশা আর থাকিতে পারিল না। উচ্চকণ্ঠে হাদিয়া উঠিয়া কার্পেট বিনোদিনীর গায়ের উপরে ফেলিয়া দিয়া কহিল, "না ভাই, ঠিক বলিয়াছ— ও আমার হইবে না"— বলিয়া বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া দ্বিগুণ হাদিতে লাগিল।

প্রথম হইতেই বিনোদিনী সব বুঝিয়াছিল। আশার চাঞ্চল্যে এবং ভাবভন্ধিতে তাহার নিকট কিছুই গোপন ছিল না। কখন মহেন্দ্র পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাও সে বেশ জানিতে পারিয়াছিল। নিতাস্ত সরল নিরীহের মতো সে আশার এই অত্যন্ত ক্ষীণ ফাঁদের মধ্যে ধরা দিল।

মহেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "হাসির কারণ হইতে আমি হতভাগ্য কেন বঞ্চিত হই।"

বিনোদিনী চমকিয়া মাথায় কাপড় টানিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। আশা তাহার হাত চাপিয়া ধরিল।

মহেল্র হাসিয়া কহিল, "হয় আপনি বস্থন আমি যাই, নয় আপনিও বস্থন আমিও বসি।"

বিনোদিনী দাধারণ মেয়ের মতো আশার সহিত হাত-কাড়াকাড়ি করিয়া মহাকোলাহলে লজ্জার ধুম বাধাইয়া দিল না! সহজ স্থরেই বলিল, "কেবল আপনার অন্থরোধেই বিদিলাম, কিন্তু মনে মনে অভিশাপ দিবেন না!"

মহেন্দ্র কহিল, "এই বলিয়া অভিশাপ দিব, আপনার যেন অনেক ক্ষণ চলংশক্তি না থাকে।"

বিনোদিনী কহিল, "দে অভিশাপকে আমি ভয় করি না। কেননা, আপনার অনেক ক্ষণ খুব বেশি ক্ষণ হইবে না। বোধ হয়, সময় উত্তীর্ণ হইয়া আসিল।"

বলিয়া আবার দে উঠিবার চেষ্টা করিল। আশা তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "মাথা খাও, আর একটু বদো।"

58

আশা জিজ্ঞাদা করিল, "সত্য করিয়া বলো, আমার চোথের বালিকে কেমন লাগিল।"

मरहल कहिन, "मन नय ।"

আশা অত্যন্ত ক্ষু হইয়া কহিল, "তোমার কাউকে আর পছন্দই হয় না।" মহেন্দ্র। কেবল একটি লোক ছাড়া।

আশা কহিল, "আচ্ছা, ওর দলে আর একটু ভালো করিয়া আলাপ হউক, তার পরে বুঝিব, পছন্দ হয় কি না।"

भररक किल, "आंवांत आंनांभ । এथन वृत्वि वतांवत्र धमनि हिन्दि।"

আশা কহিল, "ভদ্রতার খাতিরেও তো মান্ত্যের দক্ষে আলাপ করিতে হয়।
এক দিন পরিচয়ের পরেই যদি দেখাশুনা বন্ধ কর, তবে চোথের বালি কী মনে
করিবে বলো দেখি। তোমার কিন্তু সকলই আশ্চর্য। আর কেউ হইলে অমন
মেয়ের দক্ষে আলাপ করিবার জন্ম সাধিয়া বেড়াইত, তোমার যেন একটা মন্ত বিপদ উপস্থিত হইল।"

অন্ত লোকের দক্ষে তাহার এই প্রভেদের কথা শুনিয়া মহেন্দ্র ভারি খুশি হইল। কহিল, "আচ্ছা, বেশ তো। ব্যস্ত হইবার দরকার কী। আমার তো পালাইবার স্থান নাই, তোমার স্থীরও পালাইবার তাড়া দেখি না— স্থতরাং দেখা মাঝে মাঝে হইবেই, এবং দেখা হইলে ভদ্রতা রক্ষা করিবে, তোমার স্বামীর সেটুকু শিক্ষা আছে।"

মহেল মনে স্থির করিয়া রাখিয়াছিল, বিনোদিনী এখন হইতে কোনো-না-কোনো ছুতায় দেখা দিবেই। ভুল ব্ঝিয়াছিল। বিনোদিনী কাছ দিয়াও যায় না— দৈবাৎ যাতায়াতের পথেও দেখা হয় না।

পাছে কিছুমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ হয় বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর প্রদক্ষ স্ত্রীর কাছে উত্থাপন করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিনোদিনীর সন্ধলাভের জন্ম স্বাভাবিক দামান্ত ইচ্ছাকেও গোপন ও দমন করিতে গিয়া মহেন্দ্রের ব্যগ্রতা আরো যেন বাড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহার পরে বিনোদিনীর উদাত্তে তাহাকে আরো উত্তেজিত করিতে থাকিল।

বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা হইবার পরদিনে মহেন্দ্র নিতান্তই যেন প্রাপক্তমে হাস্তচ্ছলে আশাকে জিজ্ঞানা করিল, "আচ্ছা, ভোমার অযোগ্য এই স্বামীটিকে চোথের বালির কেমন লাগিল।"

প্রশ্ন করিবার পূর্বেই আশার কাছ হইতে এ-সম্বন্ধে উচ্ছাদপূর্ণ বিন্তারিত রিপোর্ট পাইবে, মহেন্দ্রের এরূপ দৃঢ় প্রত্যাশা ছিল। কিন্তু সেজন্ম সবুর করিয়া যথন ফল পাইল না, তথন লীলাচ্ছলে প্রশ্নটা উত্থাপন করিল।

আশা মুশকিলে পড়িল। চোথের বালি কোনো কথাই বলে নাই। তাহাতে আশা স্থীর উপর অত্যন্ত অসম্ভুষ্ট হইয়াছিল।

স্বামীকে বলিল, "রোসো, তু-চারি দিন আগে আলাপ হউক, তার পরে তো বলিবে। কাল কতক্ষণেরই বা দেখা, ক'টা কথাই বা হইয়াছিল।"

ইহাতেও মহেল্র কিছু নিরাশ হইল এবং বিনোদিনী সম্বন্ধে নিশ্চেষ্টতা দেখানো তাহার পক্ষে আরো তুরুহ হইল।

এই সকল আলোচনার মধ্যে বিহারী আদিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কী মহিনদা, আজ তোমাদের তর্কটা কী লইয়া।"

মহেন্দ্র কহিল, "দেখো তো ভাই, কুম্দিনী না প্রমোদিনী না কার সঙ্গে তোমার বোঠান চুলের দড়ি না মাছের কাঁটা না কী একটা পাভাইয়াছেন, কিন্তু আমাকেও তাই বলিয়া তাঁর সঙ্গে চুরোটের ছাই কিংবা দেশালাইয়ের কাঠি পাতাইতে হইবে, এ হইলে তো বাঁচা যায় না।"

আশার ঘোমটার মধ্যে নীরবে তুমূল কলহ ঘনাইয়া উঠিল। বিহারী ক্ষণকাল

নিক্তরে মহেল্রের মুখের দিকে চাহিয়া হাসিল— কহিল, "বোঠান, লক্ষণ ভালো নয়। এ-সব ভোলাইবার কথা। তোমার চোখের বালিকে আমি দেখিয়াছি। আরো যদি ঘন ঘন দেখিতে পাই, তবে সেটাকে তুর্ঘটনা বলিয়া মনে করিব না, সে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি। কিন্তু মহিনদা যথন এত করিয়া বেকবুল যাইতেছেন তথন বড়ো সন্দেহের কথা।"

মহেন্দ্রের সঙ্গে বিহারীর যে অনেক প্রভেদ, আশা তাহার আর-একটি প্রমাণ পাইল।

হঠাৎ মহেন্দ্রের ফোটোগ্রাফ-অভ্যাসের শথ চাপিল। পূর্বে সে একবার ফোটোগ্রাফি শিথিতে আরম্ভ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিল। এখন আবার ক্যামেরা মেরামত করিয়া আরক কিনিয়া ছবি তুলিতে শুরু করিল। বাড়ির চাকর-বেহারাদের পর্যন্ত ছবি তুলিতে লাগিল।

আশা ধরিয়া পড়িল, চোথের বালির একটা ছবি লইতেই হইবে।

মহেল্র অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিল, "আচ্ছা।"

চোথের বালি তদপেক্ষা সংক্ষেপে বলিল, "না।"

আশাকে আবার একটা কৌশল করিতে হইল এবং সে কৌশল গোড়া হইতেই বিনোদিনীর অগোচর রহিল না।

মতলব এই হইল, মধ্যাহে আশা তাহাকে নিজের শোবার ঘরে আনিয়া কোনোমতে ঘুম পাড়াইবে এবং মহেল্র দেই অবস্থায় ছবি তুলিয়া অবাধ্য স্থীকে উপযুক্তরূপ জন্ম করিবে।

আশ্চর্য এই, বিনোদিনী কোনোদিন দিনের বেলায় ঘুমায় না। কিন্তু আশার ঘরে আসিয়া সেদিন তাহার চোথ ঢুলিয়া পড়িল। গায়ে একথানি লাল শাল দিয়া খোলা জানালার দিকে মুখ করিয়া হাতে মাথা রাখিয়া এমনই স্থন্দর ভঙ্গিতে ঘুমাইয়া পড়িল যে মহেন্দ্র কহিল, "ঠিক মনে হইতেছে, যেন ছবি লইবার জন্ম ইচ্ছা করিয়াই প্রস্তুত হইয়াছে।"

মহেন্দ্র পা টিপিয়া টিপিয়া ক্যামেরা আনিল। কোন্ দিক হইতে ছবি লইলে ভালো হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্ম বিনোদিনীকে অনেক ক্ষণ ধরিয়া নানাদিক হইতে বেশ করিয়া দেখিয়া লইতে হইল। এমন কি, আর্টের খাতিরে অতি সম্ভর্পণে শিয়রের কাছে তাহার খোলা চুল এক জায়গায় একটু সরাইয়া দিতে হইল— পছন্দ না হওয়ায় পুনরায় তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইল। আশাকে কানে কানে কহিল, "পায়ের কাছে শালটা একটুখানি বাঁ-দিকে সরাইয়া দাও।"

অপটু আশা কানে কানে কহিল, "আমি ঠিক পারিব না, ঘুম ভাঙাইয়া দিব— ভুমি সরাইয়া দাও।"

মহেন্দ্র সরাইয়া দিল।

অবশেষে যেই ছবি লইবার জন্ম ক্যামেরার মধ্যে কাচ পুরিয়া দিল, অমনি ষেন কিনের শব্দে বিনোদিনী নড়িয়া দীর্ঘনিশ্বাদ ফেলিয়া ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বদিল। আশা উচ্চৈঃস্বরে হাদিয়া উঠিল। বিনোদিনী বড়োই রাগ করিল— তাহার জ্যোতির্ময় চক্ষু তুইটি হইতে মহেল্রের প্রতি অগ্নিবাণ বর্ষণ করিয়া কহিল, "ভারি অন্যায়।"

মহেন্দ্র কহিল, "অন্তায়, তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু চুরিও করিলাম, অথচ চোরাই মাল ঘরে আদিল না, ইহাতে যে আমার ইহকাল পরকাল ছই গেল! অন্তায়টাকে শেষ করিতে দিয়া তাহার পরে দও দিবেন্।"

আশাও বিনোদিনীকে অত্যন্ত ধরিয়া পড়িল। ছবি লওয়া হইল। কিন্তু প্রথম ছবিটা থারাপ হইয়া গেল। স্থতরাং পরের দিন আর একটা ছবি না লইয়া চিত্রকর ছাড়িল না। তার পরে আবার ছই স্থীকে একত্র করিয়া বন্ধুত্বের চিরনিদর্শনম্বরূপ একথানি ছবি তোলার প্রস্তাবে বিনোদিনী 'না' বলিতে পারিল না। কহিল, "কিন্তু এইটেই শেষ ছবি।"

শুনিয়া মহেন্দ্র সে ছবিটাকে নষ্ট করিয়া ফেলিল। এমনি করিয়া ছবি তুলিতে তুলিতে আলাপ-পরিচয় বহুদ্র অগ্রসর হইয়া গেল।

#### 30

বাহির হইতে নাড়া পাইলে ছাই-চাপা আগুন আবার জনিয়া উঠে। নবদপতির প্রেমের উৎসাহ যেটুকু মান হইতেছিল, তৃতীয়পক্ষের ঘা থাইয়া সেটুকু আবার জাগিয়া উঠিল।

আশার হাস্থালাপ করিবার শক্তি ছিল না, কিন্তু বিনোদিনী তাহা অজস্র জোগাইতে পারিত; এইজন্ম বিনোদিনীর অন্তরালে আশা ভারি একটা আশ্রয় পাইল। মহেন্দ্রকে সর্বদাই আমোদের উত্তেজনায় রাখিতে তাহাকে আর অসাধ্যসাধন করিতে হইত না।

বিবাহের অল্পকালের মধ্যেই মহেন্দ্র এবং আশা পরস্পারের কাছে নিজেকে নিঃশেষ করিবার উপক্রম করিয়াছিল— প্রেমের সংগীত একেবারেই তারস্বরের নিথাদ হইতেই শুক্র হইয়াছিল— স্কুদ ভাঙিয়া না খাইয়া তাহারা একেবারে মূলধন উজাড় করিবার চেষ্টায় ছিল। এই খেপামির বন্থাকে তাহারা প্রাত্যহিক দংসারের সহজ স্রোতে কেমন করিয়া পরিণত করিবে। নেশার পরেই মাঝখানে যে অবসাদ আদে, সেটা দূর করিতে মান্ত্য আবার যে নেশা চায় সে-নেশা আশা কোথা হইতে জোগাইবে। এমন সময় বিনোদিনী নবীন রঙিন পাত্র ভরিয়া আশার হাতে আনিয়া দিল। আশা স্বামীকে প্রফুল্ল দেখিয়া আরাম পাইল।

এখন আর তাহার নিজের চেটা রহিল না। মহেন্দ্র-বিনোদিনী যখন উপহাস-পরিহাদ করিত, তখন দে কেবল প্রাণ খুলিয়া হাদিতে যোগ দিত। তাদখেলায় মহেন্দ্র যখন আশাকে অন্তায় ফাঁকি দিত তখন দে বিনোদিনীকে বিচারক মানিয়া সকরুণ অভিযোগের অবতারণা করিত। মহেন্দ্র তাহাকে ঠাটা করিলে বা কোনো অসংগত কথা বলিলে দে প্রত্যাশা করিত, বিনোদিনী তাহার হইয়া উপযুক্ত জ্বাব দিয়া দিবে। এইরূপে তিনজনের সভা জমিয়া উঠিল।

কিন্তু তাই বলিয়া বিনোদিনীর কাজে শৈথিলা ছিল না। রাঁধাবাড়া, ঘরকরা দেখা, রাজলন্দ্রীর দেবা করা, সমস্ত সে নিঃশেষপূর্বক সমাধা করিয়া তবে আমোদে যোগ দিত। মহেন্দ্র অন্থির হইয়া বলিত, "চাকরদাসীগুলাকে না কাজ করিতে দিয়া ত্মি মাটি করিবে দেখিতেছি।" বিনোদিনী বলিত, "নিজে কাজ না করিয়া মাটি হওয়ার চেয়ে সে ভালো। যাও, তুমি কালেজে যাও।"

মহেন্দ্র। আজ বাদলার দিনটাতে —

বিনোদিনী। না দে হইবে না— তোমার গাড়ি তৈরি হইরা আছে— কালেজে যাইতে হইবে।

মহেজ। আমি তো গাড়ি বারণ করিয়া দিয়াছিলাম।

বিনোদিনী। আমি বলিয়া দিয়াছি।— বলিয়া মহেন্দ্রের কালেজে যাইবার কাপড় আনিয়া সমুখে উপস্থিত করিল।

মহেন্দ্র। তোমার রাজপুতের ঘরে জন্মানো উচিত ছিল, যুদ্ধকালে আত্মীয়কে বর্ম পরাইয়া দিতে।

আমোদের প্রলোভনে ছুটি লওয়া, পড়া ফাঁকি দেওয়া, বিনোদিনী কোনোমতেই প্রশ্না দিত না। তাহার কঠিন শাসনে দিনে তুপুরে অনিয়ত আমোদ একেবারে উঠিয়া গেল, এবং এইরূপে সায়াছের অবকাশ মহেন্দ্রের কাছে অত্যন্ত রমণীয় লোভনীয় হইয়া উঠিল। তাহার দিনটা নিজের অবসানের জন্ত যেন প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত।

পূর্বে মাঝে মাঝে ঠিক সময়মত আহার প্রস্তুত হইত না এবং সেই ছুতা করিয়া

মহেল্র আনন্দে কালেজ কামাই করিত। এখন বিনোদিনী স্বয়ং বন্দোবন্ত করিয়া মহেল্রের কালেজের থাওয়া সকাল-সকাল ঠিক করিয়া দেয় এবং থাওয়া হইলেই মহেল্র থবর পায়— গাড়ি তৈয়ার। পূর্বে কাপড়গুলি প্রতিদিন এমন ভাঁজ-করা পরিপাটি অবস্থায় পাওয়া দূরে থাক্, ধোপার বাড়ি গেছে কি আলমারির কোনো-একটা অনির্দেশ্য স্থানে অগোচরে পড়িয়া আছে, তাহা দীর্ঘকাল সন্ধান ব্যতীত জানা যাইত না।

প্রথম-প্রথম বিনোদিনী এই সকল বিশৃদ্ধলা লইয়া মহেল্রের সন্মুথে আশাকে সহাস্থ ভর্ষনা করিত— মহেল্রও আশার নিরুপায় নৈপুণাহীনতায় সন্মেহে হাসিত। অবশেষে স্থিবাৎসল্যবশে আশার হাত হইতে তাহার কর্তব্যভার বিনোদিনী নিজের হাতে কাড়িয়া লইল। ঘরের শ্রী ফিরিয়া গেল।

চাপকানের বোতাম ছিঁ ড়িয়া গেছে, আশা আশু তাহার কোনো উপায় করিতে পারিতেছে না— বিনোদিনী জ্রুত আসিয়া হতবৃদ্ধি আশার হাত হইতে চাপকান কাড়িয়া লইয়া চটপট সেলাই করিয়া দেয়। একদিন মহেল্রের প্রস্তুত অন্নে বিড়ালে মুখ দিল— আশা ভাবিয়া অস্থির; বিনোদিনী তথনি রানাঘরে গিয়া কোথা হইতে কী সংগ্রহ করিয়া গুছাইয়া কাজ চালাইয়া দিল; আশা আশ্চর্য হইয়া গেল।

মহেল এইরপে আহারে ও আচ্ছাদনে, কর্মে ও বিশ্রামে, দর্বত্রই নানা আকারে বিনোদিনীর দেবাহস্ত অন্তব করিতে লাগিল। বিনোদিনীর রচিত পশমের জূতা তাহার পায়ে এবং বিনোদিনীর বোনা পশমের গলাবদ্ধ তাহার কঠদেশে একটা ঘেন কোমল মানদিক সংস্পর্শের মতো বেষ্টন করিল। আশা আজকাল দথিহস্তের প্রদাধনে পরিপাটি-পরিচ্ছন হইয়া স্থলরবেশে স্থগদ্ধ মাথিয়া মহেল্রের নিকট উপস্থিত হয়, তাহার মধ্যে যেন কতকটা আশার নিজের, কতকটা আর-একজনের— তাহার সাজসজ্জা-সৌলর্ঘে আনন্দে সে যেন গলায়ম্নার মতো তাহার স্থীর সঙ্গে মিলিয়া গেছে।

বিহারীর আজকাল পূর্বের মতো আদর নাই— তাহার ডাক পড়ে না। বিহারী মহেন্দ্রকে লিথিয়া পাঠাইয়াছিল, কাল রবিবার আছে, ত্পুরবেলা আসিয়ানে মহেন্দ্রের মার রানা থাইবে। মহেন্দ্র দেখিল রবিবারটা নিতান্ত মাটি হয়, তাড়াতাড়ি লিথিয়া পাঠাইল, রবিবারে বিশেষ কাজে তাহাকে বাহিরে যাইতে হইবে।

তবু বিহারী আহারান্তে একবার মহেন্দ্রের বাড়ির খোঁজ লইতে আসিল। বেহারার কাছে শুনিল, মহেন্দ্র বাড়ি হইতে বাহিরে যায় নাই। "মহিনদা" বলিয়া সিঁড়ি হইতে হাঁকিয়া বিহারী মহেন্দ্রের ঘরে গেল। মহেন্দ্র অপ্রস্তুত হইয়া কহিল, "ভারি মাথা ধরিয়াছে।" বলিয়া তাকিয়ায় ঠেদ দিয়া পড়িল। আশা সে-কথা শুনিয়া এবং মহেদ্রের মুখের ভাব দেখিয়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিল— কী করা কর্তব্য, স্থির করিবার জন্ম বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিল। বিনোদিনী বেশ জানিত ব্যাপারটা গুরুতর নহে, তবু অত্যন্ত উদ্বিগ্নভাবে কহিল, "অনেকক্ষণ বদিয়া আছ, একটুখানি শোও। আমি ওডিকলোন আনিয়া দিই।"

মহেন্দ্র বলিল, "থাক্, দরকার নাই।"

বিনোদিনী শুনিল না, ক্রতপদে ওডিকলোন বর্ফজলে মিশাইয়া উপস্থিত করিল। আশার হাতে ভিজা ক্রমাল দিয়া কহিল, "মহেন্দ্রবাবুর মাথায় বাঁধিয়া দাও।"

মহেন্দ্র বার বার বলিতে লাগিল, "থাক্ না।" বিহারী অবরুদ্ধহাস্থে নীরবে অভিনয় দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্র দগর্বে ভাবিল, "বিহারীটা দেখুক, আমার কত আদর।"

আশা বিহারীর সম্মুখে লজ্জাকম্পিত হস্তে ভালো করিয়া বাঁধিতে পারিল না—
ফোঁটাখানেক ওডিকলোন গড়াইয়া মহেল্রের চোথে পড়িল। বিনোদিনী আশার
হাত হইতে রুমাল লইয়া স্থনিপুণ করিয়া বাঁধিল এবং আর-একটি বস্ত্রথণ্ডে ওডিকলোন
ভিজাইয়া অল্প অল্প করিয়া নিংড়াইয়া দিল— আশা মাথায় ঘোমটা টানিয়া পাথা
করিতে লাগিল।

বিনোদিনী স্নিগ্ধস্বরে জিজ্ঞাসা করিল, "মহেন্দ্রবাব্, আরাম পাচ্ছেন কি।"

এইরপে কণ্ঠন্বরে মধু ঢালিয়া দিয়া বিনোদিনী জ্রুতকটাক্ষে একবার বিহারীর ম্থের দিকে চাহিয়া লইল। দেখিল, বিহারীর চক্ষু কৌতুকে হাসিতেছে। সমস্ত ব্যাপারটা তাহার কাছে প্রহসন। বিনোদিনী ব্ঝিয়া লইল, এ লোকটিকে ভোলানো সহজ ব্যাপার নহে— কিছুই ইহার নজর এড়ায় না।

বিহারী হাসিয়া কহিল, "বিনোদ-বোঠান, এমনতরো শুশ্রষা পাইলে রোগ সারিবে না, বাড়িয়া যাইবে।"

বিনোদিনী। তা কেমন করিয়া জানিব, আমরা মূর্য মেয়েমান্ত্র। আপনাদের ডাক্তারিশাল্তে বুঝি এইমতো লেখা আছে।

বিহারী। আছেই তো। সেবা দেখিয়া আমারও কপাল ধরিয়া উঠিতেছে। কিন্তু পোড়াকপালকে বিনা-চিকিৎসাতেই চটপট সাবিয়া উঠিতে হয়। মহিনদার কপালের জোর বেশি।

বিনোদিনী ভিজা বস্ত্রথণ্ড রাখিয়া দিয়া কহিল, "কাজ নাই, বন্ধুর চিকিৎসা বন্ধতেই কলন।" বিহারী সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ভিতরে ভিতরে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এ কয় দিন সে অধ্যয়নে ব্যস্ত ছিল, ইতিমধ্যে মহেল্র বিনোদিনী ও আশায় মিলিয়া আপনা আপনি যে এতথানি তাল পাকাইয়া তুলিয়াছে তাহা সে জানিত না। আজ সে বিনোদিনীকে বিশেষ করিয়া দেখিল, বিনোদিনীও তাহাকে দেখিয়া লইল।

বিহারী কিছু তীক্ষম্বরে কহিল, "ঠিক কথা। বন্ধুর চিকিৎসা বন্ধুই করিবে। আমিই মাথাধরা আনিয়াছিলাম, আমি তাহা সঙ্গে লইয়া চলিলাম। ওভিকলোন আর বাজে থরচ করিবেন না।" আশার দিকে চাহিয়া কহিল, "বোঠান, চিকিৎসা করিয়া রোগ সারানোর চেয়ে রোগ না হইতে দেওয়াই ভালো।"

# 36

বিহারী ভাবিল, "আর দূরে থাকিলে চলিবে না, যেমন করিয়া হউক, ইহাদের মাঝখানে আমাকেও একটা স্থান লইতে হইবে। ইহাদের কেহই আমাকে চাহিবে না, তবু আমাকে থাকিতে হইবে।"

বিহারী আহ্বান-অভ্যর্থনার অপেক্ষা না রাখিয়াই মহেন্দ্রের ব্যুহের মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। বিনোদিনীকে কহিল, "বিনোদ-বোঠান, এই ছেলেটকে ইহার মা মাটি করিয়াছে, বন্ধু মাটি করিয়াছে, স্ত্রী মাট করিতেছে— তুমিও সেই দলে না ভিড়িয়া একটা ন্তন পথ দেখাও— দোহাই তোমার।"

মহেন্দ্র। অর্থাৎ—

বিহারী। অর্থাৎ আমার মতো লোক, যাহাকে কেহ কোনোকালে পোঁছে না— মহেন্দ্র। তাহাকে মাটি করো। মাটি হইবার উমেদারি সহজ নয় হে বিহারী, দর্থান্ত পেশ করিলেই হয় না।

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "মাটি হইবার ক্ষমতা থাকা চাই, বিহারীবারু।" বিহারী কহিল, "নিজগুণ না থাকিলেও হাতের গুণে হইতে পারে। একবার প্রশ্রম দিয়া দেখোই না।"

বিনোদিনী। আগে হইতে প্রস্তুত হইয়া আদিলে কিছু হয় না, অদাবধান থাকিতে হয়। কী বল, ভাই চোথের বালি। তোমার এই দেওরের ভার তুমিই লও না, ভাই।

আশা তাহাকে হুই অনুনি দিয়া ঠেলিয়া দিল। বিহারীও এ ঠাটায় যোগ দিল

আশার সম্বন্ধে বিহারীর কোনো ঠাট্টা সহিবে না, এটুকু বিনোদিনীর কাছে এড়াইতে পারে নাই। বিহারী আশাকে শ্রদ্ধা করে এবং বিনোদিনীকে হালক। করিতে চায়, ইহা বিনোদিনীকে বি'ধিল।

সে পুনরায় আশাকে কহিল, "তোমার এই ভিক্ষুক দেওরটি আমাকে উপলক্ষ্য করিয়া তোমারই কাছে আদর ভিক্ষা করিতে আদিয়াছে— কিছু দে, ভাই।"

আশা অত্যন্ত বিরক্ত হইল। ক্ষণকালের জন্ম বিহারীর মুখ লাল হইল, পরক্ষণেই হাসিয়া কহিল, "আমার বেলাতেই কি পরের উপর বরাত চালাইবে, আর মহিনদার সঙ্গেই নগদ কারবার।"

বিহারী সমস্ত মাটি করিতে আসিয়াছে, বিনোদিনীর ইংা ব্ঝিতে বাকি রহিল না। ব্ঝিল, বিহারীর সম্মুখে সশস্তে থাকিতে হইবে।

মহেন্দ্র বিরক্ত হইল। খোলদা কথায় কবিত্বের মাধুর্য নষ্ট হয়। দে ঈষৎ তীব্র ব্যরেই কহিল, "বিহারী, তোমার মহিনদা কোনো কারবারে যান না— হাতে যা আছে, তাতেই তিনি দন্তট।"

বিহারী। তিনি না থেতে পারেন, কিন্তু ভাগ্যে লেখা থাকিলে কারবারের ঢেউ বাহির হইতে আসিয়াও লাগে।

বিনোদিনী। আপনার উপস্থিত হাতে কিছুই নাই, কিন্তু আপনার ঢেউটা কোন্
দিক হইতে আদিতেছে!— বলিয়া দে সকটাক্ষহাস্তে আশাকে টিপিল। আশা
বিরক্ত হইয়া উঠিয়া গেল। বিহারী পরাভূত হইয়া ক্রোধে নীরব হইল; উঠিবার
উপক্রম করিতেই বিনোদিনী কহিল, "হতাশ হইয়া যাবেন না, বিহারীবাবু। আমি
চোথের বালিকে পাঠাইয়া দিতেছি।"

বিনোদিনী চলিয়া ষাইতেই সভাভঙ্গে মহেন্দ্র মনে-মনে রাগিল। মহেন্দ্রের অপ্রসন্ন মৃথ দেখিয়া বিহারীর রুদ্ধ আবেগ উচ্ছুদিত হইয়া উঠিল। কহিল, "মহিনদা, নিজের সর্বনাশ করিতে চাও, করো— বরাবর তোমার সেই অভ্যাস হইয়া আদিয়াছে। কিন্তু যে সরলহদয়া সাধ্বী তোমাকে একান্ত বিশ্বাসে আশ্রম করিয়া আছে, তাহার সর্বনাশ করিয়ো না।"

বলিতে বলিতে বিহারীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আদিল।

মহেন্দ্র রুদ্ধরোষে কহিল, "বিহারী, তোমার কথা আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি
না। হেঁয়ালি ছাড়িয়া স্পষ্ট কথা কও।"

বিহারী কহিল, "স্পষ্টই কহিব। বিনোদিনী তোমাকে ইচ্ছা করিয়া অধর্মের দিকে টানিতেছে এবং তুমি না জানিয়া মৃঢ়ের মতো অপথে পা বাড়াইতেছ।" মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিয়া কহিল, "মিথ্যা কথা। তুমি ষদি ভদ্রলোকের মেয়েকে এমন অন্তায় দন্দেহের চোথে দেখ, তবে অস্তঃপুরে তোমার আসা উচিত নয়।"

্রথমন সময় একটি থালায় মিষ্টান্ন সাজাইয়া বিনোদিনী হাস্তমূথে তাহা বিহারীর সম্মুথে রাথিল। বিহারী কহিল, "এ কী ব্যাপার। আমার তো ক্ষা নাই।"

বিনোদিনী কহিল, "সে কি হয়। একটু মিট্টম্থ করিয়া আপনাকে যাইতেই হইবে।"

বিহারী হাসিয়া কহিল, "আমার দরখান্ত মঞুর হইল বুঝি। সমাদর আরম্ভ হইল।"

বিনোদিনী অত্যন্ত টিপিয়া হাসিল; কহিল, "আপনি যথন দেওর তথন সম্পর্কের যে জোর আছে। যেথানে দাবি করা চলে সেথানে ভিক্ষা করা কেন। আদর যে কাড়িয়া লইতে পারেন। কী বলেন, মহেন্দ্রবাব্।"

মহেন্দ্রবাবুর তথন বাক্যক্তি হইতেছিল না।

বিনোদিনী। বিহারীবাবু, লজ্জা করিয়া থাইতেছেন না, না রাগ করিয়া ? আর-কাহাকেও ডাকিয়া আনিতে হইবে ?

বিহারী। কোনো দরকার নাই। যাহা পাইলাম তাহাই প্রচুর।

বিনোদিনী। ঠাট্টা? আপনার সঙ্গে পারিবার জোনাই। মিষ্টার দিলেও ম্থ বন্ধ হয় না।

রাত্রে আশা মহেল্রের নিকটে বিহারী সম্বন্ধে রাগ প্রকাশ করিল— মহেল্র অন্ত দিনের মতো হাসিয়া উড়াইয়া দিল না— সম্পূর্ণ যোগ দিল।

প্রাতঃকালে উঠিয়াই মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ি গেল। কহিল, "বিহারী, বিনোদিনী হাজার হউক ঠিক বাড়ির মেয়ে নয়— তুমি সামনে আসিলে সে যেন কিছু বিরক্ত হয়।" বিহারী কহিল, "তাই না কি। তবে তো কাজটা ভালো হয় না। তিনি যদি আপত্তি করেন, তাঁর সামনে নাই গেলাম।"

মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইল। এত সহজে এই অপ্রিয় কার্য শেষ হইবে, তাহা সে মনে করে নাই। বিহারীকে মহেন্দ্র ভয় করে।

সেই দিনই বিহারী মহেল্রের অন্তঃপুরে গিয়া কহিল, "বিনোদ-বোঠান, মাপ করিতে হইবে।"

वित्नामिनी। त्कन, विश्वेतीवात्।

বিহারী। মহেন্দ্রের কাছে শুনিলাম, আমি অন্তঃপুরে আপনার সামনে বাহির হই বলিয়া আপনি বিরক্ত হইয়াছেন। তাই ক্ষমা চাহিয়া বিদায় হইব। বিনোদিনী। সে কি হয়, বিহারীবাবু। আমি আজ আছি কাল নাই, আপনি আমার জন্ম কেন যাইবেন। এত গোল হইবে জানিলে আমি এখানে আদিতাম না। এই বলিয়া বিনোদিনী মুখ মান করিয়া যেন অশ্রুসংবরণ করিতে ক্রতপদে চলিয়া গেল।

বিহারী ক্ষণকালের জন্ম মনে করিল, "মিথ্যা সন্দেহ করিয়া আমি বিনোদিনীকে অন্তায় আঘাত করিয়াছি।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রাজলন্ধী বিপন্নভাবে আদিয়া কহিলেন, "মহিন, বিপিনের বউ যে বাড়ি যাইবে বলিয়া ধরিয়া বসিয়াছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "কেন মা, এখানে তাঁর কি অস্থবিধা হইতেছে।"

রাজলক্ষী। অস্থবিধা না। বউ বলিতেছে, তাহার মতো সমর্থবয়সের বিধবা মেয়ে পরের বাড়ি বেশি দিন থাকিলে লোকে নিন্দা করিবে।

মহেন্দ্র ক্ষভাবে কহিল, "এ ব্ঝি পরের বাড়ি হইল।"

বিহারী বিদিয়া ছিল— মহেন্দ্র তাহার প্রতি ভ<দনাদৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

অন্তপ্ত বিহারী ভাবিল, "কাল আমার কথাবার্তায় একটু যেন নিন্দার আভাস ছিল ; বিনোদিনী বোধ হয় তাহাতেই বেদনা পাইয়াছে।"

योगी श्वी উভয়ে মিनिया वित्नां िनीत উপत অভিমান করিয়া विभन।

ইনি বলিলেন, "আমাদের পর মনে কর, ভাই!" উনি বলিলেন, "এতদিন পরে আমরা পর হইলাম!"

বিনোদিনী কহিল, "আমাকে কি তোমরা চিরকাল ধরিয়া রাখিবে, ভাই।" মহেন্দ্র কহিল, "এত কি আমাদের স্পর্ধা।"

আশা কহিল, "তবে কেন এমন করিয়া আমাদের মন কাড়িয়া লইলে।"

সেদিন কিছুই স্থির হইল না। বিনোদিনী কহিল, "না ভাই, কাজ নাই, তু-দিনের জন্মায়া না বাড়ানোই ভালো।" বলিয়া ব্যাকুলচক্ষে একবার মহেন্দ্রের মৃথের দিকে চাহিল।

পরদিন বিহারী আসিয়া কহিল, "বিনোদ-বোঠান, যাবার কথা কেন বলিতেছেন। কিছু দোষ করিয়াছি কি— তাহারই শান্তি ?"

বিনোদিনী একটু মূথ ফিরাইয়া কহিল, "দোষ আপনি কেন করিবেন, আমার অদৃষ্টের দোষ।"

বিহারী। আপনি যদি চলিয়া যান তো আমার কেবলি মনে হইবে, আমারই উপর রাগ করিয়া গেলেন। বিনোদিনী করুণচক্ষে মিনতি প্রকাশ করিয়া বিহারীর ম্থের দিকে চাহিল—
কহিল, "আমার কি থাকা উচিত হয়, আপনিই বলুন না।"

বিহারী মৃশকিলে পড়িল। থাকা উচিত, এ-কথা সে কেমন করিয়া বলিবে। কহিল, "অবগু আপনাকে তো যাইতেই হইবে, না-হয় আর ছ-চার দিন থাকিয়া গেলেন, তাহাতে কতি কী।"

বিনোদিনী হুই চক্ষু নত করিয়া কহিল, "আপনারা সকলেই আমাকে থাকিবার জন্ম অন্থরোধ করিতেছেন— আপনাদের কথা এড়াইয়া যাওয়া আমার পক্ষে কঠিন— কিন্তু আপনারা বড়ো অন্থায় করিতেছেন।"

বলিতে বলিতে তাহার ঘনদীর্ঘ চক্ষ্পল্লবের মধ্য দিয়া মোটা মোটা অশ্রুর ফোঁটা ক্রুতবেগে গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

বিহারী এই নীরব অজস্র অশুজলে ব্যাকুল হইয়া বলিয়া উঠিল, "কয়দিনমাত্র আদিয়া আপনার গুণে আপনি সকলকে বশ করিয়া লইয়াছেন, সেইজয়্বই আপনাকে কেহ ছাড়িতে চান না— কিছু মনে করিবেন না বিনোদ-বোঠান, এমন লক্ষ্মীকে কেইছা করিয়া বিদায় দেয়!"

আশা এক কোণে ঘোমটা দিয়া বসিয়া ছিল, সে আঁচল তুলিয়া ঘনঘন চোথ মুছিতে লাগিল।

ইহার পরে বিনোদিনী আর যাইবার কথা উত্থাপন করিল না।

#### 39

মাঝথানের এই গোলমালটা একেবারে মৃছিয়া ফেলিবার জন্ম মহেন্দ্র প্রস্তাব করিল, "আসহে রবিবারে দমদমের বাগানে চড়িভাতি করিয়া আসা যাক।"

আশা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বিনোদিনী কিছুতেই রাজি হইল না।
মহেন্দ্র ও আশা বিনোদিনীর আপত্তিতে ভারি মৃষ্ডিয়া গেল। তাহারা মনে করিল,
আজকাল বিনোদিনী কেমন যেন দূরে সরিয়া ধাইবার উপক্রম করিতেছে।

বিকালবেলায় বিহারী আদিবামাত্র বিনোদিনী কহিল, "দেখুন তো বিহারীবাবু, মহিনবাবু দমদমের বাগানে চড়িভাতি করিতে যাইবেন, আমি সঙ্গে যাইতে চাহি নাই বলিয়া আজ সকাল হইতে তুই জনে মিলিয়া রাগ করিয়া বসিয়াছেন।"

বিহারী কহিল, "অন্তায় রাগ করেন নাই। আপনি না গেলে ইহাদের চড়িভাতিতে যে কাণ্ডটা হইবে, অতিবড়ো শক্ররও যেন তেমন না হয়।"

বিনোদিনী। চলুন না, বিহারীবাব্। আপনি যদি যান, তবে আমি যাইতে রাজি আছি।

বিহারী। উত্তম কথা। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, কর্তা কী বলেন।

বিহারীর প্রতি বিনোদিনীর এই বিশেষ পক্ষপাতে কর্তা গৃহিণী উভয়েই মনে মনে ক্ষ্ম হইল। বিহারীকে দক্ষে লইবার প্রস্তাবে মহেন্দ্রের অর্ধেক উৎসাহ উড়িয়া গেল। বিহারীর উপস্থিতি বিনোদিনীর পক্ষে দকল দময়েই অপ্রিয়, এই কথাটাই বন্ধুর মনে মৃদ্রিত করিয়া দিবার জন্ম মহেন্দ্র ব্যস্ত— কিন্তু অতঃপর বিহারীকে আটক করিয়া রাখা অসাধ্য হইবে।

মহেল কহিল, "তা বেশ তো, তালোই তো। কিন্তু বিহারী, তুমি যেখানে যাও একটা হালামা না করিয়া ছাড় না। হয়তো দেখানে পাড়া হইতে রাজ্যের ছেলে জোটাইয়া বদিবে, নয় তো কোন্ গোরার সঙ্গে মারামারিই বাধাইয়া দিবে— কিছু বলা যায় না।"

বিহারী মহেন্দ্রের আন্তরিক অনিচ্ছা বুঝিয়া মনে মনে হাদিল— কহিল, "সেই তো সংসারের মজা, কিদে কী হয়, কোথায় কী ফেসাদ ঘটে, আগে হইতে কিছুই বলিবার জো নাই। বিনোদ-বোঠান, ভোরের বেলায় ছাড়িতে হইবে, আমি ঠিক সময়ে আদিয়া হাজির হইব।"

রবিবার ভোরে জিনিসপত্র ও চাকরদের জন্ম একথানি থার্ড ক্লাস ও মনিবদের জন্ম একথানি সেকেও ক্লাস গাড়ি ভাড়া করিয়া আনা হইয়াছে। বিহারী মন্ত-একটা প্যাকবাক্স সঙ্গে করিয়া যথাসময়ে আসিয়া উপস্থিত। মহেন্দ্র কহিল, "ওটা আবার কী আনিলে। চাকরদের গাড়িতে তো আর ধরিবে না।"

विशंती कहिन, "वाख शहेरमा ना नाना, ममख ठिक कित्रमा निर्छि ।"

বিনোদিনী ও আশা গাড়িতে প্রবেশ করিল। বিহারীকে লইয়া কী করিবে, মহেন্দ্র তাই ভাবিয়া একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। বিহারী বোঝাটা গাড়ির মাথায় তুলিয়া দিয়া চট করিয়া কোচবাক্সে চড়িয়া বসিল।

মহেন্দ্র হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। দে ভাবিতেছিল, "বিহারী ভিতরেই বসে কি কী করে, তাহার ঠিক নাই।" বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া বলিতে লাগিল, "বিহারীবাবু, পড়িয়া যাবেন না তো।"

বিহারী শুনিতে পাইয়া কহিল, "ভয় করিবেন না, পতন ও মূর্ছা— ওটা আমার পার্টের মধ্যে নাই।" গাড়ি চলিতেই মহেন্দ্র কহিল, "আমিই না-হয় উপরে গিয়া বসি, বিহারীকে ভিতরে পাঠাইয়া দিই।"

আশা ব্যস্ত হইয়া তাহার চাদর চাপিয়া কহিল, "না, তুমি যাইতে পারিবে না।" বিনোদিনী কহিল, "আপনার অভ্যাদ নাই, কাজ কী যদি পড়িয়া যান।"

মহেন্দ্র উত্তেজিত হইয়া কহিল, "পড়িয়া যাব ? কখনো না।" বলিয়া তথনই বাহির হইতে উত্তত হইল।

বিনোদিনী কহিল, "আপনি বিহারীবাবৃকে দোষ দেন, কিন্তু আপনিই তো হান্ধাম বাধাইতে অদ্বিতীয়।"

মহেন্দ্র মুথ ভার করিয়া কহিল, "আচ্ছা, এক কাজ করা যাক। আমি একটা আলাদা গাড়ি ভাড়া করিয়া যাই, বিহারী ভিতরে আদিয়া বস্থক।"

আশা কহিল, "তা যদি হয়, তবে আমিও তোমার দঙ্গে যাইব।"

বিনোদিনী কহিল, "আর আমি বুঝি গাড়ি হইতে লাফাইয়া পড়িব।" এমনি গোলমাল করিয়া কথাটা থামিয়া গেল।

মহেন্দ্র সমস্ত পথ মুখ অত্যন্ত গন্তীর করিয়া রহিল।

দমদমের বাগানে গাড়ি পৌছিল। চাকরদের গাড়ি অনেক আগে ছাড়িয়াছিল, কিন্তু এখনো তাহার খোঁজ নাই।

শরংকালের প্রাতঃকাল অতি মধুর। রৌদ্র উঠিয়া শিশির মরিয়া গেছে, কিন্তু গাছপালা নির্মল আলোকে ঝলমল করিতেছে। প্রাচীরের গায়ে শেফালি-গাছের সারি রহিয়াছে, তলদেশ ফুলে আচ্ছন্ন এবং গন্ধে আমোদিত।

আশা কলিকাতার ইপ্টকবন্ধন হইতে বাগানের মধ্যে ছাড়া পাইয়া বন্তমূগীর মতো উল্লিসিত হইয়া উঠিল। সে বিনোদিনীকে লইয়া রাশীক্বত ফুল কুড়াইল, গাছ হইতে পাকা আতা পাড়িয়া আতাগাছের তলায় বসিয়া থাইল, হুই স্থীতে দিঘির জলে পড়িয়া দীর্ঘকাল ধরিয়া স্নান করিল। এই হুই নারীতে মিলিয়া একটি নির্থক আনন্দে— গাছের ছায়া এবং শাখাচ্যুত আলোক, দিঘির জল এবং নিকুঞ্জের পুষ্পপল্লবকে পুল্কিত সচেতন করিয়া তুলিল।

স্নানের পর তুই স্থী আসিয়া দেখিল, চাকরদের গাড়ি তথনো আসিয়া পৌছে নাই। মহেন্দ্র বাড়ির বারান্দায় চৌকি লইয়া অত্যন্ত শুষ্কমূথে একটা বিলাতি দোকানের বিজ্ঞাপন পড়িতেছে।

বিনোদিনী জিজ্ঞাদা করিল, "বিহারীবাবু কোথায়।"
মহেল্র সংক্ষেপে উত্তর করিল, "জানি না।"

বিনোদিনী। চল্ন, তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করি গে।

মহেন্দ্র। তাহাকে কেহ চুরি করিয়া লইবে, এমন আশঙ্কা নাই। না খুঁজিলেও পাওয়া যাইবে।

বিনোদিনী। কিন্তু তিনি হয়তো আপনার জন্ম ভাবিয়া মরিতেছেন, পাছে তুর্লভ রত্ন খোওয়া যায়। তাঁহাকে দান্তনা দিয়া আদা যাক।

জলাশয়ের ধারে প্রকাণ্ড একটা বাঁধানো বটগাছ আছে, সেইথানে বিহারী তাহার প্যাকবাক্স খুলিয়া একটি কেরোসিন-চুলা বাহির করিয়া জল গরম করিতেছে। সকলে আসিবামাত্র আতিথ্য করিয়া বাঁধা বেদির উপর বসাইয়া এক এক পেয়ালা গরম চা এবং ছোটো রেকাবিতে ছই একটি মিষ্টান্ন ধরিয়া দিল। বিনোদিনী বার বার বলিতে লাগিল, "ভাগ্যে বিহারীবাবু সমস্ত উদ্যোগ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাই তো রক্ষা, নহিলে চা না পাইলে মহেন্দ্রবাব্র কী দশা হইত।"

চা পাইয়া মহেন্দ্র বাঁচিয়া গেল, তবু বলিল, "বিহারীর সমস্ত বাড়াবাড়ি। চড়িভাতি করিতে আসিয়াছি, এখানেও সমস্ত দম্ভরমত আয়োজন করিয়া আসিয়াছে। ইহাতে মজা থাকে না।"

বিহারী কহিল, "তবে দাও ভাই তোমার চায়ের পেয়ালা, তুমি না খাইয়া মজা করো গে— বাধা দিব না।"

বেলা হয়, চাকরর। আদিল না। বিহারীর বাক্স হইতে আহারাদির সর্বপ্রকার সরঞ্জাম বাহির হইতে লাগিল। চাল-ডাল, তরি-তরকারি এবং ছোটো ছোটো বোতলে পেষা মশলা আবিষ্কৃত হইল। বিনোদিনী আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিল, "বিহারীবাব, আপনি যে আমাদেরও ছাড়াইয়াছেন। ঘরে তো গৃহিণী নাই, তবে শিথিলেন কোথা হইতে।"

বিহারী কহিল, "প্রাণের দায়ে শিথিয়াছি, নিজের যত্ন নিজেকেই করিতে হয়।"

বিহারী নিভান্ত পরিহাদ করিয়া কহিল, কিন্ত বিনোদিনী গন্তীর হইয়া বিহারীর মূথে করুণচক্ষের রূপা বর্ষণ করিল।

বিহারী ও বিনোদিনীতে মিলিয়া রাঁধাবাড়ায় প্রবৃত্ত হইল। আশা ক্ষীণ সংকুচিত ভাবে হস্তক্ষেপ করিতে আদিলে, বিহারী তাহাতে বাধা দিল। অপটু মহেন্দ্র সাহায্য করিবার কোনো চেষ্টাও করিল না। সে গুঁড়ির উপরে হেলান দিয়া একটা পায়ের উপরে আর একটা পা তুলিয়া কম্পিত বটপত্রের উপরে রৌদ্রকিরণের নৃত্য দেখিতে লাগিল।

রন্ধন প্রায় শেষ হইলে পর বিনোদিনী কহিল, "মহিনবাবু, আপনি ঐ বটের পাতা গনিয়া শেষ করিতে পারিবেন না, এবারে স্নান করিতে যান।"

ভৃত্যের দল এতক্ষণে জিনিদপত্র লইয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের গাড়ি পথের মধ্যে ভাঙিয়া গিয়াছিল। তথন বেলা হপুর হইয়া গেছে।

আহারান্তে সেই বটগাছের তলায় তাস খেলিবার প্রস্তাব হইল— মহেন্দ্র কোনো-মতেই গা দিল না এবং দেখিতে দেখিতে ছায়াতলে ঘুমাইয়া পড়িল। আশা বাড়ির মধ্যে গিয়া দার রুদ্ধ করিয়া বিশ্রামের উদ্যোগ করিল।

বিনোদিনী মাধার উপরে একটুথানি কাপড় তুলিয়া দিয়া কহিল, "আমি তবে ঘরে যাই।"

বিহারী কহিল, "কোথায় ষাইবেন, একটু গল্প করুন। আপনাদের দেশের কথা বলুন।"

ক্ষণে ক্ষণে উষ্ণ মধ্যাহ্নের বাতাদ তরুপল্লব মর্মরিত করিয়া চলিয়া গেল, ক্ষণে ক্ষণে দিঘির পাড়ে জামগাছের ঘনপত্রের মধ্য হইতে কোকিল ডাকিয়া উঠিল। বিনোদিনী তাহার ছেলেবেলাকার কথা বলিতে লাগিল, তাহার বাপমায়ের কথা, তাহার বাল্য-সাথির কথা। বলিতে বলিতে তাহার মাথা হইতে কাপড়টুকু খসিয়া পড়িল; বিনোদিনীর মূথে খর্যোবনের যে একটি দীপ্তি সর্বদাই বিরাজ করিত, বাল্যস্থতির ছায়া আদিয়া তাহাকে স্নিগ্ধ করিয়া দিল। বিনোদিনীর চক্ষে যে কৌতুকতীব্র কটাক্ষ দেখিয়া তীক্ষ্ণুষ্ট বিহারীর মনে এ-পর্যন্ত নানাপ্রকার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, সেই উজ্জ্বদুষ্ণ জ্যোতি যথন একটি শান্তসজল রেথায় মান হইয়া আসিল তথন বিহারী ষেন আর একটি মানুষ দেখিতে পাইল। এই দীপ্তিমণ্ডলের কেন্দ্রস্থলে কোমল হাদয়-টুকু এখনো স্থাধারায় সর্ম হইয়া আছে, অপরিতৃপ্ত রঙ্গর্ম কৌতুকবিলাসের দহন-জালায় এখনো নারীপ্রকৃতি শুষ্ক হইয়া যায় নাই। বিনোদিনী সলজ্ঞ সতীস্ত্রীভাবে একান্ত-ভক্তিভরে পতিদেবা করিতেছে, কল্যাণপরিপূর্ণা জননীর মতো সন্তানকে কোলে ধরিয়া আছে, এ ছবি ইতিপূর্বে মুহুর্তের জন্মও বিহারীর মনে উদিত হয় নাই— আজ যেন রম্বমঞ্চের পটখানা ক্ষণকালের জন্ম উড়িয়া গিয়া ঘরের ভিতরকার একটি मक्रनम्थ जाहात कार्य পिएन। विहाती जाविन, "विस्तामिनी वाहित विनामिनी যুবতী বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে একটি পূজারতা নারী নিরশনে তপস্থা করিতেছে।"

বিহারী দীর্ঘনিশাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল, "প্রকৃত-আপনাকে মাত্র্য আপনিও জানিতে পারে না, অন্তর্যামীই জানেন; অবস্থাবিশাকে যেটা বাহিরে গড়িয়া উঠে সংসারের কাছে সেইটেই সত্য।" বিহারী কথাটাকে থামিতে দিল না,— প্রশ্ন করিয়া করিয়া জাগাইয়া রাখিতে লাগিল; বিনোদিনী এ-সকল কথা এ-পর্যন্ত এমন করিয়া শোনাইবার লোক পায় নাই— বিশেষত, কোনো পুরুষের কাছে সে এমন আত্মবিশ্বত স্বাভাবিক ভাবে কথা কহে নাই— আজ অজ্ঞ কলকঠে নিতান্ত সহজ হৃদয়ের কথা বলিয়া তাহার সমন্ত প্রকৃতি যেন নববারিধারায় স্নাত, স্নিয়্ধ এবং পরিতৃপ্ত হইয়া গেল।

ভোরে উঠিবার উপদ্রবে ক্লান্ত, মহেন্দ্রের পাঁচটার সময় ঘুম ভাঙিল। বিরক্ত হইয়া কহিল, "এবার ফিরিবার উদ্যোগ করা যাক।"

বিনোদিনী কহিল, "আর-একটু সন্ধ্যা করিয়া গেলে কি ক্ষতি আছে।"
মহেন্দ্র কহিল, "না, শেষকালে মাতাল গোরার হাতে পড়িতে হইবে ?"

জিনিদপত্র গুছাইয়া তুলিতে অন্ধকার হইয়া আদিল। এমন দময় চাকর আদিয়া
থবর দিল, "ঠিকা গাড়ি কোথায় গেছে, খুঁজিয়া পাওয়া ঘাইতেছে না। গাড়ি
বাগানের বাহিরে অপেক্ষা করিতেছিল, তুই জন গোরা গাড়োয়ানের প্রতি বল প্রকাশ
করিয়া স্টেশনে লইয়া গেছে।"

আর-একটা গাড়ি ভাড়া করিতে চাকরকে পাঠাইয়া দেওয়া হইল। বিরক্ত মহেন্দ্র কেবলই মনে মনে কহিতে লাগিল, "আজ দিনটা মিথ্যা মাটি হইয়াছে।" অধৈর্থ সে আর কিছুতেই গোপন করিতে পারে না, এমনি হইল।

শুরুপক্ষের চাঁদ ক্রমে শাখাজালজড়িত দিক্প্রান্ত হইতে মুক্ত আকাশে আরোহণ করিল। নিস্তন্ধ নিক্ষপ বাগান ছায়ালোকে থচিত হইয়া উঠিল। আজ এই মায়া-মণ্ডিত পৃথিবীর মধ্যে বিনোদিনী আপনাকে কী একটা অপূর্বভাবে অকুভব করিল। আজ সে যথন তরুবীথিকার মধ্যে আশাকে জড়াইয়া ধরিল, তাহার মধ্যে প্রণয়ের ক্রমিতা কিছুই ছিল না। আশা দেখিল, বিনোদিনীর হুই চক্ষু দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আশা ব্যথিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কী ভাই চোথের বালি, তুমি কাঁদিতেছ কেন ?"

বিনোদিনী কহিল, "কিছুই নয় ভাই, আমি বেশ আছি। আজ দিনটা আমার বড়ো ভালো লাগিল।"

আশা জিজ্ঞাদা করিল, "কিদে তোমার এত ভালো লাগিল, ভাই।"

বিনোদিনী কহিল, "আমার মনে হইতেছে, আমি যেন মরিয়া গেছি, যেন পরলোকে আদিয়াছি, এখানে যেন আমার সমস্তই মিলিতে পারে।"

বিস্মিত আশা এ-সব কথা কিছুই বুঝিতে পারিল না। সে মৃত্যুর কথা শুনিয়া তুঃখিত হইয়া কহিল, "ছি ভাই চোথের বালি, অমন কথা বলিতে নাই।" গাড়ি পাওয়া গেল। বিহারী পুনরায় কোচবাক্সে চড়িয়া বসিল। বিনোদিনী কোনো কথা না বলিয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল, জ্যোৎসায় শুন্তিত তরুশ্রেণী ধাবমান নিবিড় ছায়াস্রোতের মতো তাহার চোথের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। আশা গাড়ির কোণে ঘুমাইয়া পড়িল। মহেন্দ্র স্থণীর্ঘ পথ নিতান্ত বিমর্য হইয়া বসিয়া থাকিল।

### 36

চড়িভাতির ছর্দিনের পরে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে আর-এক বার ভালো করিয়া আয়ত্ত করিয়া লইতে উৎস্থক ছিল। কিন্তু তাহার পরদিনেই রাজলক্ষ্মী ইনফুয়েঞ্জা-জ্ঞরে পড়িলেন। রোগ গুরুতর নহে, তবু তাহার অস্ত্রথ ও ত্র্বলতা যথেষ্ট। বিনোদিনী দিনরাত্রি তাঁহার সেবায় নিযুক্ত হইল।

মহেন্দ্র কহিল, "দিনরাত এমন করিয়া থাটিলে শেষকালে তুমিই যে অস্তুথে পড়িবে। মার সেবার জত্তে আমি লোক ঠিক করিয়া দিতেছি।"

বিহারী কহিল, "মহিনদা, তুমি অত ব্যস্ত হইয়ো না। উনি সেবা করিতেছেন, করিতে দাও। এমন করিয়া কি আর কেহ করিতে পারিবে।"

মহেন্দ্র রোগীর ঘরে ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিল। একটা লোক কোনো কাজ করিতেছে না, অথচ কাজের সময় সর্বদাই সঙ্গে লাগিয়া আছে, ইহা কর্মিষ্ঠা বিনোদিনীর পক্ষে অসহ। দে বিরক্ত হইয়া হই-তিনবার কহিল, "মহিনবার, আপনি এখানে বসিয়া থাকিয়া কী স্থবিধা করিতেছেন। আপনি যান— অনর্থক কালেজ কামাই করিবেন না।"

মহেল তাহাকে অন্নসরণ করে, ইহাতে বিনোদিনীর গর্ব এবং স্থুখ ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া এমনতরো কাঙালপনা, কুগ্ণা মাতার শ্যাপার্শেও লুব্ধহৃদয়ে বিদিয়া থাকা—
ইহাতে তাহার ধৈর্য থাকিত না, ঘুণাবোধ হইত। কোনো কাজ যথন বিনোদিনীর উপর নির্ভর করে, তথন সে আর-কিছুই মনে রাথে না। যতক্ষণ থাওয়ানো-দাওয়ানো, রোগীর সেবা, ঘরের কাজ প্রয়োজন, ততক্ষণ বিনোদিনীকে কেহ অনবধান দেখে নাই—
সেও প্রয়োজনের সময় কোনোপ্রকার অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার দেখিতে পারে না।

বিহারী অল্পশ্লের জন্ম মাঝে মাঝে রাজলন্দ্রীর সংবাদ লইতে আদে। ঘরে চুকিয়াই কী দরকার, তাহা সে তৃথনই বুঝিতে পারে— কোথায় একটা কিছুর অভাব আছে, তাহা তাহার চোথে পড়ে— মুহুর্তের মধ্যে সমস্ত ঠিক করিয়া দিয়া সে বাহির হুইয়া যায়। বিনোদিনী মনে বুঝিতে পারিত, বিহারী তাহার শুশ্রমাকে শ্রদ্ধার চন্দে

দেখিতেছে। সেইজন্ম বিহারীর আগমনে সে যেন বিশেষ পুরস্কার লাভ করিত।

মহেন্দ্র নিতান্ত ধিক্কারবেগে অত্যন্ত কড়া নিয়মে কালেজে বাহির হইতে লাগিল।
একে তাহার মেজাজ অত্যন্ত কক্ষ হইয়া রহিল, তাহার পরে এ কী পরিবর্তন।
থাবার ঠিক সময়ে হয় না, সইসটা নিক্লেশ হয়, মোজাজোড়ার ছিদ্র ক্রমেই অগ্রসর
হইতে থাকে। এখন এই সমস্ত বিশৃঙ্খলায় মহেন্দ্রের পূর্বের ত্যায় আমোদ বোধ হয়
না। যখন যেটি দরকার, তখনি সেটি হাতের কাছে স্থসজ্জিত পাইবার আরাম
কাহাকে বলে, তাহা সে কয়দিন জানিতে পারিয়াছে। এক্ষণে তাহার অভাবে,
আশার অশিক্ষিত অপটুতায় মহেন্দ্রের আর কৌতুকবোধ হয় না।—

"চূনি, আমি তোমাকে কতদিন বলিয়াছি, স্নানের আগেই আমার জামায় বোতাম পরাইয়া প্রস্তুত রাখিবে, আর আমার চাপকান-প্যাণ্টলুন ঠিক করিয়া রাখিয়া দিবে — একদিনও তাহা হয় না। স্নানের পর বোতাম পরাইতে আর কাপড় খুঁজিয়া বেড়াইতে আমার ত্-ঘণ্টা যায়।"

অন্তথ্য আশা লজ্জায় মান হইয়া বলে, "আমি বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলাম।" "বেহারাকে বলিয়া দিয়াছিলে! নিজের হাতে করিতে দোষ কী। তোমার দারা যদি কোনো কাজ পাওয়া যায়!"

ইহা আশার পক্ষে বজাঘাত। এমন ভর্ৎসনা সে কথনও পায় নাই। এ জবাব তাহার মুখে বা মনে আদিল না যে, "তুমিই তো আমার কর্মশিক্ষার ব্যাঘাত করিয়াছ।" এই ধারণাই তাহার ছিল না যে, গৃহকর্মশিক্ষা নিয়ত অভ্যাস ও অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। সে মনে করিত, "আমার স্বাভাবিক অক্ষমতা ও নির্বৃদ্ধিতা বশতই কোনো কাজ ঠিকমতো করিয়া উঠিতে পারি না।" মহেল্র যথন আত্মবিশ্বত হইয়া বিনোদিনীর সহিত তুলনা দিয়া আশাকে ধিক্কার দিয়াছে, তথন সে তাহা বিনয়ে ও বিনা বিদ্বেষে গ্রহণ করিয়াছে।

আশা এক-একবার তাহার কর্ণা শাশুড়ীর ঘরের আশেপাশে ঘুরিয়া বেড়ায়—
এক-একবার লজ্জিতভাবে ঘরের দারের কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। সে নিজেকে
সংসারের পক্ষে আবশুক করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করে, সে কাজ দেখাইতে চায়, কিন্তু কেহ
তাহার কাজ চাহে না। সে জানে না কেমন করিয়া কাজের মধ্যে প্রবেশ করা যায়,
কেমন করিয়া সংসারের মধ্যে স্থান করিয়া লইতে হয়। সে নিজের অক্ষমতার সংকোচে
বাহিরে বাহিরে ফিরে। তাহার কী-একটা মনোবেদনার কথা অন্তরে প্রতিদিন
বাড়িতেছে, কিন্তু তাহার সেই অপরিক্ষৃট বেদনা, সেই অব্যক্ত আশিল্পাকে সে ক্ষাষ্ট
করিয়া ব্রিতে পারে না। সে অন্তর্ভব করে, তাহার চারিদিকের সমন্তই সে যেন

নষ্ট করিতেছে— কিন্তু কেমন করিয়াই যে তাহা গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং কেমন করিয়াই যে তাহা নষ্ট হইতেছে, এবং কেমন করিলে যে তাহার প্রতিকার হইতে পারে, তাহা দে জানে না। থাকিয়া থাকিয়া কেবল গলা ছাড়িয়া কাঁদিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, "আমি অত্যন্ত অযোগ্য, নিতান্ত অক্ষম, আমার মৃঢ়তার কোথাও তুলনা নাই।"

পূর্বে তো আশা ও মহেন্দ্র স্থানিকাল তুই জনে এক গৃহকোণে বসিয়া কথনো কথা কহিয়া, কথনো কথা না কহিয়া, পরিপূর্ণ স্থাথে সময় কাটাইয়াছে। আজকাল বিনোদিনীর অভাবে আশার সঙ্গে একলা বসিয়া মহেন্দ্রের মুখে কিছুতেই যেন সহজে কথা জোগায় না— এবং কিছু না কহিয়া চুপ করিয়া থাকিতেও তাহার বাধো-বাধো ঠেকে।

মহেল্র বেহারাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও চিঠি কাহার।"

"বিহারীবাবুর।"

"क मिन।"

"वह-ठाकूतानी।" (वित्नामिनी)

"দেখি" বলিয়া চিঠিখানা লইল। ইচ্ছা হইল ছিঁড়েয়া পড়ে। ছ-চারিবার উল্টাপাল্টা করিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া বেহারার হাতে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। যদি চিঠি খুলিত, তবে দেখিত, তাহাতে লেখা আছে, "পিসিমা কোনোমতেই সাগু-বার্লি খাইতে চান না, আজ কি তাঁহাকে ডালের ঝোল খাইতে দেওয়া হইবে।" ঔষধপথ্য লইয়া বিনোদিনী মহেন্দ্রকে কখনো কোনো কথা জিজ্ঞাদা করিত না, সে-সম্বন্ধে বিহারীর প্রতিই তাহার নির্ভর।

মহেন্দ্র বারান্দায় থানিকক্ষণ পায়চারি করিয়া ঘরে ঢুকিয়া দেখিল, দেয়ালে টাঙানো একটা ছবির দড়ি ছিন্নপ্রায় হওয়াতে ছবিটা বাঁকা হইয়া আছে। আশাকে অত্যন্ত ধমক দিয়া কহিল, "তোমার চোথে কিছুই পড়ে না, এমনি করিয়া সমস্ত জিনিস নত্ত হইয়া যায়।" দমদমের বাগান হইতে ফুল সংগ্রহ করিয়া যে-তোড়া বিনোদিনী পিতলের ফুলদানিতে সাজাইয়া রাথিয়াছিল, আজও তাহা শুক্ষ অবস্থায় তেমনিভাবে আছে; অক্তদিন মহেন্দ্র এ-সমস্ত লক্ষ্যই করে না— আজ তাহা চোথে পড়িল। কহিল, "বিনোদিনী আদিয়া না ফেলিয়া দিলে, ও আর ফেলাই হইবে না।" বলিয়া ফুলস্থক ফুলদানি বাহিরে ছুঁড়িয়া ফেলিল, তাহা ঠংঠং শব্দে সিঁড়ি দিয়া গড়াইয়া চলিল। "কেন আশা আমার মনের মতো হইতেছে না, কেন সে আমার মনের মতো কাজ করিতেছে না, কেন তাহার স্বভাবগত শৈথিলা ও ছর্বলতায় সে আমাকে দাম্পত্যের পথে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া রাথিতেছে না, সর্বদা আমাকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দিতেছে।" এই কথা মহেন্দ্র মনে-মনে আন্দোলন করিতে করিতে হঠাৎ দেখিল, আশার মুখ

পাংশুবর্ণ হইয়া গেছে, সে থাটের থাম ধরিয়া আছে, তাহার ঠোট-ছটি কাঁপিতেছে— কাঁপিতে কাঁপিতে সে হঠাৎ বেগে পাশের ঘর দিয়া চলিয়া গেল।

মহেন্দ্র তথন ধীরে ধীরে গিয়া ফুলদানিটা কুড়াইয়া আনিয়া রাখিল। ঘরের কোণে তাহার পড়িবার টেবিল ছিল— চৌকিতে বসিয়া সেই টেবিলটার উপর হাতের মধ্যে মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ পড়িয়া রহিল।

সন্ধার পর ঘরে আলো দিয়া গেল, কিন্ত, আশা আসিল না। মহেল্র ক্রতপদে ছাদের উপর পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিল। রাত্রি নটা বাজিল, মহেল্রদের লোকবিরল গৃহ রাত-ছপুরের মতো নিস্তর্ধ হইয়া গেল— তবু আশা আসিল না। মহেল্র তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আশা সংকুচিতপদে আসিয়া ছাদের প্রবেশদারের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। মহেল্র কাছে আসিয়া তাহাকে বুকে টানিয়া লইল— মূহুর্তের মধ্যে স্বামীর বুকের উপর আশার কালা ফাটিয়া পড়িল— সে আর থামিতে পারে না, তাহার চোথের জল আর ফুরায় না, কালার শব্দ গলা ছাড়িয়া বাহির হইতে চায়, সে আর চাপা থাকে না। মহেল্র তাহাকে বক্ষে বন্ধ করিয়া কেশচ্ন্বন, করিল— নিঃশব্দ আকাশে তারাগুলি নিস্তন্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

রাত্রে বিছানায় বসিয়া মহেন্দ্র কহিল, "কালেজে আমাদের নাইট-ডিউটি অধিক পড়িয়াছে, অতএব এখন কিছুকাল আমাকে কালেজের কাছেই বাসা করিয়া থাকিতে হইবে।"

আশা ভাবিল, "এখনো কি রাগ আছে। আমার উপর বিরক্ত হইয়া চলিয়া যাইতেছেন ? নিজের নিগুণভায় আমি স্বামীকে ঘর হইতে বিদায় করিয়া দিলাম ? আমার তো মরা ভালো ছিল।"

কিন্তু মহেল্রের ব্যবহারে রাগের লক্ষণ কিছুই দেখা গেল না। সে অনেকক্ষণ কিছু না বলিয়া আশার মুখ বুকের উপর রাখিল এবং বারংবার অঙ্গুলি দিয়া তাহার চুল চিরিতে চিরিতে তাহার খোঁপা শিথিল করিয়া দিল। পূর্বে আদরের দিনে মহেল্র এমন করিয়া আশার বাঁধা চুল খুলিয়া দিত— আশা তাহাতে আপত্তি করিত। আজ আর দে তাহাতে কোনো আপত্তি না করিয়া পুলকে বিহবল হইয়া চুপ করিয়া রহিল। হঠাৎ এক সময় তাহার ললাটের উপর অঞাবিন্দু পড়িল, এবং মহেল্র তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া স্নেহক্রদ্ধ শ্বরে ডাকিল, "চুনি।" আশা কথায় তাহার কোনো উত্তর না দিয়া ছই কোমল হল্তে মহেল্রকে চাপিয়া ধরিল। মহেল্র কহিল, "অপরাধ করিয়াছি, আমাকে মাপ করো।"

আশা তাহার কুস্তম-স্তুমার করপল্লব মহেল্রের মুথের উপর চাপা দিয়া কহিল,

"না, না, অমন কথা বলিয়ো না। তুমি কোনো অপরাধ কর নাই। সকল দোষ আমার। আমাকে তোমার দাসীর মতো শাসন করো। আমাকে তোমার চরণাশ্রয়ের যোগ্য করিয়া লও।"

বিদায়ের প্রভাতে শয়াত্যাগ করিবার সময় মহেন্দ্র কহিল, "চুনি, আমার রত্ন, ভোমাকে আমার হৃদয়ে সকলের উপরে ধারণ করিয়া রাখিব, সেখানে কেহ ভোমাকে ছাড়াইয়া যাইতে পারিবে না।"

তথন আশা দৃঢ়চিত্তে সর্বপ্রকার ত্যাগস্বীকারে প্রস্তুত হইয়া স্বামীর নিকট নিজের একটিমাত্র ক্ষুদ্র দাবি দাথিল করিল। কহিল, "তুমি আমাকে রোজ একথানি করিয়া চিঠি দিবে ?"

মহেন্দ্র কহিল, "তুমিও দিবে ?"

আশা কহিল, "আমি কি লিখিতে জানি।"

মহেন্দ্র তাহার কানের কাছে অলকগুচ্ছ টানিয়া দিয়া কহিল, "তুমি অক্ষয়কুমার দত্তের চেয়ে ভালো লিখিতে পার— চারুপাঠ যাহাকে বলে।"

আশা কহিল, "যাও, আমাকে আর ঠাটা করিয়ো না।"

যাইবার পূর্বে আশা যথাসাধ্য নিজের হাতে মহেন্দ্রের পোর্টম্যান্টো সাজাইতে বিদিন। মহেন্দ্রের মোটা মোটা শীতের কাপড় ঠিকমতো ভাঁজ করা কঠিন, বাল্লে ধরানো শক্ত— উভয়ে মিলিয়া কোনোমতে চাপাচাপি ঠাসাঠুসি করিয়া, যাহা এক বাল্লে ধরিত, তাহাতে ছই বাল্ল বোঝাই করিয়া তুলিল। তব্ যাহা ভুলক্রমে বাকি রহিল, তাহাতে আরো অনেকগুলি স্বতন্ত্র পুঁটুলির স্বষ্টি হইল। ইহা লইয়া আশা যদিও বার বার লজ্জাবোধ করিল, তব্ তাহাদের কাড়াকাড়ি, কোতুক ও পরস্পরের প্রতি সহাস্থ দোষারোপে পূর্বেকার আনন্দের দিন ফিরিয়া আসিল। এ যে বিদায়ের আয়োজন হইতেছে, তাহা আশা ক্ষণকালের জন্ম ভুলিয়া গেল। সহিদ দশবার গাড়ি তৈয়ারির কথা মহেন্দ্রকে শ্বরণ করাইয়া দিল, মহেন্দ্র কানে তুলিল না— অবশেষে বিরক্ত হইয়া বলিল, "ঘোড়া খুলিয়া দাও।"

সকাল ক্রমে বিকাল হইয়া গেল, বিকাল সন্ধ্যা হয়। তথন স্বাস্থ্যপালন করিতে পরস্পারকে সতর্ক করিয়া দিয়া এবং নিয়মিত চিঠিলেখা সম্বন্ধে বারংবার প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়া ভারাক্রান্ত হৃদয়ে পরস্পারের বিচ্ছেদ হইল।

রাজলন্দ্রী আজ ঘুই দিন হইল উঠিয়া বসিয়াছেন। সন্ধাবেলায় গায়ে মোটা কাপড় মুড়ি দিয়া বিনোদিনীর সঙ্গে তাস খেলিতেছেন। আজ তাঁহার শরীরে কোনো গ্লানি নাই। মহেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিয়া বিনোদিনীর দিকে একেবারেই চাহিল না— মাকে কহিল, "মা, কালেজে আমার রাত্তের কাজ পড়িয়াছে, এখানে থাকিয়া স্থবিধা হয় না — কালেজের কাছে বাদা লইয়াছি। দেখানে আজ হইতে থাকিব।"

রাজলন্দ্রী মনে মনে অভিমান করিয়া কহিলেন, "তা যাও। পড়ার ক্ষতি হইলে কেমন করিয়া থাকিবে।"

যদিও তাঁহার রোগ দারিয়াছে, তবু মহেন্দ্র যাইবে শুনিয়া তথনি তিনি নিজেকে অত্যন্ত রুগ্ণ ও তুর্বল বলিয়া কল্পনা করিলেন; বিনোদিনীকে বলিলেন, "দাও তো বাছা, বালিশটা আগাইয়া দাও।" বলিয়া বালিশ অবলম্বন করিয়া শুইলেন, বিনোদিনী আত্যে আত্যে তাঁহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

মহেন্দ্র একবার মার কপালে হাত দিয়া দেখিল, তাঁহার নাড়ী পরীক্ষা করিল। রাজলন্দ্রী হাত ছাড়াইয়া লইয়া কহিলেন, "নাড়ী দেখিয়া তো ভারি বোঝা যায়। তোর আর ভাবিতে হইবে না, আমি বেশ আছি।" বলিয়া অত্যন্ত ত্র্বলভাবে পাশ ফিরিয়া শুইলেন।

মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কোনো প্রকার বিদায়সম্ভাষণ না করিয়া রাজলন্দ্রীকে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

50

বিনোদিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "ব্যাপারখানা কী! অভিমান, না রাগ, না ভয় ? আমাকে দেখাইতে চান, আমাকে কেয়ার করেন না ? বাদায় গিয়া থাকিবেন ? দেখি কত দিন থাকিতে পারেন ?"

কিন্তু বিনোদিনীরও মনে মনে একটা অশান্ত ভাব উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রকে সে প্রতিদিন নানা পাশে বন্ধ ও নানা বাণে বিদ্ধ করিতেছিল, সে-কাজ গিয়া বিনোদিনী যেন এ-পাশ ও-পাশ করিতে লাগিল। বাড়ি হইতে তাহার সমস্ত নেশা চলিয়া গেল। মহেন্দ্রবর্জিত আশা তাহার কাছে নিতান্তই স্বাদহীন। আশার প্রতি মহেন্দ্রের সোহাগ-যত্ন বিনোদিনীর প্রণয়বঞ্চিত চিত্তকে সর্বদাই আলোড়িত করিয়া তুলিত— তাহাতে বিনোদিনীর বিরহিণী কল্পনাকে যে-বেদনায় জাগরুক করিয়ারাখিত তাহার মধ্যে উগ্র উত্তেজনা ছিল। যে-মহেন্দ্র তাহাকে তাহার সমস্ত জীবনের সার্থকতা হইতে ভ্রপ্ত করিয়াছে, যে-মহেন্দ্র তাহার মতো স্ত্রীরত্তকে উপেক্ষা করিয়া আশার মতো ক্ষীণবৃদ্ধি দীনপ্রকৃতি বালিকাকে বরণ করিয়াছে, তাহাকে বিনোদিনী ভালোবাদে কি বিদ্বেষ করে, তাহাকে কঠিন শাস্তি দিবে না তাহাকে হৃদয়সমর্পণ করিবে, তাহা বিনোদিনী ঠিক করিয়া বুঝিতে পারে নাই। একটা জালা মহেন্দ্র তাহার

অন্তরে জালাইয়াছে, তাহা হিংসার না প্রেমের, না হুয়েরই মিশ্রণ, বিনোদিনী তাহা ভাবিয়া পায় না; মনে মনে তীত্র হাসি হাসিয়া বলে, "কোনো নারীর কি আমার মতো এমন দশা হইয়াছে। আমি মরিতে চাই কি মারিতে চাই, তাহা বুঝিতেই পারিলাম না।" কিন্ত যে কারণেই বল, দগ্ধ হইতেই হউক বা দগ্ধ করিতেই হউক, মহেন্দ্রকে তাহার একান্ত প্রয়োজন। সে তাহার বিষদিগ্ধ অগ্নিবাণ জগতে কোথায় মোচন করিবে। ঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে বিনোদিনী কহিল, "সে যাইবে কোথায়। সে ফিরিবেই। সে আমার।"

আশা ঘর পরিষ্ণার করিবার ছুতা করিয়া সন্ধ্যার সময় মহেন্দ্রের বাহিরের ঘরে, মাথার-তেলে-দাগ-পড়া মহেন্দ্রের বিদিবার কেদারা, কাগজপত্র-ছড়ানো ডেস্ক, তাহার বই, তাহার ছবি প্রভৃতি জিনিসপত্র বার বার নাড়াচাড়া এবং অঞ্চল দিয়া ঝাড়-পোঁচ করিতেছিল। এইরূপে মহেন্দ্রের সকল জিনিস নানা রূপে স্পর্শ করিয়া, একবার রাথিয়া, একবার তুলিয়া, আশার বিরহসন্ধ্যা কাটিতেছিল। বিনোদিনী ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল; আশা ঈষৎ লজ্জিত হইয়া তাহার নাড়াচাড়ার কাজ রাথিয়া দিয়া, কী যেন খুঁজিতেছে এমনিতরো ভান করিল। বিনোদিনী গুজীরুমুখে জিজ্ঞানা করিল, "কী হচ্ছে তোর, ভাই!"

আশা মূথে একটুথানি হাসি জাগাইয়া কহিল, "কিছুই না, ভাই।"

বিনোদিনী তথন আশার গলা জড়াইয়া কহিল, "কেন ভাই বালি, ঠাকুরণো এমন করিয়া চলিয়া গেলেন কেন।"

আশা বিনোদিনীর এই প্রশ্নমাত্রেই সংশয়ান্তিত সশস্কিত হইয়া উত্তর করিল, "তুমি তো জানই, ভাই— কালেজে তাঁহার বিশেষ কাজ পড়িয়াছে বলিয়া গেছেন।"

বিনোদিনী ডান হাতে আশার চিবৃক তুলিয়া ধরিয়া যেন করুণায় বিগলিত হইয়া স্তর্মভাবে একবার তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল এবং দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

আশার বুক দমিয়া গেল। নিজেকে সে নির্বোধ এবং বিনোদিনীকে বৃদ্ধিমতী বিলয়া জানিত। বিনোদিনীর ভাবখানা দেখিয়া হঠাৎ তাহার বিশ্বসংসার অন্ধকার হইয়া উঠিল। সে বিনোদিনীকে স্পষ্ট করিয়া কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সাহস করিল না। দেয়ালের কাছে একটা সোফার উপরে বিদল। বিনোদিনীও তাহার পাশে বিসিয়া দৃঢ় বাহু দিয়া আশাকে বুকের কাছে বাঁধিয়া ধরিল। স্থীর সেই আলিসনে আশা আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না, তাহার হুই চক্ষ্ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। ছারের কাছে অন্ধ ভিথারি ধঞ্জনী বাজাইয়া গাহিতেছিল,

'চরণতরণী দে মা, তারিণী তারা।'

বিহারী মহেন্দ্রের সন্ধানে আসিয়া বারের কাছে পৌছিতেই দেখিল— আশা কাঁদিতেছে, এবং বিনোদিনী তাহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে তাহার চোখ মুছাইয়া দিতেছে। দেখিয়াই বিহারী সেখান হইতে সরিয়া দাঁড়াইল। পাশের শৃত্য ঘরে গিয়া অন্ধকারে বিদল। তুই করতলে মাথা চাপিয়া ধরিয়া ভাবিতে লাগিল, আশা কেন কাঁদিবে। যে মেয়ে স্বভাবতই কাহারও কাছে লেশমাত্র অপরাধ করিতে অক্ষম, তাহাকেও কাঁদাইতে পারে এমন পাযও জগতে কে আছে! তার পরে বিনোদিনী যেমন করিয়া সান্থনা করিতেছিল, তাহা মনে আনিয়া মনে মনে কহিল, 'বিনোদিনীকে ভারি ভুল বুঝিয়াছিলাম। সেবায় সান্থনায়, নিঃস্বার্থ স্থীপ্রেমে সে মর্ত্রাসিনী দেবী।'

বিহারী অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসিয়া রহিল। অন্ধের গান থামিয়া গেলে বিহারী সশব্দে পা ফেলিয়া, কাশিয়া, মহেন্দ্রের ঘরের দিকে চলিল। দ্বারের কাছে না যাইতেই ঘোমটা টানিয়া আশা জ্রুত পদে অন্তঃপুরের দিকে ছুটিয়া গেল।

ঘরে চুকিতেই বিনোদিনী বলিয়া উঠিল, "এ কী বিহারীবাবৃ! আপনার কি অস্থু করিয়াছে।"

विश्वी। किছू ना।

বিনোদিনী। চোথ হুটো অমন লাল কেন।

বিহারী তাহার উত্তর না দিয়া কহিল, "বিনোদ-বোঠান, মহেল্র কোথায় গেল।"
বিনোদিনী মুখ গম্ভীর করিয়া কহিল, "শুনিলাম, হাসপাতালে তাঁহার কাজ
পড়িয়াছে বলিয়া কলেজের কাছে তিনি বাসা করিয়া আছেন। বিহারীবাব্ একটু
সক্রন, আমি তবে আদি।"

অন্তমনস্ক বিহারী বারের কাছে বিনোদিনীর পথরোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছিল।
চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি পথ ছাড়িয়া দিল। সন্ধ্যার সময় একলা বাহিরের ঘরে
বিনোদিনীর সঙ্গে কথাবার্তা লোকের চক্ষে স্থদৃশু নয়, সে কথা হঠাৎ মনে পড়িল।
বিনোদিনী চলিয়া যাইবার সময় বিহারী তাড়াতাড়ি বলিয়া লইল, "বিনোদ-বোঠান,
আশাকে তুমি দেখিয়ো। সে সরলা, কাহাকেও আঘাত করিতেও জানে না, নিজেকে
আঘাত হইতে বাঁচাইতেও পারে না।"

বিহারী অন্ধকারে বিনোদিনীর ম্থ দেখিতে পাইল না, সে ম্থে হিংসার বিহাৎ থেলিতে লাগিল। আজ বিহারীকে দেখিয়াই সে বুঝিয়াছিল যে, আশার জন্ত করুণায় তাহার হৃদয় ব্যথিত। বিনোদিনী নিজে কেহই নহে! আশাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্ত, আশার পথের কাঁটা তুলিয়া দিবার জন্ত, আশার সমস্ত স্থ্য সম্পূর্ণ

করিবার জন্মই তাহার জন্ম! প্রীযুক্ত মহেন্দ্রবাব্ আশাকে বিবাহ করিবেন, সেইজন্ম অদৃষ্টের তাড়নায় বিনোদিনীকে বারাসতের বর্বর বানরের সহিত বনবাসিনী হইতে হইবে। প্রীযুক্ত বিহারীবাব্ সরলা আশার চোথের জল দেখিতে পারেন না, সেইজন্ম বিনোদিনীকে তাহার আঁচলের প্রান্ত তুলিয়া সর্বদা প্রন্থত হইয়া থাকিতে হইবে। একবার এই মহেন্দ্রকে, এই বিহারীকে, বিনোদিনী তাহার পশ্চাতের ছায়ার সহিত ধুলায় লুন্তিত করিয়া বুঝাইতে চায়, আশাই বা কে আর বিনোদিনীই বা কে! ছজনের মধ্যে কত প্রভেদ। প্রতিকূল ভাগ্য-বশত বিনোদিনী আপন প্রতিভাকে কোনো পুরুষের চিত্তক্ষেত্রে অব্যাহতভাবে জয়ী করিতে না পারিয়া জলন্ত শক্তিশেল উন্নত করিয়া সংহারমূর্তি ধরিল।

অত্যন্ত মিইস্বরে বিনোদিনী বিহারীকে বলিয়া গেল, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন, বিহারীবার্। আমার চোথের বালির জন্ম ভাবিয়া ভাবিয়া নিজেকে বেশি কট দিবেন না।"

# 20

অনতিকাল পরেই মহেন্দ্র তাহার ছাত্রাবাদে চেনা হাতের অক্ষরে একথানি চিঠি পাইল। দিনের বেলা গোলমালের মধ্যে খুলিল না— বুকের কাছে পকেটের মধ্যে খুরিয়া রাখিল। কালেজে লেকচার শুনিতে শুনিতে, হাসপাতাল ঘুরিতে ঘুরিতে, হঠাৎ এক-একবার মনে হইতে লাগিল, ভালোবাসার একটা পাখি তাহার বুকের নীজে বাসা করিয়া ঘুমাইয়া আছে। তাহাকে জাগাইয়া তুলিলেই তাহার সমস্ত কোমল কুজন কানে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

সন্ধ্যায় এক সময় মহেন্দ্র নির্জন ঘরে ল্যাম্পের আলোকে চৌকিতে বেশ করিয়া হেলান দিয়া আরাম করিয়া বদিল। পকেট হইতে তাহার দেহতাপতপ্ত চিঠিখানি বাহির করিয়া লইল। অনেকক্ষণ চিঠি না খুলিয়া লেফাফার উপরকার শিরোনামা নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল। মহেন্দ্র জানিত, চিঠির মধ্যে বেশি কিছু কথা নাই। আশা নিজের মনের ভাব ঠিকমতো ব্যক্ত করিয়া লিখিতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না। কেবল তাহার কাঁচা অক্ষরে বাঁকা লাইনে তাহার মনের কোমল কথাগুলি কল্পনা করিয়া লইতে হইবে। আশার কাঁচা হাতে বহুষত্বে লেখা নিজের নামটি পড়িয়া মহেন্দ্র নিজের নামের দঙ্গে যেন একটা রাগিণী শুনিতে পাইল— তাহা সাধবী নারী-হৃদয়ের অতি নিভূত বৈকুণ্ঠলোক হইতে একটি নির্মল প্রেমের সংগীত।

এই ছুই-একদিনের বিচ্ছেদে মহেন্দ্রের মন হইতে দীর্ঘ-মিলনের সমস্ত অবসাদ দ্র

হইয়া দরলা বধ্ব নবপ্রেমে উদ্তাদিত স্থেশ্যতি আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে। শেবাশেষি প্রাত্যহিক ঘরকলার খুঁটিনাটি অস্ত্রবিধা তাহাকে উত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, দে-দমস্ত অপদারিত হইয়া কেবলমাত্র কর্মহীন কারণহীন একটি বিশুদ্ধ প্রেমানন্দের আলোকে আশার মানদী মূর্তি তাহার মনের মধ্যে প্রাণ পাইয়া উঠিয়াছে।

মহেন্দ্র অতি ধীরে ধীরে লেফাফা ছিঁড়িয়া চিঠিখানা বাহির করিয়া নিজের ললাটে কণোলে বুলাইয়া লইল। এক দিন মহেন্দ্র যে-এসেন্স আশাকে উপহার দিয়াছিল, সেই এসেন্দের গন্ধ চিঠির কাগজ হইতে উতলা দীর্ঘনিশ্বাসের মতো মহেন্দ্রের হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ভাঁজ খুলিয়া মহেন্দ্র চিঠি পড়িল। কিন্তু এ কী। ষেমন বাঁকাচোরা লাইন, তেমন শাদাসিধা ভাষা নয় তো। কাঁচা-কাঁচা অক্ষর, কিন্তু কথাগুলি তো তাহার সঙ্গে মিলিল না। লেখা আছে—

'প্রিয়তম, যাহাকে ভুলিবার জন্ম চলিয়া গেছ, এ লেখায় তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিবকেন। যে লতাকে ছিঁ ড়িয়া মাটিতে ফেলিয়া দিলে, সে আবার কোন্ লজ্জায় জড়াইয়া উপরে উঠিতে চেষ্টা করে। সে কেন মাটির সঙ্গে মাটি হইয়া মিশিয়া গেল না।

'কিন্তু এটুকুতে তোমার কী ক্ষতি হইবে, নাথ। না হয় ক্ষণকালের জন্মনে পড়িলই বা। মনে তাহাতে কতটুকুই বা বাজিবে। আর, তোমার অবহেলা যে কাঁটার মতো আমার পাঁজরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া রহিল। সকল দিন, সকল রাত, সকল কাজ, সকল চিন্তার মধ্যে যেদিকে ফিরি, সেই দিকেই যে আমাকে বি'ধিতে লাগিল। তুমি যেমন করিয়া ভুলিলে, আমাকে তেমনি করিয়া ভুলিবার একটা উপায় বলিয়া দাও।

নাথ, তুমি যে আমাকে ভালোবাসিয়াছিলে, সে কি আমারই অপরাধ। আমি কি স্বপ্নেও এত সৌভাগ্য প্রত্যাশা করিয়াছিলাম। আমি কোথা হইতে আসিলাম, আমাকে কে জানিত। আমাকে যদি না চাহিয়া দেখিতে, আমাকে যদি তোমার ঘরে বিনা-বেতনের দাসী হইয়া থাকিতে হইত, আমি কি তোমাকে কোনো দোষ দিতে পারিতাম। তুমি নিজেই আমার কোন্ গুণে ভুলিলে প্রিয়তম, কী দেখিয়া আমার এত আদর বাড়াইলে। আর, আজ বিনা-মেঘে যদি বজ্রপাতই হইল, তবে সে বজ্ঞ কেবল দগ্ধ করিল কেন। একেবারে দেহমন কেন ছাই করিয়া দিল না।

'এই ছু'টো দিনে অনেক সহু করিলাম, অনেক ভাবিলাম, কিন্তু, একটা কথা বুঝিতে পারিলাম না— ঘরে থাকিয়াও কি তুমি আমাকে ফেলিতে পারিতে না। আমার জন্মও কি তোমার ঘর ছাড়িয়া যাওয়ার কোনো প্রয়োজন ছিল। আমি কি তোমার এতথানি জুড়িয়া আছি। আমাকে তোমার ঘরের কোণে, তোমার দারের বাহিরে ফেলিয়া রাখিলেও কি আমি তোমার চোথে পড়িতাম। তাই যদি হয়, তুমি কেন গেলে, আমার কি কোথাও যাইবার পথ ছিল না। ভাসিয়া আসিয়াছি, ভাসিয়া যাইতাম।'

এ কী চিঠি। এ ভাষা কাহার, তাহা মহেন্দ্রের ব্ঝিতে বাকি রহিল না। অকসাৎ আহত মূর্ছিতের মতো মহেন্দ্র দে-চিঠিথানি লইয়া শুস্তিত হইয়া রহিল। যে-লাইনে রেলগাড়ির মতো তাহার মন পূর্ণবেগে ছুটিয়াছিল, সেই লাইনেই বিপরীত দিক হইতে একটা ধাকা থাইয়া লাইনের বাহিরে তাহার মনটা যেন উল্টাপাল্টা স্থপাকার বিকল হইয়া পড়িয়া থাকিল।

অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া আবার সে তুইবার তিনবার করিয়া পড়িল। কিছুকাল যাহা স্থদ্র আভাসের মতো ছিল, আজ তাহা যেন ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাহার জীবনাকাশের এক কোণে যে ধ্মকেতুটা ছায়ার মতো দেখাইতেছিল, আজ তাহার উত্তত বিশাল পুচ্ছ অগ্নিরেখায় দীপ্যমান হইয়া দেখা দিল।

এ চিঠি বিনোদিনীরই। সরলা আশা নিজের মনে করিয়া তাহা লিথিয়াছে। পূর্বে যে-কথা সে কথনো ভাবে নাই, বিনোদিনীর রচনামত চিঠি লিথিতে গিয়া সেই সব কথা তাহার মনে জাগিয়া উঠিতে লাগিল। নকল-করা কথা বাহির হইতে বদ্ধমূল হইয়া তাহার আন্তরিক হইয়া গেল; যে-নৃতন বেদনার স্প্টি হইল, এমন স্থানর কাহা ব্যক্ত করিতে আশা কথনোই পারিত না। দে ভাবিতে লাগিল, "সথী আমার মনের কথা এমন ঠিকটি বুঝিল কী করিয়া। কেমন করিয়া এমন ঠিকটি প্রকাশ করিয়া বলিল।" অন্তর্গন্ধ স্থীকে আশা আরো যেন বেশি আগ্রহের সঙ্গে আশ্রয় করিয়া ধরিল, কারণ, যে-ব্যথাটা তাহার মনের মধ্যে, তাহার ভাষাটি তাহার স্থীর কাছে— দে এতই নিরুপায়।

মহেন্দ্র চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া জ কুঞ্চিত করিয়া বিনোদিনীর উপর রাগ করিতে অনেক চেষ্টা করিল, মাঝে থেকে রাগ হইল আশার উপর। "দেখো দেখি, আশার এ কী মৃঢ়তা, স্বামীর প্রতি এ কী অত্যাচার।" বলিয়া চৌকিতে বিদয়া পড়িয়া প্রমাণস্বরূপ চিঠিখানা আবার পড়িল। পড়িয়া ভিতরে-ভিতরে একটা হর্ষসঞ্চার হইতে লাগিল। চিঠিখানাকে দে আশারই চিঠি মনে করিয়া পড়িবার অনেক চেষ্টা করিল। কিন্তু এ-ভাষায় কোনোমতেই সরলা আশাকে মনে করাইয়া দেয় না। ত্-চার লাইন পড়িবামাত্র একটা স্থখোন্মাদকর সন্দেহ ফেনিল মদের মতো মনকে চারিদিকে ছাপাইয়া উঠিতে থাকে। এই প্রচ্ছের অথচ ব্যক্ত, নিষিদ্ধ অথচ নিকটাগত, বিষাক্ত অথচ মধুর, একই কালে উপহৃত অথচ প্রত্যাহৃত প্রেমের আভাস মহেন্দ্রকে মাতাল অথচ মধুর, একই কালে উপহৃত অথচ প্রত্যাহৃত প্রেমের আভাস মহেন্দ্রকে মাতাল

করিয়া তুলিল। তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, নিজের হাতে-পায়ে কোথাও এক জায়গায় ছুরি বসাইয়া বা আর-কিছু করিয়া নেশা ছুটাইয়া মনটাকে আর-কোনো দিকে বিক্ষিপ্ত করিয়া দেয়। টেবিলে সজোরে মৃষ্টি বসাইয়া চৌকি হইতে লাকাইয়া উঠিয়া কহিল, "দূর করো, চিঠিথানা পুড়াইয়া ফেলি।" বলিয়া চিঠিথানি ল্যাম্পের কাছাকাছি লইয়া গেল। পুড়াইল না, আর-একবার পড়িয়া ফেলিল। পরদিন ভৃত্য টেবিল হইতে কাগজপোড়া ছাই অনেক ঝাড়িয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু তাহা আশার চিঠির ছাই নহে, চিঠির উত্তর দিবার অনেকগুলা অসম্পূর্ণ চেষ্টাকে মহেন্দ্র পুড়াইয়া ছাই করিয়াছে।

23

ইতিমধ্যে আরো এক চিঠি আদিয়া উপস্থিত হইল।—

'তুমি আমার চিঠির উত্তর দিলে না? ভালোই করিয়াছ। ঠিক কথা তো লেখা যায় না; তোমার যা জবাব, সে আমি মনে মনে বুঝিয়া লইলাম। ভক্ত যথন তাহার দেবতাকে ডাকে, তিনি কি মুখের কথায় তাহার উত্তর দেন। তুথিনীর বিলপত্রখানি চরণতলে বোধ করি স্থান পাইয়াছে!

'কিন্ত ভক্তের পূজা লইতে গিয়া শিবের যদি তপোভঙ্গ হয়, তবে তাহাতে রাগ করিয়ো না, হৃদয়দেব। তুমি বর দাও বা না দাও, চোখ মেলিয়া চাও বা না চাও, জানিতে পার বা না পার, পূজা না দিয়া ভক্তের আর গতি নাই। তাই আজিও এই ছ-ছত্র চিঠি লিখিলাম— হে আমার পাষাণ-ঠাকুর, তুমি অবিচলিত হইয়া থাকো।'—

মহেল্র আবার চিঠির উত্তর লিখিতে প্রবৃত্ত হইল। কিন্তু আশাকে লিখিতে গিয়া বিনোদিনীর উত্তর কলমের মুখে আপনি আসিয়া পড়ে। ঢাকিয়া লুকাইয়া কৌশল করিয়া লিখিতে পারে না। অনেকগুলি ছিঁড়িয়া রাত্রের অনেক প্রহর কাটাইয়া একটা যদি বা লিখিল, দেটা লেফাফায় পুরিয়া উপরে আশার নাম লিখিবার সময় হঠাৎ তাহার পিঠে যেন কাহার চাবুক পড়িল— কে যেন বলিল, "পাষণ্ড, বিশ্বস্ত বালিকার প্রতি এমনি করিয়া প্রতারণা ?" চিঠি মহেল্র সহস্র টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল, এবং বাকি রাতটা টেবিলের উপর ছই হাতের মধ্যে মুখ ঢাকিয়া নিজেকে যেন নিজের দৃষ্টি হইতে লুকাইবার চেষ্টা করিল।

তৃতীয় পত্র— 'যে একেবারেই অভিমান করিতে জানে না, সে কি ভালোবাদে। নিজের ভালোবাসাকে যদি অনাদর-অপমান হইতে বাঁচাইয়া রাখিতে না পারি, তবে সে ভালোবাসা তোমাকে দিব কেমন করিয়া। 'তোমার মন হয়তো ঠিক বুঝি নাই, তাই এত সাহস করিয়াছি। তাই যথন ত্যাগ করিয়া গেলে, তথনো নিজে অগ্রসর হইয়া চিঠি লিখিয়াছি; যথন চুপ করিয়া ছিলে, তথনো মনের কথা বলিয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু তোমাকে যদি ভুল করিয়া থাকি, সে কি আমারই দোষ। একবার শুক্র হইতে শেষ পর্যন্ত সব কথা মনে করিয়া দেখো দেখি, যাহা বুঝিয়াছিলাম, সে কি তুমিই বোঝাও নাই।

'সে যাই হোক, ভূল হোক সত্য হোক, যাহা লিখিয়াছি সে আর ম্ছিবে না, যাহা দিয়াছি সে আর ফিরাইতে পারিব না, এই আক্ষেপ। ছি ছি, এমন লজ্জাও নারীর ভাগ্যে ঘটে। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিয়ো না, ভালো যে বাসে সে নিজের ভালোবাসাকে বরাবর অপদস্থ করিতে পারে। যদি আমার চিঠি না চাও তো থাক্, যদি উত্তর না লিখিবে তবে এই পর্যন্ত—'

ইহার পর মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না। মনে করিল, "অত্যন্ত রাগ করিয়াই ঘরে ফিরিয়া যাইতেছি। বিনোদিনী মনে করে, তাহাকে ভূলিবার জন্মই ঘর ছাড়িয়া পালাইয়াছি!" বিনোদিনীর সেই স্পর্ধাকে হাতে-হাতে অপ্রমাণ করিবার জন্মই তথনি মহেন্দ্র ঘরে ফিরিবার সংকল্প করিল।

এমন সময় বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। বিহারীকে দেখিবামাত্র মহেন্দ্রের ভিতরের পুলক যেন দিগুল বাড়িয়া উঠিল। ইতিপূর্বে নানা সন্দেহে ভিতরে ভিতরে বিহারীর প্রতি তাহার ঈর্বা জনিতেছিল, উভয়ের বন্ধুত্ব ক্লিষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। পত্রপাঠের পর আজ সমস্ত ঈর্বাভার বিদর্জন দিয়া বিহারীকে সে অতিরিক্ত আবেগের সহিত আহ্বান করিয়া লইল। চৌকি হইতে উঠিয়া, বিহারীর পিঠে চাপড় মারিয়া, তাহার হাত ধরিয়া, তাহাকে একটা কেদারার উপরে টানিয়া বদাইয়া দিল।

কিন্ত বিহারীর মুথ আজ বিমর্থ। মহেন্দ্র ভাবিল, বেচারা নিশ্চয় ইতিমধ্যে বিনোদিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছে এবং সেখান হইতে ধাকা খাইয়া আদিয়াছে। মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "বিহারী, এর মধ্যে আমাদের ওখানে গিয়াছিলে?"

বিহারী গম্ভীরমূথে কহিল, "এখনি সেখান হইতে আসিতেছি।"

মহেন্দ্র বিহারীর বেদনা কল্পনা করিয়া মনে মনে একটু কৌতুকবোধ করিল। মনে মনে কহিল, "হতভাগ্য বিহারী। স্ত্রীলোকের ভালোবাসা হইতে বেচারা একেবারে বঞ্চিত।" বলিয়া নিজের বুকের পকেটের কাছটায় এক বার হাত দিয়া চাপ দিল—ভিতর হইতে তিনটে চিঠি খড়খড় করিয়া উঠিল।

মহেল জিজ্ঞাসা করিল, "দবাইকে কেমন দেখিলে ?" বিহারী তাহার উত্তর না করিয়া কহিল, "বাড়ি ছাড়িয়া তুমি যে এখানে ?" মহেন্দ্র কহিল, "আজকাল প্রায় নাইট-ডিউটি পড়ে— বাড়িতে অস্থবিধা হয়।" বিহারী কহিল, "এর আগেও তো নাইট-ডিউটি পড়িয়াছে, কিন্তু তোমাকে তো বাড়ি ছাড়িতে দেখি নাই।"

মহেল হাদিয়া কহিল, "মনে কোনো সন্দেহ জন্মিয়াছে না কি।" বিহারী কহিল, "না, ঠাটা নয়, এখনি বাড়ি চলো।"

মহেন্দ্র বাড়ি ফিরিবার জন্ম উন্মত হইয়াই ছিল; বিহারীর অন্থরোধ শুনিয়া দে হঠাৎ নিজেকে ভুলাইল, যেন বাড়ি যাইবার জন্ম তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ নাই। কহিল, "সে কি হয়, বিহারী। তাহলে আমার বৎসরটাই নই হইবে।"

বিহারী কহিল, "দেখো মহিনদা, তোমাকে আমি এতটুকু বয়স হইতে দেখিতেছি, আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিয়ো না। তুমি অন্তায় করিতেছ।"

মহেন্দ্র। কার 'পরে অতায় করিতেছি, জজদাহেব।

বিহারী রাগ করিয়া বলিল, "তুমি যে চিরকাল হৃদয়ের বড়াই করিয়া আদিয়াছ, তোমার হৃদয় গেল কোথায় মহিনদা।"

মহেন্দ্র। সম্প্রতি কালেজের হাসপাতালে।

বিহারী। থামো মহিনদা, থামো। তুমি এথানে আমার দঙ্গে হাসিয়া ঠাট্টা করিয়া কথা কহিতেছ, দেখানে আশা তোমার বাহিরের ঘরে, অন্দরের ঘরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া বেড়াইতেছে।

আশার কানার কথা শুনিয়া হঠাৎ মহেন্দ্রের মন একটা প্রতিঘাত পাইল। জগতে আর যে কাহারো স্থথতুঃথ আছে, দে-কথা তাহার নৃতন নেশার কাছে স্থান পায় নাই। হঠাৎ চমক লাগিল, জিজ্ঞানা করিল, "আশা কাঁদিতেছে কী জন্ম।"

विशाबी विवक रहेवा कहिन, "मि-कथा जूमि जान ना, जामि जानि?"

মহেন্দ্র। তোমার মহিনদা দর্বজ্ঞ নয় বলিয়া যদি রাগ করিতেই হয় তো মহিনদার স্টিকর্তার উপর রাগ করো।

তথন বিহারী যাহা দেখিয়াছিল, তাহা আগাগোড়া বলিল। বলিতে বলিতে বিনোদিনীর বক্ষোলগ্ন আশার সেই অশ্রাদক্ত মুখখানি মনে পড়িয়া বিহারীর প্রায় কঠরোধ হইয়া আসিল।

বিহারীর এই প্রবল আবেগ দেখিয়া মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া গেল। মহেন্দ্র জানিত বিহারীর হৃদয়ের বালাই নাই— এ উপদর্গ কবে জুটিল। যেদিন কুমারী আশাকে দেখিতে গিয়াছিল, দেই দিন হইতে নাকি। বেচারা বিহারী। মহেন্দ্র মনে মনে তাহাকে বেচারা বলিল বটে, কিন্তু ছঃখবোধ না করিয়া বরঞ্চ একটু আমোদ পাইল।

আশার মনটি একান্তভাবে যে কোন্ দিকে, তাহা মহেন্দ্র নিশ্চর জানিত। "অন্ত লোকের কাছে যাহারা বাঞ্চার ধন, কিন্তু আয়ত্তের অতীত, আমার কাছে তাহারা চিরদিনের জন্ম আপনি ধরা দিয়াছে," ইহাতে মহেন্দ্র বক্ষের মধ্যে একটা সর্বের ফীতি অন্নতব করিল।

মহেন্দ্র বিহারীকে কহিল, "আচ্ছা চলো, যাওয়া যাক। তবে একটা গাড়ি ডাকো।"

### 22

মহেল্র ঘরে ফিরিয়া আদিবামাত্র তাহার মূথ দেখিয়াই আশার মনের সমস্ত সংশয় ক্ষণকালের কুয়াশার মতো এক মূহুর্তেই কাটিয়া গেল। নিজের চিঠির কথা স্মরণ করিয়া লজ্জায় মহেল্রের সামনে সে যেন মূথ তুলিতেই পারিল না। মহেল্র তাহার উপরে ভর্ণনা করিয়া কহিল, "এমন অপবাদ দিয়া চিঠিগুলা লিখিলে কী করিয়া।"

বলিয়া পকেট হইতে বহুবার পঠিত সেই চিঠি তিনখানি বাহির করিল। আশা ব্যাকুল হইয়া কহিল, "তোমার পায়ে পড়ি, ও চিঠিগুলো ছি ড়িয়া ফেলো।" বলিয়া মহেক্রের হাত হইতে চিঠিগুলা লইবার জন্ম ব্যস্ত হইয়া পড়িল। মহেক্র তাহাকে নিরস্ত করিয়া দেগুলি পকেটে পুরিল। কহিল, "আমি কর্তব্যের অন্থরোধে গেলাম, আর তুমি আমার অভিপ্রায় ব্ঝিলে না ? আমাকে সন্দেহ করিলে ?"

আশা ছল-ছল চোথে কহিল, "এবারকার মতো আমাকে মাপ করো। এমন আর কথনোই হইবে না।"

মহেন্দ্ৰ কহিল, "কখনো না ?"

আশা কহিল, "কখনো না।"

তথন মহেন্দ্র তাহাকে টানিয়া লইয়া চুম্বন করিল। আশা কহিল, "চিঠিগুলা দাও, ছি'ড়িয়া ফেলি।"

गरहल कहिन, "ना, ७ थाक्!"

আশা সবিনয়ে মনে করিল, "আমার শান্তিষরপ এ চিঠিগুলি উনি রাখিলেন।"

এই চিঠির ব্যাপারে বিনোদিনীর উপর আশার মনটা একটু যেন বাঁকিয়া দাঁড়াইল। স্বামীর আগমনবার্তা লইয়া সে সখীর কাছে আনন্দ করিতে গেল না— বর্ঞ বিনোদিনীকে একটু যেন এড়াইয়া গেল। বিনোদিনী সেটুকু লক্ষ্য করিল এবং কাজের ছল করিয়া একেবারে দূরে রহিল।

মহেন্দ্র ভাবিল, "এ তো বড়ো অভুত। আমি ভাবিয়াছিলাম, এবার বিনোদিনীকে বিশেষ করিয়াই দেখা যাইবে— উল্টা হইল ? তবে সে চিঠিগুলার অর্থ কী।"

নারীহৃদয়ের রহস্থ বুঝিবার কোনো চেষ্টা করিবে না বলিয়াই মহেল্র মনকে
দৃঢ় করিয়াছিল— ভাবিয়াছিল, "বিনোদিনী যদি কাছে আদিবার চেষ্টা করে, তব্
আমি দূরে থাকিব।" আজ সে মনে মনে কহিল, "না, এ তো ঠিক হইতেছে না।
যেন আমাদের মধ্যে সত্যই কী একটা বিকার ঘটিয়াছে। বিনোদিনীর সঙ্গে সহজ
স্বাভাবিক ভাবে কথাবার্তা আমোদপ্রমোদ করিয়া এই সংশয়াচ্ছন গুমটের ভাবটা দূর
করিয়া দেওয়া উচিত।"

আশাকে মহেন্দ্র কহিল, "দেখিতেছি, আমিই তোমার স্থীর চোথের বালি হইলাম। আজকাল তাঁহার আর দেখাই পাওয়া যায় না।"

আশা উদাদীন ভাবে উত্তর করিল, "কে জানে, তাহার কী হইয়াছে।"

এদিকে রাজলক্ষী আদিয়া কাঁদো-কাঁদো হইয়া কহিলেন, "বিপিনের বউকে আর তো ধরিয়া রাখা যায় না।"

মহেল্ড চকিত ভাব দামলাইয়া কহিল, "কেন, মা।"

রাজলক্ষী কহিলেন, "কী জানি বাছা, দে তো এবার বাড়ি যাইবার জন্ত নিতান্তই ধরিয়া পড়িয়াছে। তুই তো কাহাকেও থাতির করিতে জানিদ না। ভদ্রলোকের মেরে পরের বাড়িতে আছে, উহাকে আপনার লোকের মতো আদর-যত্ন না করিলে থাকিবে কেন।"

বিনোদিনী শোবার ঘরে বদিয়া বিছানার চাদর সেলাই করিতেছিল। মহেন্দ্র প্রেশ করিয়া ডাকিল, "বালি।"

वित्नों िनी मर्थि हहेशा विमिल। कहिल, "की, मरहक्तांत्।"

মহেন্দ্র কহিল, "কী সর্বনাশ। মহেন্দ্র আবার বাবু হইলেন কবে।"

বিনোদিনী আবার চাদর দেলাইয়ের দিকে নতচক্ষু নিবদ্ধ রাথিয়া কহিল, "তবে কী বলিয়া ডাকিব।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার স্থীকে যা বল— চোথের বালি।"

বিনোদিনী অন্তদিনের মতো ঠাট্টা করিয়া তাহার কোনো উত্তর দিল না— দেলাই করিয়া যাইতে লাগিল।

মহেজ কহিল, "ওটা ব্ঝি সত্যকার সম্বন্ধ হইল, তাই ওটা আর পাতানো চলিতেছে না!"

বিনোদিনী একটু থামিয়া দাঁত দিয়া সেলাইয়ের প্রান্ত হইতে থানিকটা বাড়তি স্কৃতা কাটিয়া ফেলিয়া কহিল, "কী জানি, সে আপনি জানেন।"

বলিয়াই তাহার সর্বপ্রকার উত্তর চাপা দিয়া গম্ভীরমূথে কহিল, "কালেজ হইতে

হঠাৎ ফেরা হইল যে।"

মহেন্দ্র কহিল, "কেবল মড়া কাটিয়া আর কত দিন চলিবে।"

আবার বিনোদিনী দন্ত দিয়া স্থতা ছেদন করিল এবং মুখ না তুলিয়াই কহিল, "এখন বুঝি জিয়ন্তের আবশ্যক।"

মহেন্দ্র স্থির করিয়াছিল, আজ বিনোদিনীর সঙ্গে অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক ভাবে হাস্থাপরিহাদ উত্তরপ্রত্যুত্তর করিয়া আদর জমাইয়া তুলিবে। কিন্তু এমনি গান্তীর্ধের ভার তাহার উপর চাপিয়া আদিল যে, লঘু জবাব প্রাণপণ চেষ্টাতেও মুথের কাছে জোগাইল না। বিনোদিনী আজ কেমন একরকম কঠিন দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিতেছে দেখিয়া, মহেন্দ্রের মনটা সবেগে তাহার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল— ব্যবধানটাকে কোনো একটা নাড়া দিয়া ভূমিদাৎ করিতে ইচ্ছা হইল। বিনোদিনীর শেষ বাক্যাত্বর প্রতিঘাত না দিয়া হঠাৎ তাহার কাছে আদিয়া বিদিয়া কহিল, "তুমি আমাদের ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছ কেন। কোনো অপরাধ করিয়াছি ?"

বিনোদিনী তথন একটু সরিয়া সেলাই হইতে মুখ তুলিয়া ছই বিশাল উজ্জল চক্ষ্
মহেল্রের মুখের উপর স্থির রাখিয়া কহিল, "কর্তব্যকর্ম তো সকলেরই আছে। আপনি
যে সকল ছাড়িয়া কালেজের বাসায় যান, সে কি কাহারও অপরাধে। আমারও যাইতে
হইবে না ? আমারও কর্তব্য নাই ?"

মহেন্দ্র ভালো উত্তর অনেক ভাবিয়া খুঁজিয়া পাইল না। কিছুক্ষণ থামিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার এমন কী কর্তব্য যে না গেলেই নয়।"

বিনোদিনী অত্যন্ত সাবধানে স্থচিতে স্থতা পরাইতে পরাইতে কহিল, "কর্তব্য আছে কি না, সে নিজের মনই জানে। আপনার কাছে তাহার আর কী তালিকা দিব।"

মহেন্দ্র গম্ভীর চিস্তিত ম্থে জানালার বাহিরে একটা স্থদ্র নারিকেলগাছের মাথার দিকে চাহিয়া অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বিদয়া রহিল। বিনোদিনী নিঃশব্দে দেলাই করিয়া যাইতে লাগিল। ঘরে ছুঁচটি পড়িলে শব্দ শোনা যায়, এমনি হইল। অনেকক্ষণ পরে মহেন্দ্র হঠাৎ কথা কহিল। অকস্মাৎ নিঃশব্দতাভব্দে বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল—তাহার হাতে ছুঁচ ফুটিয়া গেল।

মহেন্দ্র কহিল, "তোমাকে কোনো অহনয়-বিনয়েই রাথা যাইবে না ?"

বিনোদিনী তাহার আহত অঙ্গুলি হইতে রক্তবিন্দু শুষিয়া লইয়া কহিল, "কিদের জন্ম এত অন্নয়-বিনয়। আমি থাকিলেই কী, আর না থাকিলেই কী। আপনার তাহাতে কী আদে যায়।"

বলিতে বলিতে গলাটা যেন ভারি হইয়া আদিল; বিনোদিনী অত্যন্ত মাথা নিচু থা২৪ করিয়া দেলাইয়ের প্রতি একান্ত মনোনিবেশ করিল— মনে হইল, হয়তো বা তাহার নতনেত্রের পলবপ্রান্তে একটুখানি জলের রেখা দেখা দিয়াছে। মাঘের অপরাহু তখন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলাইবার উপক্রম করিতেছিল।

মহেন্দ্র মূহুর্তের মধ্যে বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ সজলস্বরে কহিল, "যদি তাহাতে আমার আদে যায়, তবে তুমি থাকিবে ?"

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া বদিল! মহেন্দ্রের চমক ভাঙিয়া গেল। নিজের শেষ কথাটা ভীষণ ব্যঙ্গের মতো তাহার নিজের কানে বারংবার প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। অপরাধী জিহ্বাকে মহেন্দ্র দন্ত দারা দংশন করিল— তাহার পর হইতে রসনা নির্বাক হইয়া রহিল।

এমন সময় এই নৈঃশব্দাপরিপূর্ণ ঘরের মধ্যে আশা প্রবেশ করিল। বিনোদিনী তৎক্ষণাৎ যেন পূর্ব-কথোপকথনের অন্তব্তিস্বরূপে হাসিয়া মহেল্রকে বলিয়া উঠিল, "আমার গুমর তোমরা যথন এত বাড়াইলে, তথন আমারও কর্তব্য, তোমাদের একটা কথা রাখা। যতক্ষণ না বিদায় দিবে ততক্ষণ রহিলাম।"

আশা স্বামীর ক্বতকার্যতায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া স্থাকে আলিম্বন করিয়া ধরিল। কহিল, "তবে এই কথা রহিল। তাহা হইলে তিন-সভ্য করো, যতক্ষণ না বিদায় দিব ততক্ষণ থাকিবে, থাকিবে, থাকিবে।"

বিনোদিনী তিনবার স্বীকার করিল। আশা কহিল, "ভাই চোথের বালি, সেই যদি রহিলেই তবে এত করিয়া সাধাইলে কেন। শেষকালে আমার স্বামীর কাছে তো হার মানিতে হইল।"

বিনোদিনী হাদিয়া কহিল, "ঠাকুরপো, আমি হার মানিয়াছি, না তোমাকে হার মানাইয়াছি ?"

মহেন্দ্র এতক্ষণ স্থান্তিত হইয়া ছিল; মনে হইতেছিল, তাহার অপরাধে যেন সমস্ত ঘর ভরিয়া বহিয়াছে, লাঞ্চনা যেন তাহার সর্বান্ধ পরিবেইন করিয়া। আশার সঙ্গেকেমন করিয়া দে প্রসন্থ স্বাভাবিকভাবে কথা কহিবে। এক মূহুর্তের মধ্যে কেমন করিয়া দে আপনার বীভংদ অদংযমকে সহাস্ত চটুলতায় পরিণত করিবে। এই পৈশাচিক ইন্দ্রজাল তাহার আয়তের বহিভূতি ছিল। দে গন্তীরমূথে কহিল, "আমারই তো হার হইয়াছে।" বলিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

অনতিকাল পরেই আবার মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া বিনোদিনীকে কহিল, "আমাকে মাপ করো।"

वित्नां िनी कहिन, "अभवाध की कतियां ह, ठीकू तभा।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমাকে জোর করিয়া এখানে ধরিয়া রাখিবার অধিকার আমাদের নাই।"

বিনোদিনী হাদিয়া কহিল, "জোর কই করিলে, তাহা তো দেখিলাম না। ভালোবাদিয়া ভালো ম্থেই তো থাকিতে বলিলে। তাহাকে কি জোর বলে। বলো তো ভাই, চোথের বালি, গায়ের জোর আর ভালোবাদা কি একই হইল।"

আশা তাহার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত হইয়া কহিল, "কখনোই না।"

বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, তোমার ইচ্ছা আমি থাকি, আমি গেলে তোমার কট্ট হইবে, সে তো আমার সোভাগ্য। কী বল ভাই চোথের বালি, সংসারে এমন স্থ্যদ কয় জন পাওয়া যায়। তেমন ব্যথার ব্যথী, স্থথের স্থথী, অদৃষ্টগুণে যদিই পাওয়া যায়, তবে আমিই বা তাহাকে ছাড়িয়া যাইবার জন্ম ব্যস্ত হইব কেন।"

আশা তাহার স্বামীকে অপদস্থভাবে নিরুত্তর থাকিতে দেখিয়া ঈষৎ ব্যথিতচিত্তে কহিল, "তোমার দঙ্গে কথায় কে পারিবে ভাই। আমার স্বামী তো হার মানিয়াছেন, এখন তুমি একটু থামো।"

মহেন্দ্র আবার ক্রত ঘর হইতে বাহির হইল। তখন রাজলক্ষীর সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করিয়া বিহারী মহেন্দ্রের সন্ধানে আসিতেছিল। মহেন্দ্র তাহাকে দারের সন্মুখে দেখিতে পাইয়াই বলিয়া উঠিল, "ভাই বিহারী, আমার মতো পাষও আর জগতে নাই।" এমন বেগে কহিল, সে কথা ঘরের মধ্যে গিয়া পৌছিল।

ঘরের মধ্য হইতে তৎক্ষণাৎ আহ্বান আসিল, "বিহারী-ঠাকুরপো।" বিহারী কহিল, "একটু বাদে আসছি, বিনোদ-বোঠান।"

विताि किनी किन, "এकवांत खरनरे यां ७-ना।"

বিহারী ঘরে ঢুকিয়াই মৃহুর্তের মধ্যে একবার আশার দিকে চাহিল— ঘোমটার মধ্য হইতে আশার মৃথ যতটুকু দেখিতে পাইল, দেখানে বিষাদ বা বেদনার কোনো চিহ্নই তো দেখা গেল না। আশা উঠিয়া ঘাইবার চেষ্টা করিল, বিনোদিনী তাহাকে জোর করিয়া ধরিয়া রাখিল— কহিল, "আচ্ছা, বিহারী-ঠাকুরপো, আমার চোথের বালির সঙ্গে কি তোমার সতিন-সম্পর্ক। তোমাকে দেখলেই ও পালাতে চায় কেন।"

আশা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া বিনোদিনীকে তাড়না করিল।

বিহারী হাসিয়া উত্তর করিল, "বিধাতা আমাকে তেমন স্থদৃগু করিয়া গড়েন নাই বলিয়া।"

বিনোদিনী। দেখছিস ভাই বালি, বিহারী-ঠাকুরপো বাঁচাইয়া কথা বলিতে জানেন— তোর রুচিকে দোষ না দিয়া বিধাতাকেই দোষ দিলেন। লক্ষণটির মতো <mark>এমন স্থলক্ষণ দেবর পাইয়াও তাহাকে আদর করিতে শিথিলি না—তোরই কপাল</mark> মন্দ।

বিহারী। তোমার যদি তাহাতে দয়া হয় বিনোদ-বোঠান, তবে আর আমার আক্ষেপ কিদের।

বিনোদিনী। সমূদ্র তো পড়িয়া আছে, তবু মেঘের ধারা নইলে চাতকের তৃষ্ণা মেটে না কেন।

আশাকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে জোর করিয়া বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া বাহির হইয়া গেল। বিহারীও চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল। বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, মহেন্দ্রবাবুর কী হইয়াছে, বলিতে পার?"

শুনিয়াই বিহারী থমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "তাহা তো জানি না। কিছু হইয়াছে নাকি।"

वितामिनी। की कानि ठीकूत्राभा, आभात एका कारना दांध रम ना।

বিহারী উদ্বিগ্ন মুখে চৌকির উপর বিদয়া পড়িল। কথাটা খোলদা শুনিবে বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে ব্যগ্রভাবে চাহিয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল। বিনোদিনী কোনো কথা না বলিয়া মনোযোগ দিয়া চাদর দেলাই করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া বিহারী কহিল, "মহিনদার সম্বন্ধে তুমি কি বিশেষ কিছু লক্ষ্য করিয়াছ।"

বিনোদিনী অত্যন্ত সাধারণ ভাবে কহিল, "কী জানি ঠাকুরপো, আমার তো ভালো বোধ হয় না। আমার চোপের বালির জন্মে আমার কেবলি ভাবনা হয়।" বলিয়া দীর্ঘনিশ্বাদ ফেলিয়া দেলাই রাখিয়া উঠিয়া যাইতে উত্তত হইল।

বিহারী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "বোঠান, একটু বদো।" বলিয়া একটা চৌকিতে

বিনোদিনী ঘরের সমস্ত জানালা-দরজা সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়া কেরোসিনের বাতি উদ্কাইয়া সেলাই টানিয়া লইয়া বিছানার দ্রপ্রান্তে গিয়া বিদিল। কহিল, "ঠাকুরপো, আমি তো চিরদিন এখানে থাকিব না— কিন্তু আমি চলিয়া গেলে আমার চোথের বালির উপর একটু দৃষ্টি রাখিয়ো— দে যেন অস্থুখী না হয়।" বলিয়া যেন হৃদয়োচ্ছাস সংবরণ করিয়া লইবার জন্ম বিনোদিনী অন্ম দিকে মুখ ফিরাইল।

বিহারী বলিয়া উঠিল, "বোঠান, তোমাকে থাকিতেই হইবে। তোমার নিজের বলিতে কেহ নাই— এই সরলা মেয়েটিকে স্থথে তুঃথে রক্ষা করিবার ভার তুমি লও— তুমি ভাহাকে ফেলিয়া গেলে আমি ভো আর উপায় দেখি না।" বিনোদিনী। ঠাকুরপো, তুমি তো সংসারের গতিক জান। এখানে বরাবর থাকিব কেমন করিয়া। লোকে কী বলিবে।

বিহারী। লোকে যা বলে বলুক, তুমি কান দিয়ো না। তুমি দেবী— অসহায়া বালিকাকে সংসারের নিষ্ঠ্র আঘাত হইতে রক্ষা করা তোমারই উপযুক্ত কাজ। বোঠান, আমি তোমাকে প্রথমে চিনি নাই, সেজন্য আমাকে ক্ষমা করো। আমিও সংকীর্ণ-হৃদয় সাধারণ ইতরলোকদের মতো মনে মনে তোমার সম্বন্ধে অন্তায় ধারণা স্থান দিয়াছিলাম; একবার এমনও মনে হইয়াছিল, যেন আশার স্থথে তুমি ঈর্ষা করিতেছ— যেন— কিন্তু সে-সব কথা মুথে উচ্চারণ করিতেও পাপ আছে। তার পরে, তোমার দেবীহৃদয়ের পরিচয় আমি পাইয়াছি— তোমার উপর আমার গভীর ভক্তি জনিয়াছে বলিয়াই, আজ তোমার কাছে আমার সমস্ত অপরাধ স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলাম না।

বিনোদিনীর সর্বশরীর পুলকিত হইয়া উঠিল। যদিও সে ছলনা করিতেছিল, তব্ বিহারীর এই ভক্তি-উপহার সে মনে মনেও মিথা বলিয়া প্রত্যাখ্যান করিতে পারিল না। এমন জিনিদ দে কথনো কাহারও কাছ হইতে পায় নাই। ক্ষণকালের জন্ত মনে হইল, দে যেন যথার্থই পবিত্র উন্নত— আশার প্রতি একটা অনির্দেশ্ত দয়ায় তাহার চোথ দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রুপাত সে বিহারীর কাছে গোপন করিল না, এবং দেই অশ্রুধারা বিনোদিনীর নিজের কাছে নিজেকে পূজনীয়া বলিয়া মোহ উৎপাদন করিল।

বিহারী বিনাদিনীকে অশ্রু ফেলিতে দেখিয়া নিজের অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া উঠিয়া বাহিরে মহেন্দ্রের ঘরে গেল। মহেন্দ্র যে হঠাৎ নিজেকে পাষও বলিয়া কেন ঘোষণা করিন, বিহারী তাহার কোনো তাৎপর্য খুঁজিয়া পাইল না। ঘরে গিয়া দেখিল, মহেন্দ্র নাই। খবর পাইল, মহেন্দ্র বেড়াইতে বাহির হইয়াছে। পূর্বে মহেন্দ্র অকারণে কখনোই বি ছাড়িয়া বাহির হইত না। স্থপরিচিত লোকের এবং স্থপরিচিত ঘরের বাহিরে অত্যন্ত ক্লান্তি ও পীড়া বোধ হইত। বিহারী ভাবিতে ভাবিতে ধীরে ধীবে বাড়ি চলিয়া গেল।

বিদোদিনী আশাকে নিজের শয়ন্দরে আনিয়া বুকের কাছে টানিয়া ছই চক্ষ্ জলে চরিয়া কহিল, "ভাই চোথের বালি, আমি বড়ো হতভাগিনী, আমি বড়ো জলে বা।"

অলক্ষ্ণ ।

ত্বাশা ব্যথিত হইয়া তাহাকে বাছপাশে বেষ্টন করিয়া স্বেহাদ্র কঠে বলিল, "কেন

ভাস, অমন কথা কেন বলিতেছ।"

বিনোদিনী রোদনোচ্ছুদিত শিশুর মতো আশার বক্ষে মুথ রাথিয়া কহিল, "আমি যেথানে থাকিব, দেথানে কেবল মন্দই হইবে। দে ভাই, আমাকে ছাড়িয়া দে, আমি আমার জন্মলের মধ্যে চলিয়া যাই।"

আশা চিব্কে হাত দিয়া বিনোদিনীর মৃথ তুলিয়া ধরিয়া কহিল, "লক্ষীটি ভাই, অমন কথা বলিদনে— তোকে ছাড়িয়া আমি থাকিতে পারিব না— আমাকে ছাড়িয়া ঘাইবার কথা কেন আজ তোর মনে আদিল।"

মহেন্দ্রের দেখা না পাইয়া বিহারী কোনো একটা ছুতায় পুনর্বার বিনোদিনীর ঘরে আসিয়া মহেন্দ্র গুলাশার মধ্যবর্তী আশঙ্কার কথাটা আর-একটু স্পষ্ট করিয়া শুনিবার জন্ম উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রকে পরদিন দকালে তাহাদের বাড়ি খাইতে যাইতে বলিবার জন্ম বিনোদিনীকে অন্থরোধ করিবার উপলক্ষ্য লইয়া দে উপস্থিত হইল। "বিনোদ-বোঠান" বলিয়া ডাকিয়াই হঠাৎ কেরোদিনের উজ্জ্বল আলোকে বাহির হইতেই আলিন্ধনবদ্ধ শাশ্রনেত্র তুই দখীকে দেখিয়াই থমকিয়া দাঁড়াইল। আশার হঠাৎ মনে হইল, নিশ্চয়ই বিহারী তাহার চোখের বালিকে কোনো অন্যায় নিন্দ্রা করিয়া কিছু বলিয়াছে, তাই শে আজ এমন করিয়া চলিয়া যাইবার কথা তুলিয়াছে। বিহারীবাব্র ভারি অন্যায়। উহার মন ভালো নয়। আশা বিরক্ত হইয়া ঝাহির হইয়া আদিল। বিহারীও বিনোদিনীর প্রতি ভক্তির মাত্রা চড়াইয়া বিগলিত্রদয়ে জ্বত প্রস্থান করিল।

শেদিন রাত্রে মহেন্দ্র আশাকে কহিল, "চুনি, আমি কাল সকালের প্যাদেশ্রারেই কাশী চলিয়া যাইব।"

আশার বক্ষঃস্থল ধক্ করিয়া উঠিল—কহিল, "কেন।" মহেন্দ্র কহিল, "কাকীমাকে অনেক দিন দেখি নাই।"

শুনিয়া আশা বড়োই লজ্জাবোধ করিল; এ-কথা পূর্বেই তাহার মনে উদ্য় হওয়া উচিত ছিল; নিজের স্থথতঃথের আকর্ষণে স্নেহময়ী মাসিমাকে সে যে ভূলিয়াছিল, অথচ মহেন্দ্র সেই প্রবাদী-তপস্থিনীকে মনে করিয়াছে, ইহাতে নিজেকে কঠিনিহ্নয়া বলিয়া বড়োই ধিক্কার জন্মিল।

মহেন্দ্র কহিল, "তিনি আমারই হাতে তাঁহার সংসারের একমাত্র স্নেহের ধনকে সমর্পণ করিয়া দিয়া চলিয়া গেছেন— তাঁহাকে একবার না দেখিয়া আমি কিছিতেই স্থাহির হইতে পারিতেছি না।"

বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের কণ্ঠ বাষ্পরুদ্ধ হইয়া আদিল; স্নেহপূর্ণ নীরব আশীক্ষাদ

ও অব্যক্ত মন্দলকামনার সহিত বারংবার সে আশার ললাট ও মন্তকের উপর দক্ষিণ করতল চালনা করিতে লাগিল। আশা এই অকস্মাং স্নেহাবেগের সম্পূর্ণ মর্ম ব্ঝিতে পারিল না, কেবল তাহার হৃদয় বিগলিত হইয়া অঞ্চ পড়িতে লাগিল। আজই সন্ধ্যাবেলায় বিনোদিনী তাহাকে অকারণ স্নেহাতিশয়ে য়ে-সব কথা বলিয়াছিল, তাহা মনে পড়িল। উভয়ের মধ্যে কোথাও কোনো যোগ আছে কি না, তাহা সে কিছুই ব্ঝিল না। কিন্তু মনে হইল, মেন ইহা তাহার জীবনে কিসের একটা স্ফ্রনা। ভাল কি মন্দ কে জানে।

ভয়ব্যাকুলচিত্তে দে মহেন্দ্রকে বাহুপাশে বদ্ধ করিল। মহেন্দ্র তাহার সেই অকারণ আশঙ্কার আবেশ অন্তত্ত্ব করিতে পারিল। কহিল, "চুনি, তোমার উপর তোমার পুণ্যবতী মাদিমার আশীর্বাদ আছে, তোমার কোনো ভয় নাই, কোনো ভয় নাই। তিনি তোমারই মঙ্গলের জয় তাঁহার দমস্ত ত্যাগ করিয়া গেছেন, তোমার কথনো কোনো অকল্যাণ হইতে পারে না।"

আশা তথন দৃচ্চিত্তে সমস্ত ভয় দৃর করিয়া ফেলিল। স্বামীর এই আশীর্বাদ অক্ষয়কবচের মতো গ্রহণ করিল। সে মনে মনে বারংবার তাহার মাসিমার পবিত্র পদ্ধূলি মাথায় তুলিয়া লইতে লাগিল, এবং একাগ্রমনে কহিল, "মা, তোমার আশীর্বাদ আমার স্বামীকে সর্বদা রক্ষা করুক।"

পরদিনে মহেন্দ্র চলিয়া গেল, বিনোদিনীকে কিছুই বলিয়া গেল না। বিনোদিনী মনে মনে কহিল, "নিজে অন্তায় করা হইল, আবার আমার উপরে রাগ! এমন সাধু তো দেখি নাই। কিন্তু এমন সাধুত্ব বেশিদিন টে'কে না।"

## ২৩

দংসারত্যাগিনী অন্নপূর্ণা বহুদিন পরে হঠাৎ মহেল্রকে আসিতে দেখিয়া যেমন স্নেহে আনন্দে আপ্লুত হইয়া গেলেন, তেমনি তাঁহার হঠাৎ ভয় হইল, বুঝি আশাকে লইয়া মার সঙ্গে মহেল্রের আবার কোনো বিরোধ ঘটিয়াছে এবং মহেল্র তাঁহার কাছে নালিশ জানাইয়া সান্থনালাভ করিতে আসিয়াছে। মহেল্র শিশুকাল হইতেই সকল প্রকার সংকট ও সন্তাপের সময় তাহার কাকীর কাছে ছুটিয়া আসে। কাহারও উপর রাগ করিলে অন্নপূর্ণা তাহার রাগ থামাইয়া দিয়াছেন, ত্থবোধ করিলে তাহা সহজে সহু করিতে উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু বিবাহের পর হইতে মহেল্রের জীবনে স্বাপেক্ষা যে সংকটের কারণ ঘটিয়াছে, তাহার প্রতিকারচেটা দ্রে থাক্, কোনো-প্রকার সান্থনা পর্যন্ত তিনি দিতে অক্ষম সে-সম্বন্ধে যে-ভাবে যেমন করিয়াই তিনি

হস্তক্ষেপ করিবেন, তাহাতেই মহেল্রের সাংসারিক বিপ্লব আরো দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিবে ইহাই যখন নিশ্চয় বুঝিলেন, তখনই তিনি সংসার ত্যাগ করিলেন। রুগ্ণ শিশু যখন জল চাহিয়া কাঁদে, এবং জল দেওয়া যখন কবিরাজের নিতান্ত নিষেধ, তখন পীড়িতচিত্তে মা যেমন অহ্ন ঘরে চলিয়া যান, অন্নপূর্ণা তেমনি করিয়া নিজেকে প্রবাদে লইয়া গেছেন। দূর তীর্থবাদে থাকিয়া ধর্মকর্মের নিয়মিত অহ্নপ্রানে এ-কয়দিন সংসার অনেকটা ভূলিয়াছিলেন, মহেল্র আবার কি সেই সকল বিরোধের কথা তুলিয়া তাঁহার প্রচ্ছন ক্ষতে আঘাত করিতে আসিয়াছে।

কিন্তু মহেন্দ্র আশাকে নইয়া তাহার মার সম্বন্ধে কোনো নালিশের কথা তুলিল না। তথন অনপূর্ণার আশঙ্কা অন্ত পথে গেল। যে-মহেন্দ্র আশাকে ছাড়িয়া কালেজে ষাইতে পারিত না, সে আজ কাকীর থোঁজ লইতে কাশী আসে কেন। তবে কি আশার প্রতি মহেন্দ্রের টান ক্রমে টিলা হইয়া আদিতেছে। মহেন্দ্রকে তিনি কিছু আশঙ্কার সহিত জিজ্ঞানা করিলেন, "হাঁ রে মহিন, আমার মাথা থা, ঠিক করিয়া বল্ দেখি, চুনি কেমন আছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "দে তো বেশ ভালো আছে কাকীমা।"

"আজকাল সে কী করে, মহিন। তোরা কি এখনো তেমনি ছেলেমান্ত্য আছিদ, না কাজকর্মে ঘরকন্নায় মন দিয়াছিদ।"

মহেল্র কহিল, "ছেলেমাতুষি একেবারেই বন্ধ। সকল ঝল্পাটের মূল সেই চাক্রপাঠথানা যে কোথায় অদৃশ্য হইয়াছে, তাহার আর সন্ধান পাইবার জো নাই। তুমি থাকিলে দেখিয়া খুশি হইতে— লেখাপড়া শেথায় অবহেলা করা জ্বীলোকের পক্ষে যতদূর কর্তব্য, চুনি তাহা একান্ত মনে পালন করিতেছে।"

"মহিন, বিহারী কী করিতেছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "নিজের কাজ ছাড়া আর-সমস্তই করিতেছে। নায়েব-গোমস্তায় তাহার বিষয়সম্পত্তি দেখে; কী চক্ষে দেখে, তাহা ঠিক বলিতে পারি না। বিহারীর চিরকাল ওই দশা। তাহার নিজের কাজ পরে দেখে, পরের কাজ সে নিজে দেখে।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে কি বিবাহ করিবে না, মহিন।"

মহেল্র একটুথানি হাসিয়া কহিল, "কই, কিছুমাত্র উদ্যোগ তো দেখি না।"

শুনিয়া অন্নপূর্ণা হৃদয়ের গোপন স্থানে একটা আঘাত পাইলেন। তিনি নিশ্চয় ব্রিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বোনঝিকে দেখিয়া, একবার বিহারী আগ্রহের সহিত বিবাহ করিতে উন্মত হইয়াছিল, তাহার সেই উন্মুখ আগ্রহ অন্যায় করিয়া অক্সাৎ দলিত হইয়াছে। বিহারী বলিয়াছিল, "কাকীমা, আমাকে আর বিবাহ করিতে কথনো অন্থরোধ করিয়ো না!" সেই বড়ো অভিমানের কথা অন্তপূর্ণার কানে বাজিতেছিল। তাঁহার একান্ত অন্থগত সেই স্নেহের বিহারীকে তিনি এমন মনভাঙা অবস্থায় ফেলিয়া আদিয়াছিলেন, তাহাকে কোনো দান্থনা দিতে পারেন নাই। অন্নপূর্ণা অত্যন্ত বিমর্থ ও ভীত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এখনো কি আশার প্রতি বিহারীর মন পড়িয়া আছে।"

মহেন্দ্র কথনো ঠাট্টার ছলে, কথনো গম্ভীরভাবে, তাহাদের ঘরকরার আধুনিক সমস্ত থবর-বার্তা জানাইল, বিনোদিনীর কথার উল্লেখমাত্র করিল না।

এখন কালেজ খোলা, কালীতে মহেন্দ্রের বেশি দিন থাকিবার কথা নয়। কিন্তু কঠিন রোগের পর স্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার মধ্যে গিয়া আরোগ্যলাভের যে স্থুখ, মহেন্দ্র কালীতে অন্নপূর্ণার নিকটে থাকিয়া প্রতিদিন সেই স্থুখ অন্থত্ব করিতেছিল— তাই একে একে দিন কাটিয়া যাইতে লাগিল। নিজের সঙ্গে নিজের যে একটা বিরোধ জনিবার উপক্রম হইয়াছিল, সেটা দেখিতে দেখিতে দ্র হইয়া গেল। কয়দিন সর্বদা ধর্মপরায়ণা অন্নপূর্ণার স্বেহম্থচ্ছবির সন্মুথে থাকিয়া, সংসারের কর্তব্যপালন এমনি সহজ ও স্থুখকর মনে হইতে লাগিল যে, তাহার পূর্বেকার আতঙ্ক হাস্থকর বোধ হইল। মনে হইল, বিনোদিনী কিছুই না। এমন কি, তাহার মুখের চেহারাই মহেন্দ্র স্পষ্ট করিয়া মনে আনিতে পারে না। অবশেষে মহেন্দ্র খুব জোর করিয়াই মনে মনে কহিল, "আশাকে আমার হৃদয় হইতে এক চুল সরাইয়া বিসতে পারে, এমন তো আমি কোথাও কাহাকেও দেখিতে পাই না।"

মহেন্দ্র অন্নপূর্ণাকে কহিল, "কাকীমা, আমার কালেজ কামাই ধাইতেছে— এবারকার মতো তবে আদি। যদিও তুমি সংদারের মায়া কাটাইয়া একান্তে আদিয়া আছ— তবু অনুমতি করো মাঝে মাঝে আদিয়া তোমার পায়ের ধুলা লইয়া ধাইব।"

মহেন্দ্র গৃহে ফিরিয়া আদিয়া যখন আশাকে তাহার মাদির স্নেহোপহার দিঁ হরের কোটা ও একটি দাদা পাথরের চুমকি ঘটি দিল, তখন তাহার চোথ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাদিমার দেই পরমন্মেহময় ধৈর্য ও মাদিমার প্রতি তাহাদের ও তাহার শাশুড়ীর নানাপ্রকার উপদ্রব শারণ করিয়া তাহার হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠিল। স্বামীকে জানাইল, "আমার বড়ো ইচ্ছা করে, আমি একবার মাদিমার কাছে গিয়া তাঁহার ক্ষমা ও পায়ের ধূলা লইয়া আদি। দে কি কোনোমতেই ঘটতে পারে না।"

মহেন্দ্র আশার বেদনা ব্ঝিল, এবং কিছুদিনের জন্ম কাশীতে সে তাহার মাসিমার

outed

কাছে যায়, ইহাতে তাহার সম্মতিও হইল। কিন্তু পুনর্বার কালেজ কামাই করিয়া আশাকে কাশী গৌছাইয়া দিতে তাহার দ্বিধা বোধ হইতে লাগিল।

আশা কহিল, "জেঠাইমা তো অল্পদিনের মধ্যেই কাশী যাইবেন, দেই দঙ্গে গেলে কি ক্ষতি আছে।"

মহেল্র রাজলন্দ্রীকে গিয়া কহিল, "মা, বউ একবার কাশীতে কাকীমাকে দেখিতে ষাইতে চায়।"

রাজলন্দ্রী শ্লেষবাক্যে কহিলেন, "বউ যাইতে চান তো অবশ্রন্থ যাইবেন, যাও, তাঁহাকে লইয়া যাও।"

মহেল্র যে আবার অনপূর্ণার কাছে যাতারাত আরম্ভ করিল, ইহা রাজলন্দ্রীর ভালো লাগে নাই। বধ্র যাইবার প্রস্তাবে তিনি মনে মনে আরো বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

মহেন্দ্র কহিল, "আমার কালেজ আছে, আমি রাখিতে যাইতে পারিব না। তাহার জেঠামশায়ের সঙ্গে যাইবে।"

রাজলক্ষী কহিলেন, "দে তো ভালো কথা। জেঠামশায়রা বড়লোক, কথনো আমাদের মতো গরিবের ছায়া মাড়ান না, তাঁহাদের দলে যাইতে পারিলে কত গৌরব।"

মাতার উত্তরোত্তর শ্লেষবাক্যে মহেন্দ্রের মন একেবারে কঠিন হইয়া বাঁকিল। সে কোনো উত্তর না দিয়া আশাকে কাশী পাঠাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া চলিয়া গেল।

বিহারী যথন রাজলন্ধীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিল, রাজলন্ধী কহিলেন, "ও বিহারী, শুনিয়াছিস, আমাদের বউমা যে কাশী যাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন।"

বিহারী কহিল, "বল কী মা, মহিনদা আবার কালেজ কামাই করিয়া কাশী যাইবে?" রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "না না, মহিন কেন যাইবেন। তা হইলে আর বিবিয়ানা হইল কই। মহিন এখানে থাকিবেন, বউ তাঁহার জেঠামহারাজের সঙ্গে কাশী যাইবেন। স্বাই সাহেব-বিবি হইয়া উঠিল।"

বিহারী মনে মনে উদ্বিগ্ন হইল, বর্তমান কালের সাহেবিয়ানা স্মরণ করিয়া
নহে। বিহারী ভাবিতে লাগিল, "ব্যাপারখানা কী। মহেল্র যথন কাশী গেল আশা
এখানে রহিল; আবার মহেল্র যথন ফিরিল তখন আশা কাশী যাইতে চাহিতেছে।
ছ-জনের মাঝখানে একটা কী গুরুতর ব্যাপার ঘটিয়াছে। এমন করিয়া কতদিন
চলিবে ? বরু হইয়াও আমরা ইহার কোনো প্রতিকার করিতে পারিব না— দ্রে
দাঁড়াইয়া থাকিব ?"

মাতার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্ষুর হইয়া মহেন্দ্র তাহার শয়নঘরে আদিয়া বদিয়া ছিল। বিনোদিনী ইতিমধ্যে মহেন্দ্রের দঙ্গে সাক্ষাৎ করে নাই— তাই আশা তাহাকে পাশের ঘর হইতে মহেন্দ্রের কাছে লইয়া আদিবার জন্ম অন্পরোধ করিতেছিল।

এমন সময় বিহারী আদিয়া মহেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "আশা-বোঠানের কি কাশী যাওয়া স্থির হইয়াছে।"

गरहक किहन, "ना इट्रेटर रकन। वांधांचा की আছে।"

বিহারী কহিল, "বাধার কথা কে বলিতেছে। কিন্তু হঠাং এ খেয়াল তোমাদের মাথায় আসিল যে ?"

মহেন্দ্র কহিল, "মাসিকে দেখিবার ইচ্ছা— প্রবাদী আত্মীয়ের জন্ম ব্যাকুলতা, মানবচরিত্রে এমন মাঝে মাঝে ঘটিয়া থাকে।"

বিহারী জিজ্ঞাদা করিল, "তুমি দঙ্গে যাইতেছ ?"

প্রশ্ন শুনিয়াই মহেন্দ্র ভাবিল, "জেঠার সঙ্গে আশাকে পাঠানো সংগত নহে, এই কথা লইয়া আলোচনা করিতে বিহারী আসিয়াছে।" পাছে অধিক কথা বলিতে গেলে ক্রোধ উচ্ছুসিত হইয়া উঠে, তাই সংক্ষেপে বলিল, "না।"

বিহারী মহেন্দ্রকে চিনিত। দে যে রাগিয়াছে, তাহা বিহারীর অগোচর ছিল না। একবার জিদ ধরিলে তাহাকে টলানো যায় না, তাহাও দে জানিত। তাই মহেন্দ্রের যাওয়ার কথা আর তুলিল না। মনে মনে ভাবিল, "বেচারা আশা যদি কোনো বেদনা বহন করিয়াই চলিয়া যাইতেছে হয়, তবে দঙ্গে বিনোদিনী গেলে তাহার দাখনা হইবে।" তাই ধীরে ধীরে কহিল, "বিনোদ-বোঠান তাঁর দঙ্গে গেলে হয় না?"

মহেন্দ্র গর্জন করিয়া উঠিল, "বিহারী, তোমার মনের ভিতর যে-কথাটা আছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলো। আমার দক্ষে অদরলতা করিবার কোনো দরকার দেখি না। আমি জানি, তুমি মনে মনে দক্ষেহ করিয়াছ, আমি বিনোদিনীকে ভালোবাদি। মিথ্যা কথা। আমি বাদি না। আমাকে রক্ষা করিবার জন্ম তোমাকে পাহারা দিয়া বেড়াইতে হইবে না। তুমি এখন নিজেকে রক্ষা করো। যদি দরল বন্ধুত্ব তোমার মনে থাকিত, তবে বহুদিন আগে তুমি আমার কাছে তোমার মনের কথা বলিতে এবং নিজেকে বন্ধুর অন্তঃপুর হইতে বহু দূরে লইয়া যাইতে। আমি তোমার মুথের দামনে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, তুমি আশাকে ভালোবাদিয়াছ।"

অত্যন্ত বেদনার স্থানে ছই পা দিয়া মাড়াইয়া দিলে, আহত ব্যক্তি মুহূর্তকাল বিচার না করিয়া আঘাতকারীকে যেমন সবলে ধাকা দিয়া ফেলিতে চেটা করে— ঝড়ের সময় নৌকার শিকল যেমন নোঙরকে টানিয়া ধরে, মহেন্দ্র তেমনি ব্যাকুলতার সঙ্গে আশাকে যেন অতিরিক্ত জোর করিয়া ধরিল।

রাত্রে মহেন্দ্র আশার মুখ বক্ষের কাছে ধরিয়া জিজ্ঞাদা করিল, "চুনি, তুমি আমাকে কতথানি ভালোবাদ ঠিক করিয়া বলো।"

আশা ভাবিল, "এ কেমন প্রশ্ন। বিহারীকে লইয়া অত্যন্ত লজ্জাজনক যে-কথাটা উঠিয়াছে, তাহাতেই কি তাহার উপরে সংশয়ের ছায়া পড়িয়াছে।" দে লজ্জায় মরিয়া গিয়া কহিল, "ছি ছি, আজ তুমি এমন প্রশ্ন কেন করিলে। তোমার ছটি পায়ে পড়ি, আমাকে খুলিয়া বলো— আমার ভালোবাসায় তুমি কবে কোথায় কী অভাব দেখিয়াছ।"

মহেন্দ্র আশাকে পীড়ন করিয়া তাহার মাধুর্য বাহির করিবার জন্ম কহিল, "তবে তুমি কাশী যাইতে চাহিতেছ কেন।"

আশা কহিল, "আমি কাশী যাইতে চাই না, আমি কোথাও যাইব না।" মহেন্দ্র। তথন তো চাহিয়াছিলে।

আশা অত্যন্ত পীড়িত হইয়া কহিল, "তুমি তো জান, কেন চাহিয়াছিলাম।" মহেন্দ্র। আমাকে ছাড়িয়া তোমার মাদির কাছে বোধ হয় বেশ স্থথে থাকিতে।

আশা কহিল, "কখনো না। আমি স্থথের জন্ম যাইতে চাহি নাই।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি সত্য বলিতেছি চুনি, তুমি আর কাহাকেও বিবাহ করিলে

টের বেশি স্থথী হইতে পারিতে।"

শুনিয়া আশা চকিতের মধ্যে মহেদ্রের বক্ষ হইতে সরিয়া গিয়া, বালিশে মৃথ ঢাকিয়া, কাঠের মতো আড়াই হইয়া রহিল— মূহুর্তপরেই তাহার কালা আর চাপা রহিল না। মহেদ্র তাহাকে সান্তনা দিবার জন্ম বক্ষে তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিল, আশা বালিশ ছাড়িল না। পতিব্রতার এই অভিমানে মহেদ্র স্থথে গর্বে ধিক্কারে ক্র হইতে লাগিল।

যে-সব কথা ভিতরে-ভিতরে আভাদে ছিল, দেইগুলা হঠাৎ স্পষ্ট কথায় পরিস্ফৃট হইয়া দকলেরই মনে একটা গোলমাল বাধাইয়া দিল। বিনোদিনী মনে মনে ভাবিতে লাগিল— অমন স্পষ্ট অভিযোগের বিরুদ্ধে বিহারী কেন কোনো প্রতিবাদ করিল না। যদি দে মিথ্যা প্রতিবাদও করিত, তাহা হইলেও যেন বিনোদিনী একটু খুলি হইত। বেশ হইয়াছে, মহেন্দ্র বিহারীকে যে-আঘাত করিয়াছে, তাহা তাহার প্রাপাইছিল। বিহারীর মতো অমন মহৎ লোক কেন আশাকে ভালোবাদিবে। এই

আঘাতে বিহারীকে যে দূরে লইয়া গেছে, সে যেন ভালোই হইয়াছে— বিনোদিনী যেন নিশ্চিন্ত হইল।

কিন্ত বিহারীর সেই মৃত্যুবাণাহত রক্তহীন পাংশু মৃথ বিনোদিনীকে সকল কর্মের মধ্যে যেন অন্নরণ করিয়া ফিরিল। বিনোদিনীর অন্তরে যে সেবাপরায়ণা নারী-প্রকৃতি ছিল, সে সেই আর্ত মৃথ দেখিয়া কাঁদিতে লাগিল। রুগ্ণ শিশুকে যেমন মাতা বুকের কাছে দোলাইয়া বেড়ায়, তেমনি সেই আর্তুর মৃতিকে বিনোদিনী আপন হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া দোলাইতে লাগিল; তাহাকে স্কৃত্ব করিয়া সেই মৃথে আবার রক্তের রেখা, প্রাণের প্রবাহ, হাস্তের বিকাশ দেখিবার জন্ম বিনোদিনীর একটা অধীর উৎস্ক্র জ্মিল।

তুই-তিন দিন সকল কর্মের মধ্যে এইরূপ উন্মনা হইয়া ফিরিয়া বিনোদিনী আর থাকিতে পারিল না। বিনোদিনী একথানি সান্ত্রনার পত্র লিখিল, কহিল—

'ঠাকুরপো, আমি তোমার দেদিনকার সেই

শুক্ত মুখ দেখিয়া অবধি প্রাণমনে কামনা করিতেছি, তুমি স্বস্থ হও, তুমি যেমন ছিলে তেমনিটি হও— দেই সহজ হাসি আবার কবে দেখিব, সেই উদার কথা আবার কবে শুনিব। তুমি কেমন আছ, আমাকে একটি ছত্র লিখিয়া জানাও।

তোমার বিনোদ-বোঠান।'

বিনোদিনী দরোয়ানের হাত দিয়া বিহারীর ঠিকানায় চিঠি পাঠাইয়া দিল।
আশাকে বিহারী ভালোবাদে, এ-কথা যে এমন রুঢ় করিয়া, এমন গহিতভাবে
মহেন্দ্র মুথে উচ্চারণ করিতে পারিবে, তাহা বিহারী স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।
কারণ, দে নিজেও এমন কথা স্পষ্ট করিয়া কখনো মনে স্থান দেয় নাই। প্রথমটা
বজাহত হইল— তার পরে কোধে ঘণায় ছটফট করিয়া বলিতে লাগিল, "অভায়,
অসংগত, অম্লক।"

কিন্ত কথাটা যথন একবার উচ্চারিত হইয়াছে, তথন তাহাকে আর সম্পূর্ণ মারিয়া ফেলা যায় না। তাহার মধ্যে যেটুকু সত্যের বীজ ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে অঙ্কুরিত হইয়া উঠিতে লাগিল। কন্যা দেখিবার উপলক্ষে দেই যে একদিন স্থান্তকালে বাগানের উচ্ছুদিত পুস্পান্ধপ্রবাহে লজ্জিতা বালিকার স্কুমার ম্থধানিকে দে নিতান্তই আপনার মনে করিয়া বিগলিত অনুরাগের সহিত একবার চাহিয়া দেখিয়াছিল, তাহাই বার বার মনে পড়িতে লাগিল, এবং বুকের কাছে কী যেন চাপিয়া ধরিতে লাগিল, এবং একটা অতান্ত কঠিন বেদনা কণ্ঠের কাছ পর্যন্ত আলোড়িত হইয়া ধরিতে লাগিল, এবং একটা উপর শুইয়া শুইয়া বাড়ির সম্মুখের পথে ক্রতপদে পায়চারি

করিতে করিতে, যাহা এতদিন অব্যক্ত ছিল তাহা বিহারীর মনে ব্যক্ত হইয়া উঠিল।
যাহা সংযত ছিল তাহা উদ্ধাম ইইল; নিজের কাছেও যাহার কোনো প্রমাণ
ছিল না, মহেল্রের বাক্যে তাহা বিরাট প্রাণ পাইয়া বিহারীর অন্তর-বাহির ব্যাপ্ত

তথন সে নিজেকে অপরাধী বলিয়া বুঝিল। মনে মনে কহিল, "আমার তো আর রাগ করা শোভা পায় না, মহেল্রের কাছে তো ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইতে হইবে। সেদিন এমনভাবে চলিয়া আদিয়াছিলাম, যেন মহেলু দোষী, আমি বিচারক— সে-অন্তায় স্বীকার করিয়া আদিব।"

বিহারী জানিত, আশা কাশী চলিয়া গেছে। এক দিন সে সন্ধার সময় ধীরে ধীরে মহেন্দ্রের দারের সম্মুথে আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজলন্দ্রীর দ্রসম্পর্কের মামা সাধুচরণকে দেথিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সাধুদা, ক-দিন আসিতে পারি নাই— এখানকার সব থবর ভালো?" সাধুচরণ সকলের কুশল জানাইল। বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "বোঠান কাশীতে কবে গেলেন।" সাধুচরণ কহিল, "তিনি যান নাই। তাঁহার কাশী যাওয়া হইবে না।" শুনিয়া, কিছু না মানিয়া অন্তঃপুরে যাইবার জন্ম বিহারীর মন ছুটিল। পূর্বে যেমন সহজে যেমন আনদে আত্মীয়ের মতো সে পরিচিত সি জ্ বাহিয়া ভিতরে যাইত, সকলের সঙ্গে সিগ্ধ কৌতুকের সহিত হাস্থালাপ করিয়া আসিত, কিছুই মনে হইত না, আজ তাহা অবিহিত, তাহা ঘুর্লভ, জানিয়াই তাহার চিত্ত যেন উন্মন্ত হইল। আর-একটিবার, কেবল শেষবার, তেমনি করিয়া ভিতরে গিয়া ঘরের ছেলের মতো রাজলন্দ্রীর সহিত কথা সারিয়া, একবার ঘোমটাবৃত আশাকে বোঠান বলিয়া তুটো তুচ্ছ কথা কহিয়া আসা তাহার কাছে পরম আকাজ্জার বিষয় হইয়া উঠিল। সাধুচরণ কহিল, "ভাই, অন্ধকারে দাঁড়াইয়া রহিলে যে, ভিতরে চলো।"

শুনিয়া বিহারী ক্রতবেগে ভিতরের দিকে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়াই ফিরিয়া সাধুকে কহিল, "যাই একটা কাজ আছে।" বলিয়া তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল। সেই রাত্রেই বিহারী পশ্চিমে চলিয়া গেল।

দরোয়ান বিনোদিনীর চিঠি লইয়া বিহারীকে না পাইয়া চিঠি ফিরাইয়া লইয়া আদিল। মহেন্দ্র তথন দেউড়ির সম্মুথে ছোটো বাগানটিতে বেড়াইতেছিল। জিজ্ঞাসা করিল, "এ কাহার চিঠি।" দরোয়ান সমস্ত বলিল। মহেন্দ্র চিঠিথানি নিজে লইল।

একবার সে ভাবিল, চিঠিখানা লইয়া বিনোদিনীর হাতে দিবে— অপরাধিনী

বিনোদিনীর লজ্জিত ম্থ একবার সে দেখিয়া আদিবে— কোনো কথা বলিবে না। এই চিঠির মধ্যে বিনোদিনীর লজ্জার কারণ যে আঁছেই, মহেন্দ্রের মনে তাহাতে কোনো সন্দেহ ছিল না। মনে পড়িল, পূর্বেও আর-একদিন বিহারীর নামে এমনি একখানা চিঠি গিয়াছিল। চিঠিতে কী লেখা আছে, এ-কথা না জানিয়া মহেন্দ্র কিছুতেই স্থির থাকিতে পারিল না। সে মনকে ব্ঝাইল— বিনোদিনী তাহার অভিভাবকতায় আছে, বিনোদিনীর ভালোমন্দের জন্তু সে দায়ী। অভএব এরপ সন্দেহজনক পত্র খুলিয়া দেখাই তাহার কর্তব্য। বিনোদিনীকে বিপথে যাইতে দেওয়া কোনোমতেই হইতে পারে না।

মহেল্র ছোটো চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। তাহা দরল ভাষায় লেখা, দেইজন্ম অকৃত্রিম উদ্বেগ তাহার মধ্য হইতে পরিষ্কার প্রকাশ পাইয়াছে। চিঠিখানা পুনঃপুন পাঠ করিয়া এবং অনেক চিন্তা করিয়া মহেল্র ভাবিয়া উঠিতে পারিল না, বিনোদিনীর মনের গতি কোন্ দিকে। তাহার কেবলই আশক্ষা হইতে লাগিল, "আমি যে তাহাকে ভালোবাদি না বলিয়া অপমান করিয়াছি, দেই অভিমানেই বিনোদিনী অন্য দিকে মন দিবার চেষ্টা করিতেছে। রাগ করিয়া আমার আশা দে একেবারেই ছাড়িয়া দিয়াছে।"

এই কথা মনে করিয়া মহেল্রের ধৈর্যক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইয়া উঠিল। যে-বিনোদিনী তাহার নিকট আত্মদমর্পণ করিতে আদিয়াছিল, দে যে মূহূর্তকালের মূঢ়তায় দম্পূর্ণ তাহার অধিকারচ্যুত হইয়া যাইবে, দেই সম্ভাবনায় মহেল্রকে স্থির থাকিতে দিল না। মহেল্র ভাবিল, "বিনোদিনী আমাকে যদি মনে মনে ভালোবাদে, তাহা বিনোদিনীর পক্ষে মঙ্গলকর— এক জায়গায় দে বদ্ধ হইয়া থাকিবে। আমি নিজের মন জানি, আমি তো তাহার প্রতি কখনোই অন্তায় করিব না। দে আমাকে নিরাপদে ভালোবাদিতে পারে। আমি আশাকে ভালোবাদি, আমার দারা তাহার কোনো ভয় নাই। কিন্তু দে যদি অন্ত কোনো দিকে মন দেয় তবে তাহার কী সর্বনাশ হইতে পারে কে জানে।" মহেল্র স্থির করিল, নিজেকে ধরা না দিয়া বিনোদিনীর মন কোনো অবকাশে আর-একবার ফিরাইতেই হইবে।

মহেন্দ্র অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই দেখিল, বিনোদিনী পথের মধ্যেই যেন কাহার জন্ম উৎকণ্ঠিত হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছে। অমনি মহেন্দ্রের মনে চকিতের মধ্যে বিদ্বেষ জলিয়া উঠিল। কহিল, "ওগো, মিথ্যা দাঁড়াইয়া আছ, দেখা পাইবে না। এই তোমার চিঠি ফিরিয়া আদিয়াছে।" বলিয়া চিঠিখানা ফেলিয়া দিল।

विनामिनी, कहिल, "(थांना त्य ?"

ষাইবই, আমাকে যেমন করিয়া হোক পাঠাইয়া দাও— তা নয়, কখনো হাঁ, কখনো না, কখনো চুপচাপ— এ কী রকম।"

হঠাৎ মহেন্দ্রের এই উগ্রতা দেখিয়া আশা বিশ্বিত ভীত হইয়া উঠিল। সে অনেক চেন্টা করিয়া কোনো উত্তরই ভাবিয়া পাইল না। মহেন্দ্র কেন যে কখনো হঠাৎ এত আদর করে, কখনো হঠাৎ এমন নিষ্ঠুর হইয়া উঠে, তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারে না। এইরূপে মহেন্দ্র যতই তাহার কাছে ত্র্বোধ্য হইয়া উঠিতেছে, ততই আশার কম্পান্থিত চিত্ত ভয়ে ও ভালোবাসায় তাহাকে যেন অত্যন্ত অধিক করিয়া বেষ্টন করিয়া ধরিতেছে।

মহেল্রকে আশা মনে মনে সন্দেহ করিয়া চোথে চোথে পাহারা দিতে চায়! ইহা কি কঠিন উপহাস, না নির্দয় সন্দেহ ? শপথ করিয়া কি ইহার প্রতিবাদ আবশুক, না হাস্ত করিয়া ইহা উড়াইয়া দিবার কথা ?

হতবৃদ্ধি আশাকে পুনশ্চ চুপ করিয়া থাকিতে দেখিয়া অধীর মহেন্দ্র জ্বতবেগে দেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন কোথায় রহিল মাসিক পত্রের সেই গল্পের নায়ক, কোথায় রহিল গল্পের নায়িকা। স্থান্তের আভা অন্ধকারে মিশাইয়া গেল, সন্ধ্যারন্তের ক্ষণিক বদন্তের বাতাদ গিয়া শীতের হাওয়া দিতে লাগিল— তখনো আশা দেই মাত্রের উপর লুন্তিত হইয়া পড়িয়া রহিল।

অনেক রাত্রে আশা শয়নঘরে গিয়া দেখিল, মহেল্র তাহাকে না ডাকিয়াই শুইয়া পড়িয়াছে। তথনই আশার মনে হইল, স্লেহয়য়ী মাসির প্রতি তাহার উদাসীনতা কয়না করিয়া মহেল্র তাহাকে মনে মনে ঘণা করিতেছে। বিছানার মধ্যে ঢুকিয়াই আশা মহেল্রের তুই পা জড়াইয়া তাহার পায়ের উপর ম্থ রাথিয়া পড়িয়া রহিল। তথন মহেল্র কয়ণায় বিচলিত হইয়া তাহাকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিল। আশা কিছুতেই উঠিল না। সে কহিল, "আমি যদি কোনো দোষ করিয়া থাকি, আমাকে মাপ করে।"

মহেন্দ্র আর্দ্রচিত্তে কহিল, "তোমার কোনো দোষ নাই, চুনি। আমি নিতান্ত পাষ্ণু, তাই তোমাকে অকারণে আঘাত করিয়াছি।"

তথন মহেন্দ্রের হুই পা অভিষিক্ত করিয়া আশার অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।
মহেন্দ্র উঠিয়া বদিয়া তাহাকে হুই বাহুতে তুলিয়া আপনার পাশে শোয়াইল। আশার
রোদনবেগ থামিলে সে কহিল, "মাদিকে কি আমার দেখিতে যাইবার ইচ্ছা করে না।
কিন্তু তোমাকে ফেলিয়া আমার যাইতে মন দরে না। তাই আমি যাইতে চাই নাই,
তুমি রাগ করিয়ো না।"

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে আশার আর্দ্র কপোল মুছাইতে মুছাইতে কহিল, "এ কি রাগ করিবার কথা, চুনি। আমাকে ছাড়িয়া যাইতে পার না, সে লইয়া আমি রাগ করিব? তোমাকে কোথাও যাইতে হইবে না।"

আশা কহিল, "না, আমি কাশী যাইব।"

মহেন্দ্র। কেন।

আশা। তোমাকে মনে মনে সন্দেহ করিয়া যাইতেছি না— এ-কথা যথন একবার তোমার মুথ দিয়া বাহির হইয়াছে, তথন আমাকে কিছুদিনের জন্তও যাইতেই হইবে।

মহেন্দ্র। আমি পাপ করিলাম, তাহার প্রায়শ্চিত্ত তোমাকে করিতে হইবে ?

আশা। তাহা আমি জানি না— কিন্তু পাপ আমার কোনোখানে হইয়াছেই, নহিলে এমন-সকল অসম্ভব কথা উঠিতেই পারিত না। যে-সব কথা আমি স্বপ্নেও ভাবিতে পারিতাম না, সে-সব কথা কেন শুনিতে হইতেছে।

মহেন্দ্র। তাহার কারণ, আমি যে কী মন্দ্র লোক তাহা তোমার স্বপ্নেরও অগোচর।

আশা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "আবার! ও-কথা বলিয়ো না। কিন্ত এবার আমি কাশী যাইবই।"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "আচ্ছা যাও, কিন্তু তোমার চোথের আড়ালে আমি যদি
নষ্ট হইয়া যাই, তাহা হইলে কী হইবে।"

আশা কহিল, "তোমার আর অত ভয় দেথাইতে হইবে না, আমি কিনা ভাবিয়া অন্তির হইতেছি ?"

মহেন্দ্র। কিন্তু ভাবা উচিত। তোমার এমন স্বামীটিকে যদি অদাবধানে বিগড়াইতে দাও, তবে এর পরে কাহাকে দোষ দিবে ?

আশা। তোমাকে দোষ দিব না, সেজগু তুমি ভাবিয়ো না।

মহেন্দ্র। তথন নিজের দোষ স্বীকার করিবে?

আশা। একশোবার।

মহেন্দ্র। আচ্ছা, তাহা হইলে কাল একবার তোমার জেঠামশায়ের সঙ্গে গিয়া কথাবার্তা ঠিক করিয়া আদিব।

এই বলিয়া মহেন্দ্র 'অনেক রাত হইয়াছে' বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।
কিছুক্ষণ পরে হঠাৎ পুনর্বার এপাশে ফিরিয়া কহিল, "চুনি, কাজ নাই, তুমি নাইবা গেলে।"

আশা কাতর হইয়া কহিল, "আবার বারণ করিতেছ কেন। এবার একবার না গেলে তোমার সেই ভ<sup>6</sup>সনাটা আমার গায়ে লাগিয়া থাকিবে। আমাকে ত্-চার দিনের জন্মও পাঠাইয়া দাও।"

মহেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা।" বলিয়া আবার পাশ ফিরিয়া শুইল।

কাশী যাইবার আগের দিন আশা বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া কহিল, "ভাই বালি, আমার গা ছুঁইয়া একটা কথা বল্।"

বিনোদিনী আশার গাল টিপিয়া ধরিয়া কহিল, "কী কথা, ভাই। তোমার অন্তরোধ আমি রাখিব না ?"

আশা। কে জানে ভাই, আজকাল তুমি কী রকম হইয়া গেছ। কোনোমতেই যেন আমার স্বামীর কাছে বাহির হইতে চাও না।

বিনোদিনী। কেন চাই না, সে কি তুই জানিসনে, ভাই। সেদিন বিহারীবাবুকে মহেন্দ্রবাবু ষে-কথা বলিলেন, সে কি তুই নিজের কানে শুনিস নাই। এ-সকল কথা ব্যাহিন তথন কি আর বাহির হওয়া উচিত— তুমিই বলো-না, ভাই বালি।

ঠিক উচিত যে নহে, তাহা আশা বুঝিত। এ-সকল কথার লজ্জাকরতা যে কতদূর, তাহাও সে নিজের মন হইতেই সম্প্রতি বুঝিয়াছে। তবু বলিল, "কথা অমন কত উঠিয়া থাকে, সে-সব যদি না সহিতে পারিস তবে আর ভালোবাসা কিসের, ভাই। ও-কথা ভূলিতে হইবে।"

বিনোদিনী। আচ্ছা ভাই, ভুলিব।

আশা। আমি তো ভাই, কাল কাশী যাইব, আমার স্বামীর যাহাতে কোনো অস্থবিধা না হয় তোমাকে সেইটে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। এখনকার মতো পালাইয়া বেডাইলে চলিবে না।

বিনোদিনী চুপ করিয়া রহিল। আশা বিনোদিনীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "মাথা খা ভাই বালি, এই কথাটা আমাকে দিতেই হইবে।"

वित्नोिमनी किश्न, "बाष्टा।"

## 30

একদিকে চন্দ্র অন্ত যায়, আর-এক দিকে স্থা উঠে। আশা চলিয়া গেল, কিন্তু মহেন্দ্রের ভাগ্যে এখনো বিনোদিনীর দেখা নাই। মহেন্দ্র ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, মাঝে মাঝে ছুতা করিয়া সময়ে-অসময়ে তাহার মার ঘরে আসিয়া উপস্থিত হয়, বিনোদিনী কেবলই ফাঁকি দিয়া পালায়, ধরা দেয় না। রাজলন্দ্রী মহেন্দ্রের এইরূপ অত্যন্ত শৃগুভাব দেখিয়া ভাবিলেন, "বউ গিয়াছে, তাই এ-বাড়িতে মহিনের কিছুই আর ভালো লাগিতেছে না।" আজকাল মহেন্দ্রের স্থতঃথের পক্ষে মা যে বউয়ের তুলনায় একান্ত অনাবশুক হইয়া পড়িয়াছে, তাহা মনে করিয়া তাঁহাকে বিঁধিল— তবু মহেন্দ্রের এই লন্দ্রীছাড়া বিমর্ব ভাব দেখিয়া তিনি বেদনা পাইলেন। বিনোদিনীকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেই ইন্ফুয়েঞ্জার পর হইতে আমার হাঁপানির মতো হইয়াছে; আমি তো আজকাল সিঁড়ি ভাঙিয়া ঘন ঘন উপরে যাইতে পারি না। তোমাকে বাছা, নিজে থাকিয়া মহিনের খাওয়াদাওয়া সমস্তই দেখিতে হইবে। বরাবরকার অভ্যাদ, একজন কেহ যত্ন না করিলে মহিন থাকিতে পারে না। দেখো-না, বউ যাওয়ার পর হইতে ও কেমন একরকম হইয়া গেছে। বউকেও ধন্য বলি, কেমন করিয়া গেল ?"

বিনোদিনী একট্থানি মৃথ বাঁকাইয়া বিছানার চাদর খুঁটিতে লাগিল। রাজলন্দ্রী কহিলেন, "কী বউ, কী ভাবিতেছ। ইহাতে ভাবিবার কথা কিছু নাই। যে যাহা বলে বলুক, তুমি আমাদের পর নও।"

বিনোদিনী কহিল, "কাজ নাই, মা।"

ু রাজলন্দ্রী কহিলেন, "আচ্ছা, তবে কাজ নাই। দেখি আমি নিজে যা পারি তাই করিব।"

বলিয়া তথনই তিনি মহেদ্রের তেতলার ঘর ঠিক করিবার জন্য উন্থত হইলেন। বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "তোমার অস্তথ-শরীর, তুমি ঘাইয়ো না, আমি যাইতেছি। আমাকে মাপ করো পিসিমা, তুমি যেমন আদেশ করিবে আমি তাহাই করিব।"

রাজলন্দ্রী লোকের কথা একেবারেই তুচ্ছ করিতেন। স্বামীর মৃত্যুর পর হইতে সংসারে এবং সমাজে তিনি মহেন্দ্র ছাড়া আর কিছুই জানিতেন না। মহেন্দ্র সম্বন্ধে বিনোদিনী সমাজনিদার আভাস দেওয়াতে তিনি বিরক্ত হইয়াছিলেন। আজন্মকাল তিনি মহিনকে দেথিয়া আসিতেছেন, তাহার মতো এমন ভালো ছেলে আছে কোথায়। সেই মহিনের সম্বন্ধেও নিন্দা! যদি কেহ করে, তবে তাহার জিহ্বা খিসিয়া যাক। তাঁহার নিজের কাছে যেটা ভালো লাগে ও ভালো বোধ হয় সে-সম্বন্ধে বিশ্বের লোককে উপেক্ষা করিবার জন্ম রাজলন্দ্রীর একটা স্বাভাবিক জেদ ছিল।

আজ মহেন্দ্র কালেজ হইতে ফিরিয়া আসিয়া আপনার শয়নঘর দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া গেল। দার খুলিয়াই দেখিল, চন্দনগুঁড়া ও ধুনার গন্ধে ঘর আমোদিত হইয়া আছে। মশারিতে গোলাপি রেশমের ঝালর লাগানো। নীচের বিছানায় শুল জাজিম তকতক করিতেছে এবং তাহার উপরে পূর্বেকার পুরাতন তাকিয়ার পরিবর্তে রেশম ও পশমের ফুলকাটা বিলাতি চৌকা বালিশ স্থসজ্জিত। তাহার কারুকার্য বিনোদিনীর বহুদিনের পরিশ্রমজাত। আশা তাহাকে জিজ্ঞানা করিত, "এগুলি তুই কার জন্যে তৈরি করিতেছিদ, ভাই।" বিনোদিনী হাসিয়া বলিত, "আমার চিতাশযাার জন্য। মরণ ছাড়া তো সোহাগের লোক আমার আর কেহই নাই।"

দেয়ালে মহেন্দ্রের যে বাঁধানো ফোটোগ্রাফথানি ছিল, তাহার ফ্রেমের চার কোণে রঙিন ফিতার দ্বারা স্থনিপুণভাবে চারিটি গ্রন্থি বাঁধা, এবং দেই ছবির নীচে ভিত্তিগাত্রে একটি টিপাইয়ের তুই ধারে তুই ফুলদানিতে ফুলের তোড়া, যেন মহেল্রের প্রতিমৃতি কোনো অজ্ঞাত ভজ্জের পূজা প্রাপ্ত হইয়াছে। সবস্থদ্ধ সমস্ত ঘরের চেহারা অন্তরকম। থাট যেথানে ছিল, সেথান হইতে একটুখানি সরানো। ঘরটিকে তুই ভাগ করা হইয়াছে; থাটের সম্মুথে তুটি বড়ো আলনায় কাপড় ঝুলাইয়া দিয়া আড়ালের মতো প্রস্তুত হওয়ায় নীচে বিদবার বিছানা ও রাত্রে গুইবার থাট স্বত্তর হইয়া গেছে। যে আলমারিতে আশার সমস্ত শথের জিনিস চীনের থেলনা প্রভৃতি সাজানো ছিল, সেই আলমারির কাঁচের দরজায় ভিতরের গায়ে লাল সালু কুঞ্চিত করিয়া মারিয়া দেওয়া হইয়াছে; এখন আর তাহার ভিতরের কোনো জিনিস দেথা যায় না। ঘরের মধ্যে তাহার পূর্ব-ইতিহাদের যে-কিছু চিহু ছিল, তাহা নৃতন হস্তের নব সজ্জায় সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হইয়া গেছে।

পরিশ্রান্ত মহেন্দ্র মেবোর উপরকার শুল্র বিছানায় শুইয়া নৃতন বালিশগুলির উপর মাথা রাথিবামাত্র একটি মৃত্ স্থগন্ধ অন্নভব করিল— বালিশের ভিতরকার তুলার দল্পে প্রচুর পরিমাণে নাগকেশর ফুলের রেগু ও কিছু আতর মিশ্রিত ছিল।

মহেন্দ্রের চোথ বুজিয়া আদিল, মনে হইতে লাগিল, এই বালিশের উপর যাহার নিপুণ হন্তের শিল্প, তাহারই কোমল চম্পক-অন্থূলির যেন গদ্ধ পাওয়া যাইতেছে।

এমন সময় দাসী রুপার রেকাবিতে ফল ও মিষ্ট, এবং কাঁচের গ্লাদে বরফ-দেওয়া আনারসের শরবত আনিয়া দিল। এ-সমস্তই পূর্বপ্রথা হইতে কিছু বিভিন্ন এবং বহু যত্ন ও পারিপাট্যের সহিত রচিত। সমস্ত স্থাদে গন্ধে দৃষ্ঠে নৃতনত্ব আদিয়া মহেক্রের ইন্দ্রিয়সকল আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

তৃথিপূর্বক ভোজন সমাধা হইলে, রূপার বাটায় পান ও মশলা লইয়া বিনোদিনী ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। হাসিতে হাসিতে কহিল, "এ-কয়দিন তোমার থাবার সময় হাজির হইতে পারি নাই, মাপ করিয়ো, ঠাকুরপো। আর ষাই কর, আমার মাথার দিব্য রহিল, তোমার অষত্ব হইতেছে, এ-থবরটা আমার চোথের বালিকে দিয়ো না। আমার যথাসাধ্য আমি করিতেছি— কিন্তু কী করিব ভাই, সংসারের সমস্ত কাজই আমার ঘাড়ে।"

এই বলিয়া বিনোদিনী পানের বাটা মহেল্রের সম্মুথে অগ্রসর করিয়া দিল। আজিকার পানের মধ্যেও কেয়া খয়েরের একটু বিশেষ নৃতন গন্ধ পাওয়া গেল।

মহেন্দ্র কহিল, "ঘত্নের মাঝে-মাঝে এমন এক-একটা ক্রাট থাকাই ভালো।" বিনোদিনী কহিল, "ভালো কেন, শুনি।"

মহেন্দ্র উত্তর করিল, "তার পরে থোঁটা দিয়া স্থদস্থদ্ধ আদায় করা যায়।" "মহাজন-মহাশয়, স্থদ কত জমিল।"

মহেন্দ্র কহিল, "থাবার সময় হাজির ছিলে না, এখন থাবার পরে হাজরি পোষাইয়া আরো পাওনা বাকি থাকিবে।"

বিনোদিনী হাসিয়া কহিল, "তোমার হিসাব যে-রকম কড়াক্কড়, তোমার হাতে একবার পড়িলে আর উদ্ধার নাই দেখিতেছি।"

गटरल कहिन, "हिमादि याई थाक्, जामांग्न की कवित्व भाविनाम।"

বিনোদিনী কহিল, "আদায় করিবার মতো আছে কী। তবু তো বন্দী করিয়া রাথিয়াছ।" বলিয়া ঠাট্টাকে হঠাৎ গাম্ভীর্যে পরিণত করিয়া ঈষৎ একটু দীর্ঘনিশাস ফেলিল।

মহেন্দ্রও একটু গন্তীর হইয়া কহিল, "ভাই বালি, এটা কি তবে জেলথানা।"
এমন সময় বেহারা নিয়মমত আলো আনিয়া টিপাইয়ের উপর রাখিয়া চলিয়া
গেল।

হঠাৎ চোথে আলো লাগাতে ম্থের সামনে একটু হাতের আড়াল করিয়া নতনেত্রে বিনোদিনী বলিল, "কী জানি ভাই। তোমার সঙ্গে কথায় কে পারিবে। এখন যাই, কাজ আছে।"

মহেন্দ্র হঠাৎ তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "বন্ধন যথন স্বীকার করিয়াছ তথন যাইবে কোথায় ?"

বিনোদিনী কহিল, "ছি ছি, ছাড়ো— যাহার পালাইবার রাস্তা নাই, তাহাকে আবার বাধিবার চেটা কেন।"

বিনোদিনী জোর করিয়া হাত ছাড়াইয়া লইয়া প্রস্থান করিল। মহেন্দ্র সেই বিছানায় স্থগন্ধ বালিশের উপর পড়িয়া রহিল, তাহার বুকের মধ্যে বক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল। নিস্তব্ধ সন্ধ্যা, নির্জন ঘর, নববসন্তের বাতাস দিতেছে, বিনোদিনীর মন যে ধরা দিল-দিল— উন্মাদ মহেন্দ্র আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিবে না, এমনি বোধ হইল। তাড়াতাড়ি আলো নিবাইয়া ঘরের প্রবেশদার বন্ধ করিল, তাহার উপরে শার্শি আঁটিয়া দিল, এবং সময় না হইতেই বিছানার
মধ্যে গিয়া শুইয়া পড়িল।

এও তো দে পুরাতন বিছানা নহে। চার-পাঁচখানা তোশকে শ্যাতিল পূর্বের
চেয়ে অনেক নরম। আবার একটি গন্ধ— দে অগুরুর কি খদখদের, কি কিদের
ঠিক বুঝা গেল না। মহেল্র অনেক বার এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল— কোথাও
যেন পুরাতনের কোনো একটা নিদর্শন খুঁজিয়া পাইয়া তাহা আঁকড়াইয়া ধরিবার
চেষ্টা। কিন্তু কিছুই হাতে ঠেকিল না।

রাত্রি নটার সময় রুদ্ধ দারে ঘা পড়িল। বিনোদিনী বাহির হইতে কহিল, "ঠাকুরপো, তোমার থাবার আসিয়াছে, হুয়ার থোলো।"

তথনই দার খুলিবার জন্ম মহেল ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া শার্শির অর্গলে হাত লাগাইল। কিন্তু খুলিল না— মেঝের উপর উপুড় হইয়া লুটাইয়া কহিল, "না না, আমার ক্ষা নাই, আমি থাইব না।"

বাহির হইতে উদ্বিগ্ন কণ্ঠের প্রশ্ন শোনা গেল, "অস্থ্য করেনি তো? জল আনিয়া দিব? কিছু চাই কি।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমার কিছুই চাই না— কোনো প্রয়োজন নাই।"

বিনোদিনী কহিল, "মাথা খাও, আমার কাছে ভাঁড়াইয়ো না। আচ্ছা, অস্থথ না থাকে তো একবার দরজা খোলো।"

মহেন্দ্র সবেগে বলিয়া উঠিল, "না খুলিব না, কিছুতেই না। তুমি যাও।"

বলিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া পুনর্বার বিছানার মধ্যে গিয়া শুইয়া পড়িল এবং অন্তর্হিতা আশার স্মৃতিকে শৃত্য শধ্যা ও চঞ্চল হৃদয়ের মধ্যে অন্ধকারে খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

ঘুম যথন কিছুতেই আসিতে চায় না, তথন মহেন্দ্র বাতি জালাইয়া দোয়াত কলম লইয়া আশাকে চিঠি লিখিতে বিদল। লিখিল, "আশা, আর অধিক দিন আমাকে একা ফেলিয়া রাখিয়ো না। আমার জীবনের লক্ষ্মী তুমি— তুমি না থাকিলেই আমার সমস্ত প্রবৃত্তি শিকল ছিঁ ড়িয়া আমাকে কোন্ দিকে টানিয়া লইতে চায়, বুঝিতে পারি না। পথ দেখিয়া চলিব, তাহার আলো কোথায়— সে আলো তোমার বিশ্বাসপূর্ণ ছেটি চোথের প্রেমস্থিক দৃষ্টিপাতে। তুমি শীঘ্র এসো, আমার শুভ, আমার গ্রুব, আমার

এক। আমাকে স্থির করো, রক্ষা করো, আমার হৃদয় পরিপূর্ণ করো। তোমার প্রতি লেশমাত্র অন্তায়ের মহাপাপ ইইতে, তোমাকে মূহুর্তকাল বিশারণের বিভীষিকা হইতে আমাকে উদ্ধার করো।"

এমনি করিয়া মহেন্দ্র নিজেকে আশার অভিমুখে সবেগে তাড়না করিবার জন্ম আনেক রাত ধরিয়া আনেক কথা লিখিল। দূর হইতে স্থদ্রে আনেকগুলি গির্জার ঘড়িতে চং চং করিয়া তিনটা বাজিল। কলিকাতার পথে গাড়ির শব্দ আর প্রায় নাই, পাড়ার পরপ্রান্তে কোনো দোতলা হইতে নটীকঠে বেহাগ-রাগিণীর যে গান উঠিতেছিল সেও বিশ্বব্যাপিনী শাস্তি ও নিদ্রার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গেছে। মহেন্দ্র একাস্তমনে আশাকে শ্ররণ করিয়া এবং মনের উদ্বেগ দীর্ঘ পত্রে নানারূপে ব্যক্ত করিয়া আনেকটা সাম্বনা পাইল, এবং বিছানায় শুইবামাত্র ঘুম আদিতে তাহার কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।

সকালে মহেন্দ্র যথন জাগিয়া উঠিল, তথন বেলা হইয়াছে, ঘরের মধ্যে রৌদ্র আসিয়াছে। মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিদল; নিদ্রার পর গতরাত্রির সমন্ত ব্যাপার মনের মধ্যে হালকা হইয়া আসিয়াছে। বিছানার বাহিরে আসিয়া মহেন্দ্র দেখিল—গতরাত্রে আশাকে সে যে-চিঠি লিথিয়াছিল, তাহা টিপাইয়ের উপর দোয়াত দিয়া চাপা রহিয়াছে। সেথানি পুনর্বার পড়িয়া মহেন্দ্র ভাবিল, "করেছি কী। এ যে নভেলি ব্যাপার। ভাগ্যে পাঠাই নাই। আশা পড়িলে কী মনে করিত। সে তো এর অর্ধেক কথা বুঝিতেই পারিত না।" রাত্রে ক্ষণিক কারণে হৃদয়াবেগ যে অসংগত বাড়িয়া উঠিয়াছিল, ইহাতে মহেন্দ্র লজ্জা পাইল; চিঠিথানা টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিল; সহজ ভাষায় আশাকে একথানি সংক্ষিপ্ত চিঠিলিখিল—

'তুমি আর কত দেরি করিবে। তোমার জেঠামহাশয়ের যদি শীঘ্র ফিরিবার কথা না থাকে, তবে আমাকে লিথিয়ো, আমি নিজে গিয়া তোমাকে লইয়া আদিব। এথানে একলা আমার ভালো লাগিতেছে না।'

29

মহেন্দ্রের চলিয়া যাওয়ার কিছুদিন পরেই আশা যথন কাশীতে আসিল, তথন অন্নপূর্ণার মনে বড়োই আশঙ্কা জন্মিল। আশাকে তিনি নানাপ্রকারে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "হাঁ রে চুনি, তুই যে তোর সেই চোথের বালির কথা বলিতেছিলি, তোর মতে, তার মতন এমন গুণবতী মেয়ে আর জগতে নাই?" "সতাই মাসি, আমি বাড়াইয়া বলিতেছি না। তার যেমন বৃদ্ধি তেমনি রূপ, কাজকর্মে তার তেমনি হাত।"

"তোর স্থী, তুই তো তাহাকে সর্বগুণবতী দেখিবি, বাড়ির আর-সকলে তাহাকে কে কী বলে শুনি।"

"মার ম্থে তো তার প্রশংসাধরে না। চোথের বালি দেশে যাইবার কথা বলিতেই তিনি অস্থির হইয়া ওঠেন। এমন দেবা করিতে কেহ জানে না। বাড়ির চাকর-দাসীরও যদি কারও ব্যামো হয় তাকে বোনের মতো, মার মতো যত্ন করে।"

"মহেন্দ্রের মত কী।"

তাঁকে তো জানই মাসি, নিতান্ত ঘরের লোক ছাড়া আর-কাউকে তাঁর পছন্দই হয় না। আমার বালিকে সকলেই ভালোবাসে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে তার আজ পর্যন্ত ভালো বনে নাই।"

"কী রকম।"

"আমি যদি বা অনেক করিয়া দেখাদাক্ষাৎ করাইয়া দিলাম, তাঁর সঙ্গে তার কথাবার্তাই প্রায় বন্ধ। তুমি তো জান, তিনি কী রকম কুনো— লোকে মনে করে, তিনি অহংকারী, কিন্তু তা নয় মাদি, তিনি ছটি-একটি লোক ছাড়া কাহাকেও সহ্ করিতে পারেন না।"

শেষ কথাটা বলিয়া ফেলিয়া হঠাৎ আশার লজ্জাবোধ হইল, গাল-ছটি লাল হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা খুশি হইয়া মনে-মনে হাসিলেন— কহিলেন, "তাই বটে, সেদিন মহিন যথন আসিয়াছিল, তোর বালির কথা একবার ম্থেও আনে নাই।"

আশা তৃঃথিত হইয়া কহিল, "ওই তাঁর দোষ। যাকে ভালোবাদেন না, সে যেন একেবারেই নাই। তাকে যেন একদিনও দেখেন নাই, জানেন নাই, এমনি তাঁর ভাব।"

অনপূর্ণা শাস্ত স্নিগ্ধ হাল্যে কহিলেন, "আবার যাকে ভালোবাদেন মহিন যেন জন্মজনাস্তর কেবল তাকেই দেখেন এবং জানেন, এ ভাবও তাঁর আছে। কী বলিস, চুনি।"

আশা তাহার কোনো উত্তর না করিয়া চোথ নিচু করিয়া হাসিল। অন্নপূর্ণা জিজ্ঞানা করিলেন, "চুনি, বিহারীর কী থবর বল্ দেখি। সে কি বিবাহ করিবে না।"

মূহুর্তের মধ্যেই আশার মুখ গম্ভীর হইয়া গেল— সে কী উত্তর দিবে ভাবিয়া পাইল না।

আশার নিক্তর ভাবে অত্যন্ত ভয় পাইয়া অন্নপূর্ণা বলিয়া উঠিলেন, "সত্য বল্ চুনি, বিহারীর অন্নথ-বিস্থথ কিছু হয়নি তো।"

বিহারী এই চিরপুত্রহীনা রমণীর স্নেহ-সিংহাদনে পুত্রের মানদ-আদর্শরূপে বিরাজ করিত। বিহারীকে তিনি সংদারে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়া আদিতে পারেন নাই, এ-তৃঃখ প্রবাদে আদিয়া প্রতিদিন তাঁহার মনে জাগিত। তাঁহার ক্ষুদ্র সংদারের আর-সমস্তই এক প্রকার দম্পূর্ণ হইয়াছে, কেবল বিহারীর দেই গৃহহীন অবস্থা স্মরণ করিয়াই তাঁহার পরিপূর্ণ বৈরাগ্যচর্চার ব্যাঘাত ঘটে।

আশা কহিল, "মাদি, বিহারী-ঠাকুরপোর কথা আমাকে জিজ্ঞাদা করিয়ো না।" অন্নপূর্ণা আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, "কেন বল্ দেখি।"

আশা কহিল, "সে আমি বলিতে পারিব না।" বলিয়া ঘর হইতে উঠিয়া গেল। অন্নপূর্ণা চুপ করিয়া বিদিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "অমন সোনার ছেলে বিহারী, এরই মধ্যে তাহার কি এতই বদল হইয়াছে যে, চুনি আজ তাহার নাম শুনিয়া উঠিয়া যায়। অদৃষ্টেরই থেলা। কেন তাহার সহিত চুনির বিবাহের কথা হইল, কেনই বা মহেন্দ্র তাহার হাতের কাছ হইতে চুনিকে কাড়িয়া লইল।"

অনেক দিন পরে আজ আবার অনপূর্ণার চোথ দিয়া জল পড়িল— মনে-মনে তিনি কহিলেন, "আহা, আমার বিহারী যদি এমন কিছু করিয়া থাকে যাহা আমার বিহারীর যোগ্য নহে, তবে দে তাহা অনেক ত্বংথ পাইয়াই করিয়াছে, সহজে করে নাই।" বিহারীর দেই ত্বথের পরিমাণ কল্পনা করিয়া অনপূর্ণার বক্ষ ব্যথিত হইতে লাগিল।

সন্ধার সময় যথন অন্নপূর্ণা আছিকে বসিয়াছেন, তথন একটা গাড়ি আসিয়া দরজায় থামিল, এবং সহিস বাড়ির লোককে ডাকিয়া ক্ষম ছারে ঘা মারিতে লাগিল। অনুপূর্ণা পূজাগৃহ হইতে বলিয়া উঠিলেন, "ওই যা, আমি একেবারেই ভূলিয়া গিয়াছিলাম, আজ কুঞ্জর শাশুড়ীর এবং তার হুই বোনবির এলাহাবাদ হইতে আসিবার কথা ছিল। ওই বুঝি তাহারা আদিল। চুনি, তুই একবার আলোটা লইয়া দরজা খুলিয়া দে।"

আশা লঠন-হাতে দরজা থুলিয়া দিতেই দেখিল, বিহারী দাঁড়াইয়া। বিহারী বলিয়া উঠিল, "এ কী বোঠান, তবে যে শুনিলাম তুমি কাশী আদিবে না।"

আশার হাত হইতে লঠন পড়িয়া গেল। সে যেন প্রেত্যুতি দেখিয়া এক নিশ্বাদে দোতলায় ছুটিয়া গিয়া আর্তস্বরে বলিয়া উঠিল, "মাদিমা তোমার ছটি পায়ে পড়ি, উহাকে এখনই যাইতে বলো।"

অন্পূর্ণা পূজার আদন হইতে চমকিয়া উঠিয়া কহিলেন, "কাহাকে চুনি, কাহাকে।" আশা কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো এখানেও আদিয়াছেন।" বলিয়া সে পাশের ঘরে গিয়া দার রোধ করিল।

বিহারী নীচে হইতে দকল কথাই গুনিতে পাইল। সে তথনই ছুটিয়া যাইতে উন্তত কিন্তু অন্নপূর্ণা পূজাহ্নিক ফেলিয়া যথন নামিয়া আদিলেন, তথন দেখিলেন, বিহারী দারের কাছে মাটিতে বিদিয়া পড়িয়াছে, তাহার শরীর হইতে দমন্ত শক্তি চলিয়া গেছে।

অন্নপূর্ণা আলো আনেন নাই। অন্ধকারে তিনি বিহারীর মূখের ভাব দেখিতে পাইলেন না, বিহারীও তাঁহাকে দেখিতে পাইল না।

षन्भूनी कहिलन, "त्वहाती।"

হায়, সেই চিরদিনের স্নেহস্থাসিক্ত কণ্ঠস্বর কোথায়। এ কণ্ঠের মধ্যে যে কঠিন বিচারের বজ্রধ্বনি প্রাক্তন্ন হইয়া আছে। জননী অন্নপূর্ণা, সংহার-খড়গ তুলিলে কার 'পরে। ভাগ্যহীন বিহারী যে আজ অন্ধকারে তোমার মঙ্গলচরণাশ্রয়ে মাথা রাখিতে আসিয়াছিল।

বিহারীর অবশ শরীর আপাদমন্তক বিদ্যুতের আঘাতে চকিত হইয়া উঠিল, কহিল, "কাকীমা, আর নয়, আর একটি কথাও বলিয়ো না। আমি চলিলাম।"

বলিয়া বিহারী ভূমিতে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল, অন্নপূর্ণার পা-ও স্পর্শ করিল না। জননী যেমন গলাদাগরে সন্তান বিদর্জন করে, অন্নপূর্ণা তেমনি করিয়া বিহারীকে সেই রাত্রের অন্ধকারে নীরবে বিদর্জন করিলেন, একবার ফিরিয়া ভাকিলেন না। গাড়ি বিহারীকে লইয়া দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য হইয়া গেল।

সেই রাত্রেই আশা মহেলকে চিঠি লিখিল—

'বিহারী-ঠাকুরপো হঠাৎ আজ সন্ধাবেলায় এখানে আসিয়াছিলেন। জেঠামশায়রা কবে কলিকাতায় ফিরিবেন, ঠিক নাই— তুমি শীঘ্র আসিয়া আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও।'

## 26

সেদিন রাত্রিজাগরণ ও প্রবল আবেগের পরে সকালবেলায় মহৈন্দ্রের শরীর-মনে একটা অবদাদ উপস্থিত হইয়াছিল। তথন ফাল্পনের মাঝামাঝি, গ্রম পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। মহেল্র অন্তদিন সকালে তাহার শয়নগৃহের কোণে টেবিলে বই লইয়া বিদিত। আজ নীচের বিছানায় তাকিয়ায় হেলান দিয়া পড়িল। বেলা হইয়া যায়, স্লানে গেল না। রাস্তা দিয়া ফেরিওয়ালা হাঁকিয়া যাইতেছে। পথে আপিদের

গাড়ির শব্দের বিরাম নাই। প্রতিবেশীর নৃতন বাড়ি তৈরি হইতেছে, মিস্ত্রি-কন্সারা তাহারই ছাদ পিটিবার তালে তালে দমস্বরে একঘেরে গান ধরিল। ঈষৎ তপ্ত দক্ষিণের হাওয়ায় মহেন্দ্রের পীড়িত স্নায়ুজাল শিথিল হইয়া আদিয়াছে; কোনো কঠিন পণ, ছরহ চেষ্টা, মানস-সংগ্রাম আজিকার এই হালছাড়া গা-ঢালা বসস্তের দিনের উপযুক্ত নহে।

"ঠাকুরপো, তোমার আজ হল কী। স্নান করিবে না? এদিকে খাবার যে প্রস্তুত। ও কী ভাই, শুইয়া যে। অস্তুথ করিয়াছে? মাথা ধরিয়াছে?" বলিয়া বিনোদিনী কাছে আসিয়া মহেন্দ্রের কপালে হাত দিল।

মহেন্দ্র অর্ধেক চোথ বুজিয়া জড়িতকঠে বলিল, "আজ শরীরটা তেমন ভালো নাই— আজ আর স্নান করিব না।"

বিনোদিনী কহিল, "ম্বান না কর তো ঘটিখানি খাইয়া লও।" বলিয়া পীড়াপীড়ি করিয়া দে মহেন্দ্রকে ভোজনস্থানে লইয়া গেল এবং উৎকণ্ঠিত যত্নের সহিত অন্মরোধ করিয়া আহার করাইল।

আহারের পর মহেন্দ্র পুনরায় নীচের বিছানায় আসিয়া শুইলে, বিনোদিনী শিয়রে বসিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাথা টিপিয়া দিতে লাগিল। মহেন্দ্র নিমীলিতচক্ষে বলিল, "ভাই বালি, এখনো তো তোমার খাওয়া হয় নাই, তুমি খাইতে যাও।"

বিনোদিনী কিছুতেই গেল না। অলস মধ্যাহ্নের উত্তপ্ত হাওয়ায় ঘরের পর্দা উড়িতে লাগিল এবং প্রাচীরের কাছে কম্পমান নারিকেলগাছের অর্থহীন মর্মরশন্দ ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্রের হৃৎপিও ক্রমশই ক্রতত্র তালে নাচিতে লাগিল এবং বিনোদিনীর ঘননিশ্বাস সেই তালে মহেন্দ্রের কপালে চুলগুলি কাঁপাইতে থাকিল। কাহারও কণ্ঠ দিয়া একটি কথা বাহির হইল না। মহেন্দ্র মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "অসীম বিশ্বসংসারের অনন্ত প্রবাহের মধ্যে ভাসিয়া চলিয়াছি, তরণী ক্ষণকালের জন্ম কথন কোথায় ঠেকে, তাহাতে কাহার কী আসে যায় এবং কতদিনের জন্মই বা যায় আসে।"

শিয়রের কাছে বিদয়া কপালে হাত বুলাইতে বুলাইতে বিহবল যৌবনের গুরুভারে ধীরে ধীরে বিনোদিনীর মাথা নত হইয়া আদিতেছিল; অবশেষে তাহার কেশাগ্র-ভাগ মহেন্দ্রের কপোল স্পর্শ করিল। বাতাসে আন্দোলিত সেই কেশগুচ্ছের কম্পিত মৃত্ব স্পর্শে তাহার সমস্ত শরীর বারংবার কাঁপিয়া উঠিল, হঠাৎ যেন নিখাস তাহার বুকের কাছে অবক্লদ্ধ হইয়া বাহির হইবার পথ পাইল না। ধড়ফড় করিয়া উঠিয়া বিদয়া মহেন্দ্র কহিল, "নাঃ, আমার কালেজ্ব আছে, আমি ঘাই।" বলিয়া বিনোদিনীর মুথের দিকে না চাহিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল।

পতনশব্দ শুনিয়া মহেল্দ ছুটিয়া আদিল। দেখিল, বিনোদিনীর বাম হাতের কল্পয়ের কাছে কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে।

মহেন্দ্র কহিল, "ইস, এ ষে অনেকটা কাটিয়াছে।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজের পাতলা জামা থানিকটা টানিয়া ছিঁড়িয়া ক্ষতস্থানে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে প্রস্তুত হইল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি হাত সরাইয়া লইয়া কহিল, "না না, কিছুই করিয়ো না, রক্ত পড়িতে দাও।"

মহেন্দ্র কহিল, "বাঁধিয়া একটা ঔষধ দিতেছি, তা হইলে আর ব্যথা হইবে না, শীঘ্র সারিয়া ঘাইবে।"

বিনোদিনী সরিয়া গিয়া কহিল, "আমি ব্যথা সারাইতে চাই না, এ কাটা আমার থাক।"

মহেন্দ্র কহিল, "আজ অধীর হইয়া তোমাকে আমি লোকের সামনে অপদস্থ করিয়াছি, আমাকে মাণ করিতে পারিবে কি।"

বিনোদিনী কহিল, "মাপ কিদের জন্ম। বেশ করিয়াছ। আমি কি লোককে ভয় করি। আমি কাহাকেও মানি না। যাহারা আঘাত করিয়া ফেলিয়া চলিয়া বায়, তাহারাই কি আমার দব, আর যাহারা আমাকে পায়ে ধরিয়া টানিয়া রাথিতে চায়, তাহারা আমার কেহই নহে ?"

মহেন্দ্র উন্মন্ত হইয়া গদাদকঠে বলিয়া উঠিল, "বিনোদিনী, তবে আমার ভালোবাসা তুমি পায়ে ঠেলিবে না ?"

বিনোদিনী কহিল, "মাথায় করিয়া রাখিব। ভালোবাসা আমি জন্মাবধি এত বেশি পাই নাই যে, 'চাই না' বলিয়া ফিরাইয়া দিতে পারি।"

মহেন্দ্র তথন ছই হাতে বিনোদিনীর ছই হাত ধরিয়া কহিল, "তবে এসো আমার ঘরে। তোমাকে আজ আমি ব্যথা দিয়াছি, তুমিও আমাকে ব্যথা দিয়া চলিয়া আদিয়াছ— যতক্ষণ তাহা একেবারে মুছিয়া না ষাইবে, ততক্ষণ আমার থাইয়া শুইয়া কিছুতেই সুথ নাই।"

বিনোদিনী কহিল, "আজ নয়, আজ আমাকে ছাড়িয়া দাও। যদি তোমাকে হঃথ দিয়া থাকি, মাপ করো।"

মহেন্দ্র কহিল, "তুমিও আমাকে মাপ করো, নহিলে আমি রাত্রে ঘুমাইতে পারিব না।"

वित्नोिंग किंहन, "भाभ किंत्रनाम।"

মহেন্দ্র তথনই অধীর হইয়া বিনোদিনীর কাছে হাতে-হাতে ক্ষমা ও ভালোবাসার

একটা নিদর্শন পাইবার জন্ম ব্যগ্র হইয়া উঠিল। কিন্তু বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া থমকিয়া দাঁড়াইল। বিনোদিনী দিঁড়ি দিয়া নামিয়া চলিয়া গেল— মহেন্দ্ৰও ধীরে ধীরে দিঁ ড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া ছাদে বেড়াইতে লাগিল। বিহারীর কাছে হঠাং আজ মহেল্র ধরা পড়িয়াছে, ইহাতে তাহার মনে একটা মুক্তির আনন্দ উপস্থিত হইল। লুকাচুরির যে-একটা দ্বণ্যতা আছে, একজনের কাছে প্রকাশ হইয়াই যেন তাহা অনেকটা দ্র হইল। মহেক্র মনে মনে কহিল, "আমি নিজেকে ভালো বলিয়া মিথ্যা করিয়া আর চালাইতে চাহি না— কিন্তু আমি ভালোবাদি— আমি ভালোবাদি, দে-কথা মিথ্যা নহে।"— নিজের ভালোবাসার গৌরবে তাহার স্পর্ধা এতই বাড়িয়া উঠিল যে, নিজেকে মন্দ বলিয়া দে আপন মনে উদ্ধতভাবে গর্ব করিতে লাগিল। নিস্তর সন্ধ্যাকালে নীরব-জ্যোতিষমণ্ডলী-অধিরাজিত অনন্ত জগতের প্রতি একটা অবজ্ঞা নিক্ষেপ করিয়া মনে মনে কহিল, "যে আমাকে যত মন্দই মনে করে করুক, কিন্তু আমি ভালোবাদি।" বলিয়া বিনোদিনীর মানদী মূর্তিকে দিয়া মহেল সমস্ত আকাশ, সমন্ত সংসার, সমন্ত কর্তব্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। বিহারী হঠাৎ আসিয়া আজ যেন মহেন্দ্রের জীবনের ছিপি-আঁটা মসীপাত্র উন্টাইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিল— বিনোদিনীর কালো চোথ এবং কালো চুলের কালি দেখিতে দেখিতে বিস্তৃত হইয়া পূর্বেকার সমস্ত দাদা এবং সমস্ত লেখা লেপিয়া একাকার করিয়া দিল।

## 20

পরদিন ঘুম ভাঙিয়া বিছানা হইতে উঠিবামাত্রই একটি মধুর আবেগে মহেন্দ্রের হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। প্রভাতের স্থালোক যেন তাহার সমস্ত ভাবনায় বাসনায় সোনা মাথাইয়া দিল। কী স্থন্দর পৃথিবী, কী মধুময় আকাশ, বাতাস যেন পুস্পরেণুর মতো সমস্ত মনকে উড়াইয়া লইয়া যাইতেছে।

সকালবেলায় বৈশ্বৰ ভিক্ষ্ক খোল-করতাল বাজাইয়া গান জুড়িয়া দিয়াছিল।
দরোয়ান তাড়াইয়া দিতে উত্তত হইলে, মহেন্দ্র দরোয়ানকে ভর্ৎননা করিয়া তথনই
তাহাদিগকে একটা টাকা দিয়া ফেলিল। বেহারা কেরোসিনের ল্যাম্প লইয়া যাইবার
সময় অসাবধানে ফেলিয়া দিয়া চুরমার করিল— মহেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া ভয়ে
তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল। মহেন্দ্র তিরস্কারমাত্র না করিয়া প্রসন্মুখে কহিল, "এরে
ওখানটা ভালো করিয়া ঝাঁট দিয়া ফেলিস— যেন কাহারও পায়ে কাঁচ না কোটে।"
আজ কোনো ক্ষতিকেই ক্ষতি বলিয়া মনে হইল না।

প্রেম এতদিন নেপথ্যের আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া ছিল— আজ দে সম্মুথে আসিয়া পর্দা উঠাইয়া দিয়াছে। জগৎসংসারের উপর হইতে আবরণ উঠিয়া গেছে। প্রতিদিনের পৃথিবীর সমস্ত তুচ্ছতা আজ অন্তর্হিত হইল। গাছপালা, পশুপক্ষী, পথের জনতা, নগরের কোলাহল, সকলই আজ অপরুপ। এই বিশ্বব্যাপী নৃতনতা এতকাল ছিল কোথায়।

মহেত্রের মনে হইতে লাগিল, আজ ষেন বিনোদিনীর সঙ্গে অন্তদিনের মতো দামান্তভাবে মিলন হইবে না। আজ ষেন কবিতায় কথা বলিলে এবং সংগীতে ভাব প্রকাশ করিলে, তবে ঠিক উপযুক্ত হয়। আজিকার দিনকে ঐশর্ষে সোন্দর্যে পূর্ণ করিয়া মহেন্দ্র স্ষ্টিছাড়া সমাজ্ঞছাড়া একটা আরব্য উপন্তাসের অভ্তুত দিনের মতো করিয়া তুলিতে চায়। তাহা সত্য হইবে, অথচ স্বপ্ন হইবে— তাহাতে সংসারের কোনো বিধিবিধান, কোনো দায়িত্ব, কোনো বাস্তবিকতা থাকিবে না।

আজ সকাল হইতে মহেন্দ্র চঞ্চল হইয়া বেড়াইতে লাগিল, কালেজে যাইতে পারিল না; কারণ, মিলনের লগটি কথন অকস্মাৎ আবিভূতি হইবে, তাহা তো কোনো পঞ্জিকায় লেখে না।

গৃহকার্যে রত বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর মাঝে মাঝে ভাঁড়ার হইতে, রানাঘর হইতে মহেন্দ্রের কানে আসিয়া পৌছিতে লাগিল। আজ তাহা মহেন্দ্রের ভালো লাগিল না— আজ সে বিনোদিনীকে মনে মনে সংসার হইতে বহুদ্রে স্থাপন করিয়াছে।

সময় কাটিতে চায় না। মহেন্দ্রের স্থানাহার হইয়া গেল— সমস্ত গৃহকর্মের বিরামে মধ্যাক্ত নিস্তব্ধ হইয়া আসিল। তব্ বিনোদিনীর দেখা নাই। তৃঃখে এবং স্থাধ্য, অধৈর্যে এবং আশায় মহেন্দ্রের মনোয়য়ের সমস্ত তারগুলা ঝংকৃত হইতে লাগিল।

কালিকার কাড়াকাড়ি-করা দেই বিষর্ক্ষণানি নীচের বিছানায় পড়িয়া আছে। দেখিবামাত্র দেই কাড়াকাড়ির স্মৃতিতে মহেন্দ্রের মনে পুলকাবেশ জাগিয়া উঠিল। বিনোদিনী যে-বালিশ চাপিয়া শুইয়াছিল, দেই বালিশটা টানিয়া লইয়া মহেন্দ্র তাহাতে মাথা রাখিল; এবং বিষর্ক্ষণানি তুলিয়া লইয়া তাহার পাতা উলটাইতে লাগিল। ক্রমে কখন এক সময় পড়ায় মন লাগিয়া গেল, কখন পাঁচটা বাজিয়া গেল—
ছঁশ হইল না।

এমন সময় একটি মোরাদাবাদি খুঞ্জের উপর থালায় ফল ও সন্দেশ এবং রেকাবে বরফচিনিসংযুক্ত স্থান্ধি দলিত থরমূজা লইয়া বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিল এবং মহেন্দ্রের সম্মুথে রাথিয়া কহিল, "কী করিতেছ, ঠাকুরপো। তোমার হইল কী। পাঁচটা বাজিয়া গেছে, এখনো হাতম্থ-ধোয়া কাপড় ছাড়া হইল না ?"

মহেন্দ্রের মনে একটা ধাক্কা লাগিল। মহেন্দ্রের কী হইয়াছে, সে কি জিজ্ঞাসা করিবার বিষয়। বিনোদিনীর সে কি অগোচর থাকা উচিত। আজিকার দিন কি অন্য দিনেরই মতো। পাছে যাহা আশা করিয়াছিল, হঠাৎ তাহার উলটা কিছু দেখিতে পায়, এই ভয়ে মহেন্দ্র গতকল্যকার কথা স্মরণ করাইয়া কোনো দাবি উত্থাপন করিতে পারিল না।

মহেন্দ্র থাইতে বিদল। বিনোদিনী ছাদে-বিছানো রোদ্রে-দেওয়া মহেন্দ্রের কাপড়গুলি জ্রতপদে ঘরে বহিয়া আনিয়া নিপুণ হস্তে ভাঁজ করিয়া কাপড়ের আল-মারির মধ্যে তুলিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কহিল, "একটু রোদো, আমি থাইয়া উঠিয়া তোমার সাহায্য করিতেছি।" বিনোদিনী জোড়হাত করিয়া কহিল, "দোহাই তোমার, আর যা কর সাহায্য করিয়োনা।"

মহেন্দ্র থাইয়া উঠিয়া কহিল, "বটে ! আমাকে অকর্মণ্য ঠাওরাইয়াছ ! আচ্ছা, আজ আমার পরীক্ষা হউক।" বলিয়া কাপড় ভাঁজ করিবাব বুথা চেষ্টা করিতে লাগিল।

বিনোদিনী মহেন্দ্রের হাত হইতে কাপড় কাড়িয়া লইয়া কহিল, "ওগো মশায়, তুমি রাথো, আমার কাজ বাড়াইয়ো না।"

মহেন্দ্র কহিল, "তবে তুমি কাজ করিয়া যাও, আমি দেখিয়া শিক্ষালাভ করি।" বলিয়া আলমারির সম্মুখে বিনোদিনীর কাছে আদিয়া মাটিতে আদন করিয়া বদিল। বিনোদিনী কাপড় ঝাড়িবার ছলে একবার করিয়া মহেন্দ্রের পিঠের উপর আছড়াইয়া কাপড়গুলি পরিপাটিপূর্বক ভাঁজ করিয়া আলমারিতে তুলিতে লাগিল।

আজিকার মিলন এমনি করিয়া আরম্ভ হইল। মহেন্দ্র প্রত্যুষ হইতে ষেরপ করনা করিতেছিল, দেই অপূর্বতার কোনো লক্ষণই নাই। এরপ ভাবে মিলন কাব্যে লিথিবার, সংগীতে গাহিবার, উপত্যাদে রচিবার যোগ্য নহে। কিন্তু তবু মহেন্দ্র হাথিত হইল না, বরঞ্চ একটু আরাম পাইল। তাহার কাল্লনিক আদর্শকে কেমন করিয়া খাড়া করিয়া রাথিত, কিরপ তাহার আয়োজন, কী কথা বলিত, কী ভাব প্রকাশ করিতে হইত, দকলপ্রকার দামাত্যতাকে কী উপায়ে দ্রে রাথিত, তাহা মহেন্দ্র ঠাওরাইতে পারিতেছিল না— এই কাপড় ঝাড়া ও ভাঁজ করার মধ্যে হাদিতামাশা করিয়া দে যেন স্বর্লিত একটা অসম্ভব হুরহ আদর্শের হাত হইতে নিচ্চতি পাইয়া বাঁচিল।

এমন সময় রাজলক্ষী ঘরে প্রবেশ করিলেন। মহেন্দ্রকে কহিলেন, "মহিন, বউ কাপড় তুলিতেছে, তুই ওখানে বদিয়া কী করিতেছিদ।" মহেন্দ্র কহিল, "কিন্তু তাহাতে ঠাকুর-দেবতার কথা কিছুই নাই, তোমার শুনিতে ভালো লাগিবে না।"

ভালো লাগিবে না! যেমন করিয়া হোক, ভালো লাগিবার জন্ম রাজলন্দ্রী কৃতসংকল্প। মহেন্দ্র যদি তুর্কি ভাষাও পড়ে, তাঁহার ভালে। লাগিতেই হইবে। আহা বেচারা মহিন, বউ কাশী গেছে, একলা পড়িয়া আছে— তাহার যা ভালো লাগিবে মাতার তাহা ভালো না লাগিলে চলিবে কেন।

বিনোদিনী কহিল, "এক কাজ করো-না ঠাকুরপো, পিদিমার ঘরে বাংলা শাস্তি-শতক আছে, অন্ত বই রাথিয়া আজ সেইটে পড়িয়া শোনাও না। পিদিমারও ভালো লাগিবে, সন্ধ্যাটাও কাটিবে ভালো।"

মহেল্র নিতান্ত করুণভাবে একবার বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিল। এমন সময় ঝি আসিয়া খবর দিল, "মা, কায়েত-ঠাকরুন আসিয়া তোমার ঘরে বসিয়া আছেন।"

কায়েত-ঠাককন রাজলক্ষীর অন্তরঙ্গ বন্ধু। সন্ধ্যার পর তাঁহার দঙ্গে গল্প করিবার প্রলোভন সংবরণ করা রাজলক্ষীর পক্ষে তৃঃসাধ্য। তবু ঝিকে বলিলেন, "কায়েত-ঠাককনকে বল, আজ মহিনের ঘরে আমার একটু কাজ আছে, কাল তিনি যেন অবশ্য-অবশ্য করিয়া আদেন।"

মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কহিল, "কেন মা, তুমি তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়াই এসো-না।" বিনোদিনী কহিল, "কাজ কী পিসিমা, তুমি এখানে থাকো, আমি বরঞ্চ কায়েত-ঠাককনের কাছে গিয়া বসি গে।"

রাজলক্ষী প্রলোভন সংবরণ করিতে না পারিয়া কহিলেন, "বউ, তুমি ততক্ষণ এখানে বোদো— দেখি, যদি কায়েত-ঠাককনকে বিদায় করিয়া আসিতে পারি। তোমরা পড়া আরম্ভ করিয়া দাও— আমার জন্ম অপেক্ষা করিয়ো না।"

রাজলক্ষী ঘরের বাহির হইবামাত্র মহেন্দ্র আর থাকিতে পারিল না— বলিয়া উঠিল, "কেন তুমি আমাকে ইচ্ছা করিয়া এমন করিয়া মিছামিছি পীড়ন কর।"

বিনোদিনী যেন আশ্চর্য হইয়া কহিল, "দে কী, ভাই! আমি তোমাকে পীড়ন কী করিলাম। তবে কি তোমার ঘরে আসা আমার দোষ হইয়াছে। কাজ নাই, আমি যাই।" বলিয়া বিমর্থমুথে উঠিবার উপক্রম করিল।

মহেন্দ্র তাহার হাত ধরিয়া ফেলিয়া কহিল, "অমনি করিয়াই তো তুমি আমাকে দগ্ধ কর।"

বিনোদিনী কহিল, "ইম, আমার যে এত তেজ, তাহা তো আমি জানিতাম না।

তোমারও তো প্রাণ কঠিন কম নয়, অনেক সহ্য করিতে পার। খুব যে ঝলসিয়া-পুড়িয়া গেছ, চেহারা দেথিয়া তাহা কিছু বুঝিবার জো নাই।"

মহেন্দ্র কহিল, "চেহারায় কী বুঝিবে।" বলিয়া বিনোদিনীর হাত বলপূর্বক লইয়া নিজের বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

বিনোদিনী "উঃ" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিতেই মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি হাত ছাড়িয়া দিয়া কহিল, "লাগিল কি।"

দেখিল, কাল বিনোদিনীর হাতের যেখানটা কাটিয়া গিয়াছিল, সেইখান দিয়া আবার রক্ত পড়িতে লাগিল। মহেল অত্তপ্ত হইয়া কহিল, "আমি ভূলিয়া গিয়াছিলাম— ভারি অতায় করিয়াছি। আজ কিন্ত এখনই তোমার ও-জায়গাটা বাঁধিয়া ওয়্ধ লাগাইয়া দিব — কিছুতেই ছাড়িব না।"

বিনোদিনী কহিল, "না, ও কিছুই না। আমি ওযুধ দিব না।"
মহেল্র কহিল, "কেন দিবে না।"

বিনোদিনী কহিল, "কেন আবার কী। তোমার আর ডাক্তারি করিতে হইবে না, ও যেমন আছে থাক।"

মহেন্দ্র মুহুর্তের মধ্যে গন্তীর হইয়া গেল— মনে মনে কহিল, "কিছুই বুঝিবার জো নাই। স্ত্রীলোকের মন।"

বিনোদিনী উঠিল। অভিমানী মহেন্দ্র বাধা না দিয়া কহিল, "কোথায় যাইতেছ।" বিনোদিনী কহিল, "কাজ আছে।" বলিয়া ধীরপদে চলিয়া গেল।

মিনিটথানেক বসিয়াই মহেন্দ্র বিনোদিনীকে ফিরাইয়া আনিবার জন্ম দ্রুত উঠিয়া পড়িল; সিঁ ড়ির কাছ পর্যন্ত গিয়াই ফিরিয়া আসিয়া একলা ছাদে বেড়াইতে লাগিল।

বিনোদিনী অহরহ আকর্ষণও করে, অথচ বিনোদিনী এক মূহুর্ত কাছে আদিতেও দেয় না। অত্যে তাহাকে জিনিতে পারে না, এ গর্ব মহেল্রের ছিল, তাহা দে দম্প্রতি বিদর্জন দিয়াছে,— কিন্তু চেষ্টা করিলেই অন্যকে দে জিনিতে পারে, এ গর্বটুকুও কি রাখিতে পারিবে না। আজ দে হার মানিল, অথচ হার মানাইতে পারিল না। হাদয়ক্ষেত্রে মহেল্রের মাথা বড়ো উচ্চেই ছিল— দে কাহাকেও আপনার সমকক্ষ বিলয়া জানিত না— আজ দেইখানেই তাহাকে ধুলায় মাথা লুটাইতে হইল। যে শ্রেষ্ঠতা হারাইল তাহার বদলে কিছু পাইলও না। ভিক্লকের মতো ক্ষম ছারের দয়্ম্যে সন্ধ্যার সময় রিক্তহন্তে পথে দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

ফাস্তুন-চৈত্রমাদে বিহারীদের জমিদারি হইতে সর্যে-ফুলের মধ্ আসিত, প্রতি-বৎসরই সে তাহা রাজলক্ষ্মীকে পাঠাইয়া দিত— এবারও পাঠাইয়া দিল।

বিনোদিনী মধুভাও লইয়া স্বয়ং রাজলন্দ্রীর কাছে গিয়া কহিল, "পিদিমা, বিহারী-ঠাকুরপো মধু পাঠাইয়াছেন।"

রাজলন্ধী তাহা ভাঁড়ারে তুলিয়া রাখিতে উপদেশ দিলেন। বিনোদিনী মধু তুলিয়া আসিয়া রাজলন্ধীর কাছে বসিল। কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো কখনো ভোঁমাদের তত্ত্ব লইতে ভোলেন না। বেচারার নিজের মা নাই নাকি, তাই তোঁমাকেই মার মতো দেখেন।"

বিহারীকে রাজলন্দ্রী এমনি মহেন্দ্রের ছায়া বলিয়া জানিতেন যে, তাহার কথা তিনি বিশেব-কিছু ভাবিতেন না— দে তাঁহাদের বিনা-ম্ল্যের বিনা-ম্বের বিনা-চিন্তার অন্থাত লোক ছিল। বিনোদিনী যথন রাজলন্দ্রীকে মাতৃহীন বিহারীর মাতৃহানীয়া বিলয়া উল্লেখ করিল, তথন রাজলন্দ্রীর মাতৃহ্বদয় অকস্মাৎ স্পর্শ করিল। হঠাৎ মনে হইল, "তা বটে, বিহারীর মা নাই এবং আমাকেই সে মার মতো দেখে।" মনে পড়িল, রোগে তাপে সংকটে বিহারী বরাবর বিনা-আহ্বানে, বিনা-আড়ম্বরে তাঁহাকে নিংশন্দ নিষ্ঠার সহিত সেবা করিয়াছে; রাজলন্দ্রী তাহা নিশ্বাসপ্রশাসের মতো সহজে গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেজ্ফ কাহারও কাছে ক্বত্তু হওয়ার কথা তাঁহার মনেও উদয় হয় নাই। কিন্তু বিহারীর খোঁজখবর কে রাথিয়াছে। যথন অনপূর্ণা ছিলেন তিনি রাথিতেন বটে— রাজলন্দ্রী ভাবিতেন, "বিহারীকে বশে রাথিবার জন্তু অনপূর্ণা স্লেহের আড়ম্বর করিতেছেন।"

রাজলন্দ্রী আজ নিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন, "বিহারী আমার আপন ছেলের মতোই বটে।"

বলিয়াই মনে উদয় হইল, বিহারী তাঁহার আপন ছেলের চেয়ে ঢের বেশি করে— এবং কথনো বিশেষ কিছু প্রতিদান না পাইয়াও তাঁহাদের প্রতি দেভজি দ্বির রাখিয়াছে। ইহা ভাবিয়া তাঁহার অন্তরের মধ্য হইতে দীর্ঘনিশাস পড়িল।

বিনোদিনী কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো তোমার হাতের রান্না খাইতে বড়ো ভালোবাদেন।"

রাজলন্দ্রী সম্নেহগর্বে কহিলেন, "আর-কারো মাছের ঝোল তাহার মুখে রোচে না।"

বলিতে বলিতে মনে পড়িল, অনেক দিন বিহারী আদে নাই। কহিলেন, "আচ্ছা বউ, বিহারীকে আজকাল দেখিতে পাই না কেন।"

বিনোদিনী কহিল, "আমিও তো তাই ভাবিতেছিলাম, পিদিমা। তা, তোমার

ছেলেটি বিবাহের পর হইতে নিজের বউকে লইয়াই এমনি মাতিয়া রহিয়াছে— বন্ধুবান্ধবরা আসিয়া আর কী করিবে বলো।"

কথাটা রাজনন্দ্রীর অত্যন্ত সংগত বোধ হইল। স্ত্রীকে লইয়া মহেন্দ্র তাহার সমস্ত হিতৈষীদের দূর করিয়াছে। বিহারীর তো অভিমান হইতেই পারে— কেন দে আসিবে। বিহারীকে নিজের দলে পাইয়া তাহার প্রতি রাজনন্দ্রীর সমবেদনা বাড়িয়া উঠিল। বিহারী যে ছেলেবেলা হইতে একান্ত নিঃস্বার্থভাবে মহেন্দ্রের কত উপকার করিয়াছে, তাহার জন্ম কতবার কত কট্ট সন্থ করিয়াছে, দে সমস্ত তিনি বিনোদিনীর কাছে বিবৃত করিয়া বলিতে লাগিলেন— ছেলের উপর তাঁহার নিজের যা নালিশ তা বিহারীর বিবরণ ছারা সমর্থন করিতে লাগিলেন। ত্ব-দিন বউকে পাইয়া মহেন্দ্র যদি তাহার চিরকালের বন্ধুকে এমন অনাদর করে, তবে সংসারে ভায়ধর্ম আর রহিল কোথায়।

বিনোদিনী কহিল, "কাল রবিবার আছে, তুমি বিহারী-ঠাকুরপোকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাওয়াও, তিনি খুশি হইবেন।"

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "ঠিক বলিয়াছ বউ, তা হইলে মহিনকে ডাকাই, সে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইবে।"

বিনোদিনী। না পিদিমা, তুমি নিজে নিমন্ত্রণ করো।
রাজলক্ষ্মী। আমি কি তোমাদের মতো লিথিতে পড়িতে জানি।
বিনোদিনী। তা হোক, তোমার হইয়া না-হয় আমিই লিথিয়া দিতেছি।
বিনোদিনী রাজলক্ষ্মীর নাম দিয়া নিজেই নিমন্ত্রণ-চিঠি লিথিয়া পাঠাইল।

রবিবার দিন মহেল্রের অত্যন্ত আগ্রহের দিন। পূর্বরাত্রি হইতেই তাহার কল্পনা উদ্ধান হইয়া থাকে, যদিও এ-পর্যন্ত তাহার কল্পনার অন্তরূপ কিছুই হয় নাই— তবু রবিবারের ভোরের আলো তাহার চক্ষে মধুবর্ষণ করিতে লাগিল। জাগ্রত নগরীর সমস্ত কোলাহল তাহার কানে অপরূপ সংগীতের মতো আসিয়া প্রবেশ করিল।

কিন্তু ব্যাপারথানা কী। মার আজ কোনো ব্রত আছে নাকি! অগুদিনের মতো বিনোদিনীর প্রতি গৃহকর্মের ভার দিয়া তিনি তো বিশ্রাম করিতেছেন না। আজ তিনি নিজেই ব্যস্ত হইয়া বেড়াইতেছেন।

এই হাঙ্গামে দশটা বাজিয়া গেল— ইতিমধ্যে মহেন্দ্র কোনো ছুতায় বিনোদিনীর দঙ্গে এক মুহুর্ত বিরলে দেখা করিতে পারিল না। বই পড়িতে চেষ্টা করিল, পড়ায় কিছুতেই মন বদিল না— খবরের কাগজের একটা অনাবশ্যক বিজ্ঞাপনে পনেরো

মিনিট দৃষ্টি আবদ্ধ হইয়া রহিল। আর থাকিতে পারিল না। নীচে গিয়া দেখিল, মা তাঁহার ঘরের বারান্দায় একটা তোলা উনানে রাঁধিতেছেন এবং বিনোদিনী কটিদেশে দৃঢ় করিয়া আঁচল জড়াইয়া জোগান দিতে ব্যস্ত।

মহেন্দ্র জিজ্ঞাদা করিল, "আজ তোমাদের ব্যাপারটা কী। এত ধুমধাম যে।" রাজলন্দ্রী কহিলেন, "বউ তোমাকে বলে নাই? আজ যে বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।"

বিহারীকে নিমন্ত্রণ! মহেন্দ্রের সর্বশরীর জলিয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ কহিল, কিন্তু মা, আমি তো থাকিতে পারিব না।"

রাজলন্মী। কেন।

মহেন্দ্র। আমার যে বাহিরে যাইতে হইবে।

রাজলন্মী। খাওয়াদাওয়া করিয়া যাদ, বেশি দেরি হইবে না।

মহেন্দ্র। আমার যে বাহিরে নিমন্ত্রণ আছে।

বিনোদিনী মূহুর্তের জন্ম মহেন্দ্রের মূথে কটাক্ষপাত করিয়া কহিল, "যদি নিমন্ত্রণ থাকে, তা হইলে উনি যান-না, পিদিমা। না-হয় আজ বিহারী-ঠাকুরপো একলাই খাইবেন।"

কিন্তু নিজের হাতের যত্নের রান্না মহিনকে খাওয়াইতে পারিবেন না, ইহা রাজলন্দ্রীর সহিবে কেন। তিনি যতই পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন, মহিন ততই বাঁকিয়া দাঁড়াইল। "অত্যন্ত জরুরি নিমন্ত্রণ, কিছুতেই কাটাইবার জো নাই— বিহারীকে নিমন্ত্রণ করিবার পূর্বে আমার সহিত পরামর্শ করা উচিত ছিল" ইত্যাদি।

রাগ করিয়া মহেন্দ্র এইরূপে মাকে শান্তি দিবার ব্যবস্থা করিল। রাজলক্ষীর সমস্ত উৎসাহ চলিয়া গেল। তাঁহার ইচ্ছা হইল, রানা ফেলিয়া তিনি চলিয়া যান। বিনোদিনী কহিল, "পিসিমা, তুমি কিছু ভাবিয়ো না— ঠাকুরপো মুথে আফালন করিতেছেন, কিন্তু আজ উহার বাহিরে নিমন্ত্রণে যাওয়া হইতেছে না।"

রাজলন্দ্রী মাথা নাড়িয়া কহিলেন, "না বাছা, তুমি মহিনকে জান না, ও যা একবার ধরে তা কিছুতেই ছাড়ে না।"

কিন্ত বিনোদিনী মহেন্দ্রকে রাজলক্ষীর চেয়ে কম জানে না, তাহাই প্রমাণ হইল।
মহেন্দ্র ব্ঝিয়াছিল, বিহারীকে বিনোদিনীই নিমন্ত্রণ করাইয়াছে। ইহাতে তাহার
হদর দ্বায় যতই পীড়িত হইতে লাগিল, ততই তাহার পক্ষে দ্রে যাওয়া কঠিন
হইল। বিহারী কী করে, বিনোদিনী কী করে, তাহা না দেখিয়া দে বাঁচিবে কী
করিয়া। দেখিয়া জলিতে হইবে, কিন্তু দেখাও চাই।

বিহারী আজ অনেক দিন পরে নিমন্ত্রিত-আত্মীয়ভাবে মহেন্দ্রের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল। বাল্যকাল হইতে যে ঘর তাহার পরিচিত এবং যেথানে সে ঘরের ছেলের মতো অবারিতভাবে প্রবেশ করিয়া দৌরাত্ম্য করিয়াছে, তাহার দারের কাছে আদিয়া মূহুর্তের জন্ম সে থমকিয়া দাঁড়াইল— একটা অশুভরঙ্গ পলকের মধ্যে উচ্ছুসিত হইয়া উঠিবার জন্ম তাহার বক্ষকবাটে আঘাত করিল। সেই আঘাত সংবরণ করিয়া লইয়া সে স্মিতহাস্থে ঘরে প্রবেশ করিয়া সন্তঃস্মাতা রাজলন্দ্রীকে প্রণাম করিয়া তাঁহার পায়ের ধুলা লইল। বিহারী যথন সর্বদা ষাতায়াত করিত, তথন এরপ অভিবাদন তাহাদের প্রথা ছিল না। আজ যেন সে বছদ্রপ্রবাস হইতে পুনর্বার ঘরে ফিরিয়া আসিল। বিহারী প্রণাম করিয়া উঠিবার সময় রাজলন্দ্রী সম্মেহে তাহার মাথায় হস্তস্পর্শ করিলেন।

রাজলন্দ্রী আজ নিগৃত সহাত্বভূতিবশত বিহারীর প্রতি পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি আদর ও স্নেহ প্রকাশ করিলেন। কহিলেন, "ও বেহারি, তুই এতদিন আদিদ নাই কেন। আমি রোজ মনে করিতাম, আজ নিশ্চয় বেহারি আদিবে, কিন্তু তোর আর দেখা নাই।"

বিহারী হাসিয়া কহিল, "রোজ আসিলে তো তোমার বিহারীকে রোজ মনে করিতে না, মা। মহিনদা কোথায়।"

রাজলন্দ্মী বিমর্থ হইয়া কহিলেন, "মহিনের আজ কোথায় নিমন্ত্রণ আছে, সে আজ কিছুতেই থাকিতে পারিল না।"

শ্বিনামত বিহারীর মনটা বিকল হইয়া গেল। আশৈশব প্রণয়ের শেষ এই পরিণাম? একটা দীর্ঘনিশ্বাদ ফেলিয়া মন হইতে সমস্ত বিষাদবাষ্প উপস্থিতমত তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিয়া বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কী রায়া হইয়াছে শুনি।" বলিয়া তাহার নিজের প্রিয় ব্যঞ্জনগুলির কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল। রাজলন্দ্মীর রন্ধনের দিন বিহারী কিছু অতিরিক্ত আড়ম্বর করিয়া নিজেকে লুক্ক বিলয়া পরিচয় দিত— আহারলোলুপতা দেখাইয়া বিহারী মাতৃহদয়শালিনী রাজলন্দ্মীর ক্ষেহ কাড়িয়া লইত। আজও তাঁহার স্বরচিত ব্যঞ্জন সম্বন্ধে বিহারীর অতিমাত্রায় কৌতৃহল দেখিয়া, রাজলন্দ্মী হাসিতে হাসিতে তাঁহার লোভাতুর অতিথিকে আশ্বাদ দিলেন।

এমন সময় মহেন্দ্র আসিয়া বিহারীকে শুদ্ধবরে দম্ভরমত জিজ্ঞাসা করিল, "কী বিহারী, কেমন আছ।"

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "কই মহিন, তুই তোর নিমন্ত্রণে গেলি না।"

মহেন্দ্র লজ্জা ঢাকিতে চেষ্টা করিয়া কহিল, "না, সেটা কাটাইয়া দেওয়া গেছে।"
স্থান করিয়া আসিয়া বিনোদিনী যথন দেখা দিল, তথন বিহারী প্রথমটা কিছুই
বিলিতে পারিল না। বিনোদিনী ও মহেন্দ্রের যে-দৃষ্ঠ সে দেখিয়াছিল, তাহা
তাহার মনে মৃদ্রিত ছিল।

বিনোদিনী বিহারীর অনতিদূরে আদিয়া মৃত্সবে কহিল, "কী ঠাকুরপো, একেবারে চিনিতেই পার না নাকি।"

বিহারী কহিল, "সকলকেই কি চেনা যায়।"

বিনোদিনী কহিল, "একটু বিবেচনা থাকিলেই যায়।" বলিয়া খবর দিল, "পিদিমা, থাবার প্রস্তুত হইয়াছে।"

মহেন্দ্র-বিহারী থাইতে বিদল; রাজলক্ষী অদূরে বিসিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং বিনোদিনী পরিবেষণ করিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের খাওয়ায় মনোয়োগ ছিল না, সে কেবল পরিবেষণে পক্ষপাত লক্ষ্য করিতে লাগিল। মহেন্দ্রের মনে হইল, বিহারীকে পরিবেষণ করিয়া বিনোদিনী যেন একটা বিশেষ স্থুখ পাইতেছে। বিহারীর পাতেই যে বিশেষ করিয়া মাছের মূড়াও দিধির সর পড়িল, তাহার উত্তম কৈফিয়ত ছিল— মহেন্দ্র ছেলে, বিহারী নিমস্ত্রিত। কিন্তু মূখ ফুটয়া নালিশ করিবার ভালো হেতুবাদ ছিল না বলিয়াই মহেন্দ্র আরো বেশি করিয়া জলতে লাগিল। অসময়ে বিশেষ সন্ধানে তপদিমাছ পাওয়া গিয়াছিল, তাহার মধ্যে একটি ডিমওয়ালা ছিল; সেই মাছটি বিনোদিনী বিহারীর পাতে দিতে গেলে বিহারী কহিল, "না না, মহিনদাকে দাও, মহিনদা ভালোবাসে।" মহেন্দ্র তীত্র অভিমানে বলিয়া উঠিল, "না না, আমি চাই না।" শুনিয়া বিনোদিনী দ্বিতীয় বার অন্থরোধ মাত্র না করিয়া সে-মাছ বিহারীর পাতে ফেলিয়া দিল।

আহারান্তে তুই বন্ধু উঠিয়া ঘরের বাহিরে আদিলে বিনোদিনী তাড়াতাড়ি আদিয়া কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো, এখনই ঘাইয়ো না, উপরের ঘরে একটু বসিবে চলো।"

বিহারী কহিল, "তুমি খাইতে যাইবে না ?" বিনোদিনী কহিল, "না, আজ একাদশী।"

নিষ্ঠ্র বিজপের একটি স্কুল্ল হাস্মরেথা বিহারীর ওষ্ঠপ্রান্তে দেখা দিল— তাহার অর্থ এই যে, একাদশী-করাও আছে। অন্তর্গানের ক্রটি নাই।

শেই হাস্তের আভাদটুকু বিনোদিনীর দৃষ্টি এড়ায় নাই— তবু দে যেমন তাহার

হাতের কাটা ঘা দহ্ম করিয়াছিল, তেমনি করিয়া ইহাও দহ্ম করিল। নিতান্ত মিনতির স্বরে কহিল, "আমার মাথা খাও, একবার বসিবে চলো।"

মহেক্র হঠাৎ অসংগতভাবে উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমাদের কিছুই তো বিবেচনা নাই— কাজ থাকৃ কর্ম থাকৃ, ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্, তবু বসিতেই হইবে। এত অধিক আদরের আমি তো কোনো মানে বুঝিতে পারি না।"

বিনোদিনী উচ্চহাস্থ করিয়া উঠিল। কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো, শোনো একবার, তোমার মহিনদার কথা শোনো। আদরের মানে আদর, অভিধানে তাহার
আর কোনো দিতীয় মানে লেথে না।" (মহেল্রের প্রতি) "যাই বল ঠাকুরপো,
অধিক আদরের মানে শিশুকাল হইতে তুমি যত পরিস্কার বোঝ, এমন আর কেহ
বোঝে না।"

বিহারী কহিল, "মহিনদা, একটা কথা আছে, একবার শুনিয়া যাও।" বলিয়া বিহারী বিনোদিনীকে কোনো বিদায়সম্ভাষণ না করিয়া মহেন্দ্রকে লইয়া বাহিরেগেল। বিনোদিনী বারান্দার রেলিং ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া শৃত্য উঠানের শৃত্যভার দিকে তাকাইয়া রহিল।

বিহারী বাহিরে আসিয়া কহিল, "মহিনদা, আমি জানিতে চাই, এইথানে কি আমাদের বন্ধুত্ব শেষ হইল।"

মহেন্দ্রের বুকের ভিতর তথন জলিতেছিল, বিনোদিনীর পরিহাস-হাস্থ বিছ্যংশিথার মতো তাহার মন্তিজের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত বারংবার ফিরিয়া
ফিরিয়া বিঁধিতেছিল— দে কহিল, "মিটমাট হইলে তোমার তাহাতে বিশেষ স্থবিধা
হইতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তাহা প্রার্থনীয় বোধ হয় না। আমার সংসারের মধ্যে
আমি বাহিরের লোক ঢুকাইতে চাই না— অন্তঃপুরকে আমি অন্তঃপুর রাখিতে চাই।"

विश्वी किছू ना वित्रा हिन्सा राजा।

ঈর্যান্ধর্জর মহেন্দ্র একবার প্রতিজ্ঞা করিল বিনোদিনীর সঙ্গে দেখা করিব না—
তাহার পরে বিনোদিনীর সহিত দাক্ষাতের প্রত্যাশায় ঘরে-বাহিরে, উপরে-নীচে
ছটফট করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

90

আশা একদিন অন্নপূর্ণাকে জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা মাসিমা, মেসোমশায়কে তোমার মনে পড়ে ?" অন্নপূর্ণা কহিলেন, "আমি এগারো বংসর বয়সে বিধবা হইয়াছি, স্বামীর মূর্তি ছায়ার মতো মনে হয়।"

আশা জিজ্ঞাদা করিল, "মাদি, তবে তুমি কাহার কথা ভাব।"

অন্নপূর্ণা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমার স্বামী এখন খাঁহার মধ্যে আছেন, সেই ভগবানের কথা ভাবি।"

আশা কহিল, "তাহাতে তুমি স্থুখ পাও ?"

অনপূর্ণা সম্প্রেহে আশার মাথায় হাত বুলাইয়া কহিলেন, "আমার দে মনের কথা তুই কী ব্ঝিবি বাছা। দে আমার মন জানে, আর যাঁর কথা ভাবি তিনিই জানেন।"

আশা মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "আমি যাঁর কথা রাত্রিদিন ভাবি, তিনি কি আমার মনের কথা জানেন না। আমি ভালো করিয়া চিঠি লিখিতে পারি না বলিয়া তিনি কেন আমাকে চিঠি লেখা ছাড়িয়া দিয়াছেন।"

আশা কয়দিন মহেন্দ্রের চিঠি পায় নাই। নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে সে ভাবিল, "চোথের বালি যদি হাতের কাছে থাকিত, সে আমার মনের কথা ঠিকমতো করিয়া লিথিয়া দিতে পারিত।"

কুলিখিত তুচ্চপত্র স্বামীর কাছে আদর পাইবে না মনে করিয়া চিঠি লিখিতে কিছুতে আশার হাত সরিত না। যতই যত্ন করিয়া লিখিতে চাহিত, ততই তাহার অক্ষর থারাপ হইয়া যাইত। মনের কথা যতই ভালো করিয়া গুছাইয়া লইবার চেষ্টা করিত ততই তাহার পদ কোনোমতেই সম্পূর্ণ হইত না। যদি একটিমাত্র "শ্রীচরণেয়" লিখিয়া নাম সহি করিলেই মহেল্র অন্তর্থামী দেবতার মতো সকল কথা ব্রিতে পারিত, তাহা হইলেই আশার চিঠিলেখা সার্থক হইত। বিধাতা এতথানি ভালোবাসা দিয়াছিলেন, একটুথানি ভাষা দেন নাই কেন।

মন্দিরে সন্ধারতির পরে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া আশা অন্নপূর্ণার পায়ের কাছে বিদিয়া আন্তে আন্তে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল। অনেকক্ষণ নিঃশব্দের পর বলিল, "মাসি, তুমি যে বল, স্বামীকে দেবতার মতো করিয়া সেবা করা স্ত্রীর ধর্ম, কিন্তু যে স্ত্রী মূর্য, যাহার বৃদ্ধি নাই, কেমন করিয়া স্বামীর সেবা করিতে হয় যে জানে না, সে কী করিবে।"

অন্নপূর্ণা কিছুক্ষণ আশার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন— একটি চাপা দীর্ঘনিখাস ফেলিয়া কহিলেন, "বাছা, আমিও তো মূর্য, তবুও তো ভগবানের সেবা করিয়া থাকি।" আশা কহিল, "তিনি যে তোমার মন জানেন, তাই খুশি হন। কিন্তু মনে করো, স্বামী যদি মূর্যের সেবায় খুশি না হন।"

অনপূর্ণা কহিলেন, "সকলকে খুশি করিবার শক্তি সকলের থাকে না, বাছা। স্ত্রী যদি আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তিষত্বের সঙ্গে স্বামীর সেবা ও সংসারের কান্ধ করে, তবে স্বামী তাহা তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিলেও স্বয়ং জগদীশ্বর তাহা কুড়াইয়া লন।"

আশা নিরুত্তরে চুপ করিয়া রহিল। মাসির এই কথা হইতে সান্থনা গ্রহণের অনেক চেটা করিল, কিন্তু স্বামী যাহাকে তুচ্ছ করিয়া ফেলিয়া দিবেন, জগদীশ্বরও যে তাহাকে সার্থকতা দিতে পারিবেন, এ-কথা কিছুতেই তাহার মনে হইল না। সেন্তম্থে বিদিয়া তাহার মাসির পায়ে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

অন্নপূর্ণা তথন আশার হাত ধরিয়া তাহাকে আরো কাছে টানিয়া লইলেন; তাহার মন্তকচুম্বন করিলেন; রুদ্ধকঠকে দৃঢ়চেটায় বাধাম্ক্ত করিয়া কহিলেন, ''চুনি, ছঃথে কটে যে-শিক্ষালাভ হয় শুধু কানে শুনিয়া তাহা পাইবি না। তোর এই মাদিও একদিন তোর বয়দে তোরি মতো সংসারের সঙ্গে মন্ত করিয়া দেনাপাওনার সম্পর্ক পাতিয়া বিদ্য়াছিল। তথন আমিও তোরই মতো মনে করিতাম, যাহার সেবা করিব তাহার সন্তোষ না জন্মিবে কেন। যাহার পূজা করিব তাহার প্রসাদ না পাইব কেন। যাহার ভালোর চেটা করিব, দে আমার চেটাকে ভালো বলিয়া না ব্রিবে কেন। পদে পদে দেখিলাম, সেরূপ হয় না। অবশেষে একদিন অসহ হইয়া মনে হইল, পৃথিবীতে আমার সমন্তই ব্যর্থ হইয়াছে— সেইদিনই সংসার ত্যাগ করিয়া আদিলাম। আজ দেখিতেছি, আমার কিছুই নিক্ষল হয় নাই। ওরে বাছা, যার সঙ্গে আসল দেনাপাওনার সম্পর্ক, যিনি এই সংসার-হাটের মূল মহাজন, তিনিই আমার সমন্তই লইতেছিলেন, হদয়ে বিদ্য়া আজ সে-কথা স্বীকার করিয়াছেন। তথন যদি জানিতাম! যদি তাঁর কর্ম বলিয়া সংসারের কর্ম করিতাম, তাঁকে দিলাম বলিয়াই সংসারকে হদয় দিতাম, তা হইলে কে আমাকে ছংখ দিতে পারিত।"

আশা বিছানায় শুইয়া শুইয়া অনেক রাত্রি পর্যন্ত অনেক কথা ভাবিল, তবু ভালো করিয়া কিছুই বুঝিতে পারিল না। কিন্তু পুণাবতী মাসির প্রতি তাহার অসীম ভক্তি ছিল, সেই মাসির কথা সম্পূর্ণ না বুঝিলেও একপ্রকার শিরোধার্য করিয়া লইল। মাসি সকল সংসারের উপরে হাহাকে হৃদয়ে হান দিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশে অন্ধকারে বিছানায় উঠিয়া বসিয়া গড় করিয়া প্রণাম করিল। বলিল, ''আমি বালিকা, ভোমাকে জানি না, আমি কেবল আমার স্থামীকে জানি, সেজগু অপরাধ লইয়ো না। আমার স্থামীকে আমি যে পূজা দিই, ভগবান, তুমি তাঁহাকে তাহা গ্রহণ করিতে বলিয়ো।

তিনি যদি তাহা পারে ঠেলিয়া দেন, তবে আমি আর বাঁচিব না। আমি আমার মাদিমার মতো পুণাবতী নই, তোমাকে আশ্রয় করিয়া আমি রক্ষা পাইব না।" এই বলিয়া আশা বার বার বিছানার উপর গড় করিয়া প্রণাম করিল।

আশার জেঠামশায়ের ফিরিবার সময় হইল। বিদায়ের পূর্বসন্ধায় অনপূর্ণা আশাকে আপনার কোলে বদাইয়া কহিলেন, "চুনি, মা আমার, সংসারের শোকহঃখ-অমঙ্গল হইতে তোকে সর্বদা রক্ষা করিবার শক্তি আমার নাই। আমার এই
উপদেশ, যেখান থেকে যত কটই পাস, তোর বিশাস তোর ভক্তি স্থির রাখিস, তোর
ধর্ম যেন অটল থাকে।"

আশা তাঁহার পায়ের ধুলা লইয়া কহিল, "আশীর্বাদ করে। মাসিমা, তাই হইবে।"

### 25

আশা ফিরিয়া আদিল। বিনোদিনী তাহার 'পরে খুব অভিমান করিল— "বালি, এতদিন বিদেশে রহিলে, একখানা চিঠি লিখিতে নাই ?"

আশা কহিল, "তুমিই কোন্ লিখিলে ভাই, বালি।"

বিনোদিনী। আমি কেন প্রথমে লিখিব। তোমারই তো লিখিবার কথা। আশা বিনোদিনীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া নিজের অপরাধ স্বীকার করিয়া লইল।

কহিল, "জান তো ভাই, আমি ভালো লিখিতে জানি না। বিশেষ, তোমার মতো পণ্ডিতের কাছে লিখিতে আমার লজ্জা করে।"

দেখিতে দেখিতে তুই জনের বিবাদ মিটিয়া গিয়া প্রণয় উদ্বেলিত হইয়া উঠিল।
বিনোদিনী কহিল, "দিনরাত্রি সঙ্গ দিয়া তোমার স্বামীটির অভ্যাস তুমি একেবারে
খারাপ করিয়া দিয়াছ। একটি কেহ কাছে নহিলে থাকিতে পারে না।"

আশা। সেইজন্মই তো তোমার উপরে ভার দিয়া গিয়াছিলাম। কেমন করিয়া শঙ্গ দিতে হয়, আমার চেয়ে তুমি ভালো জান।

বিনোদিনী। দিনটা তো একরকম করিয়া কালেজে পাঠাইয়া নিশ্চিন্ত হইতাম, কিন্তু সন্ধ্যাবেলায় কোনোমতেই ছাড়াছুড়ি নাই— গল্প করিতে হইবে, বই পড়িয়া শুনাইতে হইবে, আবদারের শেষ নাই।

আশা। কেমন জন্দ। লোকের মন ভুলাইতে যখন পার তথন লোকেই বা ছাড়িবে কেন।

বিনোদিনী। সাবধান থাকিস, ভাই। ঠাকুরপো যে-রকম বাড়াবাড়ি করেন, এক-একবার সন্দেহ হয়, বুঝি বশ করিবার বিভা জানি বা। আশা হাসিয়া কহিল, "তুমি জান না তো কে জানে। তোমার বিভা আমি একটুখানি পাইলে বাঁচিয়া যাইতাম।"

বিনোদিনী। কেন, কার সর্বনাশ করিবার ইচ্ছা হইয়াছে। ঘরে যেটি আছে, সেইটিকে রক্ষা কর্, পরকে ভোলাইবার চেটা করিস নে ভাই বালি। বড়ো ল্যাঠা।

আশা বিনোদিনীকে হতনারা তর্জন করিয়া বলিল, "আঃ, কী বকিস, তার ঠিক নেই।"

কাশী হইতে ফিরিয়া আসার পর প্রথম সাক্ষাতেই মহেন্দ্র কহিল, "তোমার শরীর বেশ ভালো ছিল দেখিতেছি, দিব্য মোটা হইয়া আসিয়াছ।"

আশা অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিল। কোনোমতেই তাহার শরীর ভালো থাকা উচিত ছিল না— কিন্তু মৃঢ় আশার কিছুই ঠিকমতো চলে না; তাহার মন যথন এত থারাপ ছিল, তথনো তাহার পোড়া শরীর মোটা হইয়া উঠিয়াছিল; একে তো মনের ভাব ব্যক্ত করিতে কথা জোটে না, তাহাতে আবার শরীরটাও উল্টা বলিতে থাকে।

আশা মৃত্স্বরে জিজাসা করিল, "তুমি কেমন ছিলে।"

আগে হইলে মহেন্দ্র কতক ঠাট্টা, কতক মনের সঙ্গে বলিত, "মরিয়া ছিলাম।" এখন আর ঠাট্টা করিতে পারিল না, গলার কাছে আদিয়া বাধিয়া গেল। কহিল, "বেশ ছিলাম, মন্দ ছিলাম না।"

আশা চাহিয়া দেখিল, মহেন্দ্র পূর্বের চেয়ে যেন রোগাই হইয়াছে— তাহার ম্থ পাণ্ড্বর্ণ, চোথে একপ্রকার তীত্র দীপ্তি। একটা যেন আভ্যন্তরিক ক্ষ্ধায় তাহাকে অগ্নিজিহ্বা দিয়া লেহন করিয়া থাইতেছে। আশা মনে মনে ব্যথা অন্থভব করিয়া ভাবিল, "আহা, আমার স্বামী ভালো ছিলেন না, কেন আমি উহাকে ফেলিয়া কাশী চলিয়া গেলাম।" স্বামী রোগা হইলেন, অথচ নিজে মোটা হইল, ইহাতেও নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি আশার অত্যন্ত ধিক্কার জনিল।

মহেন্দ্র আর কী কথা তুলিবে ভাবিতে ভাবিতে খানিক বাদে জিজাসা করিল, "কাকীমা ভালো আছেন তো।"

সে-প্রশের উত্তরে কুশল-সংবাদ পাইয়া তাহার আর দিতীয় কথা মনে আনা ছঃসাধ্য হইল। কাছে একটা ছিন্ন পুরাতন খবরের কাগজ ছিল, সেইটে টানিয়া লইয়া মহেন্দ্র অক্যমনস্কভাবে পড়িতে লাগিল। আশা মৃথ নিচ্ করিয়া ভাবিতে লাগিল, "এতদিন পরে দেখা হইল, কিন্তু উনি আমার সঙ্গে কেন ভালো করিয়া

কথা কহিলেন না, এমন কি, আমার মুখের দিকেও যেন চাহিতে পারিলেন না। আমি তিন-চার দিন চিঠি লিখিতে পারি নাই বলিয়া কি রাগ করিয়াছেন, আমি মাসির অহুরোধে বেশি দিন কাশীতে ছিলাম বলিয়া কি বিরক্ত হইয়াছেন।" অপরাধ কোন্ ছিল্র দিয়া কেমন করিয়া প্রবেশ করিল, ইহাই সে নিতান্ত ক্লিইহদয়ে সন্ধান করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কালেজ হইতে ফিরিয়া আদিল। অপরাত্নে জলপানের সময় রাজলন্দ্রী ছিলেন, আশাও ঘোমটা দিয়া অদ্রে হ্য়ার ধরিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, কিন্তু আর কেহই ছিল না।

রাজলন্দ্রী উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, "আজ কি তোর অস্থ্য করিয়াছে মহিন।"

মহেন্দ্র বিরক্তভাবে কহিল, "না মা, অস্তথ কেন করবে।" রাজলন্দ্রী। তবে তুই যে কিছু থাইতেছিদ না! মহেন্দ্র পুনর্বার উত্ত্যক্তস্বরে কহিল, "এই তো, থাচ্ছি না তো কী।"

মহেল গ্রীমের সন্ধায় একথানা পাতলা চাদর গায়ে ছাদের এধারে ওধারে বেড়াইতে লাগিল। মনে বড়ো আশা ছিল, তাহাদের নিয়মিত পড়াটা আজ ক্ষান্ত থাকিবে না। আনন্দমঠ প্রায় শেষ হইয়াছে, আর গুটি ছই-তিন অধ্যায় বাকি আছে মাত্র। বিনোদিনী যত নিষ্ঠুর হোক সে-কয়টা অধ্যায় আজ তাহাকে নিশ্চয় শুনাইয়া যাইবে। কিন্তু সন্ধ্যা অতীত হইল, সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল, গুরুভার নৈরাশ্র বহিয়া মহেল্রকে শুইতে যাইতে হইল।

সজ্জিত লজ্জান্বিত আশা ধীরে ধীরে শয়নকক্ষে প্রবেশ করিল। দেখিল, বিছানায় মহেন্দ্র শুইয়া পড়িয়াছে। তথন, কেমন করিয়া অগ্রাসর হইবে ভাবিয়া পাইল না। বিচ্ছেদের পর কিছুক্ষণ একটা নৃতন লজ্জা আদে— যেথানটিতে ছাড়িয়া যাওয়া য়য় ঠিক সেইখানটিতে মিলিবার পূর্বে পরস্পর পরস্পরের নিকট হইতে নৃতন সম্ভাষণের প্রত্যাশা করে। আশা তাহার সেই চিরপরিচিত আনন্দশ্যাটিতে আজ অনাহূত কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে। ছারের কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল— মহেন্দ্রের কোনো সাড়া পাইল না। অত্যন্ত ধীরে ধীরে এক পা এক পা করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। যদি অসতর্কে দৈবাৎ কোনো গহনা বাজিয়া উঠে তো দে লজ্জায় মরিয়া য়ায়। কম্পিতহালয়ে আশা মশারির কাছে আসিয়া অন্তত্ব করিল, মহেন্দ্র ঘুমাইতেছে। তখন তাহার নিজের সাজ্যজ্জা তাহাকে সর্বাঞ্চে বেষ্টন করিয়া পরিহাস করিতে লাগিল। ইচ্ছা হইল, বিত্যৎবেগে এ ঘর হইতে বাহির হইয়া অন্ত কোথাও গিয়া শোয়।

আশা যথাদাধ্য নিঃশব্দে সংকৃতিত হইয়া থাটের উপর গিয়া উঠিল। তবু তাহাতে এতটুকু শব্দ ও নড়াচড়া হইল যে, মহেন্দ্র যদি সত্যই ঘুমাইত, তাহা হইলে জাগিয়া উঠিত। কিন্তু আজ তাহার চক্ম খুলিল না, কেননা, মহেন্দ্র ঘুমাইতেছিল না। মহেন্দ্র থাটের অপর প্রান্তে পাশ ফিরিয়া শুইয়া ছিল, স্কতরাং আশা তাহার পশ্চাতে শুইয়া রহিল। আশা যে নিঃশব্দে অশ্রুপাত করিতেছিল, তাহা পিছন ফিরিয়াও মহেন্দ্র স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছিল। নিজের নিষ্ঠ্রতায় তাহার হংপিওটাকে যেন জাতার মতো পেষণ করিয়া ব্যথা দিতেছিল। কিন্তু কী কথা বলিবে, কেমন করিয়া আদর করিবে, মহেন্দ্র তাহা কোনোমতেই ভাবিয়া পাইল না; মনে মনে নিজেকে স্কতীব্র কশাঘাত করিতে লাগিল, তাহাতে আঘাত পাইল, কিন্তু উপায় পাইল না। ভাবিল, প্রাতঃকালে তো ঘুমের ভান করা ষাইবে না, তথন মুখোম্থি হইলে আশাকে কী কথা বলিব।"

আশা নিজেই মহেন্দ্রের সে শংকট দূর করিয়া দিল। সে অতি প্রত্যুষেই অপমানিত সাজসজ্জা লইয়া বিছানা ছাড়িয়া চলিয়া গেল, সে-ও মহেন্দ্রকে মৃথ দেখাইতে পারিল না।

# To the profit is the residence of the Telephone in the control of

আশা ভাবিতে লাগিল, "এমন কেন হইল। আমি কী করিয়াছি।" যে-জায়গায় যথার্থ বিপদ, দে-জায়গায় তাহার চোথ পড়িল না। বিনোদিনীকে যে মহেন্দ্র ভালোবাদিতে পারে, এ সম্ভাবনাও তাহার মনে উদয় হয় নাই। সংসারের অভিজ্ঞতা তাহার কিছুই ছিল না। তা ছাড়া বিবাহের অনতিকাল পর হইতে সে মহেন্দ্রকে যাহা বলিয়া নিশ্চয় জানিয়াছিল, মহেন্দ্র যে তাহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে, ইহা তাহার কল্পনাতেও আদে নাই।

মহেন্দ্র আজ দকাল দকাল কালেজে গেল। কালেজ্যাত্রাকালে আশা বরাবর জানলার কাছে আদিয়া দাঁড়াইত, এবং মহেন্দ্র গাড়ি হইতেই একবার মৃথ তুলিয়া দেখিত, ইহা তাহাদের চিরকালের নিত্য প্রথা ছিল। দেই অভ্যাদ অন্নদরে গাড়ির শব্দ শুনিবামাত্র যন্ত্রচালিতের মতো আশা জানলার কাছে আদিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রও অভ্যাদের খাতিরে এক বার চকিতের মতো উপরে চোথ তুলিল; দেখিল, আশা দাঁড়াইয়া আছে— তথনো তাহার লান হয় নাই, মলিন বস্ত্র, অসংষত কেশ, শুদ্ধ মৃথ— দেখিয়া নিমেষের মধ্যেই মহেন্দ্র চোথ নামাইয়া কোলের বই দেখিতে লাগিল। কোথায় চোথে চোথে দেই নীরব সম্ভাষণ, দেই ভাষাপূর্ণ হাদি।

গাড়ি চলিয়া গেল; আশা সেইখানেই মাটির উপর বসিয়া পড়িল। পৃথিবী সংসার সমস্ত বিস্থাদ হইয়া গেল। কলিকাতার কর্মপ্রবাহে তথন জোয়ার আদিবার সময়। সাড়ে দশটা বাজিয়াছে— আপিদের গাড়ির বিরাম নাই, ট্রামের পশ্চাতে ট্রাম ছুটতেছে— সেই ব্যস্ততাবেগবান কর্মকলোলের অদূরে এই একটি বেদনাস্তম্ভিত মুহ্মান হৃদয় অত্যন্ত বিস্দৃশ।

হঠাৎ এক সময় আশার মনে হইল, "বুঝিয়াছি। ঠাকুরপো কাশী গিয়াছিলেন, সেই খবর পাইয়া উনি রাগ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া ইতিমধ্যে আর তো কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। কিন্তু আমার তাহাতে কী দোষ ছিল।"

ভাবিতে ভাবিতে অকস্মাৎ এক মৃহুর্তের জন্ত যেন আশার হুৎস্পন্দন বন্ধ হইয়া গেল। হঠাৎ তাহার আশকা হইল, মহেল্র বুঝি দন্দেহ করিয়াছেন, বিহারীর কাশী যাওয়ার দঙ্গে আশারও কোনো যোগ আছে। ছুই জনে পরামর্শ করিয়া এই কাজ। ছি ছি ছি। এমন দন্দেহ। কী লজ্জা। একে তো বিহারীর সঙ্গে তাহার নাম জড়িত হইয়া ধিক্কারের কারণ ঘটিয়াছে, তাহার উপরে মহেল্র যদি এমন দন্দেহ করে, তবে তো আর প্রাণ রাখা যায় না। কিন্তু যদি কোনো দন্দেহের কারণ হয়, যদি কোনো অপরাধ ঘটিয়া থাকে, মহেল্র কেন স্পষ্ট করিয়া বলে না— বিচার করিয়া তাহার উপযুক্ত দণ্ড কেন না দেয়। মহেল্র খোলদা কোনো কথা না বলিয়া কেবলই আশাকে যেন এড়াইয়া বেড়াইতেছে, তাই আশার বার বার মনে হইতে লাগিল, মহেল্রের মনে এমন কোনো দন্দেহ আদিয়াছে, যাহা নিজেই দে অন্তায় বলিয়া জানে, যাহা দে আশার কাছে স্পষ্ট করিয়া স্বীকার করিতেও লজ্জা বোধ করিতেছে। নহিলে এমন অপরাধীর মতো তাহার চেহারা হইবে কেন। ক্রুদ্ধ বিচারকের তো এমন কুন্তিত ভাব হইবার কথা নহে।

মহেন্দ্র গাড়ি হইতে চকিতের মতো দেই যে আশার মান করুণ মুথ দেথিয়া গেল, তাহা সমস্ত দিনে সে মন হইতে মুছিতে পারিল না। কালেজের লেকচারের মধ্যে, শ্রেণীবদ্ধ ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে, সেই বাতায়ন, আশার সেই অস্নাত রুক্ষ কেশ, সেই মলিন বস্ত্র, সেই ব্যথিত-ব্যাকুল দৃষ্টিপাত স্কুম্পষ্টরেখায় বারংবার অন্ধিত হইয়া উঠিতে লাগিল।

কালেজের কাজ সারিয়া সে গোলদিঘির ধারে বেড়াইতে লাগিল। বেড়াইতে বেড়াইতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল; আশার সঙ্গে কিরূপে ব্যবহার কর্তব্য তাহা সে কিরুতেই ভাবিয়া পাইল না— সদয় ছলনা, না অকপট নিষ্ঠুরতা, কোন্টা উচিত। বিনোদিনীকে পরিত্যাগ করিবে কি না, সে-তর্ক আর মনে উদয়ই হয় না। দয়া এবং প্রেম, মহেল্র উভয়ের দাবি কেমন করিয়া রাখিবে।

মহেন্দ্র তথন মনকে এই বলিয়া বুঝাইল যে, আশার প্রতি এখনো তাহার যে ভালোবাসা আছে, তাহা অল্প জীর ভাগ্যে জোটে। সেই স্নেহ সেই ভালোবাসা পাইলে আশা কেন না সম্ভষ্ট থাকিবে। বিনোদিনী এবং আশা, উভয়কেই স্থান দিবার মতো প্রশস্ত হৃদয় মহেন্দ্রের আছে। বিনোদিনীর সহিত মহেন্দ্রের যে পবিত্র প্রেমের সম্বন্ধ তাহাতে দাম্পত্যনীতির কোনো ব্যাঘাত হইবে না।

এইরপ বুঝাইয়া মহেল মন হইতে একটা ভার নামাইয়া ফেলিল। বিনোদিনী এবং আশা, কাহাকেও ত্যাগ না করিয়া ত্ইচল্রদেবিত গ্রহের মতো এইভাবেই সে চিরকাল কাটাইয়া দিতে পারিবে, এই মনে করিয়া তাহার মন প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। আজ রাত্রে দে সকাল সকাল বিছানায় প্রবেশ করিয়া আদরে মতে স্লিগ্ধ আলাপে আশার মন হইতে সমস্ত বেদনা দ্ব করিয়া দিবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া ক্রতপদে বাড়ি চলিয়া আদিল।

আহারের সময় আশা উপস্থিত ছিল না, কিন্তু সে এক সময় শুইতে আসিবে তো, এই মনে করিয়া মহেন্দ্র বিছানার মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু নিস্তব্ধ ঘরে সেই শ্অ শঘার মধ্যে কোন্ স্মৃতি মহেন্দ্রের হৃদয়কে আবিষ্ট করিয়া তুলিল। আশার সহিত নবপরিণয়ের নিতান্তন লীলাথেলা? না। স্থালোকের কাছে জ্যোৎস্না যেমন মিলাইয়া যায়, দে-সকল খৃতি তেমনি ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে— একটি তীত্ৰ-উচ্জ্বল তরুণীমূর্তি, সরলা বালিকার সলজ্জ স্নিপ্ধচ্ছবিকে কোথায় আবৃত আচ্ছন্ন করিয়া দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। বিনোদিনীর দঙ্গে বিষর্ক্ষ লইয়া দেই কাড়াকাড়ি মনে পড়িতে লাগিল; সন্ধার পর বিনোদিনী কপালকুওলা পড়িয়া শুনাইতে শুনাইতে ক্রমে রাত্রি হইয়া আসিত, বাড়ির লোক ঘুমাইয়া পড়িত, রাত্রে নিভৃত কক্ষের সেই স্তব্ধ নির্জনতায় বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর যেন আবেশে মৃত্তর ও ক্রদ্ধপ্রায় হইয়া আসিত, হঠাং দে আত্মদংববরণ করিয়া বই ফেলিয়া উঠিয়া পড়িত, মহেন্দ্র বলিত, "তোমাকে দি ড়ির নীচে পর্যন্ত পৌছাইয়া দিয়া আদি।" দেই দকল কথা বারংবার মনে পড়িয়া তাহার সর্বাঙ্গে পুলকসঞ্চার করিতে লাগিল। রাত্রি বাড়িয়া চলিল— মহেক্রের মনে মনে দ্বং আশঙ্কা হইতে লাগিল, এখনই আশা আসিয়া পড়িবে— কিন্তু আশা আদিল না। মহেন্দ্র ভাবিল, "আমি তো কর্তব্যের জন্ম প্রস্তুত ছিলাম, কিন্তু আশা যদি অন্তায় রাগ করিয়া না আদে তো আমি কী করিব।" এই বলিয়া নিশীথরাত্রে विद्यां पिनीत धानितक घनी छुछ कतिया छुलिल।

ঘড়িতে যথন একট। বাজিল, তথন মহেল্র আর থাকিতে পারিল না, মশারি খুলিয়া বাহির হইয়া পড়িল। ছাদে আসিয়া দেখিল, গ্রীত্মের জ্যোৎস্লারাত্রি বড়ো

রমণীয় হইয়াছে। কলিকাতার প্রকাণ্ড নিংশকতা এবং স্থপ্তি যেন স্তব্ধ সমূদ্রের জলরাশির স্থায় স্পর্শগম্য বলিয়া বোধ হইতেছে— অসংখ্য হর্ম্যশ্রেণীর উপর দিয়া মহানগরীর নিদ্রাকে নিবিড়তর করিয়া বাতাদ মৃত্গমনে পদচারণ করিয়া আদিতেছে।

মহেন্দ্রের বহুদিনের রুদ্ধ আকাজ্ঞা আপনাকে আর ধরিয়া রাখিতে পারিল না। আশা কাশী হইতে ফিরিয়া অবধি বিনোদিনী তাহাকে দেখা দেয় নাই। জ্যোৎস্থামদ-বিহ্বল নির্জন রাত্রি মহেন্দ্রকে মোহাবিষ্ট করিয়া বিনোদিনীর দিকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। মহেন্দ্র সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল। বিনোদিনীর ঘরের সম্মুখের বারান্দায় আসিয়া দেখিল, ঘর বন্ধ হয় নাই। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, বিছানা তৈরি রহিয়াছে, কেহ শোয় নাই। ঘরের মধ্যে পদশব্দ শুনিতে পাইয়া ঘরের দক্ষিণদিকের খোলা বারান্দা হইতে বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল, "কে ও।"

মহেন্দ্র অভিভূত আর্দ্র কর্প্তে উত্তর করিল, "বিনোদ, আমি।" বলিয়া সে একেবারে বারান্দায় আদিয়া উপস্থিত হইল।

গ্রীমরাত্রিতে বারান্দায় মাছুর পাতিয়া বিনোদিনীর সঙ্গে রাজলন্দ্রী শুইয়া ছিলেন, তিনি বলিয়া উঠিলেন, "মহিন, এত রাত্রে তুই এখানে যে।"

বিনোদিনী তাহার ঘনকৃষ্ণ ভ্রাযুগের নীচে হইতে মহেন্দ্রের প্রতি বজাগ্নি নিক্ষেপ করিল। মহেন্দ্র কোনো উত্তর না দিয়া জ্রুতপদে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

99

পরদিন প্রত্যুষ হইতে ঘনঘটা করিয়া আছে। কিছুকাল অসহ উত্তাপের পর স্থিক্ষামল মেঘে দগ্ধ আকাশ জুড়াইয়া গেল। আজ মহেন্দ্র সময় হইবার পূর্বেই কালেজে গেছে। তাহার ছাড়া-কাপড়গুলা মেঝের উপর পড়িয়া। আশা মহেন্দ্রের ময়লা কাপড় গনিয়া গনিয়া, তাহার হিসাব রাথিয়া ধোবাকে ব্ঝাইয়া দিতেছে।

মহেন্দ্র স্বভাবত ভোলামন অসাবধান লোক; এইজন্ম আশার প্রতি তাহার অন্তরোধ ছিল ধোবার বাড়ি দিবার পূর্বে তাহার ছাড়া-কাপড়ের পকেট তদন্ত করিয়া লওয়া হয় যেন। মহেন্দ্রের একটা ছাড়া-জামার পকেটে হাত দিতেই একখানা চিঠি আশার হাতে ঠেকিল।

শেই চিঠি যদি বিষধর সাপের মূর্তি ধরিয়া তথনই আশার অঙ্গুলি দংশন করিত তবে ভালো হইত; কারণ, উগ্র বিষ শরীরে প্রবেশ করিলে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তাহার চরম ফল ফলিয়া শেষ হইতে পারে, কিন্তু বিষ মনে প্রবেশ করিলে মৃত্যুুুুরুণা আনে— মৃত্যু আনে না।

খোলা চিঠি বাহির করিবামাত্র দেখিল, বিনোদিনীর হস্তাক্ষর। চকিতের মধ্যে আশার মৃথ পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। চিঠি হাতে লইয়া দে পাশের ঘরে গিয়া পডিল—

'কাল রাত্রে তুমি যে-কাণ্ডটা করিলে, তাহাতেও কি তোমার তৃপ্তি হইল না। আজ আবার কেন থেমির হাত দিয়া আমাকে গোপনে চিঠি পাঠাইলে। ছি ছি, দে কী মনে করিল। আমাকে তুমি কি জগতে কাহারও কাছে মুখ দেখাইতে দিবে না।

'আমার কাছে কী চাও তুমি। ভালোবাদা? তোমার এ ভিক্ষার্তি কেন। জন্মকাল হইতে তুমি কেবল ভালোবাদাই পাইয়া আদিতেছ, তবু তোমার লোভের অস্ত নাই।

'জগতে আমার ভালোবাদিবার এবং ভালোবাদা পাইবার কোনো স্থান নাই।
তাই আমি থেলা থেলিয়া ভালোবাদার থেদ মিটাইয়া থাকি। যথন তোমার অবদর
ছিল, তথন দেই মিথ্যা থেলায় তুমিও যোগ দিয়াছিলে। কিন্তু থেলার ছুটি কি ফুরায়
না। ঘরের মধ্যে তোমার ডাক পড়িয়াছে, এখন আবার থেলার ঘরে উকিঝুঁকি কেন।
এখন ধুলা ঝাড়িয়া ঘরে যাও। আমার তো ঘর নাই, আমি মনে মনে একলা বদিয়া
থেলা করিব, তোমাকে ডাকিব না।

'তুমি লিখিয়াছ, আমাকে ভালোবাদ। খেলার বেলায় দে-কথা শোনা যাইতে পারে— কিন্তু যদি সত্য বলিতে হয়, ও-কথা বিশ্বাদ করি না। এক সময় মনে করিতে তুমি আশাকে ভালোবাদিতেছ, দেও মিখ্যা; এখন মনে করিতেছ তুমি আমাকে ভালোবাদিতেছ, এও মিখ্যা। তুমি কেবল নিজেকে ভালোবাদো।

'ভালোবাসার তৃষ্ণায় আমার হৃদয় হইতে বৃক্ষ পর্যন্ত শুকাইয়া উঠিতেছে— সে তৃষ্ণা পূরণ করিবার সম্বল ভোমার হাতে নাই, সে আমি বেশ ভালো করিয়াই দেখিয়াছি। আমি তোমাকে বারংবার বলিতেছি, তুমি আমাকে ত্যাগ করো, আমার পশ্চাতে ফিরিয়ো না; নির্লজ্ঞ হইয়া আমাকে লজ্জা দিয়ো না। আমার খেলার শথও মিটিয়াছে; এখন ডাক দিলে কিছুতেই আমার সাড়া পাইবে না। চিঠিতে তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বলিয়াছ— সে-কথা সত্য হইতে পারে; কিন্তু আমার কিছু দয়াও আছে— তাই আজ তোমাকে আমি দয়া করিয়া ত্যাগ করিলাম। এ-চিঠির যদি উত্তর দাও, তবে বুঝিব, না পলাইলে ভোমার হাত হইতে আমার আর নিষ্কৃতি নাই।'

চিঠিখনি পড়িবামাত্র মৃহুর্তের মধ্যে চারিদিক হইতে আশার সমস্ত অবলয়ন যেন খিনিয়া পড়িয়া গেল, শরীরের সমস্ত স্নায়ুপেশী যেন একেবারেই হাল ছাড়িয়া দিল—নিখান লইবার জন্ম যেন বাতানটুকু পর্যন্ত বহিল না, স্থা তাহার চোথের উপর হইতে সমস্ত আলো যেন তুলিয়া লইল। আশা প্রথমে দেয়াল, তাহার পর আলমারি, তাহার পর চোকি ধরিতে ধরিতে মাটিতে পড়িয়া গেল, ক্ষণকাল পরে সচেতন হইয়া চিঠিখানা আর-এক বার পড়িতে চেষ্টা করিল, কিন্তু উদ্ভান্তচিত্তে কিছুতেই তাহার অর্থ গ্রহণ করিতে পারিল না—কালো-কালো অক্ষরগুলা তাহার চোথের উপর নাচিতে লাগিল। এ কী। এ কী হইল। এ কেমন করিয়া হইল। এ কী সম্পূর্ণ সর্বনাশ। দে কী করিবে, কাহাকে ডাকিবে, কোথায় যাইবে কিছুই ভাবিয়া পাইল না। ডাঙার উপরে উঠিয়া মাছ যেমন খাবি খায়, তাহার বুকের ভিতরটা তেমনি করিতে লাগিল। মজ্জমান ব্যক্তি যেমন কোনো একটা আশ্রয় পাইবার জন্ম জলের উপরে হস্ত প্রদারিত করিয়া আকাশ খুঁজিয়া বেড়ায়, তেমনি আশা মনের মধ্যে একটা যা-হয় কিছু প্রাণপণে আঁকড়িয়া ধরিবার জন্ম একান্ত চেষ্টা করিল, অবশেষে বুক চাপিয়া উর্ধর্খাদে বলিয়া উঠিল, "মাসিমা।"

দেই স্নেহের সম্ভাষণ উচ্চুদিত হইবামাত্র তাহার চোথ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মাটিতে বদিয়া কানার উপর কানা— কানার উপর কানা যথন ফিরিয়া ফিরিয়া শেষ হইল, তখন দে ভাবিতে লাগিল, "এ-চিঠি লইয়া আমি কী করিব।" স্বামী যদি জানিতে পারেন, এ-চিঠি আশার হাতে পড়িয়াছে, তবে সেই উপলক্ষে তাঁহার নিদারুণ লজ্জা স্মরণ করিয়া আশা অত্যন্ত কুন্তিত হইতে লাগিল। স্থির করিল, চিঠিখানি দেই ছাড়া-জামার পকেটে পুনরায় রাখিয়া জামাটি আলনায় ঝুলাইয়া রাখিবে, ধোবার বাড়ি দিবে না।

এই ভাবিয়া চিঠি-হাতে দে শর্মগৃহে আসিল। ধোবাটা ইতিমধ্যে ময়লা কাপড়ের গাঁঠরির উপর ঠেদ দিয়া ঘুমাইরা পড়িরাছে। মহেন্দ্রের ছাড়া জামাটা তুলিরা লইরা আশা তাহার পকেটে চিঠি পুরিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় সাড়া পাইল, "ভাই বালি।"

তাড়াতাড়ি চিঠি ও জামাটা থাটের উপর ফেলিয়া দে তাহা চাপিয়া বিদল। বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল, "ধোবা বড়ো কাপড় বদল করিতেছে। যে কাপড়গুলায় মার্কা দেওয়া হয় নাই, সেগুলা আমি লইয়া যাই।"

আশা বিনোদিনীর মুথের দিকে চাহিতে পারিল না। পাছে মুথের ভাবে দকল কথা স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ পায়, এইজন্ম দে জানালার দিকে মুখ ফিরাইয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল, ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া রহিল, পাছে চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া পড়ে।

বিনোদিনী থমকিয়া দাঁড়াইয়া একবার আশাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, মনে মনে কহিল, "ও, বুঝিয়াছি। কাল রাত্রের বিবরণ তবে জানিতে পারিয়াছ। আমার উপরেই সমস্ত রাগ! যেন অপরাধ আমারই।"

বিনোদিনী আশার সঙ্গে কথাবার্তা কহিবার কোনো চেষ্টাই করিল না। খানকয়েক কাপড় বাছিয়া লইয়া জ্রুতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল।

বিনোদিনীর দক্ষে আশা যে এতদিন সরলচিত্তে বন্ধুত্ব করিয়া আসিতেছে, সেই লচ্জা নিদারুণ তৃঃথের মধ্যেও তাহার হৃদয়ে পুঞ্জীক্বত হইয়া উঠিল। তাহার মনের মধ্যে স্থীর যে-আদর্শ ছিল, সেই আদর্শের সঙ্গে নিষ্ঠুর চিঠিথানা আর একবার মিলাইয়া দেথিবার ইচ্ছা হইল।

চিঠিথানা খুলিয়া দেখিতেছে, এমন সময় তাড়াতাড়ি মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল। হঠাৎ কী মনে করিয়া কালেজের একটা লেকচারের মাঝখানে ভঙ্গ দিয়া সে ছুটিয়া বাড়ি চলিয়া আসিয়াছে।

আশা চিঠিখানা অঞ্চলের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিল। মহেন্দ্রও ঘরে আশাকে দেখিয়া একটু থমকিয়া দাঁড়াইল। তাহার পর ব্যগ্রদৃষ্টিতে ঘরের এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিতে লাগিল। আশা ব্রিয়াছিল, মহেন্দ্র কী খুঁজিতেছে; কিন্তু কেমন করিয়া সেহাতের চিঠিখানা অলক্ষিতে যথাস্থানে রাথিয়া পালাইয়া ষাইবে, ভাবিয়া পাইল না।

মহেন্দ্রের সেই নিফল প্রয়ান দেখিয়া আশা আর থাকিতে পারিল না, চিঠিখানা ও জামাটা মেজের উপর ফেলিয়া দিয়া ভান হাতে থাটের থামটা ধরিয়া সেই হাতে ম্থ লুকাইল। মহেন্দ্র বিহ্যাদ্বেগে চিঠিখানা তুলিয়া লইল। নিমেষের জন্ম স্তর্ন হইয়া আশার দিকে চাহিল। তাহার পরে আশা দিঁছি দিয়া মহেন্দ্রের জ্বভধাবনের শব্দ শুনিতে পাইল। তথন ধোবা ভাকিতেছে, "মা-ঠাকরুন, কাপড় দিতে আর কত দেরি করিবে। বেলা অনেক হইল, আমার বাড়ি তো এখানে নয়।"

THE THE PARTY OF T

রাজলন্দ্রী আজ দকাল হইতে আর বিনোদিনীকে ডাকেন নাই। বিনোদিনী নিয়মমত ভাঁড়ারে গেল, দেখিল, রাজলন্দ্রী মুখ তুলিয়া চাহিলেন না।

দে তাহা লক্ষ্য করিয়াও বলিল, "পিদিমা, তোমার অস্ত্থ করিয়াছে বুঝি।

করিবারই কথা। কাল রাত্রে ঠাকুরপো যে কীর্তি করিলেন। একেবারে পাগলের মতো আদিয়া উপস্থিত। আমার তো তার পরে ঘুম হইল না।"

রাজলন্ধী মুথ ভার করিয়া রহিলেন, হাঁ-না কোনো উত্তরই করিলেন না।

বিনোদিনী বলিল, "হয়তো চোথের বালির দঙ্গে দামাত কিছু থিটিমিটি হইয়া থাকিবে, আর দেথে কে। তথনই নালিশ কিংবা নিষ্পত্তির জত্তে আমাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া চাই, রাত পোহাইতে তর দর না। যাই বল পিদিমা, তুমি রাগ করিয়ো না তোমার ছেলের দহত্র গুণ থাকিতে পারে, কিন্তু ধৈর্যের লেশমাত্র নাই। ওই জত্তেই আমার দঙ্গে কেবলই ঝগড়া হয়।"

রাজলন্মী কহিলেন, "বউ, তুমি মিথ্যা বকিতেছ — আমার আজ আর কোনো কথা ভালো লাগিতেছে না।"

বিনোদিনী কহিল, "আমারও কিছু ভালো লাগিতেছে না, পিদিমা। তোমার মনে আঘাত লাগিবে, এই ভয়ে মিথ্যা কথা দিয়া তোমার ছেলের দোষ ঢাকিবার চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু এমন হইয়াছে যে, আর ঢাকা পড়ে না।"

রাজলন্দ্রী। আমার ছেলের দোষ-গুণ আমি জানি— কিন্ত তুমি যে কেমন মায়াবিনী, তাহা আমি জানিতাম না।

বিনোদিনী কী একটা বলিবার জন্ম উন্মত হইয়া নিজেকে সংবরণ করিল— কহিল, "সে-কথা ঠিক পিদিমা, কেহ কাহাকেও জানে না। নিজের মনও কি সবাই জানে। তুমি কি কথনো তোমার বউয়ের উপর দেষ করিয়া এই মায়াবিনীকে দিয়া তোমার ছেলের মন ভুলাইতে চাও নাই ? একবার ঠাওর করিয়া দেখো দেখি।"

রাজলন্দ্রী অগ্নির মতো উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন— কহিলেন, "হতভাগিনী, ছেলের সম্বন্ধে মার নামে তুই এমন অপবাদ দিতে পারিস? তোর জিব খদিয়া পড়িবে না!"

বিনোদিনী অবিচলিতভাবে কহিল, "পিদিমা, আমরা মায়াবিনীর জাত, আমার মধ্যে কী মায়া ছিল, তাহা আমি ঠিক জানি নাই, তুমি জানিয়াছ— তোমার মধ্যেও কী মায়া ছিল, তাহা তুমি ঠিক জান নাই, আমি জানিয়াছি। কিন্তু মায়া ছিল, নহিলে এমন ঘটনা ঘটত না। ফাঁদ আমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছি। ফাঁদ তুমিও কতকটা জানিয়া এবং কতকটা না জানিয়া পাতিয়াছ। আমাদের জাতের ধর্ম এইরূপ— আমরা মায়াবিনী।"

রোমে রাজলক্ষীর যেন কণ্ঠরোধ হইয়া গেল— তিনি ঘর ছাড়িয়া ক্রতপদে চলিয়া

বিনোদিনী একলা-ঘরে ক্ষণকালের জন্ম স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল— তাহার তুই চক্ষে আগুন জলিয়া উঠিল।

সকালবেলাকার গৃহকার্য হইয়া গেলে রাজলক্ষ্মী মহেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।
মহেন্দ্র বৃঝিল, কাল রাত্রিকার ব্যাপার লইয়া আলোচনা হইবে। তথন বিনোদিনীর
কাছ হইতে পত্রোত্তর পাইয়া তাহার মন বিকল হইয়া উঠিয়াছিল। সেই আঘাতের
প্রতিঘাত-স্বরূপে তাহার সমস্ত তরঙ্গিত হৃদয় বিনোদিনীর দিকে সবেগে ধাবমান
হইতেছিল। ইহার উপরে আবার মার সঙ্গে উত্তর-প্রত্যুত্তর করা তাহার পক্ষে
অসাধ্য। মহেন্দ্র জানিত, মা তাহাকে বিনোদিনী সম্বন্ধে ভর্ৎসনা করিলেই বিদ্রোহিভাবে সে মথার্থ মনের কথা বলিয়া ফেলিবে এবং বলিয়া ফেলিলেই নিদারুল গৃহয়ৢদ্ধ
আরম্ভ হইবে। অতএব এ-সময়ে বাড়ি হইতে দ্রে গিয়া সকল কথা পরিদ্ধার করিয়া
ভাবিয়া দেখা দরকার। মহেন্দ্র চাকরকে বলিল, "মাকে বলিস, আজ কালেজে
আমার বিশেষ কাজ আছে, এখনই যাইতে হইবে, ফিরিয়া আদিয়া দেখা হইবে।"
বলিয়া পলাতক বালকের মতো তখনি তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া না খাইয়া ছুটিয়া
বাহির হইয়া গেল। বিনোদিনীর যে দারুল চিঠিখানা আজ সকাল হইতে বার বার
করিয়া সে পড়িয়াছে এবং পকেটে লইয়া ফিরিয়াছে, আজ নিতান্ত তাড়াতাড়িতে
সেই চিঠিয়্বদ্ধ জামা ছাড়িয়াই সে চলিয়া গেল।

এক পদলা ঘন বৃষ্টি হইয়া তাহার পরে বাদলার মতো করিয়া রহিল। বিনোদিনীর মন আজ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া আছে। মনের কোনো অস্ত্র্য হইলে বিনোদিনী কাজের মাত্রা বাড়ায়। তাই দে আজ যত রাজ্যের কাপড় জড়ো করিয়া চিহ্ন দিতে আরম্ভ করিয়াছে। আশার নিকট হইতে কাপড় চাহিতে গিয়া আশার ম্থের ভাব দেথিয়া তাহার মন আরো বিগড়াইয়া গেছে। সংসারে যদি অপরাধীই হইতে হয়, তবে অপরাধের যত লাঞ্ছনা তাহাই কেন ভোগ করিবে, অপরাধের যত স্থ্য তাহা হইতে কেন বঞ্চিত হইবে।

বুপ বুপ শব্দে চাপিয়া বৃষ্টি আদিল। বিনোদিনী তাহার ঘরে মেঝের উপর বিদিয়া। সম্মুখে কাপড় স্থাকার। খেমি দাসী এক-একথানি কাপড় অগ্রসর করিয়া দিতেছে, আর বিনোদিনী মার্কা দিবার কালি দিয়া তাহাতে অক্ষর মুক্তিত করিতেছে। মহেন্দ্র কোনো সাড়া না দিয়া দরজা খুলিয়া একেবারে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। খেমি দাসী কাজ ফেলিয়া মাথায় কাপড় দিয়া ঘর ছাড়িয়া ছুট দিল।

বিনোদিনী কোলের কাপড় মাটিতে ফেলিয়া দিয়া বিহাদ্বেগে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "যাও, আমার এ-ঘর হইতে চলিয়া যাও।"

मट्टल करिन, "त्कन, की कतियाहि।"

বিনোদিনী। কী করিয়াছি! ভীক্ষ কাপুকৃষ! কী করিবার সাধ্য আছে তোমার। না জান ভালোবাদিতে, না জান কর্তব্য করিতে। মাঝে হইতে আমাকে কেন লোকের কাছে নষ্ট করিতেছ!

মহেন্দ্র। তোমাকে আমি ভালোবাদি নাই, এমন কথা বলিলে ?

বিনোদিনী। আমি সেই কথাই বলিতেছি। লুকাচুরি ঢাকাঢাকি, একবার এদিক, একবার ওদিক— তোমার এই চোরের মতো প্রবৃত্তি দেখিয়া আমার ঘুণা জিমিয়া গেছে। আর ভালো লাগে না। তুমি যাও।

মহেন্দ্র একেবারে মৃহ্মান হইয়া কহিল, "তুমি আমাকে ঘুণা কর, বিনোদ !" वित्निमिनी। हैं।, घुना कति।

মহেন্দ্র। এখনো প্রায়শ্চিত্ত করিবার সময় আছে, বিনোদ। আমি যদি আর দিধা না করি, সমন্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাই, তুমি আমার দঙ্গে ধাইতে প্রস্তুত আছ।

বলিয়া মহেন্দ্র বিনোদিনীর ছই হাত সবলে ধরিয়া তাহাকে কাছে টানিয়া লইল। वित्नां िनी करिन, "ছाएं।, आभात नां शिर्टि ।"

মহেন্দ্র। তা লাগুক। বলো, তুমি আমার দঙ্গে যাইবে?

বিনোদিনী। না, ষাইব না। কোনোমতেই না।

মহেন্দ্র। কেন যাইবে না। তুমিই আমাকে সর্বনাশের মূথে টানিয়া আনিয়াছ, আজ তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। তোমাকে যাইতেই হইবে।

বলিয়া মহেন্দ্র স্থদ্তবলে বিনোদিনীকে বুকের উপর টানিয়া লইল, জোর করিয়া তাহাকে ধরিয়া রাখিয়া কহিল, "তোমার ঘৃণাও আমাকে ফিরাইতে পারিবে না, আমি তোমাকে লইয়া ষাইবই, এবং ষেমন করিয়াই হউক, তুমি আমাকে ভালোবাদিবেই।"

বিনোদিনী সবলে আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল।

মহেন্দ্র কহিল, "চারিদিকে আগুন জালাইয়া তুলিয়াছ, এখন আর নিবাইতেও भातित्व ना, भानाहरू भातित्व ना।"

বলিতে বলিতে মহেন্দ্রের গলা চড়িয়া উঠিল, উচ্চৈঃম্বরে দে কহিল, "এমন খেলা কেন খেলিলে, বিনোদ। এখন আর ইহাকে খেলা বলিয়া মৃক্তি পাইবে না। এখন তোমার আমার একই মৃত্যু।"

রাজলন্দ্রী ঘরে চুকিয়া কহিলেন, "মহিন, কী করছিল।"

মহেল্রের উন্মত্ত দৃষ্টি এক নিমেষমাত্র মাতার মুথের দিকে ঘুরিয়া আদিল; তাহার

পরে পুনরায় বিনোদিনীর দিকে চাহিয়া মহেন্দ্র কহিল, "আমি সব ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছি, বলো, তুমি আমার সঙ্গে যাইবে।"

বিনোদিনী ক্রুদ্ধা রাজলন্দ্রীর মৃথের দিকে একবার চাহিল। তাহার পর অগ্রসর হইয়া অবিচলিতভাবে মহেন্দ্রের হাত ধরিয়া কহিল, "যাইব।"

মহেন্দ্র কহিল, "তবে আজকের মতো অপেক্ষা করো, আমি চলিলাম, কাল হইতে তুমি ছাড়া আর আমার কেহ রহিবে না।"

বলিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেল।

এমন সময় ধোবা আসিয়া বিনোদিনীকে কহিল, "মাঠাকক্রন, আর তো বসিতে পারি না। আজ যদি তোমাদের ফুরস্থ না থাকে তো আমি কাল আসিয়া কাপড় লইয়া ধাইব।"

থেমি আসিয়া কহিল, "বউঠাকক্ষন, সহিস বলিতেছে দানা ফুরাইয়া গেছে।" বিনোদিনী সাত দিনের দানা ওজন করিয়া আন্তাবলে পাঠাইয়া দিত, এবং নিজে জানালায় দাঁড়াইয়া ঘোড়ার থাওয়া দেখিত।

গোপাল-চাকর আদিয়া কহিল, "বউঠাকক্ষন, ঝড়ু-বেহারা আজ দাদামশায়ের (সাধুচরণের) সঙ্গে ঝগড়া করিয়াছে। সে বলিতেছে, তাহার কেরোসিনের হিসাব ব্বিয়া লইলেই সে সরকার-বাব্র কাছ হইতে বেতন চুকাইয়া লইয়া কাজ ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া যাইবে।"

সংসারের সমস্ত কর্মই পূর্ববং চলিতেছে।

### 90

বিহারী এতদিন মেডিকাল কালেজে পড়িতেছিল। ঠিক পরীক্ষা দিবার পূর্বেই সে ছাড়িয়া দিল। কেহ বিশ্বয় প্রকাশ করিলে বলিত, "পরের স্বাস্থ্য পরে দেখিব, আপাতত নিজের স্বাস্থ্য রক্ষা করা চাই।"

আসল কথা, বিহারীর উত্তম অশেষ; একটা-কিছু না করিয়া তাহার থাকিবার জো নাই, অথচ ঘশের তৃষ্ণা, টাকার লোভ এবং জীবিকার জন্ম উপার্জনের প্রয়োজন তাহার কিছুমাত্র ছিল না। কালেজে ডিগ্রী লইয়া প্রথমে সে শিবপুরে এঞ্জিনিয়ারিং শিথিতে গিয়াছিল। যতটুকু জানিতে তাহার কৌতৃহল ছিল, এবং হাতের কাজে ষতটুকু দক্ষতালাভ সে আবশ্যক বোধ করিত, সেইটুকু সমাধা করিয়াই সে মেডিকাল কালেজে প্রবেশ করে। মহেন্দ্র এক বংসর পূর্বে ডিগ্রী লইয়া মেডিকাল কালেজে ভর্তি হয়। কালেজের বাঙালি ছাত্রদের নিকট তাহাদের হুই জনের বন্ধুত্ব বিখ্যাত ছিল। তাহারা ঠাট্টা করিয়া ইহাদের হু-জনকে শ্রামদেশীয় জোড়া-ষমজ বলিয়া ডাকিত। গত বংসর মহেন্দ্র পরীক্ষায় ফেল করাতে হুই বন্ধু এক শ্রেণীতে আদিয়া মিলিল। এমন সময়ে হঠাং জোড় কেন যে ভাঙিল, তাহা ছাত্রেরা বুঝিতে পারিল না। রোজ যেখানে মহেন্দ্রের দঙ্গে দেখা হইবেই, অথচ তেমন করিয়া দেখা হইবে না, সেখানে বিহারী কিছুতেই যাইতে পারিল না। সকলেই জানিত, বিহারী ভালোরকম পাস করিয়া নিশ্চয় সম্মান ও পুরস্কার পাইবে, কিন্তু তাহার আর পরীক্ষা দেওয়া হইল না।

তাহাদের বাড়ির পার্যে এক কুটিরে রাজেন্দ্র চক্রবর্তী বলিয়া এক গরিব বান্ধণ বাদ করিত, ছাপাথানায় বারো টাকা বেতনে কম্পোজিটারি করিয়া দে জীবিকা চালাইত। বিহারী তাহাকে বলিল, "তোমার ছেলেকে আমার কাছে রাথো, আমি উহাকে নিজে লেখাপড়া শিখাইব।"

্রান্ধণ বাঁচিয়া গেল। খুশি হইয়া তাহার আট বছরের ছেলে বসন্তকে বিহারীর হাতে সমর্পণ করিল।

বিহারী তাহাকে নিজের প্রণালীমতে শিক্ষা দিতে লাগিল। বলিল, "দশ বৎসর বয়সের পূর্বে আমি ইহাকে বই পড়াইব না, দব মূথে মূথে শিথাইব।" তাহাকে লইয়া খেলা করিয়া, তাহাকে লইয়া গড়ের মাঠে, মিউজিয়ামে, আলিপুর-পশুশালায়, শিবপুরের বাগানে ঘুরিয়া বিহারী দিন কাটাইতে লাগিল। তাহাকে মূথে মূথে ইংরাজি শেথানো, ইতিহাদ গল্প করিয়া শোনানো, নানাপ্রকারে বালকের চিত্তবৃত্তি পরীক্ষা ও তাহার পরিণতিদাধন, বিহারীর সমস্ত দিনের কাজ এই ছিল— দে নিজেকে মূহুর্তমাত্র অবদর দিত না।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় বাহির হইবার জো ছিল না। তুপুরবেলায় বৃষ্টি থামিয়া আবার বিকাল হইতে বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে। বিহারী তাহার দোতলার বড়ো ঘরে আলো জালিয়া বসিয়া বসন্তকে লইয়া নিজের নৃতন প্রণালীর থেলা করিতেছিল।

"বসন্ত, এ-ঘরে ক'টা কড়ি আছে, চট্ করিয়া বলো। না, গুনিতে পাইবে না।" বসন্ত। কুড়িটা।

विश्वती। श्रेत श्रेन- व्यक्तिति।।

ফস করিয়া খড়খড়ি খুলিয়া জিজ্ঞাদা করিল, "এ খড়খড়িতে ক'টা পালা আছে ?" বলিয়া খড়খড়ি বন্ধ করিয়া দিল।

वमल विनन, "इयुंचे।"

"জিত।"— "এই বেঞ্চি। লম্বায় কত হইবে। এই বইটার কত ওজন।" এমনি

করিয়া বিহারী বদন্তর ইন্দ্রিয়বোধের উৎকর্ষসাধন করিতেছিল, এমন দময় বেহারা আসিয়া কহিল, "বাবুজী, একঠো ঔরং—"

কথা শেষ করিতে না করিতে বিনোদিনী ঘরের মধ্যে আদিয়া প্রবেশ করিল।
বিহারী আশ্চর্য হইয়া কহিল, "এ কী কাণ্ড, বোঠান।"
বিনোদিনী কহিল, "তোমার এখানে তোমার আত্মীয় স্ত্রীলোক কেহ নাই?"
বিহারী। আত্মীয়ও নাই, পরও নাই। পিদি আছেন দেশের বাড়িতে।

বিনোদিনী। তবে তোমার দেশের বাড়িতে আমাকে লইয়া চলো।

বিহারী। কী বলিয়া লইয়া যাইব। বিনোদিনী। দাসী বলিয়া। আমি সেখানে ঘরের কাজ করিব। বিহারী। পিসি কিছু আশ্চর্য হইবেন, তিনি আমাকে দাসীর অভাব তো জানান নাই। আগে শুনি, এ সংকল্প কেন মনে উদয় হইল। বসন্ত, যাও, শুইতে যাও।

বসন্ত চলিয়া গেল। বিনোদিনী কহিল, "বাহিরের ঘটনা শুনিয়া তুমি ভিতরের কথা কিছুই বুঝিতে পারিবে না।"

বিহারী। না-ই বুঝিলাম, না হয় ভুলই বুঝিব, ক্ষতি কী।
বিনোদিনী। আচ্ছা, না হয় ভুলই বুঝিয়ো। মহেন্দ্র আমাকে ভালোবাদে।
বিহারী। দে-থবর তো নৃতন নয়, এবং এমন থবর নয়, যাহা দিতীর বার শুনিতে
ইচ্ছা করে।

বিনোদিনী। বারবার শুনাইবার ইচ্ছা আমারও নাই। সেইজন্তই তোমার কাছে আদিয়াছি, আমাকে আশ্রয় দাও।

বিহারী। ইচ্ছা তোমার নাই ? এ বিপত্তি কে ঘটাইল। মহেন্দ্র যে-পথে চলিয়াছিল দে-পথ হইতে তাহাকে কে ভ্রষ্ট করিয়াছে।

বিনোদিনী। আমি করিয়াছি। তোমার কাছে লুকাইব না, এ-সমস্তই আমারই কাজ। আমি মন্দ হই যা হই, একবার আমার মতো হইয়া আমার অন্তরের কথা ব্বিবার চেট্টা করো। আমার বুকের জালা লইয়া আমি মহেন্দ্রের ঘর জালাইয়াছি। একবার মনে হইয়াছিল, আমি মহেন্দ্রকে ভালোবাদি, কিন্তু তাহা ভূল।

বিহারী। ভালোবাসিলে কি কেহ এমন অগ্নিকাণ্ড করিতে পারে।

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, এ তোমার শান্তের কথা। এখনো ও-সব কথা শুনিবার মতো মতি আমার হয় নাই। ঠাকুরপো, তোমার পুঁথি রাথিয়া একবার অন্তর্থামীর মতো আমার হৃদয়ের মধ্যে দৃষ্টিপাত করো। আমার ভালোমন্দ সব আজ আমি তোমার কাছে বলিতে চাই। বিহারী। পুঁথি সাধে খুলিয়া রাখি, বোঠান। হৃদয়কে হৃদয়েরই নিয়মে ব্ঝিবার ভার অন্তর্যামীরই উপরে থাক্, আমরা পুঁথির বিধান মিলাইয়া না চলিলে শেষকালে ধে ঠেকাইতে পারি না।

বিনোদিনী। শুন ঠাকুরপো, আমি নির্লজ্ঞ হইয়া বলিতেছি, তুমি আমাকে ফিরাইতে পারিতে। মহেন্দ্র আমাকে ভালোবাদে বটে, কিন্তু দে নিরেট অন্ধ, আমাকে কিছুই বোঝে না। একবার মনে হইয়াছিল, তুমি আমাকে যেন ব্ঝিয়াছ— একবার তুমি আমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলে— সত্য করিয়া বলো, দে-কথা আজ চাপা দিতে চেষ্টা করিয়ো না।

বিহারী। সত্যই বলিতেছি, আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করিয়াছিলাম।

বিনোদিনী। ভুল কর নাই ঠাকুরপো, কিন্তু ব্ঝিলেই যদি, শ্রদ্ধা করিলেই যদি, তবে সেইখানেই থামিলে কেন। আমাকে ভালোবাসিতে ভোমার কী বাধা ছিল। আমি আজ নির্লজ্ঞ হইয়া ভোমার কাছে আসিয়াছি, এবং আমি আজ নির্লজ্ঞ হইয়াই ভোমাকে বলিতেছি— তুমিও আমাকে ভালোবাসিলে নাকেন। আমার পোড়াকপাল। তুমিও কিনা আশার ভালোবাসায় মজিলে। না, তুমি রাগ করিতে পাইবে না। বসো ঠাকুরপো, আমি কোনো কথা ঢাকিয়া বলিব না। তুমি যে আশাকে ভালোবাস, সে-কথা তুমি যখন নিজে জানিতে না, তখনো আমি জানিতাম। কিন্তু আশার মধ্যে ভোমরা কী দেখিতে পাইয়াছ, আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। ভালোই বল আর মন্দই বল, তাহার আছে কী। বিধাতা কি পুরুষের দৃষ্টির সঙ্গে অন্তর্দুষ্ট কিছুই দেন নাই। ভোমরা কী দেখিয়া, কতটুকু দেখিয়া ভোল। নির্বোধ! অন্ধ!

বিহারী উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আজ তুমি আমাকে যাহা শুনাইবে সমস্তই আমি শুনিব— কিন্তু যে-কথা বলিবার নহে, সে-কথা বলিয়ো না, তোমার কাছে আমার এই একাস্ত মিনতি।"

বিনোদিনী। ঠাকুরপো, কোথায় তোমার ব্যথা লাগিতেছে তাহা আমি জানি—
কিন্তু যাহার শ্রদ্ধা আমি পাইয়াছিলাম এবং যাহার ভালোবাসা পাইলে আমার জীবন
সার্থক হইত, তাহার কাছে এই রাত্রে ভয়-লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয়া ছুটিয়া আসিলাম,
সে যে কতবড়ো বেদনায় তাহা মনে করিয়া একটু ধৈর্য ধরো। আমি সত্যই বলিতেছি,
তুমি যদি আশাকে ভালো না বাসিতে, তবে আমার দারা আশার আজ এমন সর্বনাশ
হইত না।

বিহারী বিবর্ণ হইয়া কহিল, "আশার কী হইয়াছে। তুমি তাহার কী করিয়াছ।"

বিনোদিনী। মহেন্দ্র তাহার সমস্ত সংসার পরিত্যাগ করিয়া কাল আমাকে লইয়া চলিয়া যাইতে প্রস্তুত হইয়াছে।

বিহারী হঠাৎ গর্জন করিয়া উঠিল, "এ কিছুতেই হইতে পারে না। কোনো-মতেই না।"

বিনোদিনী। কোনোমতেই না? মহেন্দ্রকে আজ কে ঠেকাইতে পারে। বিহারী। তুমি পার।

বিনোদিনী খানিকক্ষণ চূপ করিয়া রহিল— তাহার পরে বিহারীর ম্থের দিকে ছই চক্ষ্ স্থির রাথিয়া কহিল, "ঠেকাইব কাহার জন্ত। তোমার আশার জন্ত? আমার নিজের স্থেত্থে কিছুই নাই? তোমার আশার ভালো হউক, মহেন্দ্রের ভালো হউক, এই বলিয়া ইহকালে আমার সকল দাবি মৃছিয়া ফেলিব, এত ভালো আমি নই— ধর্মশাস্ত্রের পুঁথি এত করিয়া আমি পড়িনাই। আমি যাহা ছাড়িব তাহার বদলে আমি কী পাইব।"

বিহারীর মুথের ভাব ক্রমশ অত্যন্ত কঠিন হইয়া আদিল— কহিল, "তুমি অনেক স্পাষ্ট কথা বলিবার চেষ্টা করিয়াছ, এবার আমিও একটা স্পাষ্ট কথা বলি। তুমি আজ যে কাণ্ডটা করিলে, এবং যে কথাগুলা বলিতেছ, ইহার অধিকাংশই, তুমি যে-সাহিত্য পড়িয়াছ তাহা হইতে চুরি। ইহার বারো আনাই নাটক এবং নভেল।"

বিনোদিনী। নাটক ! নভেল !

বিহারী। হাঁ, নাটক, নভেল। তাও খুব উচ্চ্বের নয়। তুমি মনে করিতেছ, এ-সমস্ত তোমার নিজের— তাহা নহে। এ-সবই ছাপাথানার প্রতিধ্বনি। যদি তুমি নিতান্ত নির্বোধ মূর্থ সরলা বালিকা হইতে, তাহা হইলেও সংসারে ভালোবাসা হইতে বঞ্চিত হইতে না— কিন্তু নাটকের নায়িকা স্টেজের উপরেই শোভা পায়, ঘরে তাহাকে লইয়া চলে না।

কোথায় বিনোদিনীর সেই তীব্র তেজ, জুঃসহ দর্প। মন্ত্রাহত ফণিনীর মতো সে স্তব্ধ হইয়া নত হইয়া রহিল। অনেকক্ষণ পরে, বিহারীর মুথের দিকে না চাহিয়া শান্তনমুম্বরে কহিল, "তুমি আমাকে কী করিতে বল।"

বিহারী কহিল, "অসাধারণ কিছু করিতে চাহিয়ো না। সাধারণ স্ত্রীলোকের শুভবুদ্ধি যাহা বলে, তাই করো। দেশে চলিয়া যাও।"

বিনোদিনী। কেমন করিয়া যাইব।

বিহারী। মেয়েদের গাড়িতে তুলিয়া দিয়া আমি তোমাকে তোমাদের স্টেশন পর্যন্ত পৌছাইয়া দিব। বিনোদিনী। আজ রাত্রে তবে আমি এইখানেই থাকি। বিহারী। না, এত বিশ্বাদ আমার নিজের 'পরে নাই।

শুনিয়া তৎক্ষণাৎ বিনোদিনী চৌকি হইতে ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়া, বিহারীর তুই পা প্রাণপণ বলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "ওইটুকু তুর্বলতা রাখো, ঠাকুরপো। একেবারে পাথরের দেবতার মতো পবিত্র হইয়ো না। মন্দকে ভালোবাসিয়া একটুখানি মন্দ হও।"

বলিয়া বিনোদিনী বিহারীর পদ্যুগল বার বার চুম্বন করিল। বিহারী বিনোদিনীর এই আক্ষিক অভাবনীয় ব্যবহারে ক্ষণকালের জন্ম যেন আত্মাণবরণ করিতে পারিল না। তাহার শরীর-মনের সমস্ত গ্রন্থি যেন শিথিল হইয়া আদিল। বিনোদিনী বিহারীর এই স্তব্ধ বিহুবল ভাব অহুভব করিয়া তাহার পা ছাড়িয়া দিয়া নিজেই তুই হাঁটুর উপর উন্নত হইয়া উঠিল, এবং চৌকিতে আসীন বিহারীর গলদেশ বাহুতে বেষ্টন করিয়া বলিল, "জীবনসর্বস্ব, জানি তুমি আমার চিরকালের নও, কিন্তু আজ এক মূহুর্তের জন্ম আমাকে ভালোবাদো। তারপরে আমি আমাদের সেই বনে-জঙ্গলে চলিয়া যাইব, কাহারও কাছে কিছুই চাহিব না। মরণ পর্যন্ত মনে রাথিবার মতো আমাকে একটা কিছু দাও।" বলিয়া বিনোদিনী চোথ বুজিয়া তাহার ওঠাধর বিহারীর কাছে অগ্রসর করিয়া দিল। মূহুর্তকালের জন্ম তুইজনে নিশ্চল এবং সমস্ত ঘর নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। তাহার পর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বিহারী ধীরে ধীরে বিনোদিনীর হাত ছাড়াইয়া লইয়া অন্ম চৌকিতে গিয়া বদিল এবং ক্ষমপ্রায় কণ্ঠস্বর পরিস্কার করিয়া লইয়া অন্ম চৌকিতে গিয়া বদিল এবং ক্ষমপ্রায় কণ্ঠস্বর পরিস্কার করিয়া লইয়া অন্ম চৌকিতে গিয়া বদিল এবং ক্ষমপ্রায় কণ্ঠস্বর পরিস্কার করিয়া লইয়া ক্যান্ত বাত্রি একটার সময় একটা প্যাদেঞ্জার-ট্রেন আছে।"

বিনোদিনী একটুথানি শুরু হইয়া রহিল, তাহার পরে অস্ট্রুকণ্ঠে কহিল, "সেই টেনেই যাইব।"

এমন সময়, পায়ে জুতা নাই, গায়ে জামা নাই, বসন্ত তাহার পরিস্ফুট গৌরস্থন্দর দেহ লইয়া বিহারীর চৌকির কাছে আসিয়া দাঁড়াইয়া গন্তীরমূথে বিনোদিনীকে দেখিতে লাগিল।

বিহারী জিজ্ঞাদা করিল, "শুতে যাদ নি যে।" বসস্ত কোনো উত্তর না দিয়া গন্তীরমূথে দাঁড়াইয়া রহিল।

বিনোদিনী হুই হাত বাড়াইয়া দিল। বসস্ত প্রথমে একটু দিধা করিয়া, ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে গেল। বিনোদিনী তাহাকে হুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল।

Swindfel Angers of party of the boundary

ধাহা অসম্ভব তাহাও সম্ভব হয়, যাহা অসহ তাহাও সহ হয়, নহিলে মহেন্দ্রের সংসারে সে-রাত্রি সেদিন কাটিত না। বিনোদিনীকে প্রস্তুত হইয়া থাকিতে পরামর্শ দিয়া মহেন্দ্র রাত্রেই একটা পত্র লিথিয়াছিল, সেই পত্র ডাকযোগে সকালে মহেন্দ্রের বাড়িতে পৌছিল।

আশা তথন শ্যাগত। বেহারা চিঠি হাতে করিয়া আদিয়া কহিল, "মাজি, চিট্ঠি।"

আশার হৃৎপিণ্ডে রক্ত ধক্ করিয়া ঘা দিল। এক পলকের মধ্যে সহস্র আশাস ও আশস্কা এক সঙ্গে তাহার বক্ষে বাজিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি মাথা তুলিয়া চিঠিখানা লইয়া দেখিল, মহেন্দ্রের হাতের অক্ষরে বিনোদিনীর নাম। তৎক্ষণাৎ তাহার মাথা বালিশের উপরে পড়িয়া গেল— কোনো কথানা বলিয়া আশা সে-চিঠি বেহারার হাতে ফিরাইয়া দিল। বেহারা জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠি কাহাকে দিতে হইবে।"

আশা কহিল, "জানি না।"

রাত্রি তথন আটটা হইবে, মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি ঝড়ের মতো বিনোদিনীর ঘরের সম্মুথে আসিয়া উপস্থিত হইল, দেখিল— ঘরে আলো নাই, সমস্ত অন্ধকার। পকেট হইতে একটা দেশালাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া দেশালাই ধরাইল— দেখিল, ঘর শৃত্য। বিনোদিনী নাই, তাহার জিনিসপত্রও নাই। দক্ষিণের বারান্দায় গিয়া দেখিল, বারান্দা নির্জন। ডাকিল, "বিনোদ।" কোনো উত্তর আসিল না।

"নির্বোধ। আমি নির্বোধ। তথনই সঙ্গে করিয়া লইয়া যাওয়া উচিত ছিল। নিশ্চয়ই মা বিনোদিনীকে এমন গঞ্জনা দিয়াছেন যে, সে ঘরে টিকিতে পারে নাই।"

সেই কল্পনামাত্র মনে উদয় হইতেই, তাহা নিশ্চয় সত্য বলিয়া তাহার মনে বিশ্বাস হইল। মহেন্দ্র অধীর হইয়া তৎক্ষণাৎ মার ঘরে গেল। সে-ঘরেও আলো নাই— কিন্তু রাজলক্ষী বিছানায় শুইয়া আছেন, তাহা অন্ধকারেও লক্ষ্য হইল। মহেন্দ্র একেবারেই রুপ্ত শ্বরে বলিয়া উঠিল, "মা, তোমরা বিনোদিনীকে কী বলিয়াছ।"

तां जनची करिलन, "किছूरे वनि नारे।"

মহেন্দ্র। তবে সে কোথায় গেছে।

রাজলক্ষী। আমি কী জানি।

মহেন্দ্র অবিশ্বাদের স্বরে কহিল, "তুমি জান না? আচ্ছা, আমি তাহার সন্ধানে চলিলাম— সে যেথানেই থাক্, আমি তাহাকে বাহির করিবই।"

বলিয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেল। রাজলক্ষী তাড়াতাড়ি বিছানা হইতে উঠিয়া তাহার প\*চাৎ প\*চাৎ চলিতে চলিতে বলিতে লাগিলেন, "মহিন, যাদ নে মহিন, ফিরিয়া আয়, আমার একটা কথা গুনিয়া যা।"

মহেল্র এক নিশাসে ছুটিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল। মুহুর্ত পরেই ফিরিয়া আদিয়া দরোয়ানকে জিজ্ঞাদা করিল, "বহুঠাকুরানী কোথায় গিয়াছেন।"

দরোয়ান কহিল, "আমাদের বলিয়া যান নাই, আমরা কিছুই জানি না।" মহেন্দ্র গর্জিত ভর্মনার স্বরে কহিল, "জান না!" দরোয়ান করজোড়ে কহিল, "না মহারাজ, জানি না।"

মহেল মনে মনে স্থির করিল, "মা ইহাদের শিথাইয়া দিয়াছেন।" কহিল, "আচ্ছা, তা হউক।"

মহানগরীর রাজপথে গ্যাদালোকবিদ্ধ দম্যান্ধকারে বরফওয়ালা তথ্ন বরফ ও তপ্সিমাছওয়ালা তপ্সিমাছ হাঁকিতেছিল। কলরবক্ষ্ক জনতার মধ্যে মহেন্দ্র প্রবেশ করিল এবং অদৃশ্য হইরা গেল।

THE STATE OF THE SECOND বিহারী একলা নিজেকে লইয়া অন্ধকার রাত্রে কথনো ধ্যান করিতে বসে না। কোনোকালেই বিহারী নিজের কাছে নিজেকে আলোচ্য বিষয় করে নাই। সে পড়াশুনা কাজকর্ম বন্ধুবান্ধব লোকজন লইয়াই থাকিত। চারি দিকের সংসারকেই দে নিজের চেয়ে প্রাধান্ত দিয়া আনন্দে ছিল, কিন্তু হঠাৎ একদিন প্রবল আঘাতে তাহার চারি দিক যেন বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িয়া গেল; প্রলয়ের অন্ধকারে অলভেদী বেদনার গিরিশৃঙ্গে নিজেকে একলা লইয়া দাঁড়াইতে হইল। সেই হইতে নিজের নির্জন সম্বকে সে ভয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে; জোর করিয়া নিজের ঘাড়ে কাজ চাপাইয়া এই দঙ্গীটকে সে কোনোমতেই অবকাশ দিতে চায় না।

কিন্তু আজ নিজের সেই অন্তরবাসীকে বিহারী কোনোমতেই ঠেলিয়া রাখিতে शांतिन ना। कान वित्नां मिनीटक विदाती (मटन लीं हारेश मिया आनियां हु, তাহার পর হইতে সে যে-কোনো কাজে যে-কোনো লোকের সঙ্গেই আছে, তাহার গুহাশায়ী বেদনাতুর হৃদয় তাহাকে নিজের নিগূঢ় নির্জনতার দিকে অবিশ্রাম আকর্ষণ করিতেছে।

শ্রান্তি ও অবসাদে আজ বিহারীকে পরাস্ত করিল। রাত্রি তথন নয়টা হইবে; বিহারীর গৃহের সম্মুথবর্তী দক্ষিণের ছাদের উপর দিনান্তর্ম্য গ্রীম্মের বাতাস উতলা হইয়া উঠিয়াছে। বিহারী চন্দ্রোদয়হীন অন্ধকারে ছাদে একথানি কেদারা লইয়া বসিয়া আছে।

বালক বদন্তকে আজ সন্ধাবেলায় সেপড়ায় নাই— সকাল সকাল তাহাকে বিদায় করিয়া দিয়াছে। আজ সান্থনার জন্ম, সঙ্গের জন্ম, তাহার চিরাভ্যস্ত প্রীতিস্থান্মিঞ্চ পূর্বজীবনের জন্ম তাহার হৃদয় থেন মাতৃপরিতাক্ত শিশুর মতো বিশ্বের অন্ধকারের মধ্যে ছই বাহু তুলিয়া কাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে। আজ তাহার দৃঢ়তা, তাহার কঠোর সংখ্যের বাঁধ কোথায় ভাঙিয়া গেছে। যাহাদের কথা ভাবিবে না পণ করিয়াছিল, সমস্ত হৃদয় তাহাদের দিকে ছুটিয়াছে, আজ আর পথরোধ করিবার লেশমাত্রবল নাই।

মহেন্দ্রের সহিত বাল্যকালের প্রণয় হইতে সেই প্রণয়ের অবসান পর্যন্ত সমস্ত কথা — যে স্থার্ম কাহিনী নানাবর্গে চিত্রিত, জলে-স্থলে পর্বতে নদীতে বিভক্ত মানচিত্রের মতো তাহার মনের মধ্যে গুটানো ছিল — বিহারী প্রসারিত করিয়া ধরিল। যে ক্ষুদ্র জগৎটুকুর উপর সে তাহার জীবনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহা কোন্থানে কোন্ হুর্গ্রহের সহিত সংঘাত পাইল, তাহাই সে মনে করিয়া দেখিতে লাগিল। প্রথমে বাহির হইতে কে আসিল। স্থান্তকালের করুণ রক্তিমচ্ছটায় আভাসিত আশার লজ্জামণ্ডিত তরুণ মুখখানি অন্ধকারে অন্ধিত হইয়া উঠিল, তাহার সঙ্গে-সঙ্গে মঙ্গল-উৎসবের পুণ্যশুধ্বনি তাহার কানে বাজিতে লাগিল। এই শুভগ্রহ অদ্ষ্টাকাশের অজ্ঞাত প্রান্ত হইতে আসিয়া হুই বন্ধুর মাঝখানে দাঁড়াইল— একটু যেন বিচ্ছেদ আনিল, কোখা হইতে এমন একটি গৃঢ় বেদনা আনিয়া উপস্থিত করিল, যাহা মুখে বিলিবার নহে, যাহা মনেও লালন করিতে নাই। কিন্তু তবু এই বিচ্ছেদ, এই বেদনা অপূর্ব স্নেহরঞ্জিত মাধুর্যরশ্বি ঘারা আচ্ছন্ন পরিপূর্ণ হইয়া রহিল।

তাহার পরে যে শনিপ্রহের উদয় হইল— বন্ধুর প্রণয়, দম্পতির প্রেম, গৃহের শান্তি ও পবিত্রতা একেবারে ছারথার করিয়া দিল, বিহারী প্রবল ঘণায় সেই বিনোদিনীকে সমস্ত অন্তঃকরণের সহিত স্থদ্রে ঠেলিয়া ফেলিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু এ কী আশ্চর্য। আঘাত যেন অত্যন্ত মৃত্ হইয়া গেল, তাহাকে যেন স্পর্শ করিল না। সেই পরমা স্থলরী প্রহেলিকা তাহার ছর্ভেগ্রহশুপূর্ণ ঘনকৃষ্ণ অনিমেষ দৃষ্টি লইয়া কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে বিহারীর সম্মুথে স্থির হইয়া দাঁড়াইল। গ্রীম্মরাত্রির উচ্ছুদিত দক্ষিণ-বাতাস তারই ঘন নিশ্বাসের মতো বিহারীর গায়ে আদিয়া পড়িতে লাগিল। ধীরে ধীরে সেই পলকহীন চক্ষ্র জালাময়ী দীপ্তি মান হইয়া আদিতে লাগিল; সেই ত্যাশুদ্ধ খর দৃষ্টি অশ্রুলে দিক্ত স্থির হইয়া গভীর ভাবরসে দেখিতে দেখিতে পরিপ্লুত হইয়া উঠিল; মৃত্রুরের মধ্যে সেই মূর্তির বিহারীর পায়ের কাছে পড়িয়া তাহার ছই জান্থ প্রাণপণ বলে

বিনোদিনীর যে বৃদ্ধা অভিভাবিকা ছিলেন, তিনি ঘরে তালা লাগাইয়া মেয়েকে দেখিতে স্থদ্রে জামাইবাড়িতে গিয়াছেন। বিনোদিনী প্রতিবেশিনীদের বাড়িতে গেল। তাহারা তাহাকে দেখিয়া যেন চকিত হইয়া উঠিল। ও মা, বিনোদিনীর দিব্য রং সাফ হইয়া উঠিয়াছে, কাপড়চোপড় ফিটফাট, যেন মেমসাহেবের মতো। তাহারা পরস্পরে কী যেন ইশারায় কহিয়া বিনোদিনীর প্রতি লক্ষ করিয়া মৃথ-চাওয়া-চাওয়ি করিল। যেন কী একটা জনরব শোনা গিয়াছিল, তাহার সহিত লক্ষণ মিলিল।

বিনোদিনী তাহার পল্লী হইতে দর্বতোভাবে বহু দূরে গিয়া পড়িয়াছে, তাহা পদে-পদে অন্নভব করিতে লাগিল। স্বগৃহে তাহার নির্বাদন। কোথাও তাহার এক মূহুর্তের আরামের স্থান নাই।

ভাক্ষরের বুড়ো পেয়াদা বিনোদিনীর আবাল্যপরিচিত। পরদিন বিনোদিনী

যথন পুন্ধরিণীর ঘাটে স্নান করিতে উভাত হইয়াছে, এমন সময় চিঠির ব্যাগ লইয়া
পেয়াদাকে পথ দিয়া যাইতে দেখিয়া বিনোদিনী আর আত্মশংবরণ করিতে পারিল না।
গামছা ফেলিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া তাহাকে ভাকিয়া কহিল, "পাঁচুদাদা, আমার
চিঠি আছে ?"

बूषा कहिल, "बा।"

বিনোদিনী ব্যপ্ত হইয়া কহিল, "থাকিতেও পারে। একবার দেখি।"

বলিয়া পাড়ার অল্প থান-পাঁচ-ছয় চিঠি লইয়া উল্টাইয়া-পাল্টাইয়া দেখিল, কোনোটাই তাহার নহে। বিমর্থম্থে যথন ঘাটে ফিরিয়া আদিল, তথন তাহার কোনো সধী সকৌতুক কটাক্ষে কহিল, "কী লো বিন্দি, চিঠির জন্মে এত ব্যস্ত কেন।"

আর-একজন প্রগল্ভা কহিল, "ভালো ভালো, ডাকের চিঠি আদে এত ভাগ্য ক্ষাজনের। আমাদের তো স্বামী, দেবর, ভাই বিদেশে কাজ করে কিন্তু ডাকের প্রোদার দ্য়া হয় না।"

এইরপে কথায় কথায় পরিহাদ ক্টতর ও কটাক্ষ তীক্ষতর হইয়া উঠিতে লাগিল। বিনোদিনী বিহারীকে অন্তনয় করিয়া আদিয়াছিল, প্রত্যহ যদি নিতান্ত না ঘটে, তবে অন্তত সপ্তাহে ছইবার তাহাকে কিছু না-হয় তো ছই ছত্রও যেন চিঠি লেখে। আজই বিহারীর চিঠি পাইবার সম্ভাবনা অত্যন্ত বিরল, কিন্তু আকাজ্জা এত অধিক হইয়া উঠিল যে, দ্র সম্ভাবনার আশাও বিনোদিনী ছাড়িতে পারিল না। তাহার মনে হইতে লাগিল, যেন কতকাল কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছে।

মহেন্দ্রের সহিত জড়িত করিয়া বিনোদিনীর নামে নিন্দা গ্রামের ঘরে ঘরে কিরুপ

ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, শক্র-মিত্রের ক্বপায় বিনোদিনীর কাছে তাহা অগোচর রহিল না। শান্তি কোথায়।

গ্রামবাসীর সকলের কাছ হইতে বিনোদিনী নিজেকে নির্লিপ্ত করিয়া লইতে চেষ্টা করিল। পল্লীর লোকেরা তাহাতে আরও রাগ করিল। পাতকিনীকে কাছে লইয়া ঘুণা ও পীড়ন করিবার বিলাসস্থ হইতে তাহারা বঞ্চিত হইতে চায় না।

ক্ষুত্র পল্লীর মধ্যে নিজেকে সকলের কাছ হইতে গোপন রাথিবার চেষ্টা বুথা।
এথানে আহত হৃদয়টিকে কোণের অন্ধকারে লইয়া নির্জনে শুশ্রুষা করিবার অবকাশ
নাই— যেথান-সেথান হইতে সকলের তীক্ষ্ণ কৌতূহলদৃষ্টি আদিয়া ক্ষতস্থানে পতিত
হয়। বিনোদিনীর অন্তঃপ্রকৃতি চুপড়ির ভিতরকার সজীব মাছের মতো যৃতই
আছড়াইতে লাগিল, ততই চারি দিকের সংকীর্ণতার মধ্যে নিজেকে বারংবার
আহত করিতে লাগিল। এথানে স্বাধীনভাবে পরিপূর্ণরূপে বেদনাভোগ করিবারও
স্থান নাই।

দ্বিতীয় দিনে চিঠি পাইবার সময় উত্তীর্ণ হইতেই বিনোদিনী ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া লিথিতে বসিল—

'ঠাকুরপো, ভয় করিয়ো না, আমি তোমাকে প্রেমের চিঠি লিখিতে বিদি নাই। তুমি আমার বিচারক, আমি তোমাকে প্রণাম করি। আমি যে পাপ করিয়াছি, তুমি তাহার কঠিন দণ্ড দিয়াছ; তোমার আদেশমাত্র সে দণ্ড আমি মাথায় করিয়া বহন করিয়াছি। ছঃখ এই, দণ্ডটি যে কত কঠিন, তাহা তুমি দেখিতে পাইলে না। যদি দেখিতে, যদি জানিতে পাইতে, তাহা হইলে তোমার মনে যে-দ্য়া হইত তাহা হইতেও বঞ্চিত হইলাম। তোমাকে স্মরণ করিয়া, মনে মনে তোমার হুইখানি পায়ের কাছে মাথা রাথিয়া, আমি ইহাও দহ করিব। কিন্তু প্রভু, জেলথানার কয়েদি কি আহারও পায় না। শৌথিন আহার নহে— যতটুকু না হইলে তাহার প্রাণ বাঁচে না, সেটুকুও তো বরাদ আছে। তোমার ছই ছত্র চিঠি আমার এই নির্বাসনের আহার— তাহা যদি না পাই, তবে আমার কেবল নির্বাদনদণ্ড নহে, প্রাণদণ্ড। আমাকে এত অধিক পরীক্ষা করিয়ো না, দণ্ডদাতা। আমার পাপমনে অহংকারের সীমা ছিল না— কাহারও কাছে আমাকে এমন করিয়া মাথা নোয়াইতে হইবে, ইহা আমি স্বপ্নেও জানিতাম না। তোমার জয় হইয়াছে, প্রভু; আমি বিদ্রোহ করিব না। কিন্ত আমাকে দয়া করো— আমাকে বাঁচিতে দাও। এই অরণ্যবাদের সম্বল আমাকে অল্প-একটু করিয়া দিয়ো। তাহা হইলে তোমার শাসন হইতে আমাকে কেহই কিছুতেই টলাইতে পারিবে না। এইটুকু ত্ঃথের কথাই জানাইলাম। আর যে-সব কথা মনে

আছে, বলিবার জন্ম বুক ফাটিয়া যাইতেছে, তাহা তোমাকে জানাইব না প্রতিজ্ঞা করিয়াছি— সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলাম। भारत में में महीर अर्था के देता निवासिकों स्टालिक मिलिक अधिया परिएक रिवा

वित्नाम-त्वाठीन ।' িবিনোদিনী চিঠি ডাকে দিল— পাড়ার লোকে ছি ছি করিতে লাগিল। ঘরে দার ন্ধন করিয়া থাকে, চিঠি লেখে, চিঠি পাইবার জন্ম পেয়াদাকে গিয়া আক্রমণ করে— কলিকাতায় তু'দিন থাকিলেই লজ্জাধর্ম থোয়াইয়া কি এমনই মাটি হইতে হয়।

পরদিনেও চিঠি পাইল না। বিনোদিনী সমস্ত দিন স্তব্ধ হইয়া রহিল, তাহার মুখ কঠিন হইয়া উঠিল। অন্তরে-বাহিরে চারি দিকের আঘাত ও অপমানের মন্থনে তাহার হৃদয়ের অন্ধকার তলদেশ হইতে নিষ্ঠুর সংহারশক্তি মৃতিপরিগ্রহ করিয়া বাহির হইয়া আদিতে চাহিল। দেই নিদারুণ নিষ্ঠুরতার আবির্ভাব বিনোদিনী সভয়ে উপলব্ধি করিয়া ঘরে ঘার দিল।

তাহার কাছে বিহারীর কিছুই ছিল না, ছবি না, একছত্র চিঠি না, কিছুই না। দে শৃত্যের মধ্যে কিছু যেন একটা খুঁজিয়া বেড়াইতে লাগিল। সে বিহারীর একটা কিছু চিহুকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া শুদ্ধ চক্ষে জল আনিতে চায়। অশ্রুজনে অন্তরের সমস্ত কঠিনতাকে গলাইয়া বিদ্রোহ্বহ্নিকে নির্বাপিত করিয়া বিহারীর কঠোর আদেশকে হৃদয়ের কোমলতম প্রেমের দিংহাসনে বসাইয়া রাখিতে চায়। কিন্তু অনাবৃষ্টির মধ্যাহ্ন-আকাশের মতো তাহার হৃদয় কেবল জলিতেই লাগিল, দিগ্দিগন্তে কোথাও সে এক ফোঁটাও অশ্রুর লক্ষণ দেখিতে পাইল না।

বিনোদিনী শুনিয়াছিল, একাগ্রমনে ধ্যান করিতে করিতে যাহাকে ডাকা যায়, সে না আসিয়া থাকিতে পারে না। তাই জোড়হাত করিয়া চোথ বুজিয়া সে বিহারীকে ডাকিতে লাগিল, "আমার জীবন শ্তা, আমার হৃদয় শ্তা, আমার চতুর্দিক শৃত্ত এই শৃত্ততার মাঝখানে একবার তুমি এদো, এক মুহূর্তের জন্ত এদো, তোমাকে আদিতেই হইবে, আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়িব না।"

এই কথা প্রাণপণ বলে বলিতে বলিতে বিনোদিনী যেন যথার্থ বল পাইল। মনে হইল, যেন এই প্রেমের বল, এই আহ্বানের বল, বৃথা হইবে না। কেবল স্মরণ-মাত্র করিয়া, ত্রাশার গোড়ায় হৃদয়ের বক্ত দেচন করিয়া হৃদয় কেবল অবসন হইয়া পড়ে। কিন্তু এইক্রণ একমনে ধ্যান করিয়া প্রাণপণ শক্তিতে কামনা করিতে থাকিলে নিজেকে যেন সহায়বান্ মনে হয়। মনে হয়, যেন প্রবল ইচ্ছা জগতের আর-সমস্ত

ছাড়িয়া কেবল বাঞ্ছিতকে আকর্ষণ করিতে থাকাতে প্রতিমূহুর্তে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে সে নিকটবর্তী হইতেছে।

বিহারীর ধ্যানে যথন সন্ধ্যার দীপশৃত্য অন্ধকার ঘর নিবিড্ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে— যথন সমাজ-সংসার, গ্রাম-পল্লী, সমস্ত বিশ্বভূবন প্রলয়ে বিলীন হইয়া গিয়াছে— তথন বিনোদিনী হঠাৎ দারে আঘাত শুনিয়া ভূমিতল হইতে ক্রুতবেগে দাঁড়াইয়া উঠিল, অসংশয় বিশ্বাদে ছুটিয়া দার খুলিয়া কহিল, "প্রভূ, আসিয়াছ?" তাহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল, এই মূহুর্তে জগতের আর কেহই তাহার দারে আসিতে পারে না।

মহেন্দ্র কহিল, "আসিয়াছি, বিনোদ।"

বিনোদিনী অপরিসীম বিরাগ ও প্রচণ্ড ধিক্কারের সহিত বলিয়া উঠিল, "যাও, যাও, যাও এখান হইতে। এখনই যাও।"

মহেন্দ্ৰ অকস্মাৎ স্তম্ভিত হইয়া গেল।

"হ্যালা বিন্দি, তোর দিদিশাশুড়ী যদি কাল"— এই কথা বলিতে বলিতে কোনো প্রোটা প্রতিবেশিনী বিনোদিনীর দারের কাছে আসিয়া "ও মা" বলিয়া মন্ত ঘোমটা টানিয়া সবেগে পলায়ন করিল।

### 95

পাড়ায় ভারি একটা গোলমাল পড়িয়া গেল। পল্লীবৃদ্ধেরা চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া কহিল, "এ কথনোই সহু করা যাইতে পারে না। কলিকাতায় কী ঘটিতেছিল, তাহা কানে না তুলিলেও চলিত, কিন্তু এমন সাহস যে মহেন্দ্রকে চিঠির উপর চিঠি লিখিয়া পাড়ায় আনিয়া এমন প্রকাশ্য নির্লজ্জতা। এরপ ভ্রষ্টাকে গ্রামে রাখিলে তো চলিবে না।"

বিনোদিনী আজ নিশ্চয় আশা করিয়াছিল, বিহারীর পত্রের উত্তর পাইবে, কিন্তু উত্তর আদিল না। বিনোদিনী মনে মনে বলিতে লাগিল, "আমার উপরে বিহারীর কিসের অধিকার। আমি কেন তাহার হুকুম শুনিতে গেলাম। আমি কেন তাহাকে ব্ঝিতে দিলাম যে, সে আমার প্রতি যেমন বিধান করিবে আমি তাহাই নতশিরে গ্রহণ করিব। তাহার ভালোবাসার আশাকে বাঁচাইবার জ্ঞা যেটুকু দরকার, আমার সঙ্গে কেবলমাত্র তাহার সেইটুকু সম্পর্ক ? আমার নিজের কোনো প্রাপ্য নাই, দাবি নাই, সামাত্য হুই ছত্র চিঠিও না— আমি এত তুচ্ছ, এত ঘুণার সামগ্রী ?" তথন ঈর্ধার বিষে বিনোদিনীর সমস্ত বক্ষ পূর্ণ হইয়া উঠিল— সে

কহিল, "আর-কাহারও জন্ম এত তুঃখ সহ্ম করা ষাইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া আশার জন্ম নয়। এই দৈন্ম, এই বনবাস, এই লোকনিন্দা, এই অবজ্ঞা, এই জীবনের সকলপ্রকার অপরিতৃপ্তি, কেবল আশারই জন্ম আমাকে বহন করিতে হইবে— এতবড়ো ফাঁকি কেন আমি মাথায় করিয়া লইলাম। কেন আমার সর্বনাশের ব্রত সম্পূর্ণ করিয়া আদিলাম না। নির্বোধ, আমি নির্বোধ। আমি কেন বিহারীকে ভালোবাসিলাম।"

বিনোদিনী ষ্থন কাঠের মৃতির মতো ঘরের মধ্যে কঠিন হইয়া বসিয়া ছিল, এমন
সময় তাহার দিদিশাগুড়ী জামাইবাড়ি হইতে ফিরিয়া আদিয়াই তাহাকে কহিল,
"পোড়ারম্থী, কী দব কথা শুনিতেছি।"

বিনোদিনী কহিল, "যাহা শুনিতেছ সবই সভ্য কথা।"

দিদিশাশুড়ী। তবে এ কলঙ্ক পাড়ায় বহিয়া আনিবার কী দরকার ছিল—
এখানে কেন আদিলি।

ক্রন্ধ ক্ষোতে বিনোদিনী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। দিদিশাশুড়ী কহিল, "বাছা, এথানে তোমার থাকা হইবে না, তাহা বলিতেছি। পোড়া অদৃষ্টে আমার দবাই মরিয়া-ঝরিয়া গেল, ইহাও সহু করিয়া বাঁচিয়া আছি, কিন্তু তাই বলিয়া এ-সকল ব্যাপার আমি সহিতে পারিব না। ছি ছি, আমাদের মাথা হেঁট করিলে। তুমি এখনই ষাও।"

বিনোদিনী কহিল, "আমি এখনই ষাইব।"

এমন সময় মহেন্দ্র, স্নান নাই, আহার নাই, উস্কথ্য চুল করিয়া হঠাৎ আদিয়া উপস্থিত হইল। সমস্ত রাত্রির অনিদ্রায় তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ, মুথ শুষ্ক। অন্ধকার থাকিতেই ভোরে আদিয়া সে বিনোদিনীকে লইয়া যাইবার জন্ত দিতীয় বার চেষ্টা করিবে, এইরূপ তাহার সংকল্প ছিল। কিন্তু পূর্বদিনে বিনোদিনীর অভূতপূর্ব ঘণার অভিঘাত পাইয়া তাহার মনে নানাপ্রকার দিধার উদয় হইতে লাগিল। ক্রমে যথন বেলা হইয়া গেল, রেলগাড়ির সময় আদল হইয়া আদিল, তথন স্টেশনের যাত্রিশালা হইতে বাহির হইয়া, মন হইতে সর্বপ্রকার বিচার-বিতর্ক সবলে দূর করিয়া, গাড়ি চড়িয়া মহেন্দ্র একেবারে বিনোদিনীর দারে আদিয়া উপস্থিত হইয়াছে। লজ্জা ত্যাগ করিয়া প্রকাশ্য ঘণাহসের কাজ করিতে প্রবৃত্ত হইলে যে একটা স্পর্ধাপূর্ণ বল জন্মে, সেই বলের আবেগে মহেন্দ্র একটা উদ্রোম্ভ আনন্দ বোধ করিল— তাহার সমস্ত অবসাদ ও দ্বিধা চুর্ণ হইয়া গেল। গ্রামের কৌতূহলী লোকগুলি তাহার উন্মন্ত দৃষ্টিতে ধূলির নির্জীব পুত্রলিকার

মতো বোধ হইল। মহেল্র কোনোদিকে দৃক্পাতমাত্র না করিয়া একেবারে বিনোদিনীর কাছে আদিয়া কহিল, "বিনোদ, লোকনিন্দার মুখে তোমাকে একলা ফেলিয়া যাইব, এমন কাপুরুষ আমি নহি। তোমাকে যেমন করিয়া হউক, এখান হইতে লইয়া যাইতেই হইবে। তাহার পরে তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিতে চাও, পরিত্যাগ করিয়ো, আমি তোমাকে কিছুমাত্র বাধা দিব না। আমি তোমাকে স্পর্শ করিয়া আজ শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি যখন যেমন ইচ্ছা কর তাহাই হইবে— দয়া যদি কর তবে বাঁচিব; না যদি কর তবে তোমার পথ হইতে দ্রে চলিয়া যাইব। আমি সংসারে নানা অবিশ্বাসের কাজ করিয়াছি, কিন্তু আজ আমাকে অবিশ্বাস করিয়ো না। আমরা প্রলয়ের মুখে দাঁড়াইয়াছি, এখন ছলনা করিবার সময় নহে।"

্রবিনোদিনী অত্যন্ত সহজভাবে অবিচলিত-মুখে কহিল, "আমাকে সঙ্গে লইয়া চলো। তোমার গাড়ি আছে ?"

মহেন্দ্র কহিল, "আছে।" <u>বিশ্ব বিশ্ব কলা উদ্ধান স্থাপ</u>

বিনোদিনীর দিদিশাশুড়ী ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "মহেল্র, তুমি আমাকে চেন না, কিন্তু তুমি আমার পর নও। তোমার মা রাজলক্ষী আমাদের প্রামেরই মেয়ে, প্রামদপ্রকে আমি তাহার মামী। জিজ্ঞাদা করি, এ তোমার কী রকম ব্যবহার। ঘরে তোমার জ্বী আছে, মা আছে, আর তুমি এমন বেহায়া হইয়া, উন্মন্ত হইয়া ফিরিতেছ। তদ্রসমাজে তুমি ম্থ দেথাইবে কীবলিয়া।"

মহেন্দ্র যে ভাবোনাদের রাজ্যে ছিল, দেখানে এই একটা আঘাত লাগিল। তাহার মা আছে, ত্রী আছে, ভদ্রসমাজ বলিয়া একটা ব্যাপার আছে। এই সহজ্ব কথাটা নৃতন করিয়া যেন মনে উঠিল। এই অজ্ঞাত স্থান্থর পলীর অপরিচিত গৃহদারে মহেন্দ্রকে যে এমন কথা শুনিতে হইবে, ইহা তাহার এক সময়ে স্বপ্নেরও অতীত ছিল। দিনের বেলায় প্রামের মাঝখানে দাঁড়াইয়া দে একটি ভদ্রঘরের বিধবা রমণীকে ঘর হইতে পথে বাহির করিতেছে, মহেন্দ্রের জীবনচরিতে এমনও একটা অভুত অধ্যায় লিখিত হইল। তব্ তাহার মা আছে, ত্রী আছে, এবং ভদ্রসমাজ আছে।

মহেল যথন নিক্তর হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল, তথন বৃদ্ধা কহিল, "যাইতে হয় তো এখনই যাও, এখনই যাও। আমার ঘরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া থাকিয়ো না— আর এক মুহুর্তও দেরি করিয়ো না।" বলিয়া বৃদ্ধা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিতর হইতে দার রুদ্ধ করিয়া দিল।
অস্নাত অভুক্ত মলিনবস্ত্র বিনোদিনী শৃত্য হস্তে গাড়িতে গিয়া উঠিল। মহেল যথন
গাড়িতে উঠিতে গেল, বিনোদিনী কহিল, "না, স্টেশন দ্রে নয়, তুমি হাঁটিয়া যাও।"

মহেন্দ্র কহিল, "তাহা হইলে গ্রামের সকল লোক আমাকে দেখিতে পাইবে।"

বিনোদিনী কহিল, "এখনো তোমার লজ্জার বাকি আছে?" বলিয়া গাড়ির দরজা বন্ধ করিয়া বিনোদিনী গাড়োয়ানকে বলিল, "কৌশনে চলো।"

গাড়োয়ান জিজ্ঞানা করিল, "বাবু যাইবে না ?"

মহেন্দ্র একটু ইতস্তত করিয়া আর ষাইতে সাহদ করিল না। গাড়ি চলিয়া গেল। মহেন্দ্র গ্রামের পথ পরিত্যাগ করিয়া মাঠের পথ দিয়া ঘুরিয়া নতশিরে স্টেশনের অভিমুখে চলিল।

তথন গ্রামবধ্দের স্নানাহার হইয়া গেছে। কেবল ষে-সকল কর্মনিষ্ঠা প্রোঢ়া গৃহিণী বিলম্বে অবকাশ পাইয়াছে, তাহারাই গামছা ও তেলের বাটি লইয়া আত্রমুকুলে আমোদিত ছায়াস্মিগ্ধ পুদ্রিণীর নিভৃত ঘাটে চলিয়াছে।

## 80

মহেন্দ্র কোথায় নিরুদেশ হইয়া গেল, সেই আশক্ষায় রাজলক্ষীর আহারনিদ্রা বন্ধ। সাধুচরণ সম্ভব-অসম্ভব সকল স্থানেই তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছে— এমন সময় মহেন্দ্র বিনোদিনীকে লইয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আদিল। পটলডাঙার বাসায় তাহাকে রাখিয়া রাত্রে মহেন্দ্র তাহার বাড়িতে আদিয়া পৌছিল।

মতির ঘরে মহেন্দ্র প্রবেশ করিয়া দেখিল, ঘর অন্ধকারপ্রায়, কেরোসিনের লর্চন আড়াল করিয়া রাথা হইয়াছে। রাজলক্ষ্মী রোগীর ন্থায় বিছানায় শুইয়া আছেন এবং আশা পদতলে বসিয়া আন্তে আন্তে তাঁহার পায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছে। এতকাল পরে গৃহের বধৃ শাশুড়ীর পদতলের অধিকার পাইয়াছে।

মহেন্দ্র আদিতেই আশা চকিত হইয়া উঠিয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।
মহেন্দ্র বলপূর্বক দর্বপ্রকার দ্বিধা পরিত্যাগ করিয়া কহিল, "মা, এখানে আমার
পড়ার স্থবিধা হয় না; আমি কালেজের কাছে একটা বাদা লইয়াছি; দেইখানেই
থাকিব।"

রাজলন্দ্রী বিছানার প্রান্তে অনুলিনির্দেশ করিয়া মহেন্দ্রকে কহিলেন, "মহিন, একটু বোস্।"

মহেন্দ্র সংকোচের সহিত বিছানায় বিদল। রাজলক্ষী কহিলেন, "মহিন, তোর যেথানে ইচ্ছা তুই থাকিস, কিন্তু আমার বউমাকে তুই কট্ট দিস নে।"

মহেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল। রাজলক্ষী কহিলেন, "আমার মন্দ কপাল, তাই আমি আমার এমন লক্ষী বউকে চিনিতে পারি নাই"— বলিতে বলিতে রাজলক্ষীর গলা ভাঙিয়া আদিল – "কিন্তু তুই তাহাকে এতদিন জানিয়া, এত ভালোবাসিয়া, শেষকালে এত ছঃথের মধ্যে ফেলিলি কী করিয়া।" রাজলক্ষী আর থাকিতে পারিলেন না, কাঁদিতে লাগিলেন।

মহেন্দ্র দেখান হইতে কোনোমতে উঠিয়া পালাইতে পারিলে বাঁচে, কিন্তু হঠাৎ উঠিতে পারিল না। মার বিছানার প্রান্তে অন্ধকারে নিন্তন্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

অনেকক্ষণ পরে রাজলক্ষ্মী কহিলেন, "আজ রাত্রে তো এখানেই আছিন ?"

भररख करिन, "ना।"

রাজলন্মী জিজ্ঞাদা করিলেন, "কখন যাবি।"

गरहक कहिन, "এখনই।"

রাজলন্দ্রী কটে উঠিয়া বিসিয়া কহিলেন, "এখনই ? একবার বউমার সঙ্গে ভালো করিয়া দেখাও করিয়া যাবি না ?"

মহেন্দ্র নিক্ষত্তর হইয়া রহিল। রাজলন্দ্রী কহিলেন, "এ-ক্য়টা দিন বউমার কেমন করিয়া কাটিয়াছে, তাহা কি তুই একটু ব্ঝিতেও পারিলি না। ওরে নির্লজ্ঞ, তোর নিষ্ঠ্রতায় আমার বৃক ফাটিয়া গেল।" বলিয়া রাজলন্দ্রী ছিন্ন শাখার মতো শুইয়া পড়িলেন।

মহেন্দ্র মার বিছানা ছাড়িয়া বাহির হইয়া গেল। অতি মূত্পদে নিঃশব্দগমনে সে সিঁড়ি দিয়া তাহার উপরের শয়ন্ঘরে চলিল। আশার সহিত দেখা হয়, এ তাহার ইচ্ছা ছিল না।

মহেন্দ্র উপরে উঠিয়াই দেখিল, তাহার শয়নগৃহের সম্মুখে যে ঢাকা ছাদ আছে, দেইখানে আশা মাটিতে পড়িয়া। সে মহেন্দ্রের পায়ের শব্দ পায় নাই, হঠাৎ তাহাকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় সারিয়া লইয়া উঠিয়া বসিল। এই সময়ে মহেন্দ্র যদি একটিবার ডাকিত "চুনি"— তবে তখনই সে মহেন্দ্রের সমস্ত অপরাধ যেন নিজেরই মাথায় তুলিয়া লইয়া ক্ষমাপ্রাপ্ত অপরাধিনীর মতো মহেন্দ্রের তুই পা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার জীবনের সমস্ত কালাটা কাঁদিয়া লইত। কিন্তু মহেন্দ্র সে প্রিয় নাম ডাকিতে পারিল না। যতই সে চেষ্টা করিল, ইচ্ছা করিল, যতই সে বেদনা পাইল, এ-কথা ভূলিতে পারিল না যে, আজ আশাকে আদর করা শৃত্যার্ভ পরিহাদ-

মাত্র। তাহাকে মুখে দান্তনা দিয়া কী হইবে, যখন বিনোদিনীকে পরিত্যাগ করিবার পথ মহেন্দ্র নিজের হাতে একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়াছে।

আশা সংকোচে মরিয়া গিয়া বিসিয়া রহিল। উঠিয়া দাঁড়াইতে, চলিয়া যাইতে, কোনোপ্রকার গতির চেষ্টামাত্র করিতে তাহার লজ্জাবোধ হইল। মহেন্দ্র কোনোকথা না বলিয়া ধীরে ধীরে ছাদে পায়চারি করিতে লাগিল। কুফ্পক্ষের আকাশে তথনো চাঁদ ওঠে নাই— ছাদের কোণে একটা ছোটো গামলায় রজনীগন্ধার গাছে ছইটি ডাঁটায় ফুল ফুটিয়াছে। ছাদের উপরকার অন্ধকার আকাশে ওই নক্ষত্রগুলি— ওই সপ্তর্ষি, ওই কালপুরুষ, তাহাদের অনেক সন্ধ্যার অনেক নিভ্ত প্রেমাভিনয়ের নীরব সাক্ষী ছিল, আজও তাহারা নিস্তর্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

মহেন্দ্র ভাবিতে লাগিল, মাঝখানের কয়টিমাত্র দিনের বিপ্লবকাহিনী এই আকাশ-ভরা অন্ধকার দিয়া মুছিয়া ফেলিয়া যদি আগেকার ঠিক সেই দিনের মতো এই থোলা ছাদে মাত্র পাতিয়া আশার পাশে আমার সেই চিরস্তন স্থানটিতে অতি অনায়াদে গিয়া বসিতে পারি। কোনো প্রশ্ন নাই, জবাবদিহি নাই, সেই বিশ্বাস, সেই প্রেম, দেই দহজ আনন্দ! কিন্ত হায়, জগৎসংসারে দেইটুকুমাত্র জায়গায় ফিরিবার পথ আর নাই। এই ছাদে আশার পাশে মাছ্রের একটুখানি ভাগ মহেন্দ্র একেবারে হারাইয়াছে। এতদিন বিনোদিনীর সঙ্গে মহেন্দ্রের অনেকটা স্বাধীন সম্বন্ধ ছিল। ভালোবাসিবার উন্মত্ত স্থ্য ছিল, কিন্তু তাহার অবিচ্ছেত বন্ধন ছিল না। এখন মহেল্র বিনোদিনীকে সমাজ হইতে স্বহস্তে ছিন্ন করিয়া আনিয়াছে, এখন আর বিনোদিনীকে কোথাও রাখিবার, কোথাও ফিরাইয়া দিবার জায়গা নাই— মহেন্দ্রই তাহার একমাত্র নির্ভর। এখন ইচ্ছা থাক্ বা না থাক্, বিনোদিনীর সমস্ত ভার তাহাকে বহন করিতেই হইবে। এই কথা মনে করিয়া মহেলের হৃদয় ভিতরে ভিতরে পীড়িত হইতে লাগিল। তাহাদের ছাদের উপরকার এই ঘরকরা, এই শান্তি, এই বাধাবিহীন দাম্পতামিলনের নিভূত রাত্রি, হঠাৎ মহেন্দ্রের কাছে বড়ো আরামের বলিয়া বোধ হইল। কিন্তু এই সহজন্মলভ আরাম, যাহাতে একমাত্র তাহারই অধিকার, তাহাই আজ মহেল্রের পক্ষে ত্রাশার সামগ্রী। চিরজীবনের মতো বে-বোঝা দে মাথায় তুলিয়া লইয়াছে, তাহা নামাইয়া মহেল্র এক মুহুর্তও হাঁপ ছাড়িতে পারিবে না।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মহেন্দ্র একবার আশার দিকে চাহিয়া দেখিল। নিস্তব্ধ রোদনে বক্ষ পরিপূর্ণ করিয়া আশা তথনো নিশ্চল হইয়া বসিয়া আছে— রাত্তির অন্ধকার জননীর অঞ্চলের ম্যায় তাহার লজ্জা ও বেদনা আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। মহেন্দ্র পায়চারি ভঙ্গ করিয়া কী বলিবার জন্ম হঠাৎ আশার কাছে আদিয়া দাঁড়াইল। সমস্ত শরীরের রক্ত আশার কানের মধ্যে গিয়া শব্দ করিতে লাগিল, দে চক্ষু মুদ্রিত করিল। মহেন্দ্র কী বলিতে আদিয়াছিল, ভাবিয়া পাইল না, তাহার কীই বা বলিবার আছে। কিন্তু কিছু-একটা না বলিয়া আর ফিরিতে পারিল না। বলিল, "চাবির গোছাটা কোথায়।"

চাবির গোছা ছিল বিছানার গদিটার নীচে। আশা উঠিয়া ঘরের মধ্যে গেল—
মহেল্র তাহার অন্থ্যরণ করিল। গদির নীচে হইতে চাবি বাহির করিয়া আশা
গদির উপরে রাথিয়া দিল। মহেল্র চাবির গোছা লইয়া নিজের কাপড়ের আলমারিতে
এক-একটি চাবি লাগাইয়া দেখিতে লাগিল। আশা আর থাকিতে পারিল না,
মৃত্যুরে কহিল, "ও-আলমারির চাবি আমার কাছে ছিল না।"

কাহার কাছে চাবি ছিল দে-কথা আশার মুখ দিয়া বাহির হইল না, কিন্তু মহেল্র তাহা বুঝিল। আশা তাড়াতাড়ি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, ভয় হইল, পাছে মহেল্রের কাছে আর তাহার কালা চাপা না থাকে। অন্ধকারে ছাদের প্রাচীরের এক কোণে মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইয়া উচ্ছুদিত রোদনকে প্রাণপণে রুদ্ধ করিয়া দে কাঁদিতে লাগিল।

কিন্তু অধিকক্ষণ কাঁদিবার সময় ছিল না। হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল, মহেক্রের আহারের সময় হইয়াছে। জ্রুতপদে আশা নীচে চলিয়া গেল।

রাজলন্দ্রী আশাকে জিজ্ঞানা করিলেন, "মহিন কোথায়, বউমা।" আশা কহিল, "তিনি উপরে।" রাজলন্দ্রী। তুমি নামিয়া আদিলে যে।

আশা নতমুখে কহিল, "তাঁহার থাবার—"

রাজলন্দ্রী। থাবারের আমি ব্যবস্থা করিতেছি, বউমা, তুমি একটু পরিষ্কার হইয়া লও। তোমার সেই নৃতন ঢাকাই শাড়িথানা শীঘ্র পরিয়া আমার কাছে এসো, আমি তোমার চুল বাঁধিয়া দিই।

শাশুড়ীর আদর উপেক্ষা করিতে পারে না, কিন্তু এই দাজসজ্জার প্রস্তাবে আশা মরমে মরিয়া গেল। মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া ভীম্ম যেরূপ স্তব্ধ হইয়া শরবর্ষণ সহ্ করিয়া-ছিলেন, আশাও সেরূপ রাজলক্ষীর কৃত সমস্ত প্রসাধন প্রমধৈর্যে সর্বাক্ষে গ্রহণ করিল।

সাজ করিয়া আশা অতি ধীরে ধীরে নিঃশব্দপে সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিল। উকি দিয়া দেখিল, মহেন্দ্র ছাদে নাই। আতে আতে ঘারের কাছে আসিয়া দেখিল, মহেন্দ্র ঘরেও নাই, তাহার খাবার অভুক্ত পড়িয়া আছে। চাবির অভাবে কাপড়ের আলমারি জোর করিয়া খ্লিয়া আবশুক কয়েকথান কাপড় ও ডাক্তারি বই লইয়া মহেন্দ্র চলিয়া গেছে।

পরদিন একাদশী ছিল। অস্থ্য ক্লিষ্টদেহ রাজলক্ষী বিছানায় পড়িয়া ছিলেন। বাহিরে ঘন মেঘে ঝড়ের উপক্রম করিয়াছে। আশা ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আস্তে-আস্তে রাজলক্ষীর পায়ের কাছে বিদিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিয়া কহিল, "তোমার হুধ ও ফল আনিয়াছি, থাবে এদো।"

করুণমূর্তি বধ্র এই অনভ্যস্ত সেবার চেষ্টা দেথিয়া রাজলক্ষীর শুদ্ধ চক্ষু প্লাবিত হইয়া গেল। তিনি উঠিয়া বদিয়া আশাকে কোলে লইয়া তাহার অশুজলসিক্ত কপোল চুম্বন করিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহিন এখন কী করিতেছে বউমা।"

আশা অত্যন্ত লজ্জিত হইল — মৃত্যুরে কহিল, "তিনি চলিয়া গেছেন।" রাজলন্দ্রী। কখন চলিয়া গেল, আমি তো জানিতেও পারি নাই। আশা নতশিরে কহিল, "তিনি কাল রাত্রেই গেছেন।"

শুনিবামাত্র রাজলক্ষীর সমস্ত কোমলতা যেন দূর হইয়া গেল— বধুর প্রতি তাঁহার আদরস্পর্শের মধ্যে আর রসলেশমাত্র রহিল না। আশা একটা নীরব লাঞ্ছনা অনুভব করিয়া নতমুখে আন্তে আন্তে চলিয়া গেল।

85

প্রথম রাত্রে বিনোদিনীকে পটলডান্ধার বাসায় রাথিয়া মহেন্দ্র যথন তাহার কাপড় ও বই আনিতে বাড়ি গেল, বিনোদিনী তথন কলিকাতার বিশ্রামবিহীন জনতরন্থের কোলাহলে একলা বিদ্য়া নিজের কথা ভাবিতেছিল। পৃথিবীতে তাহার আশ্রয়ন্থান কোনোকালেই যথেষ্ট বিস্তীর্ণ ছিল না, তব্ তাহার এক পাশ তাতিয়া উঠিলে আর একপাশে ফিরিয়া শুইবার একটুখানি জায়গা ছিল—আজ তাহার নির্ভরম্বল অত্যন্ত সংকীর্ণ। সে যে-নৌকায় চড়িয়া স্রোতে ভাসিয়াছে, তাহা দক্ষিণে বামে একটু কাত হইলেই একেবারে জলের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইবে। অতএব বড়োই হির হইয়া হাল ধরা চাই, একটু ভূল, একটু নাড়াচাড়া সহিবে না। এ অবস্থায় কোন্ রমণীর হৃদয় না কম্পিত হয়। পরের মন সম্পূর্ণ বশে রাথিতে যেটুকু লীলাখেলা চাই, যেটুকু অন্তর্গালের প্রয়োজন, এই সংকীর্ণতার মধ্যে তাহার অবকাশ কোথায়। একেবারে মহেন্দ্রের সহিত মুখোম্থি করিয়া তাহাকে সমস্ত জীবন যাপন করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। প্রভেদ এই যে, মহেন্দ্রের কূলে উঠিবার উপায় আছে, কিন্তু বিনোদিনীর তাহা নাই।

বিনোদিনী নিজের এই অসহায় অবস্থা যতই স্থাপ্ত বুঝিল ততই সে মনের মধ্যে বলসঞ্চয় করিতে লাগিল। একটা উপায় তাহাকে করিতেই হইবে, এ-ভাবে তাহার চলিবে না।

ষেদিন বিহারীর কাছে বিনোদিনী নিজের প্রেম নিবেদন করিয়াছে, সেদিন হইতে তাহার ধৈর্যের বাঁধ ভাঙিয়া গেছে। যে উগ্নত চুম্বন বিহারীর মুখের কাছ হইতে দে ফিরাইয়া লইয়া আদিয়াছে, জগতে তাহা কোথাও আর নামাইয়া রাখিতে পারিতেছে না, পূজার অর্ঘ্যের গ্রায় দেবতার উদ্দেশে তাহা রাত্রিদিন বহন করিয়াই রাখিয়াছে। বিনোদিনীর হদয় কোনো অবস্থাতেই সম্পূর্ণ হাল ছাড়িয়া দিতে জানেনা— নৈরাশ্যকে দে স্বীকার করে না। তাহার মন অহরহ প্রাণপণ বলে বলিতেছে, "আমার এ পূজা বিহারীকে গ্রহণ করিতেই হইবে।"

বিনোদিনীর এই ছুর্দান্ত প্রেমের উপরে তাহার আত্মরক্ষার একান্ত আকাজ্জা যোগ দিল। বিহারী ছাড়া তাহার আর উপায় নাই। মহেন্দ্রকে বিনোদিনী খুব ভালো করিয়াই জানিয়াছে, তাহার উপরে নির্ভর করিতে গেলে দে ভর সয় না— তাহাকে ছাড়িয়া দিলে তবেই তাহাকে পাওয়া যায়, তাহাকে ধরিয়া থাকিলে দে ছুটিতে চায়। কিন্ত নারীর পক্ষে যে নিশ্চিন্ত বিশ্বন্ত নিরাপদ নির্ভর একান্ত আবশ্রুক, বিহারীই তাহা দিতে পারে। আজ আর বিহারীকে ছাড়িলে বিনোদিনীর একেবারেই চলিবে না।

গ্রাম ছাড়িয়া আদিবার দিন তাহার নামের সমস্ত চিঠিপত্র নৃতন ঠিকানায় পাঠাইবার জন্ম মহেন্দ্রকে দিয়া বিনোদিনী স্টেশনের সংলগ্ন পোস্ট-আপিদে বিশেষ করিয়া বলিয়া আদিয়াছিল। বিহারী যে একেবারেই তাহার চিঠির কোনো উত্তর দিবে না, এ-কথা বিনোদিনী কোনোমতেই স্বীকার করিল না— সে বলিল, "আমি সাতটা দিন ধৈর্য ধরিয়া উত্তরের জন্ম অপেক্ষা করিব, তাহার পরে দেখা ষাইবে।"

এই বলিয়া বিনোদিনী অন্ধকারে জানালা খুলিয়া গ্যাদালোকদীপ্ত কলিকাতার দিকে অন্তমনে চাহিয়া রহিল। এই দন্ধ্যাবেলায় বিহারী এই শহরের মধ্যেই আছে — ইহারই গোটাকতক রাস্তা ও গলি পার হইয়া গেলেই এথনই তাহার দরজার কাছে পৌছানো যাইতে পারে — তাহার পরে দেই জলের কলওয়ালা ছোটো আঙিনা, দেই দিঁড়ি, দেই স্থাজ্জিত পারিপাটি আলোকিত নিভ্ত ঘরটি— দেখানে নিস্তক শান্তির মধ্যে বিহারী একলা কেদারায় বিদয়া আছে — হয়তো কাছে দেই বান্ধালক, দেই হুগোল স্থানর গৌরবর্গ আয়তনেত্র সরলমূর্তি ছেলেটি নিজের মনে ছবির বই লইয়া পাতা উল্টাইতেছে— একে একে সমস্ত চিত্রটা মনে করিয়া স্লেহে

প্রেম বিনাদিনীর সর্বান্ধ পরিপূর্ণ পুলকিত হইয়া উঠিল। ইচ্ছা করিলে এথনই যাওয়া যায়, ইহাই মনে করিয়া বিনোদিনী ইচ্ছাকে বক্ষে তুলিয়া লইয়া থেলা করিতে লাগিল। আগে হইলে হয়তো সেই ইচ্ছা পূর্ণ করিতে সে অগ্রসর হইত; কিন্তু এখন অনেক কথা ভাবিতে হয়। এখন শুধু বাসনা চরিতার্থ করা নয়, উদ্দেশু সিদ্ধ করিতে হইবে। বিনোদিনী কহিল, "আগে দেখি বিহারী কিরূপ উত্তর দেয়, তাহার পরে কোন্ পথে চলা আবশ্রুক, স্থির করা যাইবে।" কিছু না বুঝিয়া বিহারীকে বিরক্ত করিতে যাইতে তাহার আর সাহস হইল না।

এইরপ ভাবিতে ভাবিতে যথন রাত্রি নয়টা-দশটা বাজিয়া গেল, তথন মহেন্দ্র ধীরে ধীরে আদিয়া উপস্থিত। কয়দিন অনিদ্রায় অনিয়মে অত্যন্ত উত্তেজিত অবস্থায় দে কাটাইয়াছে; আজ কৃতকার্য হইয়া বিনোদিনীকে বাদায় আনিয়া একেবারে অবদাদ ও শ্রান্তিতে তাহাকে যেন অভিভূত করিয়া দিয়াছে। আজ আর সংসারের সঙ্গে নিজের অবস্থার দঙ্গে লড়াই করিবার বল যেন তাহার নাই। তাহার সমস্ত ভারাক্রান্ত ভাবী জীবনের ক্লান্তি যেন তাহাকে আজ আগে হইতে আক্রমণ করিল।

ক্ষ বারের কাছে দাঁড়াইয়া ঘা দিতে মহেন্দ্রের অত্যন্ত লজ্জাবোধ হইতে লাগিল। যে উন্মন্ততায় সমস্ত পৃথিবীকে সে লক্ষ্য করে নাই, সে মন্ততা কোথায়। পথের অপরিচিত লোকদের দৃষ্টির সন্মুখেও তাহার সর্বান্ধ সংকুচিত হইতেছে কেন।

ভিতরে নৃতন চাকরটা যুমাইয়া পড়িয়াছে— দরজা থোলাইতে অনেক হালাম করিতে হইল। অপরিচিত নৃতন বাদার অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মহেন্দ্রের মন দমিয়া গেল। মাতার আদরের ধন মহেন্দ্র চিরদিন যে বিলাস-উপকরণে, যে-সকল টানাপাথা ও ম্ল্যবান চৌকি-সোফায় অভ্যন্ত, বাদার নৃতন আয়োজনে তাহার অভাব সেই সন্ধ্যাবেলায় অভ্যন্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই-সমন্ত আয়োজন মহেন্দ্রকে সম্পূর্ণ করিতে হইবে, বাদার সমন্ত ব্যবস্থার ভার তাহারই উপরে। মহেন্দ্র কথনো নিজের বা পরের আরামের জন্ম চিন্তা করে নাই— আজ হইতে একটি নৃতন-গঠিত অসম্পূর্ণ সংসারের সমন্ত খুঁটিনাটি তাহাকেই বহন করিতে হইবে। সিঁড়িতে একটা কেরোসিনের ডিবা অপর্যাপ্ত ধুমোদ্যাের করিয়া মিটমিট করিভেছিল— তাহার পরিবর্তে একটা ভালো ল্যাম্প কিনিতে হইবে। বারান্দা বাহিয়া সিঁড়িতে উঠিবার রাস্তাটা কলের জলের প্রবাহে স্ট্যাতস্যাত করিতেছে— মিল্লি জাকাইয়া বিলাতি মাটির দারা সে জায়গা মেরামত করা আবশ্যক। রাস্তার দিকের ছটো ঘর যে জুতার দোকানদারদের হাতে ছিল, তাহারা সে ছটো ঘর এখনো ছাড়ে নাই, তাহা লইয়া বাড়িওয়ালার সহিত লড়াই করিতে হইবে। এই-সমন্ত কাজ

তাহার নিজে না করিলে নয়, ইহাই চকিতের মধ্যে মনে উদয় হইয়া তাহার শ্রান্তির বোঝায় আরও বোঝা চাপিল।

মহেন্দ্র দি ডির কাছে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া নিজেকে সামলাইয়া লইল— বিনোদিনীর প্রতি তাহার যে প্রেম ছিল, তাহাকে উত্তেজিত করিল। নিজেকে র্ঝাইল যে, এত-দিন দমন্ত পৃথিবীকে ভূলিয়া দে যাহাকে চাহিয়াছিল, আজ তাহাকে পাইয়াছে, আজ উভয়ের মাঝথানে কোনো বাধা নাই— আজ মহেন্দ্রের আনন্দের দিন। কিন্তু কোনো বাধা যে নাই, তাহাই স্বাপেক্ষা বড়ো বাধা, আজ মহেন্দ্র নিজেই নিজের বাধা।

বিনোদিনী রাস্তা হইতে মহেন্দ্রকে দেখিয়া তাহার ধ্যানাসন হইতে উঠিয়া ঘরে আলো জালিল, এবং একটা সেলাই কোলে লইয়া নতশিরে তাহাতে নিবিষ্ট হইল— এই সেলাই বিনোদিনীর আবরণ, ইহার অন্তরালে তাহার যেন একটা আশ্রয় আছে।

মহেন্দ্র ঘরে ঢুকিয়া কহিল, "বিনোদ, এখানে নিশ্চয় তোমার অনেক অস্থ্রিধা ঘটতেছে।"

বিনোদিনী সেলাই করিতে করিতে বলিল, "কিছুমাত্র না।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি আর ছই-তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত আসবাব আনিয়া উপস্থিত করিব, এই কয়দিন তোমাকে একটু কট পাইতে হইবে।"

বিনোদিনী কহিল, "না, সে কিছুতেই হইতে পারিবে না— তুমি আর-একটিও আদবাব আনিয়ো না, এথানে যাহা আছে তাহা আমার আবশুকের চেয়ে ঢের বেশি।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি-হতভাগ্যও কি সেই ঢের বেশির মধ্যে।"

বিনোদিনী। নিজেকে অত 'বেশি' মনে করিতে নাই— একটু বিনয় থাকা ভালো। সেই নির্জন দীপালোকে কর্মরত নতশির বিনোদিনীর আত্মসমাহিত মূর্তি দেখিয়া মূহুর্তের মধ্যে মহেন্দ্রের মনে আবার সেই মোহের সঞ্চার হইল।

বাড়িতে হইলে ছুটিয়া সে বিনোদিনীর পায়ের কাছে আসিয়া পড়িত— কিন্তু এ তো বাড়ি নহে, সেইজন্ম মহেন্দ্র তাহা পারিল না। আজ বিনোদিনী অসহায়, একান্তই সে মহেন্দ্রের আয়ত্তের মধ্যে, আজ নিজেকে সংযত না রাখিলে বড়োই কাপুরুষতা হয়।

বিনোদিনী কহিল, "এখানে তুমি তোমার বই-কাপড়গুলা আনিলে কেন।"
মহেন্দ্র কহিল, "এগুলাকে যে আমি আমার আবশ্যকের মধ্যেই গণ্য করি।
ওগুলা 'চের বেশি'র দলে নয়।"

বিনোদিনী। জানি, কিন্তু এখানে ও-সব কেন।

মহেল্র। সে ঠিক কথা, এখানে কোনো আবশুক জিনিদ শোভা পায় না— বিনোদ, বইটইগুলো তুমি রাস্তায় টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়ো, আমি আপত্তিমাত্র করিব না, কেবল সেই-সঙ্গে আমাকেও ফেলিয়ো না।

বলিয়া এই উপলক্ষে মহেন্দ্র একটুখানি সরিয়া আদিয়া কাপড়ে-বাঁধা বইয়ের পুঁটুলি বিনোদিনীর পায়ের কাছে আনিয়া ফেলিল।

বিনোদিনী গম্ভীরমূথে সেলাই করিতে করিতে মাথা না তুলিয়া বলিল, "ঠাকুরণো, এখানে তোমার থাকা হইবে না।"

মহেল্র তাহার সভোজাগ্রত আগ্রহের মুথে প্রতিঘাত পাইয়া ব্যাকুল হইয়া উঠিল

— গদ্গদক্ঠে কহিল, "কেন বিনোদ, কেন তুমি আমাকে দ্রে রাথিতে চাও।
তোমার জন্ম সমস্ত ত্যাগ করিয়া কি এই পাইলাম।"

বিনোদিনী। আমার জন্ম তোমাকে সমস্ত ত্যাগ করিতে দিব না।

মহেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "এখন দে আর তোমার হাতে নাই— সমস্ত সংসার আমার চারি দিক হইতে খলিত হইয়া পড়িয়াছে— কেবল তুমি একলা আছ, বিনোদ। বিনোদ— বিনোদ—"

বলিতে বলিতে মহেন্দ্র শুইয়া পড়িয়া বিহ্বলভাবে বিনোদিনীর পা জোর করিয়া চাপিয়া ধরিল এবং তাহার পদপল্লব বারংবার চুম্বন করিতে লাগিল।

বিনোদিনী পা ছাড়াইয়া লইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "মহেল্র, তুমি কী প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে মনে নাই ?"

সমস্ত বলপ্রয়োগ করিয়া মহেন্দ্র আত্মাণবরণ করিয়া লইল— কহিল, "মনে আছে। শপথ করিয়াছিলাম, তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই হইবে, আমি কখনো তাহার কোনো অন্তথা করিব না। সেই শপথই রক্ষা করিব। কী করিতে হইবে, বলো।"

বিনোদিনী। তুমি তোমার বাড়িতে গিয়া থাকিবে।

মহেন্দ্র। আমিই কি তোমার একমাত্র অনিচ্ছার সামগ্রী, বিনোদ। তাই বিদ হইবে, তবে তুমি আমাকে টানিয়া আনিলে কেন। যে তোমার ভোগের সামগ্রী নয়, তাহাকে শিকার করিবার কী প্রয়োজন ছিল। সত্য করিয়া বলো, আমি কি ইচ্ছা করিয়া তোমার কাছে ধরা দিয়াছি, না তুমি ইচ্ছা করিয়া আমাকে ধরিয়াছ। আমাকে লইয়া তুমি এইরূপ খেলা করিবে, ইহাও কি আমি সহু করিব। তবু আমি আমার শপথ পালন করিব— ধে-বাড়িতে আমি নিজের স্থান পদাঘাতে চুর্ণ করিয়া কেলিয়াছি দেই বাড়িতে গিয়াই আমি থাকিব।

বিনোদিনী ভূমিতে বসিয়া পুনরায় নিক্তরে সেলাই করিতে লাগিল।

মহেন্দ্র কিছুক্ষণ স্থিরভাবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, "নিষ্ঠ্র, বিনোদ, তুমি নিষ্ঠ্র। আমি অত্যন্ত হতভাগ্য যে, আমি তোমাকে ভালো-বাদিয়াছি।"

বিনোদিনী সেলাইয়ে একটা ভুল করিয়া আলোর কাছে ধরিয়া তাহা বছষত্বে পুনর্বার খুলিতে লাগিল। মহেন্দ্রের ইচ্ছা করিতে লাগিল, বিনোদিনীর ওই পাধাণ হাদয়টাকে নিজের কঠিন মৃষ্টির মধ্যে সবলে চাপিয়া ভাঙিয়া ফেলে। এই নীরব নির্দয়তা ও অবিচলিত উপেক্ষাকে প্রবল আঘাত করিয়া যেন বাহুবলের দারা পরাস্ত করিতে ইচ্ছা করে।

মহেন্দ্র ঘর হইতে বাহির হইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিল— কহিল, "আমি না থাকিলে এথানে একাকিনী তোমাকে কে রক্ষা করিবে।"

বিনোদিনী কহিল, "নেজন্ত তুমি কিছুমাত্র ভয় করিয়ো না। পিদিমা থেমিকে ছাড়াইয়া দিয়াছেন, দে আজ আমার এথানে আদিয়া কাজ লইয়াছে। দ্বারে তালা দিয়া আমরা হুই স্ত্রীলোকে এথানে বেশ থাকিব।"

মনে মনে যতই রাগ হইতে লাগিল, বিনোদিনীর প্রতি মহেন্দ্রের আকর্ষণ ততই একান্ত প্রবল হইয়া উঠিল। ওই অটল মৃতিকে বজ্রবলে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ক্লিষ্ট পিষ্ট করিয়া ফেলিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। সেই দারুণ ইচ্ছার হাত এড়াইবার জন্ম মহেন্দ্র ছুটিয়া বাড়ি হইতে বাহির হইয়া গেল।

রাস্তায় ঘুরিতে ঘুরিতে মহেন্দ্র প্রতিজ্ঞা করিতে লাগিল, বিনোদিনীকে সে উপেক্ষার পরিবর্তে উপেক্ষা দেখাইবে। যে-অবস্থায় বিশ্বজ্ঞগতে বিনোদিনীর একমাত্র নির্ভর মহেন্দ্র সে-অবস্থাতেও মহেন্দ্রকে এমন নীরবে নির্ভরে, এমন স্থাদ্দ
স্থাপ্টভাবে প্রত্যাখ্যান— এতবড়ো অপমান কি কোনো পুরুষের ভাগ্যে কখনো
ঘটিয়াছে। মহেন্দ্রের গর্ব চূর্ণ হইয়াও কিছুতেই মরিতে চাহিল না, সে কেবলই
পীড়িত দলিত হইতে লাগিল। মহেন্দ্র কহিল, "আমি কি এতই অপদার্থ। আমার
সম্বন্ধে এতবড়ো স্পর্ধা কী করিয়া তাহার মনে হইল। আমি ছাড়া এখন তাহার
আর কে আছে।"

ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ মনে পড়িল— বিহারী। হঠাৎ এক মুহুর্তের জন্ম তাহার বক্ষে সমস্ত রক্তপ্রবাহ যেন স্তর্ধ হইয়া গেল। বিহারীর উপরেই বিনোদিনী নির্ভর স্থাপন করিয়া আছে— আমি তাহার উপলক্ষমাত্র, আমি তাহার দোপান, তাহার পা রাখিবার, পদে-পদে পদাঘাত করিবার স্থান। সেই সাহদেই আমার প্রতি এত

অবজ্ঞা। মহেন্দ্রের সন্দেহ হইল, বিহারীর সহিত বিনোদিনীর চিঠিপত্র চলিতেছে এবং বিনোদিনী তাহার কাছ হইতে কোনো আশ্বাস পাইয়াছে।

তখন মহেন্দ্র বিহারীর বাড়ির দিকে চলিল। যখন বিহারীর দ্বারে গিয়া ঘা দিল, তখন রাত্রি আর বড়ো অধিক নাই। অনেক ধাকার পর বেহারা ভিতর হইতে দরজা খুলিয়া দিয়া কহিল, "বাবুজি বাড়ি নাই।"

মহেন্দ্র চমকিয়। উঠিল। ভাবিল, "আমি যথন নির্বোধের মত রাস্তায় রাস্তায় ছুটিয়া বেড়াইতেছি, বিহারী দেই অবকাশে বিনোদিনীর কাছে গেছে। এইজন্তই বিনোদিনী আমাকে এই রাত্রে এমন নির্দিয়ভাবে অপমান করিয়াছে, এবং আমিও তাড়িত গর্দভের মতো ছুটিয়া চলিয়া আসিয়াছি।"

মহেন্দ্র তাহার পুরাতন পরিচিত বেহারাকে জিজাদা করিল, "ভজু, বাবু কখন বাহির হইয়া গেছেন।"

ভজু কহিল, "দে আজ চার-পাঁচ দিন হইয়া গেছে। তিনি পশ্চিমে কোথায় বেড়াইতে গেছেন।"

শুনিয়া মহেন্দ্র বাঁচিয়া গেল। তাহার মনে হইল, "এইবার একটু শুইয়া আরামে ঘুমাই, আর সমস্ত রাত ঘুরিয়া বেড়াইতে পারি না।" বলিয়া উপরে উঠিয়া বিহারীর ঘরে কোঁচের উপর শুইয়া তৎক্ষণাৎ ঘুমাইয়া পড়িল।

মহেল্র যে-রাত্রে বিহারীর ঘরে আদিয়া উপদ্রব করিয়াছিল, তাহার পরদিনই বিহারী কোথায় যাইতে হইবে, কিছুই স্থির না করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেছে। বিহারী ভাবিল, এখানে থাকিলে পূর্ববন্ধুর সহিত সংঘর্ষ কোন্-একদিন এমন বীভৎস হইয়া উঠিবে যে, তাহার পর চিরজীবন অন্থতাপের কারণ থাকিয়া যাইবে।

পরদিন মহেল যথন উঠিল তথন বেলা এগারোটা। উঠিয়াই সম্থের টিপাইয়ের উপর তাহার দৃষ্টি পড়িল। দেখিল, বিনোদিনীর হস্তাক্ষরে বিহারীর নামে এক পত্র পাথরের কাগজচাপা দিয়া চাপা রহিয়াছে। তাড়াতাড়ি তাহা তুলিয়া লইয়া দেখিল, পত্র এখনো খোলা হয় নাই। প্রবাদী বিহারীর জন্ম তাহা অপেক্ষা করিয়া আছে। কম্পিতহস্তে মহেল্র তাড়াতাড়ি তাহা খুলিয়া পড়িতে লাগিল। এই চিঠিই বিনোদিনী তাহাদের গ্রাম হইতে বিহারীকে লিথিয়াছিল এবং ইহার কোনো জ্বাব

চিঠির প্রত্যেক অক্ষর মহেন্দ্রকে দংশন করিতে লাগিল। বাল্যকাল হইতে বরাবর বিহারী মহেন্দ্রের অন্তরালেই পড়িয়া ছিল। জগতে স্নেহপ্রেম সম্বন্ধে মহেন্দ্র-দেবতার শুদ্ধ নির্মাল্যই তাহার ভাগ্যে জুটিত। আজ মহেন্দ্র স্বয়ং প্রার্থী এবং বিহারী বিমুখ, তবু মহেল্রকে ঠেলিয়া বিনোদিনী এই অর্গিক বিহারীকেই বর্ণ করিল। মহেল্রও বিনোদিনীর হুই-চারিথানি চিঠি পাইয়াছে, কিন্তু বিহারীর এ-চিঠির কাছে তাহা নিতান্ত কুত্রিম, তাহা নির্বোধকে ভুলাইবার শৃশু ছলনা।

ন্তন ঠিকানা জানাইবার জন্ম প্রামের ডাকঘরে মহেন্দ্রকে পাঠাইতে বিনোদিনীর ব্যপ্রতা মহেন্দ্রের মনে পড়িল এবং তাহার কারণ দে ব্ঝিতে পারিল। বিনোদিনী তাহার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া বিহারীর চিঠির উত্তর পাইবার জন্ম পথ চাহিয়া বিদ্যা আছে।

পূর্বপ্রথামত মনিব না থাকিলেও ভজু বেহারা মহেন্দ্রকে চা এবং বাজার হইতে জলথাবার আনিয়া থাওয়াইল। মহেন্দ্র স্থান ভূলিয়া গেল। উত্তপ্ত বালুকার উপর দিয়া পথিক যেমন ক্রতপদে চলে, মহেন্দ্র সেইরূপ ক্ষণে ক্ষণে বিনোদিনীর জালাকর চিঠির উপর ক্রত চোথ ব্লাইতে লাগিল। মহেন্দ্র পণ করিতে লাগিল, বিনোদিনীর সঙ্গে আর কিছুতেই দেখা করিবে না। কিন্তু তাহার মনে হইল, আর ছই-একদিন চিঠির জবাব না পাইলে বিনোদিনী বিহারীর বাড়িতে আদিয়া উপস্থিত হইবে এবং তথন সমস্ত অবস্থা জানিতে পারিয়া সান্থনা লাভ করিবে। সে সন্তাবনা তাহার কাছে অসহু বোধ হইল।

তথন চিঠিথানা পকেটে করিয়া মহেন্দ্র সন্ধ্যার কিছু পূর্বে পটলডাঙার বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্রের ম্লান অবস্থায় বিনোদিনীর মনে দয়া হইল— সে ব্ঝিতে পারিল, মহেন্দ্র কাল রাত্রে হয়তো পথে-পথে অনিদ্রায় যাপন করিয়াছে। জিজ্ঞানা করিল, "কাল রাত্রে বাড়ি যাও নাই ?"

মহেল কহিল, "না।"

বিনোদিনী ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "আজ এখনো তোমার খাওয়া হয় নি নাকি।" বলিয়া দেবাপরায়ণা বিনোদিনী তৎক্ষণাৎ আহারের আয়োজন করিতে উন্তত হইল।

মহেন্দ্র কহিল, "থাক্ থাক্, আমি থাইয়া আসিয়াছি।"

বিনোদিনী। কোথায় খাইয়াছ।

মহেল। বিহারীদের বাড়িতে।

মূহুর্তের জন্ম বিনোদিনীর মূথ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। মূহুর্তকাল নিক্তর থাকিয়া আত্মদংবরণ করিয়া বিনোদিনী জিজ্ঞাদা করিল, "বিহারী-ঠাকুরপো ভালো আছেন তো ?" মহেন্দ্র কহিল, "ভালোই আছে। বিহারী যে পশ্চিমে চলিয়া গেল।"— মহেন্দ্র এমন ভাবে বলিল, যেন বিহারী আজই রওনা হইয়াছে।

বিনোদিনীর ম্থ আর-একবার পাংশুবর্ণ হইয়া গেল। পুন্র্বার আত্মসংবরণ করিয়া সে কহিল, "এমন চঞ্চল লোকও তো দেখি নাই। আমাদের সমস্ত খবর পাইয়াছেন বুঝি? ঠাকুরপো থুব কি রাগ করিয়াছেন।"

মহেন্দ্র। তানা হইলে এই অসহ গরমের সময় কি মাতুষ শথ করিয়া পশ্চিমে বেড়াইতে যায়।

वित्नोमिनी। आंगांत कथा कि इ विनत्नन ना कि।

মহেন্দ্র। বলিবার আর কী আছে। এই লও বিহারীর চিঠি।

বলিয়া চিঠিথানা বিনোদিনীর হাতে দিয়া মহেক্র তীব্রদৃষ্টিতে তাহার মুখের ভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি চিঠি লইয়া দেখিল, খোলা চিঠি— লেফাফার উপরে তাহারই হস্তাক্ষরে বিহারীর নাম লেখা। লেফাফা হইতে বাহির করিয়া দেখিল, তাহারই লেখা সেই চিঠি। উল্টাইয়া পাল্টাইয়া কোথাও বিহারীর লেখা জবাব কিছুই দেখিতে পাইল না।

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বিনোদিনী মহেল্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "চিঠিখানা তুমি পড়িয়াছ ?"

বিনোদিনীর মুখের ভাব দেখিয়া মহেল্রের মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। সে ফস

বিনোদিনী চিঠিখানা টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁ ড়িয়া, পুনরায় তাহা কুটিকুটি করিয়া জানালার বাহিরে ফেলিয়া দিল।

गरहल कहिन, "आंगि वां ए याहरिक ।"

বিনোদিনী তাহার কোনো উত্তর দিল না।

মহেন্দ্র। তুমি ষেমন ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছ, আমি তাহাই করিব। সাতদিন আমি বাড়িতে থাকিব। কালেজে আদিবার সময় প্রত্যহ একবার এথানকার সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া থেমির হাতে দিয়া যাইব। দেখা করিয়া তোমাকে বিরক্ত করিব না।

বিনোদিনী মহেন্দ্রের কোনো কথা শুনিতে পাইল কি না কে জানে, কিন্তু কোনো উত্তর করিল না— থোলা জানালার বাহিরে অন্ধকার আকাশে চাহিয়া রহিল।

মহেন্দ্র তাহার জিনিসপত্র লইয়া বাহির হইয়া গেল।

বিনোদিনী শৃত্যগৃহে অনেকক্ষণ আড়ষ্টের মতো বসিয়া থাকিয়া অবশেষে নিজেকে যেন প্রাণপণ বলে সচেতন করিবার জন্ত বক্ষের কাপড় ছিঁড়িয়া আপনাকে নিষ্ঠ্রভাবে আঘাত করিতে লাগিল।

খেমি শব্দ শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া কহিল, "বউঠাকরুন, করিতেছ কী।"

"তুই যা এখান থেকে" বলিয়া গর্জন করিয়া উঠিয়া বিনোদিনী খেমিকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দিল। তাহার পরে সশব্দে দার রুদ্ধ করিয়া, ছই হাত মুঠা করিয়া, মাটিতে লুটাইয়া পড়িয়া, বাণাহত জন্তুর মতো আর্তস্বরে কাঁদিতে লাগিল। এইরূপে বিনোদিনী নিজেকে বিক্ষত পরিশ্রান্ত করিয়া মূর্ছিতের মতো মুক্ত বাতায়নের তলে সমস্ত রাত্রি পড়িয়া রহিল।

প্রাতঃকালে স্থালোক গৃহে প্রবেশ করিতেই তাহার হঠাৎ সন্দেহ হইল, বিহারা যদি না গিয়া থাকে, মহেন্দ্র যদি বিনোদিনীকে ভ্লাইবার জন্ম মিথ্যা বলিয়া থাকে। তৎক্ষণাৎ থেমিকে ডাকিয়া কহিল, "থেমি, তুই এখনই যা— বিহারী-ঠাকুরপোর বাড়ি গিয়া তাঁহাদের খবর লইয়া আয়।"

থেমি ঘণ্টাথানেক পরে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "বিহারীবাব্র বাড়ির সমস্ত জানালা-দরজা বন্ধ। দরজায় ঘা দিতে ভিতর হইতে বেহারা বলিল, 'বাবু বাড়িতে নাই, তিনি পশ্চিমে বেড়াইতে গিয়াছেন'।"

বিনোদিনীর মনে আর সন্দেহের কোনোই কারণ রহিল না।

## 82

রাত্রেই মহেন্দ্র শয্যা ছাড়িয়া গেছে শুনিয়া রাজলক্ষী বধুর প্রতি অত্যন্ত রাগ করিলেন। মনে করিলেন, আশার লাঞ্ছনাতেই মহেন্দ্র চলিয়া গেছে। রাজলক্ষী আশাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহেন্দ্র কাল রাত্রে চলিয়া গেল কেন।"

আশা মুথ নিচু করিয়া বলিল, "জানি না, মা।"

রাজনন্দ্রী ভাবিলেন, এটাও অভিমানের কথা। বিরক্ত হইয়া কহিলেন, "তুমি জান না তো কে জানিবে। তাহাকে কিছু বলিয়াছিলে ?"

আশা কেবলমাত বলিল, "না।"
রাজলক্ষ্মী বিশ্বাস করিলেন না। এ কি কখনও সম্ভব হয়।
জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাল মহিন কখন গেল।"
আশা সংকুচিত হইয়া কহিল, "জানি না।"

রাজলন্দ্রী অত্যন্ত রাগিয়া উঠিয়া কহিলেন, "তুমি কিছুই জান না! কচি খুকি! তোমার সব চালাকি।"

আশারই আচরণে ও স্বভাবদোষেই যে মহেন্দ্র গৃহত্যাগী হইয়াছে, এ-মতও রাজলক্ষী তীব্রস্বরে ঘোষণা করিয়া দিলেন। আশা নতমন্তকে দেই ভর্ৎদনা বহন করিয়া নিজের ঘরে গিয়া কাঁদিতে লাগিল। দে মনে মনে ভাবিল, "কেন যে আমাকে আমার স্বামী একদিন ভালোবাসিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না এবং কেমন করিয়া যে তাঁহার ভালোবাসা ফিরিয়া পাইব, তাহাও আমি বলিতে পারি না।" যে লোক ভালোবাদে, তাহাকে কেমন করিয়া খুশি করিতে হয়, তাহা হয়দয় আপনি বলিয়া দেয়; কিন্তু যে ভালোবাদে না, তাহার মন কী করিয়া পাইতে হয়, আশা তাহার কী জানে। যে লোক অন্তকে ভালোবাদে, তাহার নিকট হইতে দোহাগ লইতে যাওয়ার মতো এমন নিরতিশয় লজ্জাকর চেষ্টা দে কেমন করিয়া করিবে।

সন্ধ্যাকালে বাড়ির দৈবজ্ঞ-ঠাকুর এবং তাঁহার ভগিনী আচার্য-ঠাকরুন আদিয়াছেন। ছেলের গ্রহশান্তির জন্ম রাজলন্দ্রী ইহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইয়া-ছিলেন। রাজলন্দ্রী একবার বউমার কোন্তা এবং হাত দেখিবার জন্ম দৈবজ্ঞকে অন্তরোধ করিলেন এবং দেই উপলক্ষে আশাকে উপস্থিত করিলেন। পরের কাছে নিজের হুর্ভাগ্য-আলোচনার সংকোচে একান্ত কুন্তিত হইয়া আশা কোনোমতে তাহার হাত বাহির করিয়া বদিয়াছে, এমন সময় রাজলন্দ্রী তাঁহার ঘরের পার্যন্থ দীপহীন বারান্দা দিয়া মৃত্ জুতার শব্দ পাইলেন— কে যেন গোপনে চলিয়া যাইবার চেন্তা করিতেছে। রাজলন্দ্রী ডাকিলেন, "কে ও।"

প্রথমে দাড়া পাইলেন না। তাহার পর আবার ডাকিলেন, "কে যায় গো।" তথন নিক্তরে মহেন্দ্র ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

আশা খূশি হইবে কি, মহেন্দ্রের লজ্জা দেখিয়া লজ্জায় তাহার হদয় ভরিয়া গেল।
মহেন্দ্রকে এখন নিজের বাড়িতেও চোরের মতো প্রবেশ করিতে হয়। দৈবজ্ঞ এবং
আচার্য-ঠাককন বিদয়া আছেন বলিয়া তাহার আরও লজ্জা হইল। সমস্ত পৃথিবীর
কাছে নিজের স্বামীর জন্ম যে লজ্জা, ইহাই আশার তঃথের চেয়েও যেন বেশি হইয়া
উঠিয়াছে। রাজলক্ষী যথন মৃত্স্বরে বউকে বলিলেন, "বউমা, পার্বতীকে বলিয়া
দাও, মহিনের থাবার গুছাইয়া আনে," তখন আশা কহিল, "মা, আমিই আনিতেছি।"
বাড়ির দাসদাসীদের দৃষ্টি হইতেও সে মহেন্দ্রকে ঢাকিয়া রাথিতে চায়।

এদিকে আচার্য ও তাহার ভগিনীকে দেখিয়া মহেন্দ্র মনে মনে অত্যন্ত রাগ করিল। তাহার মাতা ও স্ত্রী দৈবসহায়ে তাহাকে বশ করিবার জন্ম এই অশিক্ষিত মৃচদের সহিত নির্নজ্জভাবে ষড়যন্ত্র করিতেছে, ইহা মহেন্দ্রের কাছে অসহ বোধ হইল।
ইহার উপর যথন আচার্য-ঠাকক্ষন কণ্ঠস্বরে অতিরিক্ত মধুমাথা স্নেহরসের সঞ্চার করিয়া
জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভালো আছ তো, বাবা"— তথন মহেন্দ্র আর বিসিয়া থাকিতে
পারিল না; কুশলপ্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়া কহিল, "মা, আমি একবার উপরে
যাইতেছি।"

মা ভাবিলেন মহেল বুঝি শয়নগৃহে বিরলে বধ্ব সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে চায়। অত্যন্ত থুশি হইয়া তাড়াতাড়ি বন্ধনশালায় নিজে গিয়া আশাকে কহিলেন, "যাও, যাও, তুমি একবার শীঘ্র উপরে যাও, মহিনের কী বুঝি দরকার আছে।"

আশা ত্রুত্রুবক্ষে সসংকোচ পদক্ষেপে উপরে গেল। শাশুড়ীর কথায় সে মনে করিয়াছিল, মহেন্দ্র ব্ঝি তাহাকে ডাকিয়াছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে কোনোমতেই হঠাৎ ঢুকিতে পারিল না, ঢুকিবার পূর্বে আশা অন্ধকারে ঘারের অন্তরালে মহেন্দ্রকে দেখিতে লাগিল।

মহেন্দ্র তথন অত্যন্ত শৃত্তহাদয়ে নীচের বিছানায় পড়িয়া তাকিয়ায় ঠেদ দিয়া কড়িকাঠ পর্যালোচনা করিতেছিল। এই তো দেই মহেন্দ্র— দেই সবই, কিন্তু কী পরিবর্তন। এই ক্ষুদ্র শয়নঘরটিকে একদিন মহেন্দ্র স্বর্গ করিয়া তুলিয়াছিল— আজ কেন দেই আনন্দশ্বতিতে-পবিত্র ঘরটিকে মহেন্দ্র অপমান করিতেছে। এত কষ্ট, এত বিরক্তি, এত চাঞ্চল্য যদি, তবে ও-শয়্যায় আর বদিয়ো না, মহেন্দ্র। এখানে আদিয়াও যদি মনে না পড়ে দেই-দমন্ত পরিপূর্ণ গভীর রাজি, দেই-দমন্ত স্থনিবিড় মধ্যাহ্ন, আত্মহারা কর্মবিশ্বত ঘনবর্ধার দিন, দক্ষিণবায়ুকম্পিত বদন্তের বিহ্বল সন্ধ্যা, দেই অনন্ত অদীম অসংখ্য অনির্বচনীয় কথাগুলি, তবে এ-বাড়িতে অত্য অনেক ঘর আছে, কিন্তু এই ক্ষুদ্র ঘরটিতে আর এক মুহুর্তও নহে!

আশা অন্ধকারে দাঁড়াইয়া যতই মহেন্দ্রকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল ততই তাহার মনে হইতে লাগিল, মহেন্দ্র এইমাত্র সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে আদিতেছে; তাহার অঙ্গে সেই বিনোদিনীর স্পর্শ, তাহার চোথে সেই বিনোদিনীর মৃতি, কানে সেই বিনোদিনীর কণ্ঠস্বর, মনে সেই বিনোদিনীর বাসনা একেবারে লিগু জড়িত হইয়া আছে। এই মহেন্দ্রকে আশা কেমন করিয়া পবিত্র ভক্তি দিবে, কেমন করিয়া একাগ্রমনে বলিবে, "এসো, আমার অন্তপরায়ণ হৃদয়ের মধ্যে এসো, আমার অটলনিষ্ঠ সতীপ্রেমের গুল্ল শতদলের উপর তোমার চরণ-ছ্থানি রাখো।" সে তাহার মাসির উপদেশ, প্রাণের কথা, শাস্ত্রের অন্থশাসন কিছুই মানিতে পারিল না— এই দাস্পত্যস্বর্গচ্যুত মহেন্দ্রকে সে আর মনের মধ্যে দেবতা বলিয়া

অন্তব করিল না। সে আজ বিনোদিনীর কলঙ্কপারাবারের মধ্যে তাহার হৃদয়দেবতাকে বিদর্জন দিল; দেই প্রেমশৃত্য রাত্রির অন্ধকারে তাহার কানের মধ্যে,
বুকের মধ্যে, মন্তিন্ধের মধ্যে, তাহার দর্বান্ধে রক্তম্রোতের মধ্যে, তাহার চারিদিকের সমস্ত সংসারে, তাহার আকাশের নক্ষত্রে, তাহার প্রাচীরবেষ্টিত নিভ্ত
ছাদটিতে, তাহার শয়নগৃহের পরিত্যক্ত বিরহশ্যাতলে একটি ভ্যানক গন্তীর
ব্যাকুলতার সদে বিদর্জনের বাত বাজিতে লাগিল।

বিনোদিনীর মহেন্দ্র যেন আশার পক্ষে পরপুরুষ, যেন পরপুরুষেরও অধিক— এমন লজ্জার বিষয় যেন অতি-বড়ো অপরিচিতও নহে। সে কোনোমতেই ঘরে প্রবেশ করিতে পারিল না।

একসময় কড়িকাঠ হইতে মহেল্রের অন্যমনস্ক দৃষ্টি সম্মুথের দেয়ালের দিকে নামিয়া আদিন। তাহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া আশা দেখিল, সম্মুথের দেয়ালে মহেল্রের ছবির পার্থেই আশার একথানি ফোটোগ্রাফ ঝুলানো রহিয়াছে। ইচ্ছা হইল, সেখানা আঁচল দিয়া বাঁপিয়া ফেলে, টানিয়া ছিঁ ড়িয়া লইয়া আসে। অভ্যাস-বশত কেন যে সেটা চোথে পড়ে নাই, কেন সে যে এতদিন সেটা নামাইয়া ফেলিয়া দেয় নাই, তাহাই মনে করিয়া সে আপনাকে ধিক্কার দিতে লাগিল। তাহার মনে হইল, যেন মহেল্র মনে হাসিতেছে এবং তাহার হদয়ের আসনে যে বিনোদিনীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, সে-ও যেন তাহার জোড়া-ভুক্লর ভিতর হইতে ওই ফোটোগ্রাফটার প্রতি সহাস্থ কটাক্ষপাত করিতেছে।

অবশেষে বিরক্তিপীড়িত মহেন্দ্রের দৃষ্টি দেয়াল হইতে নামিয়া আদিল। আশা আপনার মূর্যতা ঘুচাইবার জন্ম আজকাল দন্ধ্যার দময় কাজকর্ম ও শাগুড়ীর দেবা হইতে অবকাশ পাইলেই অনেকরাত্রি পর্যন্ত নির্জনে অধ্যয়ন করিত। তাহার দেই অধ্যয়নের খাতাপত্রবইগুলি ঘরের একধারে গোছানো ছিল। হঠাৎ মহেন্দ্র অলসভাবে তাহার একখানা খাতা টানিয়া লইয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। আশার ইচ্ছা করিল, চীৎকার করিয়া ছুটিয়া সেখানা কাড়িয়া লইয়া আসে। তাহার কাঁচা-হাতের অক্ষরগুলির প্রতি মহেন্দ্রের হৃদয়হীন বিদ্রুপদৃষ্টি কল্পনা করিয়া সে আর এক মূহুর্তও দাঁড়াইতে পারিল না। জ্বতপদে নীচে চলিয়া গেল— পদশন্দ গোপন করিবার চেষ্টাও রহিল না।

মহেন্দ্রের আহার সমন্তই প্রস্তাত হইয়াছিল। রাজলক্ষী মনে করিতেছিলেন, মহেন্দ্র বউমার দক্ষে রহস্থালাপে প্রবৃত্ত আছে; সেইজন্ম খাবার লইয়া গিয়া মাঝখানে ভদ দিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইতেছিল না। আশাকে নীচে আদিতে দেথিয়া তিনি ভোজনস্থলে আহার লইয়া মহেন্দ্রকে থবর দিলেন। মহেন্দ্র থাইতে উঠিবামাত্র আশা ঘরের মধ্যে ছুটিয়া গিয়া নিজের ছবিথানা ছিঁ ড়িয়া লইয়া ছাদের প্রাচীর ডিঙাইয়া ফেলিয়া দিল, এবং তাহার থাতাপতগুলা তাড়াতাড়ি তুলিয়া লইয়া গেল।

আহারান্তে মহেন্দ্র শয়নগৃহে আসিয়া বসিল। রাজলক্ষী বধুকে কাছাকাছি কোথাও খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে একতলায় রন্ধনশালায় আসিয়া দেখিলেন, আশা তাঁহার জন্ম হধ জাল দিতেছে। কোনো আবশ্যক ছিল না। কারণ, যে-দাসী রাজলক্ষীর রাত্রের হধ প্রতিদিন জাল দিয়া থাকে, সে নিকটেই ছিল এবং আশার এই অকারণ উৎসাহে আপত্তি প্রকাশ করিতেছিল; বিশুদ্ধ জলের ছারা প্রণ করিয়া হধের যে অংশটুকু সে হরণ করিত, সেটুকু আজ ব্যর্থ হইবার সম্ভাবনায় সে মনে মনে ব্যাকুল হইতেছিল।

রাজলক্ষী কহিলেন, "এ কী বউমা, এখানে কেন। যাও, উপরে যাও।"

আশা উপরে গিয়া তাহার শাশুড়ীর ঘর আশ্রয় করিল। রাজলক্ষী বধুর ব্যবহারে বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন, "যদি বা মহেন্দ্র মায়াবিনীর মায়া কাটাইয়া ক্ষণকালের জন্ম বাড়ি আদিল, বউ রাগারাগি মান-অভিমান করিয়া আবার তাহাকে বাড়িছাড়া করিবার চেষ্টায় আছে। বিনোদিনীর ফাঁদে মহেন্দ্র যে ধরা পড়িল, সে ভো আশারই দোষ। পুরুষমান্ত্র্য তো স্বভাবতই বিপথে যাইবার জন্ম প্রস্তুত, স্থীর কর্তব্য তাহাকে ছলে বলে কৌশলে দিধা পথে রাথা।"

রাজলক্ষী তীব্র ভর্ৎসনার স্বরে কহিলেন, "তোমার এ কী-রকম ব্যবহার, বউমা। তোমার ভাগ্যক্রমে স্বামী যদি ঘরে আদিলেন, তুমি মুথ হাঁড়িপানা করিয়া অমন কোণে-কোণে লুকাইয়া বেড়াইতেছ কেন।"

আশা নিজেকে অপরাধিনী জ্ঞান করিয়া অঙ্কুশাহতচিত্তে উপরে চলিয়া গেল, এবং মনকে দ্বিধা করিবার অবকাশমাত্র না দিয়া এক নিখাসে ঘরের মধ্যে গিয়া উপস্থিত হইল। দশটা বাজিয়া গেছে। মহেন্দ্র ঠিক সেই সময় বিছানার সম্মুখে দাঁড়াইয়া অনাবশুক দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তিতমুখে মশারি ঝাড়িতেছে। বিনোদিনীর উপরে তাহার মনে একটা তীব্র অভিমানের উদয় হইয়াছে। সে মনে মনে বলিতেছিল, "বিনোদিনী কি আমাকে তাহার এমনই ক্রীতদাস বলিয়া নিশ্চয় স্থির করিয়া রাখিয়াছে যে, আশার কাছে আমাকে পাঠাইতে তাহার মনে লেশমাত্র আশহা জ্মিল না। আজ হইতে যদি আমি আশার প্রতি আমার কর্তব্য পালন করি, তবে বিনোদিনী কাহাকে আশ্রয় করিয়া এই পৃথিবীতে দাঁড়াইবে। আমি কি এতই অপদার্থ যে, এই কর্তব্য-পালনের ইচ্ছা আমার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। বিনোদিনীর

কাছে কি শেষকালে আমার এই পরিচয় হইল। শ্রদ্ধাও হারাইলাম, ভালোবাসাও পাইলাম না, আমাকে অপমান করিতে তাহার দ্বিধাও হইল না ?" মহেন্দ্র মশারির সম্মুথে দাঁড়াইয়া দৃঢ়চিত্তে প্রতিজ্ঞা করিতেছিল, বিনোদিনীর এই স্পর্ধার সে প্রতিবাদ করিবে, যেমন করিয়া হউক আশার প্রতি হৃদয়কে অন্তর্কুল করিয়া বিনোদিনীকৃত অবমাননার প্রতিশোধ দিবে।

আশা যেই ঘরে প্রবেশ করিল, মহেন্দ্রের অন্তমনস্ক মশারি-ঝাড়া অমনি বন্ধ হইয়া গেল। কী বলিয়া আশার সঙ্গে সে কথা আরম্ভ করিবে, সেই এক অতিহুরহ সমস্থা উপস্থিত হইল।

মহেন্দ্র কাষ্ঠহাসি হাসিয়া, হঠাৎ তাহার যে কথাটা মূখে আসিল তাহাই বলিল। কহিল, "তুমিও দেখিলাম আমার মতো পড়ায় মন দিয়াছ। খাতাপত্র এই যে এখানে দেখিয়াছিলাম, দেগুলি গেল কোথায়।"

কথাটা যে কেবল খাপছাড়া শুনাইল তাহা নহে, আশাকে যেন মারিল। মৃঢ্
আশা যে শিক্ষিতা হইবার চেন্টা করিতেছে, দেটা তাহার বড়ো গোপন কথা— আশা
থির করিয়াছিল, এ-কথাটা, বড়োই হাস্থকর। তাহার এই শিক্ষালাভের সংকল্প যদি
কাহারও হাস্থবিজ্ঞপের লেশমাত্র আভাস হইতেও গোপন করিবার বিষয় হয়, তবে
তাহা বিশেষরূপে মহেল্রের। সেই মহেল্র যথন এতদিন পরে প্রথম সন্তাষণে হাসিয়া
সেই কথাটারই অবতারণা করিল, তখন নিষ্ঠুরবেত্রাহত শিশুর কোমল দেহের মতো
আশার সমন্ত মনটা সংকুচিত ব্যথিত হইতে লাগিল। সে আর কোনো উত্তর না
দিয়া মৃথ ফিরাইয়া টিপাইয়ের প্রান্ত ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

মহেন্দ্রও উচ্চারণমাত্র ব্ঝিয়াছিল, কথাটা ঠিক সংগত, ঠিক সময়োপযোগী হয় নাই— কিন্তু বর্তমান অবস্থায় উপযোগী কথাটা যে কী হইতে পারে তাহা মহেন্দ্র কিছুতেই ভাবিয়া পাইল না। মাঝখানের এতবড়ো বিপ্লবের পরে পূর্বের ন্থায় কোনো সহজ কথা ঠিকমতো শুনায় না, হৃদয়ও একেবারে মৃক, কোনো নৃতন কথা বলিবার জন্ম দে প্রস্তুত নহে। মহেন্দ্র ভাবিল, "বিছানার ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলে সেথানকার নিভ্ত বেষ্টনের মধ্যে হয়তো কথা কওয়া সহজ হইবে।" এই ভাবিয়া মহেন্দ্র আবার মশারির বহির্ভাগ কোঁচা দিয়া ঝাড়িতে লাগিল। নৃতন অভিনেতা রঙ্গভূমিতে প্রবেশের পূর্বে যেমন উৎকণ্ঠার সঙ্গে নেপথ্যন্থারে দাঁড়াইয়া নিজের অভিনেতব্য বিষয় মনে মনে আবৃত্তি করিয়া দেখিতে থাকে, মহেন্দ্র দেইরূপ মশারির সম্মুখে দাঁড়াইয়া মনে মনে তাহার বক্তব্য ও কর্তব্য আলোচনা করিতে লাগিল। এমন সময় অত্যন্ত মৃত্ একটা শক্ত শুনিয়া মহেন্দ্র ম্থা ফিরাইয়া দেখিল, আশা ঘরের মধ্যে নাই।

পরদিন প্রাতে মহেন্দ্র মাকে বলিল, "মা, পড়াশুনার জন্ম আমার একটি নিরিবিলি স্বতন্ত্র ঘর চাই। কাকীমা যে ঘরে থাকিতেন, সেই ঘরে আমি থাকিব।"

মা খুশি হইয়া উঠিলেন— "তবে তো মহিন বাড়িতেই থাকিবে। তবে তো বউ-মার সঙ্গে মিটমাট হইয়া গেছে। আমার এমন সোনার বউকে কি মহিন চিরদিন অনাদর করিতে পারে। এই লক্ষীকে ছাড়িয়া কোথাকার সেই মায়াবিনী ডাইনীটাকে লইয়া কতদিনই বা মানুষ ভূলিয়া থাকিবে।"

মা তাড়াতাড়ি কহিলেন, "তা বেশ তো মহিন।" বলিয়া তথনই চাবি বাহির করিয়া রুদ্ধ ঘর খুলিয়া ঝাড়াঝোড়ার ধুমধাম বাধাইয়া দিলেন। "বউ, ও বউ, বউ কোথায় গেল।" অনেক সন্ধানে বাড়ির এক কোণ হইতে সংকুচিতা বধূকে বাহির করিয়া আনা হইল। "একটা সাফ জাজিম বাহির করিয়া দাও; এ ঘরে টেবিল নাই, এথানে একটা টেবিল পাতিয়া দিতে হইবে; এ আলো তো এখানে চলিবে না, উপর হইতে ল্যাম্পটা পাঠাইয়া দাও।" এইরূপে উভয়ে মিলিয়া এই বাড়িটির রাজাধিরাজের জন্ম অন্নপূর্ণার ঘরে বিস্তৃত রাজাসন প্রস্তুত করিয়া দিলেন। মহেলু সেবাকারিণীদের প্রতি ল্লাম্পেমান্ত না করিয়া গন্তীরমূথে খাতাপত্র বহি লইয়া ঘরে বিলি এবং সময়ের লেশমান্ত অপব্যয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ পড়িতে আরম্ভ করিল।

সন্ধাবেলায় আহারের পর মহেন্দ্র পুনরায় পড়িতে বসিয়া গেল। সে উপরে তাহার শয়নঘরে শুইবে কি নীচে শুইবে তাহা কেহ বুঝিতে পারিল না। রাজলক্ষ্মী বহুষত্বে আশাকে আড়াই পুতুলটির মতো সাজাইয়া কহিলেন, "যাও তো বউমা, মহিনকে জিজ্ঞাসা করিয়া এসো, তাহার বিছানা কি উপরে হইবে।"

এ প্রস্তাবে আশার পা কিছুতেই সরিল না, সে নীরবে নতমুখে দাঁড়াইয়া রহিল।
ক্রপ্ত রাজলক্ষী তাহাকে তীব্র ভর্বসনা করিতে লাগিলেন। আশা বহুকপ্তে ধীরে ধীরে
দ্বারের কাছে গেল, কিছুতেই আর অগ্রসর হইতে পারিল না। রাজলক্ষী দূর হইতে
বধুর এই ব্যবহার দেখিয়া বারান্দার প্রাস্তে দাঁড়াইয়া ক্রুদ্ধ ইন্ধিত করিতে লাগিলেন।

আশা মরিয়া হইয়া ঘরের মধ্যে চুকিয়া পড়িল। মহেল্র পশ্চাতে পদশন্দ শুনিয়া বই হইতে মাথা না তুলিয়া কহিল, "এখনো আমার দেরি আছে— আবার কাল ভোরে উঠিয়া পড়িতে হইবে— আমি এইখানেই শুইব।"

কী লজা। আশা কি মহেন্দ্রকে উপরের ঘরে শুইতে যাইবার জন্ম সাধিতে আসিয়াছিল। ঘর হইতে সে বাহির হইতেই রাজলন্দ্রী বিরক্তির স্বরে জিজ্ঞান। করিলেন, "কী, হইল কী।"

আশা কহিল, "তিনি এখন পড়িতেছেন, নীচেই গুইবেন।" বলিয়া দে নিজের অপমানিত শ্য়নগৃহে আদিয়া প্রবেশ করিল। কোথাও তাহার স্থ্য নাই— সমস্ত পৃথিবী দর্বত্রই যেন মধ্যান্তের মরু-ভূতলের মতো তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

থানিক রাত্রে আশার শয়নগৃহের রুদ্ধারে ঘা পড়িল, "বউ, বউ, দরজা থোলো।" আশা তাড়াতাড়ি দার থূলিয়া দিল। রাজলন্দ্রী তাঁহার হাঁপানি লইয়া দিঁড়িতে উঠিয়া কটে নিশাদ লইতেছিলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই তিনি বিছানায় বিদয়া পড়িলেন ও বাক্শক্তি ফিরিয়া আদিতেই ভাঙা গলায় কহিলেন, "বউ, তোমার রকম কী। উপরে আদিয়া দার বন্ধ করিয়াছ যে। এখন কি এই রকম রাগারাগি করিবার সময়! এত ত্ঃখেও তোমার ঘটে বুদ্ধি আদিল না। যাও, নীচে যাও।"

আশা মৃত্সরে কহিল, "তিনি একলা থাকিবেন বলিয়াছেন।"

রাজলক্ষী। একলা থাকিবে বলিলেই হইল। রাগের মূথে সে কী কথা বলিয়াছে, তাই শুনিয়া অমনি বাঁকিয়া বদিতে হইবে! এত অভিমানী হইলে চলে না। যাও, শীঘ্র যাও।

তুঃথের দিনে বধ্র কাছে শাশুড়ীর আর লজ্জা নাই। তাঁহার হাতে যে-কিছু উপায় আছে, তাহাই দিয়া মহেন্দ্রকে কোনোমতে বাঁধিতেই হইবে।

আবেগের সহিত কথা কহিতে কহিতে রাজলন্দ্রীর পুনরায় অত্যন্ত শ্বাসকট হইল।
কতকটা সংবরণ করিয়া তিনি উঠিলেন। আশাও দিক্নক্তি না করিয়া তাঁহাকে ধরিয়া
লইয়া নীচে চলিল। রাজলন্দ্রীকে আশা তাঁহার শয়ন্ঘরে বিছানায় বসাইয়া, তাকিয়াবালিশগুলি পিঠের কাছে ঠিক করিয়া দিতে লাগিল। রাজলন্দ্রী কহিলেন, "থাক্
বউমা, থাক্। স্থাকে ডাকিয়া দাও। তুমি যাও, আর দেরি করিয়ো না।"

আশা এবার আর দিধামাত্র করিল না। শাশুড়ীর ঘর হইতে বাহির হইয়া একেবারে মহেন্দ্রের ঘরে গিয়া উপস্থিত হইল। মহেন্দ্রের দম্মুথে টেবিলের উপর খোলা বই পড়িয়া আছে— সে টেবিলের উপর ছ পা তুলিয়া দিয়া চৌকির উপর মাথা রাখিয়া একমনে কী ভাবিতেছিল। পশ্চাতে পদশন্দ শুনিয়া একেবারে চমকিয়া উঠিয়া ফিরিয়া তাকাইল। যেন কাহার ধ্যানে নিমগ্ন ছিল, হঠাৎ ভ্রম হইয়াছিল, দে-ই বুঝি আসিয়াছে। আশাকে দেখিয়া মহেন্দ্র সংযত হইয়া পা নামাইয়া খোলা বইটা কোলে টানিয়া লইল।

মহেন্দ্ৰ আজ মনে মনে আশ্চৰ্য হইল। আজকাল তো আশা এমন অসংকোচে

তাহার সমুখে আদে না— দৈবাৎ তাহাদের উভয়ের সাক্ষাৎ হইলে সে তথনই চলিয়া
যায়। আজ এত রাত্রে এমন সহজে সে যে তাহার ঘরে আদিয়া প্রবেশ করিল, এ
বড়ো বিশ্ময়কর। মহেল্র তাহার বই হইতে মুখ না তুলিয়াই বৃঝিল, আশার আজ
চলিয়া যাইবার লক্ষণ নহে। আশা মহেল্রের সমুখে ছিরভাবে আদিয়া দাঁড়াইল। তথন
মহেল্র আর পড়িবার ভান করিতে পারিল না— মুখ তুলিয়া চাহিল। আশা স্বস্পষ্ট
খরে কহিল, "মার হাঁপানি বাড়িয়াছে, তুমি একবার তাঁহাকে দেখিলে ভালো হয়।"

মহেন্দ্ৰ। তিনি কোথায় আছেন ?

আশা। তাঁহার শোবার ঘরেই আছেন, ঘুমাইতে পারিতেছেন না।

্মহেন্দ্ৰ। তবে চলো তাঁহাকে দেখিয়া আসি গে।

অনেক দিনের পরে আশার সঙ্গে এইটুকু কথা কহিয়া মহেন্দ্র যেন অনেকটা হালকা বোধ করিল। নীরবতা যেন তুর্ভেত্ত তুর্গপ্রাচীরের মতো স্ত্রীপুরুষের মাঝ-থানে কালো ছায়া ফেলিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, মহেন্দ্রের তরফ হইতে তাহা ভাঙিবার কোনো অস্ত্র ছিল না— এমন সময় আশা স্বহস্তে কেল্লার একটি ছোটো দার খুলিয়া দিল।

রাজলন্দ্রীর দারের বাহিরে আশা দাঁড়াইয়া রহিল, মহেন্দ্র ঘরে প্রবেশ করিল।
মহেন্দ্রকে অসময়ে ঘরে আদিতে দেখিয়া রাজলন্দ্রী ভীত হইলেন, ভাবিলেন, বুঝি বা
আশার দঙ্গে রাগারাগি করিয়া আবার সে বিদায় লইতে আদিয়াছে। কহিলেন,
"মহিন, এখনো ঘুমাদ নাই?"

মহেন্দ্র কহিল, "মা, তোমার দেই হাঁপানি কি বাড়িয়াছে।"

এতদিন পরে এই প্রশ্ন শুনিয়া মার মনে বড়ো অভিমান জন্মিল। ব্ঝিলেন, বউ গিয়া বলাতেই আজ মহিন মার খবর লইতে আদিয়াছে। এই অভিমানের আবেগে তাঁহার বক্ষ আরো আন্দোলিত হইয়া উঠিল— কটে বাক্য উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, "য়া, তুই শুতে য়া। আমার ও কিছুই না।"

মহেন্দ্র। না মা, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখা ভালো, এ ব্যামো উপেক্ষা করিবার জিনিস নহে।

মহেন্দ্র জানিত, তাহার মাতার হৃৎপিণ্ডের তুর্বলতা আছে, এই কারণে এবং মাতার মুখন্ত্রীর লক্ষণ দেখিয়া দে উদ্বেগ অন্তভব করিল।

মা কহিলেন, "পরীক্ষা করিবার দরকার নাই, আমার এ ব্যামো সারিবার নহে।" মহেন্দ্র কহিল, "আচ্ছা, আজ রাত্রের মতো একটা ঘুমের ওযুধ আনাইয়া দিতেছি, কাল ভালো করিয়া দেখা যাইবে।" রাজলন্দ্রী। ঢের ওযুধ খাইয়াছি, ওযুধে আমার কিছু হয় না। যাও মহিন, অনেক রাত হইয়াছে, তুমি ঘুমাইতে যাও।

মহেন্দ্র। তুমি একটু স্কুস্থ হইলেই আমি ষাইব।

তথন অভিমানিনী রাজলক্ষী দারের অন্তরালবর্তিনী বধৃকে সমোধন করিয়া বলিলেন, "বউ, কেন তুমি এই রাত্রে মহেন্দ্রকে বিরক্ত করিবার জন্ম এখানে আনিয়াছ।" বলিতে বলিতে তাঁহার খাসকট আরো বাড়িয়া উঠিল।

তথন আশা ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মৃত্ অথচ দৃঢ়ম্বরে মহেল্রকে কহিল, "যাও, তুমি শুইতে যাও, আমি মার কাছে থাকিব।"

মহেন্দ্র আশাকে আড়ালে ডাকিয়া লইয়া কহিল, "আমি একটা ওব্ধ আনাইতে পাঠাইলাম। শিশিতে তুই দাগ থাকিবে— এক দাগ থাওয়াইয়া যদি ঘুম না আদে, তবে এক ঘণ্টা পরে আর-এক দাগ থাওয়াইয়া দিয়ো। রাত্রে বাড়িলে আমাকে থবর দিতে ভূলিয়ো না।"

এই বলিয়া মহেন্দ্র নিজের ঘরে ফিরিয়া গেল। আশা আজ তাহার কাছে যে-মৃতিতে দেখা দিল, এ যেন মহেন্দ্রের পক্ষে নৃতন। এ-আশার মধ্যে সংকোচ নাই, দীনতা নাই, এই আশা নিজের অধিকারের মধ্যে নিজে অধিষ্ঠিত, সেটুকুর জন্ম মহেন্দ্রের নিকট সে ভিক্ষাপ্রাথিনী নহে। নিজের স্ত্রীকে মহেন্দ্র উপেক্ষা করিয়াছে, কিন্তু বাড়ির বধ্র প্রতি তাহার সম্ভ্রম জন্মিল।

আশা তাঁহার প্রতি যত্নশত মহেল্রকে ডাকিয়া আনিয়াছে, ইহাতে রাজলন্ধী মনে মনে খুশি হইলেন। মুখে বলিলেন, "বউমা, তোমাকে শুতে পাঠাইলাম, তুমি আবার মহেল্রকে টানিয়া আনিলে কেন।"

আশা তাহার উত্তর না দিয়া পাথা-হাতে তাহার পশ্চাতে বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল।

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "যাও বউমা, ভতে যাও।"

আশা মৃত্সরে কহিল, "আমাকে এইখানে বসিতে বলিয়া গেছেন।" আশা জানিত, মহেন্দ্র মাতার সেবায় তাহাকে নিয়োগ করিয়া গেছে, এ-খবরে রাজলক্ষী খুশি হইবেন।

88

রাজলন্দ্রী যথন স্পষ্টই দেখিলেন, আশা মহেন্দ্রের মন বাঁধিতে পারিতেছে না, তথন তাঁহার মনে হইল, "অন্তত আমার ব্যামো উপলক্ষ করিয়াও যদি মহেন্দ্রকে থাকিতে হয় দেও ভালো।" তাঁহার ভয় হইতে লাগিল, পাছে তাঁহার অস্থ্য একেবারে সারিয়া যায়। আশাকে ভাঁড়াইয়া ওযুধ তিনি ফেলিয়া দিতে আরম্ভ করিলেন।

অন্তমনস্ক মহেন্দ্র বড়ো-একটা থেয়াল করিত না। কিন্তু আশা দেখিতে পাইত, রাজলন্দ্রীর রোগ কিছুই কমিতেছে না, বরঞ্ধ যেন বাড়িতেছে। আশা ভাবিত, মহেন্দ্র যথেষ্ট যত্ন ও চিন্তা করিয়া ঔষধ নির্বাচন করিতেছে না— মহেন্দ্রের মন এতই উদ্প্রান্ত যে, মাতার পীড়াও তাহাকে চেতাইয়া তুলিতে পারিতেছে না। মহেন্দ্রের এতবড়ো হুর্গতিতে আশা তাহাকে মনে মনে ধিক্কার না দিয়া থাকিতে পারিল না। এক দিকে নষ্ট হইলে মাহ্ম্য কি সকল দিকেই এমনি করিয়া নষ্ট হয়।

একদিন সন্ধ্যাকালে রোগের কষ্টের সময় রাজলন্দ্রীর বিহারীকে মনে পড়িয়া গেল। কতদিন বিহারী আদে নাই, তাহার ঠিক নাই। আশাকে জিজ্ঞানা করিলেন, "বউমা, বিহারী এথন কোথায় আছে জান?" আশা ব্রিতে পারিল, চিরকাল রোগতাপের সময় বিহারীই মার সেবা করিয়া আসিয়াছে। তাই কষ্টের সময় বিহারীকেই মাতার মনে পড়িতেছে। হায়, এই সংসারের অটল নির্ভর সেই চিরকালের বিহারীও দ্র হইল। বিহারী-ঠাকুরপো থাকিলে এই ছঃসময়ে মার যত্ন হইত— ইহার মতো তিনি হৃদয়হীন নহেন। আশার হৃদয় হইতে দীর্ঘনিখাস পড়িল।

রাজলক্ষ্মী। বিহারীর দক্ষে মহিন বুঝি ঝগড়া করিয়াছে? বড়ো অন্সায় করিয়াছে বউমা। তাহার মতো এমন হিতাকাজ্জী বন্ধু মহিনের আর কেহ নাই। বলিতে বলিতে তাঁহার ছই চক্ষুর কোণে অশ্রুজল জড়ো হইল।

একে একে আশার অনেক কথা মনে পড়িল। অন্ধ মৃঢ় আশাকে যথাসময়ে সতর্ক করিবার জন্ম বিহারী কতরূপে কত চেষ্টা করিয়াছে এবং সেই চেষ্টার ফলে সে ক্রমশই আশার অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, সেই কথা মনে করিয়া আজু আশা মনে মনে নিজেকে তীব্রভাবে অপমান করিতে লাগিল। একমাত্র স্কৃষ্ণকে লাঞ্ছিত করিয়া একমাত্র শক্রকে যে বক্ষে টানিয়া লয়, বিধাতা সেই ক্বতন্ত্র মূর্থকে কেন না শাস্তি দিবেন। ভগ্নহৃদয় বিহারী যে-নিশ্বাস ফেলিয়া এ-ঘর হইতে বিদায় হইয়া গেছে, সে-নিশ্বাস কি এ-ঘরকে লাগিবে না।

আবার অনেকক্ষণ চিন্তিতমূথে স্থির থাকিয়া রাজলক্ষী হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, "বউমা, বিহারী যদি থাকিত, তবে এই ছর্দিনে দে আমাদের রক্ষা করিতে পারিত— এতদ্র পর্যন্ত গড়াইতে পাইত না।" আশা নিস্তব্ধ হইয়া ভাবিতে লাগিল। রাজলন্দ্রী নিশাস ফেলিয়া বলিলেন, "দে যদি খবর পায় আমার ব্যামো হইয়াছে, তবে দে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না।"

আশা বুঝিল, রাজলন্ধীর ইচ্ছা বিহারী এই খবরটা পায়। বিহারীর অভাবে তিনি আজকাল একেবারে নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছেন।

ঘরের আলো নিবাইয়া দিয়া মহেন্দ্র জ্যোৎস্নায় জানলার কাছে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। পড়িতে আর ভালো লাগে না। গৃহে কোনো স্থথ নাই। যাহারা পরমাত্রীয়, তাহাদের দঙ্গে সহজভাবের সম্বন্ধ দ্র হইয়া গেলে, তাহাদিগকে পরের মতো অনায়াদে ফেলিয়া দেওয়া যায় না, আবার প্রিয়জনের মতো অনায়াদে তাহাদিগকে গ্রহণ করা যায় না— তাহাদের সেই অত্যাজ্য আত্মীয়তা অহরহ অসহ্ ভারের মতো বক্ষে চাপিয়া থাকে। মার সম্মুথে যাইতে মহেন্দ্রের ইচ্ছা হয় না— তিনি হঠাৎ মহেন্দ্রক কাছে আদিতে দেখিলেই এমন একটা শঙ্কিত উদ্বেগের সহিত তাহার মুখের দিকে চান যে, মহেন্দ্রকে তাহা আঘাত করে। আশা কোনো উপলক্ষে কাছে আদিলে তাহার সঙ্গে কথা কহাও কঠিন হয়, চুপ করিয়া থাকাও কষ্টকর হইয়া উঠে। এমন করিয়া দিন আর কাটিতে চাহে না। মহেন্দ্র দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল, অন্তত্ত সাত দিন সে বিনোদিনীর সঙ্গে একেবারেই দেখা করিবে না। আরো ছই দিন বাকি আছে— কেমন করিয়া দে ছই দিন কাটিবে।

মহেল পশ্চাতে পদশব্দ শুনিল। বুঝিল, আশা ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। যেন শুনিতে পায় নাই, এই ভান করিয়া স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। আশা সে ভানটুকু ব্ঝিতে পারিল, তবু ঘর হইতে চলিয়া গেল না। পশ্চাতে দাঁড়াইয়া কহিল, "একটা কথা আছে, সেইটে বলিয়াই আমি যাইতেছি।"

মহেন্দ্র ফিরিয়া কহিল, "ষাইতে হইবে কেন, একটু বদোই না।"

আশা এই ভদ্রতাটুকুতে কান না দিয়া স্থির দাঁড়াইয়া কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপোকে মার অস্থথের থবর দেওয়া উচিত।"

বিহারীর নাম শুনিয়াই মহেল্রের গভীর হৃদয়ক্ষতে ঘা পড়িল। নিজেকে এক টুথানি শামলাইয়া লইয়া কহিল, "কেন উচিত। আমার চিকিৎসায় ব্ঝি বিশাস হয় না।"

মহেন্দ্র মাতার চিকিৎপায় যথোচিত যত্ন করিতেছে না, এই ভর্ৎসনায় আশার হাদয় পরিপূর্ণ হইয়া ছিল, তাই তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল, "কই, মার ব্যামো তো কিছুই ভালো হয় নাই, দিনে দিনে আরও যেন বাড়িয়া উঠিতেছে।"

এই দামাত্ত কথাটার ভিতরকার উত্তাপ মহেল ব্বিতে পারিল। এমন গৃঢ়

ভর্মনা আশা আর কথনোই মহেন্দ্রকে করে নাই। মহেন্দ্র নিজের অহংকারে আহত হইয়া বিশ্বিত বিদ্রুপের সহিত কহিল, "তোমার কাছে ডাক্তারি শিথিতে হইবে দেখিতেছি!"

আশা এই বিদ্রপে তাহার পুঞ্জীভূত বেদনার উপরে হঠাৎ অপ্রত্যাশিত আঘাত পাইল; তাহার উপরে ঘর অন্ধকার ছিল, তাই দেই চিরকালের নিরুত্তর আশা আজ অসংকোচে উদ্দীপ্ত তেজের সহিত বলিয়া উঠিল, "ডাক্তারি না শেখ, মাকে যত্ন করা শিখিতে পার।"

আশার কাছে এমন জবাব পাইয়া মহেন্দ্রের বিশ্বয়ের দীমা রহিল না। এই অনভাস্ত তীব্র বাক্যে মহেন্দ্র নিষ্ঠ্র হইয়া উঠিল। কহিল, "তোমার বিহারীঠাকুরপোকে কেন এই বাড়িতে আসিতে নিষেধ করিয়াছি, তাহা তো তুমি জান—
আবার তাহাকে শারণ করিয়াছ ব্ঝি!"

আশা ক্রতপদে ঘর হইতে চলিয়া গেল। লজ্জার ঝড়ে যেন তাহাকে ঠেলিয়া লইয়া গেল। লজ্জা তাহার নিজের জন্ম নহে। অপরাধে যে-ব্যক্তি মগ্ন হইয়া আছে, সে এমন অন্যায় অপবাদ মুখে উচ্চারণ করিতে পারে। এতবড়ো নির্লজ্জতাকে পর্বত-প্রমাণ লজ্জা দিয়াও ঢাকা যায় না।

আশা চলিয়া গেলেই মহেন্দ্র নিজের সম্পূর্ণ পরাভব অন্থভব করিতে পারিল। আশা যে কোনো কালে কোনো অবস্থাতেই মহেন্দ্রকে এমন ধিক্কার করিতে পারে, তাহা মহেন্দ্র কল্পনাও করিতে পারে নাই। মহেন্দ্র দেখিল, যেখানে তাহার সিংহাসন ছিল সেথানে সে ধুলায় লুটাইতেছে। এতদিন পরে তাহার আশক্ষা হইল, পাছে আশার বেদনা ঘুণায় পরিণত হয়।

ওদিকে বিহারীর কথা মনে আদিতেই বিনোদিনী সম্বন্ধে চিন্তা তাহাকে অধীর করিয়া তুলিল। বিহারী পশ্চিম হইতে ফিরিয়াছে কি না, কে জানে। ইতিমধ্যে বিনোদিনী তাহার ঠিকানা জানিতেও পারে, বিনোদিনীর সঙ্গে বিহারীর দেখা হওয়াও অসম্ভব নহে। মহেন্দ্রের আর প্রতিজ্ঞা রক্ষা হয় না।

রাত্রে রাজলক্ষীর বক্ষের কট্ট বাড়িল, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া নিজেই মহেন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। কটে বাক্য উচ্চারণ করিয়া কহিলেন, "মহিন, বিহারীকে আমার বড়ো দেখিতে ইচ্ছা হয়, অনেক দিন দে আদে নাই।"

আশা শাশুড়ীকে বাতাস করিতেছিল। সে ম্থ নিচু করিয়া রহিল। মহেন্দ্র কহিল, "সে এখানে নাই, পশ্চিমে কোথায় চলিয়া গেছে।"

রাজলক্ষী কহিলেন, "আমার মন বলিতেছে, সে এখানেই আছে, কেবল তোর

উপর অভিমান করিয়া আদিতেছে না। আমার মাথা খা, কাল একবার তুই তাহার বাড়িতে যান।"

गररु करिन, "आंच्छा यांत ।"

আজ সকলেই বিহারীকে ডাকিতেছে। মহেন্দ্র নিজেকে বিশ্বের পরিত্যক্ত বলিয়া বোধ করিল।

80

পরদিন প্রত্যুবেই মহেন্দ্র বিহারীর বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইল। দেখিল, দ্বারের কাছে অনেকগুলা গোরুর গাড়িতে ভৃত্যুগণ আদ্বাব বোঝাই করিতেছে। ভজুকে মহেন্দ্র জিজ্ঞাদা করিল, "ব্যাপারখানা কী!" ভজু কহিল, "বাবু বালিতে গন্ধার ধারে একটি বাগান লইয়াছেন, দেইখানে জিনিসপত্র চলিয়াছে।" মহেন্দ্র জিজ্ঞাদা করিল, "বাবু বাড়িতে আছেন না কি।" ভজু কহিল, "তিনি ছই দিন মাত্র কলিকাতায় থাকিয়া কাল বাগানে চলিয়া গেছেন।"

শুনিয়া মহেন্দ্রের মন আশস্কায় পূর্ণ হইয়া গেল। সে অন্থপস্থিত ছিল ইতিমধ্যে বিনোদিনী ও বিহারীতে যে দেখা হইয়াছে, ইহাতে তাহার মনে কোনো সংশয় রহিল না। সে কল্পনাচক্ষে দেখিল, বিনোদিনীর বাদার সম্মুখেও এতক্ষণে গোরুর গাড়ি বোঝাই হইতেছে। তাহার নিশ্চয় বোধ হইল, "এইজগুই নির্বোধ আমাকে বিনোদিনী বাদা হইতে দ্রে রাখিয়াছিল।"

মূহুর্তকাল বিলম্ব না করিয়া মহেন্দ্র তাহার গাড়িতে চড়িয়া কোচম্যানকে হাঁকহিতে কহিল। ঘোড়া যথেষ্ট জ্রুত চলিতেছে না বলিয়া মহেন্দ্র মাঝে মাঝে কোচম্যানকে গালি দিল। গলির মধ্যে সেই বাসার ঘারের সম্মুথে পৌছিয়া দেখিল, সেখানে যাত্রার কোনো আয়োজন নাই। ভয় হইল, পাছে সে-কার্য পূর্বেই সমাধা হইয়া থাকে। বেগে ঘারে আঘাত করিল। ভিতর হইতে বৃদ্ধ চাকর দরজা খুলিয়া দিবামাত্র মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "সব থবর ভালো তো।" সে কহিল, "আজ্ঞা হাঁ, ভালো বই কি।"

মহেল্র উপরে গিয়া দেখিল, বিনোদিনী স্নানে গিয়াছে। তাহার নির্জন শয়নঘরে প্রবেশ করিয়া মহেল্র বিনোদিনীর গতরাত্রে ব্যবহৃত শয়ার উপর লুটাইয়া পড়িল— সেই কোমল আন্তরণকে তুই প্রসারিত হন্তে বক্ষের কাছে আকর্ষণ করিল এবং তাহাকে দ্রাণ করিয়া তাহার উপরে মুখ রাখিয়া বলিতে লাগিল, "নিষ্ঠ্র! নিষ্ঠ্র!"

এইরপে হদয়োচ্ছ্বাদ উন্মৃক্ত করিয়া দিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া মহেন্দ্র অধীরভাবে

বিনোদিনীর প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতে করিতে দেখিল, একখানা বাংলা খবরের কাগজ নীচের বিছানায় খোলা পড়িয়া আছে। সময় কাটাইবার জন্ম কতকটা অন্মনস্কভাবে সেখানা তুলিয়া লইল, যেখানে চোখ পড়িল, মহেল্র সেখানেই বিহারীর নাম দেখিতে পাইল। এক মৃহুর্তে তাহার সমস্ত মন খবরের কাগজের সেই জায়গাটাতেই ঝুঁকিয়া পড়িল। একজন পত্র-প্রেরক লিখিতেছে, অল্ল বেতনের দরিল্র কেরানিগণ রুগ্ণ হইয়া পড়িলে তাহাদের বিনাম্ল্যে চিকিৎসা ও সেবার জন্ম বিহারী বালিতে গঙ্গার ধারে একটি বাগান লইয়াছেন— সেখানে এক কালে পাঁচজনকে আশ্রম্ম দিবার বন্দোবন্ত হইয়াছে, ইত্যাদি।

বিনোদিনী এই খবরটা পড়িয়াছে। পড়িয়া তাহার কিরপ ভাব হইল। নিশ্চয় তাহার মনটা সেইদিকে পালাই-পালাই করিতেছে। শুধু সেজন্ত নহে, মহেন্দ্রের মন এই কারণে আরো ছটফট করিতে লাগিল যে, বিহারীর এই সংকল্পে তাহার প্রতি বিনোদিনীর ভক্তি আরো বাড়িয়া উঠিবে। বিহারীকে মহেন্দ্র মনে মনে "হায়াগ" বিলল, বিহারীর এই কাজটাকে "হুজুগ" বিলয়া অভিহিত করিল— কহিল, "লোকের হিতকারী হইয়া উঠিবার হুজুগ বিহারীর ছেলেবেলা হইতেই আছে।" মহেন্দ্র নিজেকে বিহারীর তুলনায় একান্ত অকপট অক্বত্রিম বিলয়া বাহবা দিবার চেষ্টা করিল— কহিল, "শুদার্য ও আত্মত্যাগের ভড়ঙে মৃঢ়লোক ভুলাইবার চেষ্টাকে আমি দ্বণা করি।" কিন্তু হায়, এই পরমনিশ্চেষ্ট অক্বত্রিমতার মাহাত্মা লোকে অর্থাৎ বিশেষ কোনো-একটি লোক হয়তো বুঝিবে না। মহেন্দ্রের মনে হইতে লাগিল, বিহারী যেন তাহার উপরে এও একটা চাল চালিয়াছে।

বিনোদিনীর পদশন্দ শুনিয়া মহেন্দ্র তাড়াতাড়ি কাগজখানা মৃড়িয়া তাহার উপরে চাপিয়া বিদিন। স্নাত বিনোদিনী ঘরে প্রবেশ করিলে, মহেন্দ্র তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বিস্মিত হইয়া উঠিল। তাহার কী-এক অপরূপ পরিবর্তন হইয়াছে। সে যেন এই কয়দিন আগুন জালিয়া তপস্থা করিতেছিল। তাহার শরীর ক্বশ হইয়া গেছে, এবং দেই ক্বশতা ভেদ করিয়া তাহার পাণ্ডুবর্ণ মুখে একটি দীপ্তি বাহির হইতেছে।

বিনোদিনী বিহারীর পত্রের আশা ত্যাগ করিয়াছে। নিজের প্রতি বিহারীর নিরতিশয় অবজ্ঞা কল্পনা করিয়া সে অহোরাত্রি নিঃশব্দে দগ্ধ হইতেছিল। এই দাহ হইতে নিস্কৃতি পাইবার কোনো পথ তাহার কাছে ছিল না। বিহারী যেন তাহাকেই তিরস্কার করিয়া পশ্চিমে চলিয়া গেছে— তাহার নাগাল পাইবার কোনো উপায় বিনোদিনীর হাতে নাই। কর্মপরায়ণা নিরলসা বিনোদিনী কর্মের অভাবে এই ক্ষ্ম বাসার মধ্যে যেন রুদ্ধাস হইয়া উঠিতেছিল— তাহার সমস্ত উত্তম তাহার নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া আঘাত করিতেছিল। তাহার সমস্ত ভাবী জীবনকে এই প্রেমহীন কর্মহীন আনন্দহীন বাসার মধ্যে, এই রুদ্ধ গলির মধ্যে চিরকালের জন্ম আবদ্ধ কল্পনা করিয়া তাহার বিদ্রোহী প্রকৃতি আয়ত্তাতীত অদৃষ্টের বিরুদ্ধে যেন আকাশে মাথা ঠুকিবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছিল। যে মৃঢ় মহেন্দ্র বিনোদিনীর সমস্ত মুক্তির পথ চারি দিক হইতে ৰুদ্ধ করিয়া তাহার জীবনকে এমন সংকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে, তাহার প্রতি বিনোদিনীর ঘুণা ও বিদেষের সীমা ছিল না। বিনোদিনী বুঝিতে পারিয়াছিল, সেই মহেল্রকে দে কিছুতেই আর দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে না। এই ক্ষুদ্র বাদায় মহেন্দ্র তাহার কাছে ঘেঁষিয়া সম্মুথে আদিয়া বসিবে— প্রতিদিন অলক্ষ্য আকর্ষণে তিলে তিলে তাহার দিকে অধিকতর অগ্রদর হইতে থাকিবে— এই অন্ধকৃপে, এই সমাজভ্রষ্ট জীবনের পঙ্কশ্যায় দ্বণা এবং আদক্তির মধ্যে যে প্রাত্যহিক লড়াই হইতে থাকিবে, তাহা অত্যন্ত বীভৎদ। বিনোদিনী স্বহস্তে স্বচেষ্টায় মাটি খুঁড়িয়া মহেন্দ্রের হৃদয়ের অন্তত্তল হইতে এই যে একটা লোলজিহ্বা লোলুপতার ক্লেদাক্ত সরীস্থপকে বাহির করিয়াছে, ইহার পুচ্ছপাশ হইতে সে নিজেকে কেমন করিয়া রক্ষা করিবে। একে বিনোদিনীর ব্যথিত হৃদয়, তাহাতে এই কৃত্র অবকৃদ্ধ বাদা, তাহাতে মহেল্রের বাদনা-তরঙ্গের অহরহ অভিঘাত— ইহা কল্পনা করিয়াও বিনোদিনীর সমস্ত চিত্ত আতঙ্গে পীড়িত হইয়া উঠে। জীবনে ইহার সমাপ্তি কোথায়। কবে সে এই-সমস্ত হইতে বাহির হইতে পারিবে।

বিনোদিনীর সেই কুশপাণ্ড্র মুথ দেখিয়া মহেন্দ্রের মনে ঈর্যানল জলিয়া উঠিল। তাহার কি এমন কোনো শক্তি নাই, যাহা দারা সে বিহারীর চিন্তা হইতে এই তপস্থিনীকে বলপূর্বক উৎপাটিত করিয়া লইতে পারে। ঈগল যেমন মেযশাবককে এক নিমেষে ছোঁ মারিয়া তাহার স্থত্গম অভ্রভেদী পর্বতনীড়ে উত্তীর্ণ করে, তেমনি এমন কি কোনো মেঘপরিবৃত নিধিলবিশ্বত স্থান নাই, যেথানে একাকী মহেন্দ্র তাহার এই কোমল-স্থন্দর শিকারটিকে আপনার বুকের কাছে লুকাইয়া রাখিতে পারে। ঈর্যার উত্তাপে তাহার ইচ্ছার আগ্রহ চতুগুণ বাড়িয়া উঠিল। আর কি সে একমুহূর্তও বিনোদিনীকে চোথের আড়াল করিতে পারিবে। বিহারীর বিভীষিকাকে অহরহ ঠেকাইয়া রাখিতে হইবে, তাহাকে স্বচ্যগ্রমাত্র অবকাশ দিতে আর তো মহেন্দ্রের সাহদ হইবে না।

বিরহতাপে রমণীর দৌন্দর্যকে স্থকুমার করিয়া তোলে, মহেন্দ্র এ-কথা সংস্কৃত

কাব্যে পড়িয়াছিল, আজ বিনোদিনীকে দেখিয়া সে তাহা যতই অন্নভব করিতে লাগিল, ততই স্থামিশ্রিত হৃঃথের স্থতীত্র আলোড়নে তাহার হৃদয় একাস্ত মথিত হুইয়া উঠিল।

বিনোদিনী ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া মহেল্রকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি চা থাইয়া আসিয়াছ।"

মহেন্দ্র কহিল, "না-হয় থাইয়া আদিয়াছি, তাই বলিয়া স্বহস্তে আর-এক পেয়ালা দিতে ক্বপণতা করিয়ো না— 'প্যালা ম্ঝ ভর দে রে'।"

বিনোদিনী বোধ হয় ইচ্ছা করিয়া নিতান্ত নিষ্ঠ্রভাবে মহেন্দ্রের এই উচ্ছাদে হঠাৎ আঘাত দিল— কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো এখন কোথায় আছেন খবর জান ?"

মহেল্র নিমেষের মধ্যে বিবর্ণ হইয়া কহিল, "সে তো এখন কলিকাতায় নাই।"

বিনোদিনী। তাহার ঠিকানা কী।

মহেন্দ্ৰ। দে তো কাহাকেও বলিতে চাহে না।

বিনোদিনী। সন্ধান করিয়া কি থবর লওয়া যায় না।

মহেন্দ্র। আমার তো তেমন জরুরি দরকার কিছু দেখি না।

বিনোদিনী। দরকারই কি সব। আশৈশব বন্ধুত্ব কি কিছুই নয়।

মহেন্দ্র। বিহারী আমার আশৈশব বন্ধু বটে, কিন্তু তোমার সঙ্গে তাহার বন্ধুত্ব তু-দিনের— তবু তাগিদটা তোমারই যেন অত্যন্ত বেশি বোধ হইতেছে।

বিনোদিনী। তাহাই দেখিয়া তোমার লজা পাওয়া উচিত। বন্ধুত্ব কেমন করিয়া করিতে হয়, তাহা তোমার অমন বন্ধুর কাছ হইতেও শিথিতে পারিলে না ?

মহেন্দ্র। সেজন্ম তত হংখিত নহি, কিন্তু ফাঁকি দিয়া স্ত্রীলোকের মন হরণ কেমন করিয়া করিতে হয়, সে বিছা তাহার কাছে শিখিলে আজ কাজে লাগিতে পারিত।

বিনোদিনী। সে বিভা কেবল ইচ্ছা থাকিলেই শেখা যায় না, ক্ষমতা থাকা চাই। মহেন্দ্র। গুরুদেবের ঠিকানা যদি তোমার জানা থাকে তো বলিয়া দাও, এ-বয়দে তাঁহার কাছে একবার মন্ত্র লইয়া আদি, তাহার পরে ক্ষমতার পরীক্ষা হইবে।

বিনোদিনী। বন্ধুর ঠিকানা যদি বাহির করিতে না পার, তবে প্রেমের কথা আমার কাছে উচ্চারণ করিয়ো না। বিহারী-ঠাকুরপোর সঙ্গে তুমি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছ, তোমাকে কে বিশ্বাস করিতে পারে।

মহেন্দ্র। আমাকে যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করিতে, তবে আমাকে এত অপমান

করিতে না। আমার ভালোবাদা সম্বন্ধে যদি এত নিঃদংশয় না হইতে, তবে হয়তো আমার এত অসহ হঃথ ঘটিত না। বিহারী পোষ না-মানিবার বিভা জানে, সেই বিভাটা যদি সে এই হতভাগ্যকে শিখাইত, তবে বন্ধুত্বের কাজ করিত।

"বিহারী যে মান্ত্র, তাই সে পোষ মানিতে পারে না," এই বলিয়া বিনোদিনী থোলা চুল পিঠে মেলিয়া যেমন জানালার কাছে দাঁড়াইয়া ছিল তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্র হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া মৃষ্টি বদ্ধ করিয়া রোষগর্জিতম্বরে কহিল, "কেন তুমি আমাকে বার বার অপমান করিতে সাহস কর। এত অপমানের কোনো প্রতিফল পাও না, সে কি তোমার ক্ষমতায় না আমার গুণে। আমাকে যদি পশু বলিয়াই স্থির করিয়া থাক, তবে হিংস্র পশু বলিয়াই জানিয়ো। আমি একেবারে আঘাত করিতে জানি না, এতবড়ো কাপুরুষ নই।" বলিয়া বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বহিল— তাহার পর বলিয়া উঠিল, "বিনোদ, এখান হইতে কোথাও চলো। আমরা বাহির হইয়া পড়ি। পশ্চিমে হউক, পাহাড়ে হউক, ষেখানে তোমার ইচ্ছা, চলো। এখানে বাঁচিবার স্থান নাই। আমি মরিয়া ষাইতেছি।"

वित्नोमिनी कहिन, "कतना, अथनहे कतना— शन्किरम याहे।" মহেন্দ্র। পশ্চিমে কোথায় যাইবে।

বিনোদিনী। কোথাও নহে। এক জায়গায় ছ-দিন থাকিব না— ঘুরিয়া বেড়াইব।

মহেল্র কহিল, "দেই ভালো, আজ রাতেই চলো।"

নিলোদিনী সমত হইয়া মহেন্ত্রের জন্ম রন্ধানের উদ্যোগ করিতে গেল।

মহেন্দ্র বুরিতে পারিল, নিছারীর খবর বিনোদিনীর চোখে পড়ে নাই। খবরের কাগতে মন দিবার মতো অবধানশক্তি বিনোদিনীর এখন আর নাই। পাছে দৈবাৎ শে-খবর বিনোদিনী সাত নে-খবর বিনোদিনী জানিতে পারে, সেই উদ্বেগে মহেন্দ্র সমস্ত দিন সতর্ক হইরা

বিহারীর খবর লইয়া মহেন্দ্র ফিরিয়া আদিবে, এই স্থির করিয়া বাড়িতে তাহার জন্ম আহার প্রস্তুত হইয়াছিল। আনেক দেরি দেখিয়া প্রীড়িত রাজলক্ষ্মী উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন। সারারাত ঘুম না হওয়াতে তিনি অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন, তাহার উপরে মহেন্দ্রের জন্ম উংকণ্ঠায় তাঁহাকে ক্লিষ্ট করিতেছে দেখিয়া আশা থবর লাইয়া

জানিল, মহেন্দ্রের গাড়ি ফিরিয়া আসিয়াছে। কোচম্যানের কাছে সংবাদ পাওয়া গেল, মহেল্র বিহারীর বাড়ি হইয়া পটলডাঙার বাদায় গিয়াছে। শুনিয়া রাজলক্ষ্মী দেয়ালের দিকে পাশ ফিরিয়া গুরু হইয়া শুইলেন। আশা তাঁহার শিয়রের কাছে চিত্রার্পিতের মতো স্থির হইয়া বসিয়া বাতাস করিতে লাগিল। অন্তদিন যথাসময়ে আশাকে খাইতে যাইবার জন্ম রাজলক্ষ্মী আদেশ করিতেন— আজ আর কিছু বলিলেন না। কাল রাত্রে তাঁহার কঠিন পীড়া দেখিয়াও মহেল্র যখন বিনোদিনীর মোহে ছুটিয়া গেল, তথন রাজলক্ষীর পক্ষে এ-সংসারে প্রশ্ন করিবার, চেষ্টা করিবার, ইচ্ছা করিবার আর কিছুই রহিল না। তিনি ব্ঝিয়াছিলেন বটে যে, মহেল্র তাঁহার পীড়াকে সামাত্ত জ্ঞান করিয়াছে; অতাত্তবার ষেমন মাঝে মাঝে রোগ দেখা দিয়া সারিয়া গেছে, এবারেও সেইরূপ একটা ক্ষণিক উপসর্গ ঘটিয়াছে মনে করিয়া মহেল্র নিশ্চিন্ত আছে; কিন্ত এই আশঙ্খাশূল অন্নদ্বেগই রাজলন্দ্রীর কাছে বড়ো কঠিন বলিয়া মনে হইল। মহেন্দ্র প্রেমোনাত্ততায় কোনো আশস্কাকে, কোনো কর্তব্যকে মনে স্থান দিতে চায় না, তাই দে মাতার কষ্টকে পীড়াকে এতই লঘু করিয়া দেথিয়াছে— পাছে জননীর রোগশ্যায় তাহাকে আবদ্ধ হইয়া পড়িতে হয়, তাই সে এমন নির্লজ্জের মতো একটু অবকাশ পাইতেই বিনোদিনীর কাছে পলায়ন করিয়াছে। রোগ-আরোগ্যের প্রতি রাজলন্দ্রীর আর লেশমাত্র উৎসাহ রহিল না— মহেল্রের অনুদ্বেগ ষে অমূলক, দারুণ অভিমানে ইহাই তিনি প্রমাণ করিতে চাহিলেন।

বেলা ছটার সময় আশা কহিল, "মা, তোমার ওমুধ থাইবার সময় হইয়াছে।" রাজলক্ষী উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। আশা ওমুধ আনিবার জন্ম উঠিলে তিনি বলিলেন, "ওমুধ দিতে হইবে না বউমা, তুমি যাও।"

আশা মাতার অভিমান ব্বিতে পারিল— দে অভিমান সংক্রামক হইরা তাহার হাদয়ের আন্দোলনে দিওটে দোলা দিতেই আশা আর থাকিতে পারিল না— কারা চাপিতে চাপিতে গুমরিয়া কাঁদিয়া উঠিল। রাজলক্ষী ধীরে ধীরে আশার দিকে পাশ ফিরিয়া তাহার হাতের উপরে সকরুণ স্নেহে আন্তে আন্তে হাত ব্লাইতে লাগিলেন, কহিলেন, "বউমা, তোমার বয়্দ অয়, এখনো তোমার স্থের ম্থ দেখিবার সময় আছে। আমার জন্ম তুমি আর চেষ্টা করিয়ো না, বাছা— আমি তো অনেক দিন বাঁচিয়াছি— আর কী হইবে।"

শুনিয়া আশার রোদন আরো উচ্ছুদিত হইয়া উঠিল— দে ম্থের উপর আঁচল চাপিয়া ধরিল।

এইরপে রোগীর গৃহে নিরানন্দ দিন মন্দগতিতে কাটিয়া গেল। অভিমানের ৩॥৩১ মধ্যেও এই হুই নারীর ভিতরে ভিতরে আশা ছিল, এখনই মহেন্দ্র আদিবে। শব্দমাত্রেই উভয়ের দেহে যে একটি চমক-দঞ্চার হুইতেছিল, তাহা উভয়েই বৃঝিতে
পারিতেছিলেন। ক্রমে দিবাবদানের অলোক স্কুপ্টে হুইয়া আদিল, কলিকাতার
অন্তঃপুরের মধ্যে দেই গোধূলির যে আভা, তাহাতে আলোকের প্রফুল্লতাও নাই,
অন্ধকারের আবরণও নাই— তাহা বিষাদকে গুরুভার এবং নৈরাশ্যকে অশ্রুহীন
করিয়া তোলে, তাহা কর্ম ও আশাদের বল হরণ করে অথচ বিশ্রাম ও বৈরাগ্যের
শান্তি আনয়ন করে না। কুগ্ণগৃহের দেই শুক্ষ শ্রীহীন সন্ধ্যায় আশা নিঃশব্দপদে
উঠিয়া একটি প্রদীপ জালিয়া ঘরে আনিয়া দিল। রাজলন্দ্রী কহিলেন, "বউমা, আলো
ভালো লাগিতেছে না, প্রদীপ বাহিরে রাথিয়া দাও।"

আশা প্রদীপ বাহিরে রাথিয়া আদিয়া বদিল। অন্ধকার যথন ঘনতর হইয়া এই ক্ষুদ্র কক্ষের মধ্যে বাহিরের অনস্ত রাত্রিকে আনিয়া দিল, তথন আশা রাজলক্ষীকে মুহুস্বরে জিজ্ঞানা করিল, "মা, তাঁহাকে কি একবার থবর দিব।"

রাজলক্ষী দৃঢ়স্বরে কহিলেন, "না বউমা, তোমার প্রতি আমার শপথ রহিল, মহেন্দ্রকে খবর দিয়ো না।"

শুনিয়া আশা শুরু হইয়া রহিল; তাহার আর কাঁদিবার বল ছিল না। বাহিরে দাঁড়াইয়া বেহারা কহিল, "বাবুর কাছ হইতে চিট্ঠি আদিয়াছে।"

শুনিয়া মুহূর্তের মধ্যে রাজলন্দ্রীর মনে হইল, মহেন্দ্রের হয়তো হঠাৎ একটা কিছু ব্যামো হইরাছে, তাই সে কোনোমতেই আদিতে না পারিয়া চিঠি পাঠাইরাছে। অন্তব্য ও ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "দেখো তো বউমা, মহিন কী লিথিয়াছে।"

আশা বাহিরের প্রদীপের আলোকে কম্পিতহন্তে মহেন্দ্রের চিঠি পড়িল। মহেন্দ্র লিথিয়াছে, কিছুদিন হইতে দে ভালো বোধ করিতেছিল না, তাই দে পশ্চিমে বেড়াইতে যাইতেছে। মাতার অস্থথের জন্ম বিশেষ চিন্তার কারণ কিছুই নাই। তাঁহাকে নিয়মিত দেখিবার জন্ম দে নবীন-ডাক্তারকে বলিয়া দিয়াছে। রাত্রে ঘুম না হইলে বা মাথা ধরিলে কথন কী করিতে হইবে তাহাও চিঠির মধ্যে লেখা আছে— এবং ছই টিন লঘু ও পুষ্টিকর পথ্য মহেন্দ্র ডাক্তারখানা হইতে আনাইয়া চিঠির সঙ্গে পাঠাইয়াছে। আপাতত গিরিধির ঠিকানায় মাতার সংবাদ অবশ্য-অবশ্য জানাইবার জন্ম পুনশ্চের মধ্যে অন্মরোধ আছে।

এই চিঠি পড়িয়া আশা স্তম্ভিত হইয়া গেল— প্রবল ধিক্কার তাহার তৃঃথকে অতিক্রম করিয়া উঠিল। এই নিষ্ঠ্র বার্তা মাকে কেমন করিয়া শুনাইবে।

আশার বিলম্বে রাজলন্দ্রী অধিকতর উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। কহিলেন, বউমা,

মহিন কী লিখিয়াছে শীঘ্ৰ আমাকে শুনাইয়া দাও।" বলিতে বলিতে তিনি আগ্ৰহে বিছানায় উঠিয়া বসিলেন।

আশা তথন ঘরে আসিয়া ধীরে ধীরে সমস্ত চিঠি পড়িয়া শুনাইল। রাজনন্দ্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "শরীরের কথা মহিন কী লিথিয়াছে, ওইথানটা আর একবার পড়ো তো।"

আশা পুনরায় পড়িল, "কিছুদিন হইতেই আমি তেমন ভালো বোধ করিতে-ছিলাম না, তাই আমি—"

রাজলন্দ্রী। থাক্ থাক্, আর পড়িতে হইবে না। ভালো বোধ হইবে কী করিয়া। বুড়ো মা মরেও না, অথচ কেবল ব্যামো লইয়া তাহাকে জালায়। কেন তুমি মহিনকে আমার অস্থথের কথা থবর দিতে গেলে। বাড়িতে ছিল, ঘরের কোণে বিদিয়া পড়াশুনা করিতেছিল, কাহারও কোনো এলাকায় ছিল না— মাঝে হইতে মার ব্যামোর কথা পাড়িয়া তাহাকে ঘরছাড়া করিয়া তোমার কী স্থুখ হইল। আমি এখানে মরিয়া থাকিলে তাহাতে কাহার কী ক্ষতি হইত। এত তুঃখেও তোমার ঘটে এইটুকু বুদ্ধি আদিল না।

বলিয়া বিছানার উপর শুইয়া পড়িলেন।

বাহিরে মদমদ শব্দ শুনা গেল। বেহারা কহিল, "ডাক্তারবাবু আয়া।"

ডাক্তার কাসিয়া ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। আশা তাড়াতাড়ি ঘোমটা টানিয়া থাটের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইল। ডাক্তার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনার কী হইয়াছে বলুন তো।"

রাজলক্ষী ক্রোধের স্বরে কহিলেন, "হইবে আর কী। মাহ্রুষকে কি মরিতে দিবে না। তোমার ওযুধ থাইলেই কি অমর হইয়া থাকিব।"

ভাক্তার সাস্থনার স্বরে কহিল, "অমর করিতে না পারি, কট যাহাতে কমে দে চেষ্টা—"

রাজলন্দ্রী বলিয়া উঠিলেন, "কণ্টের ভালো চিকিৎসা ছিল যথন বিধবারা পুড়িয়া মরিত— এখন এ তো কেবল বাঁধিয়া মারা। যাও ডাক্তারবাব্, তুমি যাও— আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না, আমি একলা থাকিতে চাই।"

ডাক্তার ভয়ে ভয়ে কহিল, "আপনার নাড়িটা একবার—"

রাজলন্দ্রী অত্যন্ত বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "আমি বলিতেছি, তুমি যাও। আমার নাড়ি বেশ আছে— এ নাড়ি শীঘ্র ছাড়িবে এমন ভরদা নাই।"

ডাক্তার অগত্যা ঘরের বাহিরে গিয়া আশাকে ডাকিয়া পাঠাইল। আশাকে

নবীন-ভাক্তার রোগের সমস্ত বিবরণ জিজাসা করিল। উত্তরে সমস্ত শুনিয়া গন্তীর-ভাবে ঘরের মধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিল। কহিল, "দেখুন, মহেন্দ্র আমার উপর বিশেষ করিয়া ভার দিয়া গেছে। আমাকে যদি আপনার চিকিৎসা করিতে না দেন, তবে সে মনে কষ্ট পাইবে।"

মহেন্দ্র কট পাইবে, একথাটা রাজলক্ষীর কাছে উপহাসের মতো শুনাইল— তিনি কহিলেন, "মহিনের জন্ম বেশি ভাবিয়ো না। কট দংসারে সকলকেই পাইতে হয়। এ-কটে মহেন্দ্রকে অত্যন্ত বেশি কাতর করিবে না। তুমি এখন যাও ডাক্তার। আমাকে একটু ঘুমাইতে দাও।"

নবীন-ডাক্তার বুঝিল, রোগীকে উত্তাক্ত করিলে ভালো হইবে না। ধীরে ধীরে বাহিরে আদিয়া যাহা যাহা কর্তব্য আশাকে উপদেশ দিয়া গেল।

আশা ঘরে চুকিতে রাজলন্দ্রী কহিলেন, "যাও বাছা, তুমি একটু বিশ্রাম করো গে। সমস্ত দিন রোগীর কাছে বদিয়া আছ। হারুর মাকে পাঠাইয়া দাও— পাশের ঘরে বদিয়া থাক্।"

আশা রাজলন্ধীকে বৃঝিত। ইহা তাঁহার স্নেহের অনুরোধ নহে, ইহা তাঁহার আদেশ — পালন করা ছাড়া আর উপায় নাই। হারুর মাকে পাঠাইয়া দিয়া অন্ধকারে সে নিজের ঘরে গিয়া শীতল ভূমিশয্যায় শুইয়া পড়িল।

সমস্ত দিনের উপবাদে ও কটে তাহার শরীর-মন শ্রান্ত ও অবসন্ন। পাড়ার বাড়িতে দেদিন থাকিয়া থাকিয়া বিবাহের বাছা বাজিতেছিল। এই সময়ে সানাইয়ে আবার হ্বর ধরিল। দেই রাগিণীর আঘাতে রাত্রির সমস্ত অন্ধকার যেন স্পাদিত হইয়া আশাকে বারংবার যেন অভিঘাত করিতে লাগিল। তাহার বিবাহরাত্রির প্রত্যেক ক্ষুদ্র ঘটনাটিও সজীব হইয়া রাত্রির আকাশকে স্বপ্রছ্বিতে পূর্ণ করিয়া তুলিল; সেদিনকার আলোক, কোলাহল, জনতা; সেদিনকার মাল্যচন্দন, নববন্ধ ও হোমধ্যের গন্ধ; নববধ্র শঙ্কিত লজ্জিত আনন্দিত হাদয়ের নিগৃত্ কম্পন— সমস্তই শ্বতির আকারে যতই তাহাকে চারি দিকে আবিষ্ট করিয়া ধরিল, ততই তাহার হাদয়ের ব্যথা প্রাণ পাইয়া বল করিতে লাগিল। দাকণ ছর্ভিক্ষে ক্ষ্পিত বালক যেমন থাতের জন্ম মাতাকে আঘাত করিতে লাগিল। দাকণ ছর্ভিক্ষে ক্ষ্পিত বালক যেমন থাতের জন্ম মাতাকে আঘাত করিতে থাকে, তেমনি জাগ্রত স্থথের শ্বৃতি আপনার থাছ চাহিয়া আশার বক্ষে বারংবার সরোদন করাঘাত করিতে লাগিল। অবসন্ন আশাকে আর পড়িয়া থাকিতে দিল না। ত্ই হাত জোড় করিয়া দেবতার কাছে প্রার্থনা করিতে গিয়া সংসারে তাহার একমাত্র প্রত্যক্ষ দেবতা মাদিমার পবিত্র শ্বিশ্ব ম্র্তি আশার অঞ্চবাপ্সাচ্ছন্ন হ্বদয়ের মধ্যে আবিভূতি হইল। পুনরায় সংসারের

তুঃখ-ঝঞ্চাটে দেই তাপসীকে আহ্বান করিয়া আনিবে না, এতদিন ইহাই তাহার প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু আজ সে আর কোথাও কোনো উপায় দেখিতে পাইল না— আজ তাহার চতুর্দিকে ঘনায়িত নিবিড় তুংখের মধ্যে আর রক্ত্রমাত্র ছিল না। তাই আজ সে ঘরের মধ্যে আলো জালিয়া কোলের উপর একথানা খাতায় চিঠির কাগজ রাথিয়া ঘনঘন চোথের জল মৃছিতে মৃছিতে চিঠি লিথিতে লাগিল—

'শ্রীচরণকমলেমু—

মাসিমা, তুমি ছাড়া আজ আমার আর কেহ নাই ; একবার আসিয়া তোমার কোলের মধ্যে এই ছঃখিনীকে টানিয়া লও। নহিলে আমি কেমন করিয়া বাঁচিব। আর কী লিথিব, জানি না। তোমার চরণে আমার শতসহস্রকোটি প্রণাম। তোমার স্নেহের

অনপূর্ণা কাশী হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতি ধীরে ধীরে রাজলক্ষীর ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণামপূর্বক তাঁহার পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইলেন। মাঝথানের বিরোধবিচ্ছেদ সত্ত্বেও অন্নপূর্ণাকে দেখিয়া রাজলক্ষী যেন হারানো ধন ফিরিয়া পাইলেন। ভিতরে ভিতরে তিনি যে নিজের অলক্ষ্যে অগোচরে অন্নপূর্ণাকে চাহিতেছিলেন, অন্নপূর্ণাকে পাইয়া তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার এতদিনের অনেক শ্রান্তি অনেক ক্ষোভ যে কেবল অন্নপূর্ণার অভাবে, অনেক দিনের পরে আজ তাহা তাঁহার কাছে মুহুর্তের মধ্যে স্থস্পট্ট হইল। মুহুর্তের মধ্যে তাঁহার সমস্ত ব্যথিত হৃদয় তাহার চিরস্তন স্থানটি অধিকার করিল। মহেন্দ্রের জন্মের পূর্বেও এই ছুটি জা যথন বধৃভাবে এই পরিবারের সমস্ত স্থ্যত্থেকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন— পূজায় উৎসবে, শোকে মৃত্যুতে, উভয়ে এই সংসার-রথে একত্রে যাতা করিয়াছিলেন— তথনকার সেই ঘনিষ্ঠ স্থিত্ব রাজলক্ষীর হৃদয়কে আজ মুহুর্তের মধ্যে আচ্ছন্ন করিয়া দিল। যাহার সঙ্গে স্থূদূর অতীতকালে একত্রে জীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, নানা ব্যাঘাতের পর সেই বাল্যসহচরীই প্রম ত্ঃথের দিনে তাঁহার পার্শ্বর্তিনী হইলেন— তথনকার সমন্ত স্থ্যতুংথের, সমস্ত প্রিয় ঘটনার এই একটিমাত্র শ্বরণাশ্রয় রহিয়াছে। যাহার জন্ত বাজলন্মী ইহাকেও নিষ্ঠুরভাবে আঘাত করিয়াছিলেন, সেই বা আজ কোথায়।

অন্নপূর্ণা রোগিণীর পার্ষে বিদিয়া তাঁহার দক্ষিণ হস্ত হস্তে লইয়া কহিলেন, "দিদি।"

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "মেজবউ।" বলিয়া আর তাঁহার কথা বাহির হইল না। তাঁহার তুই চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। আশা এই দৃশু দেখিয়া আর থাকিতে পারিল না— পাশের ঘরে গিয়া মাটিতে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল।

রাজলন্দ্রী বা আশার কাছে অন্নপূর্ণা মহেন্দ্রের সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন পাড়িতে দাহদ করিলেন না। সাধুচরণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাদা করিলেন, "মামা, মহিন কোথায়।"

তথন সাধুচরণ বিনোদিনী ও মহেল্রের সমস্ত ঘটনা বির্ত করিয়া বলিলেন। অন্পূর্ণা সাধুচরণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বিহারীর কী খবর।"

সাধুচরণ কহিলেন, "অনেক দিন তিনি আসেন নাই— তাঁহার খবর ঠিক বলিতে

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "একবার বিহারীর বাড়িতে গিয়া তাহার সংবাদ জানিয়া আইস।"

শাধুচরণ ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "তিনি বাড়িতে নাই, বালিতে গঙ্গার ধারে বাগানে গিয়াছেন।"

অন্নপূর্ণা নবীন-ডাক্তারকে ডাকিয়া রোগীর অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। ডাক্তার কহিল, "হংপিণ্ডের ছুর্বলতার সঙ্গে উদরী দেখা দিয়াছে, মৃত্যু অকস্মাৎ কখন আসিবে কিছুই বলা যায় না।"

সন্ধ্যার সময় রাজলক্ষ্মীর রোগের কট্ট যথন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল, তথন অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "দিদি, একবার নবীন-ডাক্তারকে ডাকাই।"

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "না মেজবউ, নবীন-ডাক্তার আমার কিছুই করিতে পারিবে না।"

জন্নপূর্ণা কহিলেন, "তবে কাহাকে তুমি ডাকিতে চাও, বলো।" রাজলন্দ্রী কহিলেন, "একবার বিহারীকে যদি খবর দাও তো ভালো হয়।"

অন্নপূর্ণার বক্ষের মধ্যে আঘাত লাগিল। সেদিন দ্রপ্রবাসে সন্ধ্যাবেলায় তিনি দারের বাহির হইতে অন্ধকারের মধ্যে বিহারীকে অপমানের সহিত বিদায় করিয়া দিয়াছিলেন, সেই বেদনা তিনি আজ পর্যন্ত ভূলিতে পারেন নাই। বিহারী আর কথনোই তাঁহার দারে ফিরিয়া আসিবে না। ইহজীবনে আর যে কথনো সেই অনাদরের প্রতিকার করিতে অবসর পাইবেন, এ-আশা তাঁহার মনে ছিল না।

অন্নপূর্ণা একবার ছাদের উপর মহেন্দ্রের ঘরে গেলেন। বাড়ির মধ্যে এই ঘরটিই ছিল আনন্দনিকেতন। আজ সে-ঘরের কোনো শ্রী নাই— বিছানাপত্র

বিশৃঙ্খল, সাজসজ্জা অনাদৃত, ছাদের টবে কেহ জল দেয় না, গাছগুলি শুকাইয়া গেছে।

মাসিমা ছাদে গিয়াছেন ব্ঝিয়া আশাও ধীরে ধীরে তাঁহার অন্থসরণ করিল। আনপূর্ণা তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইয়া তাহার মন্তকচ্মন করিলেন। আশা নত হইয়া ছই হাতে তাঁহার ছই পা ধরিয়া বার বার তাঁহার পায়ে মাথা ঠেকাইল। কহিল, "মাসিমা, আমাকে আশীর্বাদ করো, আমাকে বল দাও। মান্ত্য যে এত কট্ট সন্থ করিতে পারে, তাহা আমি কোনোকালে ভাবিতেও পারিতাম না। মা গো, এমন আর কতদিন সহিবে।"

অন্নপূর্ণা সেইখানেই মাটিতে বসিলেন, আশা তাঁহার পায়ে মাথা দিয়া লুটাইয়া পড়িল। অন্নপূর্ণা আশার মাথা কোলের উপর তুলিয়া লইলেন, এবং কোনো কথা না কহিয়া নিস্তরভাবে জোড়হাত করিয়া দেবতাকে স্মরণ করিলেন।

অন্নপূর্ণার স্নেহদিঞ্চিত নিঃশন্ধ আশীর্বাদ আশার গভীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়। অনেক দিন পরে শান্তি আনয়ন করিল। তাহার মনে হইল, তাহার অভীষ্ট মেন দিল্পরায় হইয়াছে। দেবতা তাহার মতো মূচকে অবহেলা করিতে পারেন, কিন্তু মাদিমার প্রার্থনা অগ্রাহ্থ করিতে পারেন না।

হৃদয়ের মধ্যে আশাস ও বল পাইয়া আশা অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া উঠিয়া বদিল। কহিল, "মাদিমা, বিহারী-ঠাকুরপোকে একবার আদিতে চিঠি লিথিয়া দাও।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "না, চিঠি লেখা হইবে না।" আশা। তবে তাঁহাকে খবর দিবে কী করিয়া। অন্নপূর্ণা কহিলেন, "কাল আমি বিহারীর সঙ্গে নিজে দেখা করিতে যাইব।"

## 86

বিহারী যথন পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল, তথন তাহার মনে হইল, একটা-কোনো কাজে নিজেকে আবদ্ধ না করিলে তাহার আর শান্তি নাই। সেই মনে করিয়া কলিকাতার দরিদ্র কেরানিদের চিকিৎসা ও শুশ্রমার ভার সে গ্রহণ করিয়াছে। গ্রীম্মকালের ভোবার মাছ যেমন অল্পজল পাঁকের মধ্যে কোনোমতে শীর্ণ হইয়া থাবি থাইয়া থাকে, গলি-নিবাসী অল্পাশী পরিবারভারগ্রন্ত কেরানির বঞ্চিত জীবন সেইরূপ— সেই বিবর্ণ ক্লশ ছশ্চিন্তাগ্রন্ত ভদ্রমণ্ডলীর প্রতি বিহারীর অনেক দিন

হইতে করুণাদৃষ্টি ছিল— তাহাদিগকে বিহারী বনের ছায়াটুকু ও গলার খোলা হাওয়া দান করিবার সংকল্প করিল।

বালিতে বাগান লইয়া চীনে মিন্ত্রির সাহায্যে সে স্থানর করিয়া ছোটো ছোটো কুটির তৈরি করাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। কিন্তু তাহার মন শান্ত হইল না। কাজে প্রবৃত্ত হইবার দিন তাহার যতই কাছে আসিতে লাগিল, ততই তাহার চিত্ত আপন সংকল্প হইতে বিমুখ হইয়া উঠিল। তাহার মন কেবলই বলিতে লাগিল, "এ-কাজে কোনো স্থখ নাই, কোনো রস নাই, কোনো সৌন্দর্য নাই— ইহা কেবল শুক্ক ভারমাত্র।" কাজের কল্পনা বিহারীকে কখনো ইতিপূর্বে এমন করিয়া ক্লিষ্ট করে নাই।

একদিন ছিল যখন বিহারীর বিশেষ কিছুই দরকার ছিল না; তাহার সম্মুথে যাহা-কিছু উপস্থিত হইত, তাহার প্রতিই অনায়াদে দে নিজেকে নিযুক্ত করিতে পারিত। এখন তাহার মনে একটা-কী ক্ষ্পার উদ্রেক হইয়াছে, আগে তাহাকে নির্ত্ত না করিয়া অন্ত কিছুতেই তাহার আসক্তি হয় না। পূর্বেকার অভ্যাসমতে দে এটা-ওটা নাড়িয়া দেখে, পরক্ষণেই দে-সমন্ত পরিত্যাগ করিয়া নিক্তি পাইতে চায়।

বিহারীর মধ্যে যে যৌবন নিশ্চলভাবে স্থপ্ত হইয়া ছিল, যাহার কথা দে কথনো চিন্তাও করে নাই, বিনোদিনীর দোনার কাঠিতে দে আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। সভোজাত গরুড়ের মতো দে আপন খোরাকের জন্ম সমস্ত জগওটাকে ঘাঁটিয়া বেড়াইতেছে। এই ক্ষ্পিত প্রাণীর সহিত বিহারীর পূর্বপরিচয় ছিল না, ইহাকে লইয়া দে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে; এখন কলিকাতার ক্ষীণজীর্ণ স্বল্লায়ু কেরানিদের লইয়া দে কী করিবে।

আষাঢ়ের গন্ধা সন্মুখে বহিয়া চলিয়াছে। থাকিয়া থাকিয়া পরপারে নীলমেঘ ঘনশ্রেণী গাছপালার উপরে ভারাবনত নিবিড়ভাবে আবিই হইয়া উঠে; সমস্ত নদীতল ইম্পাতের তরবারির মতো কোথাও বা উজ্জ্ল রুষ্ণবর্ণ ধারণ করে, কোথাও বা আগুনের মতো ঝকঝক করিতে থাকে। নববর্ধার এই সমারোহের মধ্যে যেমনি বিহারীর দৃষ্টি পড়ে, অমনি তাহার হৃদয়ের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আকাশের এই নীলম্বিশ্ব আলোকের মধ্যে কে একাকিনী বাহির হইয়া আসে, কে তাহার স্থানসিক্ত ঘনতরঙ্গায়িত রুষ্ণকেশ উন্মুক্ত করিয়া দাঁড়ায়, বর্ধাকাশ হইতে বিদীর্ণমেঘজুরিত সমস্ত বিচ্ছিন্ন রশ্মিকে কুড়াইয়া লইয়া কে একমাত্র তাহারই মুখের উপরে অনিমেষ দৃষ্টির দীপ্ত কাতরতা প্রসারিত করে।

পূর্বের যে জীবনটা তাহার স্থথে-সন্তোষে কাটিয়া গেছে, আজ বিহারী সেই জীবনটাকে পরম ক্ষতি বলিয়া মনে করিতেছে। এমন কত মেঘের সন্ধ্যা, এমন কত পূর্ণিমার রাত্রি আসিয়াছিল, তাহারা বিহারীর শৃত্ত হৃদয়ের দারের কাছে আসিয়া স্বধাপাত্রহন্তে নিঃশন্দে ফিরিয়া গেছে— সেই তুর্লভ শুভক্ষণে কত সংগীত অনার্ব্ব, কত উৎসব অসম্পন্ন হইয়াছে, তাহার আর শেষ নাই। বিহারীর মনে যে-সকল পূর্বস্থৃতি ছিল, বিনোদিনী দেদিনকার উত্তত চুম্বনের রক্তিম আভার দ্বারা দেগুলিকে আজ এমন বিবর্ণ অকিঞ্চিৎকর করিয়া দিয়া গেল। মহেন্দ্রের ছায়ার মতো হইয়া জীবনের অধিকাংশ দিন কেমন করিয়া কাটিয়াছিল। তাহার মধ্যে কী চরিতার্থতা ছিল। প্রেমের বেদনায় সমস্ত জল-স্থল-আকাশের কেন্দ্রকুহর হইতে যে এমন বাগিণীতে এমন বাঁশী বাজে, তাহা তো অচেতন বিহারী পূর্বে কখনো অহুমান করিতেও পারে নাই। যে-বিনোদিনী ছই বাহুতে বেষ্টন করিয়া এক মুহুর্তে অকস্মাৎ এই অপরূপ সৌন্দর্যলোকে বিহারীকে উত্তীর্ণ করিয়া দিয়াছে, তাহাকে সে আর কেমন করিয়া ভূলিবে। তাহার দৃষ্টি তাহার আকাজ্ঞা আজ দর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার ব্যাকুল ঘননিশাস বিহারীর রক্তস্রোতকে অহরহ তরদিত করিয়া তুলিতেছে এবং তাহার স্পর্শের স্থকোমল উত্তাপ বিহারীকে বেষ্টন করিয়া পুলকাবিষ্ট হৃদয়কে ফুলের মতো ফুটাইয়া রাথিয়াছে।

কিন্তু তবু সেই বিনোদিনীর কাছ হইতে বিহারী আজ এমন দ্রে রহিয়াছে কেন। তাহার কারণ এই, বিনোদিনী যে-সৌন্দর্যরসে বিহারীকে অভিষিক্ত করিয়া দিয়াছে, সংসারের মধ্যে বিনোদিনীর সহিত সেই সৌন্দর্যের উপযুক্ত কোনো সম্বন্ধ সে কল্পনা করিতে পারে না। পদ্মকে তুলিতে গেলে পদ্ধ উঠিয়া পড়ে। কী বলিয়া তাহাকে এমন-কোথায় স্থাপন করিতে পারে, যেথানে স্থানর বীভংস হইয়া না উঠে। তাহা ছাড়া মহেল্রের সহিত যদি কাড়াকাড়ি বাধিয়া যায়, তবে সমন্ত ব্যাপারটা এতই কুংসিত আকার ধারণ করিবে, যে, সে সম্ভাবনা বিহারী মনের প্রান্তেও স্থান দিতে পারে না। তাই বিহারী নিভত গঙ্গাতীরে বিশ্বসংগীতের মাঝখানে তাহার মানসী প্রতিমাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া আপনার হৃদয়কে ধুপের মতো দগ্ধ করিতেছে। পাছে এমন কোনো সংবাদ পায়, যাহাতে তাহার স্থেম্বপ্লজাল ছিয়বিচ্ছিল হইয়া যায়, তাই সে চিঠি লিথিয়া বিনোদিনীর কোনো থবরও লয় না।

তাহার বাগানের দক্ষিণ প্রান্তে ফলপূর্ণ জামগাছের তলায় মেঘাচ্ছন প্রভাতে বিহারী চুপ করিয়া পড়িয়া ছিল, সমুখ দিয়া কুঠির পানসি যাতায়াত করিতেছিল, তা-ই সে অলসভাবে দেখিতেছিল; ক্রমে বেলা বাড়িয়া যাইতে লাগিল। চাকর আসিয়া, আহারের আয়োজন করিবে কি না, জিজ্ঞাসা করিল— বিহারী কহিল, "এখন থাকু।" মিস্ত্রির সর্দার আসিয়া বিশেষ পরামর্শের জন্ম তাহাকে কাজ দেখিতে আহ্বান করিল— বিহারী কহিল, "আর-একটু পরে।"

এমন সময় বিহারী হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া দেখিল, সমুথে অনপূর্ণ। শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল— হই হাতে তাঁহার পা চাপিয়া ধরিয়া ভূতলে মাথা রাখিয়া প্রণাম করিল। অনপূর্ণা তাঁহার দক্ষিণ হস্ত দিয়া পরমঙ্গেহে বিহারীর মাথা ও গা স্পর্শ করিলেন। অক্ষজড়িতস্বরে কহিলেন, "বিহারী, তুই এত রোগা হইয়া গেছিদ কেন।"

বিহারী কহিল, "কাকীমা, তোমার স্নেহ ফিরিয়া পাইবার জন্য।"

শুনিয়া অন্নপূর্ণার চোথ দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। বিহারী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "কাকীমা, তোমার এখনো থাওয়া হয় নাই?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "না, এখনো আমার সময় হয় নাই।"

বিহারী কহিল, "চলো, আমি রাঁধিবার জোগাড় করিয়া দিই গে। আজ অনেক দিন পরে তোমার হাতের রান্না এবং তোমার পাতের প্রসাদ থাইয়া বাঁচিব।"

মহেন্দ্র-আশার সম্বন্ধে বিহারী কোনো কথাই উত্থাপন করিল না। অন্নপূর্ণা একদিন স্বহন্তে বিহারীর নিকটে সেদিককার দার ক্লব্ধ করিয়া দিয়াছেন। অভিমানের সহিত সেই নিষ্ঠুর নিষেধ সে পালন করিল।

আহারান্তে অন্নপূর্ণা কহিলেন, "নৌকা ঘাটেই প্রস্তুত আছে, বিহারী, এখন এক-

বিহারী কহিল, "কলিকাতায় আমার কোন্ প্রয়োজন।"
অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দিদির বড়ো অস্থুখ, তিনি তোকে দেখিতে চাহিয়াছেন।"
শুনিয়া বিহারী চকিত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মহিনদা কোথায়।"
অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে কলিকাতায় নাই, পশ্চিমে চলিয়া গেছে।"
শুনিয়া মূহুর্তে বিহারীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। সে চুপ করিয়া রহিল।
অন্নপূর্ণা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি সকল কথা জানিসনে।"
বিহারী কহিল, "কতকটা জানি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জানি না।"

তথন অন্নপূর্ণা বিনোদিনীকে লইয়া মহেন্দ্রের পশ্চিমে পলায়ন-বার্তা বলিলেন। বিহারীর চক্ষে তৎক্ষণাৎ জলস্থল-আকাশের সমস্ত রং বদলাইয়া গেল, তাহার কল্পনা-ভাণ্ডারের সমস্ত সঞ্চিত রস মুহূর্তে তিক্ত হইয়া উঠিল।— "মায়াবিনী বিনোদিনী কি সেদিনকার সন্ধ্যাবেলায় আমাকে লইয়া থেলা করিয়া গেল। তাহার ভালো-

বাদার আত্মসমর্পণ দমস্তই ছলনা! দে তাহার গ্রাম ত্যাগ করিয়া নির্কল্পতাবে মহেন্দ্রের দঙ্গে একাকিনী পশ্চিমে চলিয়া গেল! ধিক্ তাহাকে, এবং ধিক্ আমাকে যে আমি-মূচ তাহাকে এক মুহুর্তের জন্মও বিশ্বাস করিয়াছিলাম।"

হায় মেঘাচ্ছন আষাঢ়ের সন্ধা, হায় গতবৃষ্টি পূর্ণিমার রাত্রি, তোমাদের ইন্দ্রজাল কোথায় গেল।

## 85

বিহারী ভাবিতেছিল, ছংখিনী আশার মুপের দিকে কে চাহিবে কী করিয়া।
দেউড়ির মধ্যে যথন সে প্রবেশ করিল, তথন নাথহীন সমস্ত বাড়িটার ঘনীভূত বিষাদ
তাহাকে এক মূহুর্তে আবৃত করিয়া ফেলিল। বাড়ির দরোয়ান ও চাকরদের মুথের
দিকে চাহিয়া উন্মন্ত নিরুদ্দেশ মহেন্দ্রের জন্ম লজ্জায় বিহারীর মাথা নত করিয়া দিল।
পরিচিত ভূত্যদিগকে সে স্লিগ্ধভাবে পূর্বের মতো কুশল জিজ্ঞাসা করিতে পারিল না।
অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে তাহার পা যেন সরিতে চাহিল না। বিশ্বজনের সম্মুথে
প্রকাশভাবে মহেন্দ্র অসহায় আশাকে যে দারুণ অপমানের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া
গেছে, যে-অপমানে ত্রীলোকের চরমতম আবরণটুকু হরণ করিয়া তাহাকে সমস্ত
সংসারের সকোতৃহল রুপাদৃষ্টিবর্ষণের মাঝখানে দাঁড় করাইয়া দেয়, সেই অপমানের
অনাবৃত প্রকাশ্যতার মধ্যে বিহারী কুন্তিত ব্যথিত আশাকে দেখিবে কোন প্রাণে।

কিন্ত এ-সকল চিন্তার ও সংকোচের আর অবসর রহিল না। অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেই আশা ক্রতপদে আসিয়া বিহারীকে কহিল, "ঠাকুরপো, একবার শীদ্র আসিয়া মাকে দেখিয়া যাও, তিনি বড়ো কষ্ট পাইতেছেন।"

বিহারীর সঙ্গে আশার প্রকাশভাবে এই প্রথম আলাপ। তুঃখের তুর্দিনে একটিমাত্র সামান্ত ঝটকায় সমস্ত ব্যবধান উড়াইয়া লইয়া যায়; যাহারা দূরে বাস করিতেছিল তাহাদিগকে হঠাৎ-বন্সায় একটিমাত্র সংকীর্ণ ডাঙার উপরে একত্র করিয়া দেয়।

আশার এই সংকোচহীন ব্যাকুলতায় বিহারী আঘাত পাইল। মহেন্দ্র তাহার সংসারটিকে যে কী করিয়া দিয়া গেছে, এই ক্ষুদ্র ঘটনা হইতেই তাহা সে যেন অধিক বুঝিতে পারিল। ছর্দিনের তাড়নায় গৃহের যেমন সজ্জা-সৌন্দর্য উপেক্ষিত, গৃহলক্ষীরও তেমনি লজ্জার প্রীটুকু রাখিবারও অবসর ঘুচিয়াছে— ছোটোখাটো আবরণ-অন্তরাল বাছবিচার সমস্ত থসিয়া পড়িয়া গেছে— তাহাতে আর ক্রক্ষেপ করিবার সময় নাই।

বিহারী রাজলক্ষ্মীর ঘরে প্রবেশ করিল। রাজলক্ষ্মী একটা আকিষ্মিক খাসকট

অন্তত্তত করিয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন— সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী না হওয়াতে পুনর্বার কতকটা স্বস্থ হইয়া উঠিয়াছেন।

বিহারী প্রণাম করিয়া তাঁহার পদধূলি লইতেই রাজলন্দ্রী তাহাকে পাশে বসিতে ইঙ্গিত করিলেন, এবং ধীরে ধীরে কহিলেন, "কেমন আছিদ বেহারি। কতদিন তোকে দেখি নাই।"

বিহারী কহিল, "মা, তোমার অস্ত্র্থ, এ থবর আমাকে কেন জানাইলে না। তাহা হইলে কি আমি এক মুহুর্ত বিলম্ব করিতাম।"

রাজলন্দ্রী মৃত্স্বরে কহিলেন, "সে কি আর আমি জানি না, বাছা। তোকে পেটে ধরি নাই বটে, কিন্তু জগতে তোর চেয়ে আমার আপনার আর কি কেহ আছে।" বলিতে বলিতে তাঁহার চোথ দিয়া জল পড়িতে লাগিল।

বিহারী তাড়াতাড়ি উঠিয়া ঘরের কুলুঙ্গিতে ওবুধপত্রের শিশি-কোটাগুলি পরীক্ষা করিবার ছলে আত্মসংবরণের চেষ্টা করিল। ফিরিয়া আদিয়া সে যথন রাজলন্দ্রীর নাড়ি দেখিতে উভাত হইল, রাজলন্দ্রী কহিলেন, "আমার নাড়ির থবর থাক্ — জিজ্ঞাদা করি, তুই এমন রোগা হইয়া গেছিদ কেন, বেহারি।" বলিয়া রাজলন্দ্রী তাঁহার ক্লশ হস্ত তুলিয়া বিহারীর কণ্ঠায় হাত বুলাইয়া দেখিলেন।

বিহারী কহিল, "তোমার হাতের মাছের ঝোল না থাইলে আমার এ হাড় কিছুতেই ঢাকিবে না। তুমি শীঘ্র-শীঘ্র সারিয়া ওঠো মা, আমি ততক্ষণ রানার আয়োজন করিয়া রাখি।"

রাজলক্ষী মান হাসি হাসিয়া কহিলেন, "সকাল সকাল আয়োজন কর্ বাছা— কিন্তু রানার নয়।" বলিয়া বিহারীর হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিলেন, "বেহারি, তুই বউ ঘরে নিয়ে আয়, তোকে দেথিবার লোক কেহ নাই। ও মেজবউ, তোমরা এবার বেহারির একটি বিয়ে দিয়ে দাও— দেখো-না, বাছার চেহারা কেমন হইয়া গেছে।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "তুমি সারিয়া ওঠো, দিদি। এ তো তোমারই কাজ, তুমি সম্পন্ন করিবে, আমরা সকলে যোগ দিয়া আমোদ করিব।"

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "আমার আর সময় হইবে না, মেজবউ, বেহারির ভার তোমাদেরই উপর রহিল— উহাকে স্থণী করিয়ো, আমি উহার ঋণ শুধিয়া ঘাইতে পারিলাম না— কিন্তু ভগবান উহার ভালো করিবেন।" বলিয়া বিহারীর মাথায় তাঁহার দক্ষিণ হন্ত বুলাইয়া দিলেন।

আশা আর ঘরে থাকিতে পারিল না— কাঁদিবার জন্ম বাহিরে চলিয়া গেল। অন্নপূর্ণা অশ্রুজনের ভিতর দিয়া বিহারীর মুথের প্রতি স্নেহদৃষ্টিপাত করিলেন। রাজলক্ষীর হঠাৎ কী মনে পড়িল— তিনি ডাকিলেন, "বউমা, ও বউমা।"
আশা ঘরে প্রবেশ করিতেই কহিলেন, "বেহারির থাবারের সব ব্যবস্থা
করিয়াছ তো।"

বিহারী কহিল, "মা, তোমার এই পেটুক ছেলেটিকে সকলেই চিনিয়া লইয়াছে। দেউড়িতে চুকিতেই দেখি, ডিমওয়ালা বড়ো বড়ো কইমাছ চুপড়িতে লইয়া বামি হনহন করিয়া অন্দরের দিকে ছুটিয়াছে— বুঝিলাম, এ-বাড়িতে এখনো আমার খ্যাতি লুপ্ত হয় নাই।" বলিয়া বিহারী হাদিয়া একবার আশার মুখের দিকে চাহিল।

আশা আজ আর লজ্জা পাইল না। সে স্নেহের সহিত মিতহাস্থে বিহারীর পরিহাস গ্রহণ করিল। বিহারী যে এ-সংসারের কতথানি, আশা তাহা আগে সম্পূর্ণ জানিত না— অনেক সময় তাহাকে অনাবশুক আগন্তুক মনে করিয়া অবজ্ঞা করিয়াছে, অনেক সময় বিহারীর প্রতি বিম্থভাব তাহার আচরণে স্বস্পষ্ট পরিক্ষ্ট হইয়া উঠিয়াছে; সেই অন্ততাপের ধিক্কারে আজ বিহারীর প্রতি তাহার শ্রদ্ধা এবং করুণা সবেগে ধাবিত হইয়াছে।

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "মেজবউ, বাম্নঠাকুরের কর্ম নয়, রান্নাটা তোমায় নিজে দেখাইয়া দিতে হইবে— আমাদের এই বাঙাল ছেলে একরাশ ঝাল নহিলে খাইতে পারে না।"

বিহারী। তোমার মা ছিলেন বিক্রমপুরের মেয়ে, তুমি নদীয়া জেলার ভদ্র-সস্তানকে বাঙাল বল ? এ তো আমার সহা হয় না।

ইহা লইয়া অনেক পরিহাস হইল, এবং অনেক দিন পরে মহেত্রের বাড়ির বিষাদভার যেন লঘু হইয়া আসিল।

কিন্ত এত কথাবার্তার মধ্যে কোনো পক্ষ হইতে কেহ মহেন্দ্রের নাম উচ্চারণ করিল না। পূর্বে বিহারীর সঙ্গে মহেন্দ্রের কথা লইয়াই রাজলক্ষীর একমাত্র কথা ছিল। তাহা লইয়া মহেন্দ্র নিজে তাহার মাতাকে অনেকবার পরিহাস করিয়াছে। আজ সেই রাজলক্ষীর মুখে মহেন্দ্রের নাম একবারও না শুনিয়া বিহারী মনে মনে শুন্তিত হইল।

রাজলন্দ্রীর একটু নিদ্রাবেশ হইতেই বিহারী বাহিরে আদিয়া অন্নপূর্ণাকে কহিল, "মার ব্যামো তো সহজ নহে।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "সে তো স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।" বলিয়া তাঁহার ঘরের জানালার কাছে বসিয়া পড়িলেন।

অনেককণ চুপ করিয়া থাকিয়া কহিলেন, "একবার মহিনকে ডাকিয়া আনিবি

না, বেহারি? আর তো দেরি করা উচিত হয় না।"

বিহারী কিছুক্ষণ নিরুত্তরে থাকিয়া কহিল, "তুমি ষেমন আদেশ করিবে আমি তাহাই করিব। তাহার ঠিকানা কেহ কি জানে।"

জনপূর্ণা। ঠিক জানে না, খুঁজিয়া লইতে হইবে। বিহারী, আর-একটা কথা তোর কাছে বলি। আশার মুখের দিকে চাদ। বিনোদিনীর হাত হইতে মহেন্দ্রকে যদি উদ্ধার করিতে না পারিদ তবে দে আর বাঁচিবে না। তাহার মুখ দেখিলেই বুঝিতে পারিবি, তার বুকে মৃত্যুবাণ বাজিয়াছে।

বিহারী মনে মনে তীত্র হাসি হাসিয়া ভাবিল, "পরকে উদ্ধার আমি করিতে যাইব — ভগবান, আমার উদ্ধার কে করিবে।" কহিল, "বিনোদিনীর আকর্ষণ হইতে চিরকালের জন্ম মহেন্দ্রকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারিব, এমন মন্ত্র আমি কি জানি, কাকীমা? মার ব্যামোতে সে তু-দিন শান্ত হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু আবার সে যে ফিরিবে না, তাহা কেমন করিয়া বলিব।"

এমন সময় মলিনবদনা আশা মাথায় আধথানা ঘোমটা দিয়া ধীরে ধীরে তাহার মাদিমার পায়ের কাছে আদিয়া বদিল। দে জানিত রাজলন্দ্রীর পীড়া দম্বন্ধে বিহারীর দক্ষে অন্নপূর্ণার আলোচনা চলিতেছে, তাই ঔৎস্থক্যের দহিত শুনিতে আদিল। পতিব্রতা আশার মূথে নিস্তন্ধ তৃঃথের নীরব মহিমা দেথিয়া বিহারীর মনে এক অপূর্ব ভক্তির দঞ্চার হইল। শোকের তপ্ত তীর্থজলে অভিষক্ত হইয়া এই তরুণী রমণী প্রাচীন মূগের দেবীদের তায় একটি অচঞ্চল মর্যাদা লাভ করিয়াছে— দে এখন আর দামাতা নারী নহে, দে যেন দারুণ তুঃথে পুরাণবর্ণিতা সাধ্বীদের সমান বয়স প্রাপ্ত হইয়াছে।

বিহারী আশার সহিত রাজলন্দীর পথা ও ঔষধ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া যথন আশাকে বিদায় করিল, তথন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া অন্নপূর্ণাকে কহিল, "মহেন্দ্রকে আমি উদ্ধার করিব।"

বিহারী মহেন্দ্রের ব্যাক্ষে গিয়া খবর পাইল যে, তাহাদের এলাহাবাদ-শাখার সহিত মহেন্দ্র অল্পদিন হইতে লেনাদেনা আরম্ভ করিয়াছে।

100

স্টেশনে আসিয়া বিনোদিনী একেবারে ইণ্টারমিডিয়েট ক্লাসে মেয়েদের গাড়িতে চড়িয়া বিদল। মহেন্দ্র কহিল, "ও কী কর, আমি তোমার জন্ম সেকেও ক্লাসের টিকিট কিনিতেছি।"

বিনোদিনী কহিল, "দরকার কী, এখানে আমি বেশ থাকিব।"

মহেন্দ্র আশ্চর্য হইল। বিনোদিনী স্বভাবতই শৌখিন ছিল। পূর্বে দারিদ্রোর কোনো লক্ষণ তাহার কাছে প্রীতিকর ছিল না ; নিজের সাংসারিক দৈল্য সে নিজের পক্ষে অপমানকর বলিয়াই মনে করিত। মহেন্দ্র এটুকু বুঝিয়াছিল যে, মহেন্দ্রের ঘরের অজ্ञ সচ্চলতা, বিলাস উপকরণ এবং সাধারণের কাছে ধনী বলিয়া তাহাদের গৌরব, এক কালে বিনোদিনীর মনকে আকর্ষণ করিয়াছিল। সে অনায়াসেই এই ধনসম্পদ, এই-সকল আরাম ও গৌরবের ঈশ্বরী হইতে পারিত, সেই কল্পনায় তাহার মনকে একান্ত উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছিল। আজ যথন মহেন্দ্রের উপর প্রভুত্বলাভ করিবার সময় হইল, না চাহিয়াও দে যথন মহেল্রের সমস্ত ধনসম্পদ নিজের ভোগে <mark>আনিতে পারে, তথন কেন সে এমন অসহু উপেক্ষার সহিত একান্ত উদ্ধতভাবে কষ্টকর</mark> লজ্জাকর দীনতা স্বীকার করিয়া লইতেছে। মহেন্দ্রের প্রতি নিজের নির্ভরকে সে যথাসম্ভব সংকুচিত করিয়া রাখিতে চায়। যে উন্মত্ত মহেল্র বিনোদিনীকে তাহার স্বাভাবিক আশ্রয় হইতে চিরজীবনের জন্ম চ্যুত করিয়াছে, সে মহেন্দ্রের হাত হুইতে সে এমন কিছুই চাহে না, যাহা তাহার এই সর্বনাশের মূল্যস্বরূপ গণ্য হুইতে পারে। মহেন্দ্রের ঘরে যথন বিনোদিনী ছিল, তথন তাহার আচরণে বৈধব্যত্রতের কাঠিত বড়ো একটা ছিল না, কিন্তু এতদিন পরে সে আপনাকে সর্বপ্রকার ভোগ হইতে বঞ্চিত করিয়াছে। এখন দে একবেলা খায়, মোটা কাপড় পরে, তাহার সেই অনুর্গল উৎসারিত হাস্তপরিহাসই বা গেল কোথায়। এখন সে এমন স্তব্ধ, এমন আবৃত, এমন স্বদ্র, এমন ভীষণ হইয়া উঠিয়াছে যে, মহেন্দ্র তাহাকে সামাগ্র একটা কথাও জোর করিয়া বলিতে সাহস পায় না। মহেন্দ্র আশ্চর্য হইয়া, অধীর হইয়া, ক্ৰুদ্ধ হইয়া কেবলই ভাবিতে লাগিল, "বিনোদিনী আমাকে এত চেষ্টায় তুৰ্লভ ফলের মতো এত উচ্চশাখা হইতে পাড়িয়া লইল, তাহার পরে দ্রাণমাত্র না করিয়া আজ মাটিতে ফেলিয়া দিতেছে কেন।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাদা করিল, "কোথাকার টিকিট করিব বলো।"

বিনোদিনী কহিল, "পশ্চিম দিকে যেখানে খুশি চলো— কাল সকালে যেখানে গাড়ি থামিবে, নামিয়া পড়িব।"

এমনতরো ভ্রমণ মহেন্দ্রের কাছে লোভনীয় নহে। আরামের ব্যাঘাত তাহার পক্ষে কষ্টকর। বড়ো শহরে গিয়া ভালোরূপ আশ্রয় না পাইলে মহেন্দ্রের বড়ো মৃশকিল। সে খুঁজিয়া-পাতিয়া করিয়া-কর্মিয়া লইবার লোক নহে। তাই অত্যন্ত ক্ষ্ব-বিরক্ত মনে মহেন্দ্র গাড়িতে উঠিল। এদিকে মনে কেবলই ভয় হইতে লাগিল, পাছে বিনোদিনী তাহাকে না জানাইয়াই কোথাও নামিয়া পড়ে। বিনোদিনী এইরূপ শনিগ্রহের মতো ঘুরিতে এবং মহেন্দ্রকে ঘুরাইতে লাগিল—কোথাও তাহাকে বিশ্রাম দিল না। বিনোদিনী অতি শীঘ্রই লোককে আপন করিয়া লইতে পারে; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সে গাড়ির সহযাত্রিণীদের সহিত বন্ধুত্বপান করিয়া লইত। যেখানে যাইবার ইচ্ছা, সেথানকার সমস্ত থবর লইত— যাত্রিশালায় আশ্রম লইত এবং যেখানে যাহা-কিছু দেখিবার আছে, ঘুরিয়া-ঘুরিয়া বন্ধুসহায়ে দেখিয়া লইত। মহেন্দ্র বিনোদিনীর কাছে নিজের অনাবশুকভায় প্রতিদিন আপনাকে হত্যান বোধ করিতে লাগিল। টিকিট কিনিয়া দেওয়া ছাড়া তাহার কোনো কাল্প ছিল না, বাকি সময়টা তাহার প্রবৃত্তি তাহাকে ও সে আপন প্রবৃত্তিকে দংশন করিতে থাকিত। প্রথম প্রথম কিছুদিন সে বিনোদিনীর সঙ্গে সঙ্গে পথে পথে ফিরিয়াছিল— কিন্তু ক্রমে তাহা অসহ হইয়া উঠিল; তথন মহেন্দ্র আহারাদি করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিত, বিনোদিনী সমস্ত দিন ঘুরিয়া বেড়াইত। মাতৃম্বেহলালিত মহেন্দ্র যে এমন করিয়া পথে বাহির হইয়া পড়িতে পারে, তাহা কেহ কল্পনাও করিতে পারিত না।

একদিন এলাহাবাদ দেশনে ছইজনে গাড়ির জন্ম অপেক্ষা করিতেছিল। কোনো আকম্মিক কারণে ট্রেন আদিতে বিলম্ব হইতেছে। ইতিমধ্যে অন্যান্ম গাড়ি যত আদিতেছে ও যাইতেছে, বিনোদিনী তাহার যাত্রীদের ভালো করিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতেছে। পশ্চিমে ঘুরিতে ঘুরিতে চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে দেখিতে সে হঠাৎ কাহারও দেখা পাইবে, এই বোধ করি তাহার আশা। অন্তত, কন্দ্র গলির মধ্যে জনহীন গৃহে নিশ্চল উভ্যমে নিজেকে প্রভাহ চাপিয়া মারার চেয়ে এই নিভাসন্ধানপরতার মধ্যে, এই উনুক্ত পথের জনকোলাহলের মধ্যে শান্তি আছে।

হঠাং এক সময়ে স্টেশনে একটি কাচের বাক্সের উপর বিনোদিনীর দৃষ্টি পড়িতেই সে চমকিয়া উঠিল। এই পোল্ট আপিসের বাক্সের মধ্যে, যে-দকল লাকের উদ্দেশ পাওয়া বায় নাই তাহাদের পত্র প্রদর্শিত হইয়া থাকে। সেই বাক্সে সজ্জিত একথানি পত্রের উপরে বিনোদিনী বিহারীর নাম দেখিতে পাইল। বিহারীলাল নামটি অসাধারণ নহে— পত্রের বিহারীই যে বিনোদিনীর অভীষ্ট বিহারী, এ-কথা মনে করিবার কোনো হেতু ছিল না— তবু বিহারীর পুরা নাম দেখিয়া সেই একটিমাত্র বিহারী ছাড়া আর-কোনো বিহারীর কথা তাহার মনে সন্দেহ হইল না। পত্রে লিখিত ঠিকানাটি সে মুখস্থ করিয়া লইল। অত্যন্ত অপ্রশ্রমুখে মহেল্র একটা বেঞ্চের উপর বিদয়া ছিল, বিনোদিনী সেখানে আসিয়া কহিল, "কিছুদিন এলাহাবাদেই থাকিব।"

বিনোদিনী নিজের ইচ্ছামত মহেন্দ্রকে চালাইতেছে, অথচ তাহার ক্ষুধিত অতৃপ্ত হৃদয়কে খোরাকমাত্র দিতেছে না, ইহাতে মহেন্দ্রের পৌরুষাভিমান প্রতিদিন আহত হৃইয়া তাহার হৃদয় বিদ্রোহী হৃইয়া উঠিতেছিল। এলাহাবাদে কিছুদিন থাকিয়া জিরাইতে পাইলে সে বাঁচিয়া যায়— কিন্তু ইচ্ছার অনুকূল হৃইলেও বিনোদিনীর খেয়ালমাত্রে সন্মতি দিতে তাহার মন হঠাৎ বাঁকিয়া দাঁড়াইল। সে রাগ করিয়া কহিল, "যথন বাহির হুইয়াছি, তখন যাইবই। ফিরিতে পারিব না।"

वित्नोिं किहन, "आिंग यहिव ना।"

মহেন্দ্র কহিল, "তবে তুমি একলা থাকো, আমি চলিলাম।"

বিনোদিনী কহিল, "সেই ভালো।" বলিয়া দ্বিরুক্তিমাত্র না করিয়া ইঙ্গিতে মুটে ডাকিয়া স্টেশন ছাড়িয়া চলিল।

মহেন্দ্র পুরুষের কর্তৃত্ব-অধিকার লইয়া অন্ধকার-মূথে বেঞ্চে বিদিয়া রহিল। যত-ক্ষণ বিনোদিনীকে দেখা গেল, ততক্ষণ সে স্থির হইয়া থাকিল। যথন বিনোদিনী একবারও প\*চাতে না ফিরিয়া বাহির হইয়া গেল, তথন সে তাড়াতাড়ি মুটের মাথায় বাক্স-বিছানা চাপাইয়া তাহার অনুসরণ করিল। বাহিরে আসিয়া দেখিল, বিনোদিনী একথানি গাড়ি অধিকার করিয়া বসিয়াছে। মহেন্দ্র কোনো কথা না বলিয়া গাড়ির মাথায় মাল চাপাইয়া কোচবাক্সে চড়িয়া বসিল। নিজের অহংকার খর্ব করিয়া গাড়ির ভিতরে বিনোদিনীর সম্মুখে বসিতে তাহার আর মুখ রহিল না।

কিন্তু গাড়ি তো চলিয়াছেই। এক ঘণ্টা হইয়া গেল, ক্রমে শহরের বাড়ি ছাড়াইয়া চষা মাঠে আসিয়া পড়িল। গাড়োয়ানকে প্রশ্ন করিতে মহেল্রের লজ্জা করিতে লাগিল, কারণ, পাছে গাড়োয়ান মনে করে ভিতরকার স্ত্রীলোকটিই কর্তৃপক্ষ, কোথায় যাইতে হইবে তাও সে এই অনাবশুক পুরুষটার সঙ্গে পরামর্শও করে নাই। মহেন্দ্র রুষ্ট অভিমান মনে মনে পরিপাক করিয়া স্তর্ভাবে কোচবাক্সে বিসায়া রহিল।

গাড়ি নির্জনে যম্নার ধারে একটি স্যত্বরক্ষিত বাগানের মধ্যে আসিয়া থামিল। মহেল আশ্চর্য হইয়া গেল। এ কাহার বাগান, এ-বাগানের ঠিকানা বিনোদিনী কেমন করিয়া জানিল।

বাড়ি বন্ধ ছিল। হাঁকাহাঁকি করিতে বৃদ্ধ রক্ষক বাহির হইয়া আসিল। সে কহিল, "বাড়িওয়ালা ধনী, অধিক দূরে থাকেন না— তাঁহার অনুমতি লইয়া আসিলেই এ-বাড়িতে বাস করিতে দিতে পারি।" বিনোদিনী মহেন্দ্রের মৃথের দিকে একবার চাহিল। মহেন্দ্র এই মনোরম বাড়িটি দেখিয়া লুক হইয়াছিল— দীর্ঘকাল পরে কিছুদিন স্থিতির সম্ভাবনায় দে প্রফল্ল হইল, বিনোদিনীকে কহিল, "তবে চলো দেই ধনীর ওথানে যাই, তুমি বাহিরে গাড়িতে অপেক্ষা করিবে, আমি ভিতরে গিয়া ভাড়া ঠিক করিয়া আদিব।"

বিনোদিনী কহিল, "আমি আর ঘুরিতে পারিব না— তুমি যাও, আমি ততক্ষণ এখানে বিশ্রাম করি। ভয়ের কোনো কারণ দেখি না।"

মহেন্দ্র গাড়ি লইয়া চলিয়া গেল। বিনোদিনী বুড়া ব্রাহ্মণকে ডাকিয়া তাহার ছেলেপুলের কথা জিজ্ঞানা করিল— তাহারা কে, কোথায় চাকরি করে, তাহার মেয়েদের কোথায় বিবাহ হইয়াছে। তাহার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া করুণস্বরে কহিল, "আহা, তোমার তো বড়ো কষ্ট। এই বয়সে তুমি সংসারে একলা পড়িয়া গেছ। তোমাকে দেখিবার কেহ নাই!"

তাহার পরে কথায় কথায় বিনোদিনী জিজ্ঞাসা করিল, "বিহারীবাবু এখানে ছিলেন না ?"

বৃদ্ধ কহিল, "হাঁ, কিছুদিন ছিলেন তো বটে। মাজি কি তাঁহাকে চেনেন।" বিনোদিনী কহিল, "তিনি আমাদের আত্মীয় হন।"

বিনোদিনী বৃদ্ধের কাছে বিহারীর বিবরণ ও বর্ণনা যাহা পাইল, তাহাতে আর মনে কোনো দন্দেহ রহিল না। বুড়াকে দিয়া ঘর খুলাইয়া কোন্ ঘরে বিহারী শুইত, কোন্ ঘর তাহার বিদ্বার ছিল, তাহা সমস্ত জানিয়া লইল। তাহার যাওয়ার পর হইতে ঘরগুলি যে বন্ধ ছিল, তাহাতে মনে হইল, যেন দেখানে অদৃশু বিহারীর সঞ্চার সমস্ত ঘর ভরিয়া জমা হইয়া আছে, হাওয়ায় যেন তাহা উড়াইয়া লইয়া যাইতে পারে নাই। বিনোদিনী তাহা ভ্রাণের মধ্যে হৃদয় পূর্ণ করিয়া গ্রহণ করিল, স্তর্ধ বাতাসে স্বাঙ্গে স্পর্শ করিল; কিন্তু বিহারী যে কোথায় গেছে, সে-সন্ধান পাওয়া গেল না। হয়তো সে ফিরিতেও পারে— স্পষ্ট কিছুই জানা নাই। বৃদ্ধ তাহার প্রভুকে জিজ্ঞাদা করিয়া আদিয়া বলিবে, বিনোদিনীকে এরূপ আশ্বাস দিল।

আগাম ভাড়া দিয়া বাদের অন্তমতি লইয়া মহেন্দ্র ফিরিয়া আদিল।

03

হিমালয়শিথর যে যম্নাকে তুষারক্রত অক্ষয় জলধারা দিতেছে, কতকালের কবিরা মিলিয়া সেই যম্নার মধ্যে যে-কবিত্বশ্রেত ঢালিয়াছেন, তাহাও অক্ষয়। ইহার কলধ্বনির মধ্যে কত বিচিত্র ছন্দ ধ্বনিত এবং ইহার তরঙ্গলীলায় কতকালের পুলকোচ্ছুদিত ভাবাবেগ উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছে।

প্রদোষে সেই যম্নাতীরে মহেন্দ্র আসিয়া যথন বসিল, তথন ঘনীভূত প্রেমের আবেশ তাহার দৃষ্টিতে, তাহার নিশ্বাসে, তাহার শিরায়, তাহার অস্থিগুলির মধ্যে প্রগাঢ় মোহরসপ্রবাহ সঞ্চার করিয়া দিল। আকাশে স্থাস্তকিরণের স্বর্ণবীণা বেদনার মূর্ছনায় অলোকশ্রুত সংগীতে ঝংকুত হইয়া উঠিল।

বিস্তীর্ণ নির্জন বালুতটে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় দিন ধীরে ধীরে অবসান হইয়া গেল।
মহেন্দ্র চক্ষ্ অর্ধেক মৃদ্রিত করিয়া কাব্যলোক হইতে গোখুর-ধূলিজালের মধ্যে
বুন্দাবনের ধেন্তদের গোষ্ঠে প্রত্যাবর্তনের হাম্বারব শুনিতে পাইল।

বর্ধার মেঘে আকাশ আচ্ছন হইয়া আদিল। অপরিচিত স্থানের অন্ধকার কেবল কঞ্চবর্ণের আবরণ মাত্র নহে, তাহা বিচিত্র রহস্তে পরিপূর্ণ। তাহার মধ্য দিয়া ষেটুকু আভা ষেটুকু আকৃতি দেখিতে পাওয়া ষায়, তাহা অজ্ঞাত অন্থচারিত ভাষায় কথা কহে। পরপারবর্তী বালুকার অক্ষ্ট পাওরতা, নিস্তরল জলের মসীকৃষ্ণ কালিমা, বাগানে ঘনপল্লব বিপুল নিম্বর্ক্ষের পুঞ্জীভূত স্তর্কতা, তরুহীন মান ধুসর তটের বহিম রেখা, সমস্ত সেই আযাঢ়-সন্ধ্যার অন্ধকারে বিবিধ অনির্দিষ্ট অপরিক্ষ্ট আকারে মিলিত হইয়া মহেন্দ্রকে চারি দিকে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

পদাবলী বর্ধাভিসার মহেন্দ্রের মনে পড়িল। অভিসারিকা বাহির হইয়াছে। যম্নার ওই তটপ্রান্তে সে একাকিনী আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। পার হইবে কেমন করিয়া। "ওগো পার করো গো, পার করো"— মহেন্দ্রের বুকের মধ্যে এই ডাক আসিয়া পৌছিতেছে — "ওগো, পার করো।"

নদীর পরপারে অন্ধকারে দেই অভিসারিণী বহুদ্রে— তবু মহেন্দ্র তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার কাল নাই তাহার বয়স নাই, সে চিরস্তন গোপবালা— কিন্তু তবু মহেন্দ্র তাহাকে চিনিল— দে এই বিনোদিনী। সমস্ত বিরহ, সমস্ত বেদনা, সমস্ত যৌবনভাব লইয়া তখনকার কাল হইতে দে অভিসারে যাত্রা করিয়া, কত গান কত ছন্দের মধ্য দিয়া এখনকার কালের তীরে আসিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে— আজিকার এই জনহীন যম্নাতটের উপরকার আকাশে তাহারই কণ্ঠম্বর শুনা যাইতেছে— "ওগো, পার করো গো"— থেয়া-নৌকার জন্ম দে এই অন্ধকারে আর কতকাল এমন একলা দাঁড়াইয়া থাকিবে— "ওগো, পার করো।"

মেঘের এক প্রাস্ত অপসারিত হইয়া কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়ার চাঁদ দেখা দিল। জ্যোৎস্নার মায়ামত্ত্বে নেই নদী ও নদীতীর, সেই আকাশ ও আকাশের সীমান্ত, পৃথিবীর অনেক বাহিরে চলিয়া গেল। মর্ত্যের কোনো বন্ধন রহিল না। কালের সমস্ত ধারাবাহিকতা ছিঁ ড়িয়া গেল— অতীতকালের সমস্ত ইতিহাস লুপ্ত, ভবিয়াৎ কালের সমস্ত ফলাফল অন্তর্হিত— শুধু এই রজভধারা-প্লাবিত বর্তমানটুকু যম্না ও যম্নাতটের মধ্যে মহেন্দ্র ও বিনোদিনীকে লইয়া বিশ্ববিধানের বাহিরে চিরস্থায়ী।

মহেন্দ্র মাতাল হইয়া উঠিল। বিনোদিনী যে তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, জ্যোৎস্নারাত্রির এই নির্জন স্বর্গখণ্ডকে লক্ষীরূপে সম্পূর্ণ করিয়া তুলিবে না, ইহা সে কল্পনা করিতে পারিল না। তৎক্ষণাৎ উঠিয়া সে বিনোদিনীকে খুঁজিতে বাড়ির দিকে চলিয়া গেল।

শরনগৃহে আদিয়া দেখিল, ঘর ফুলের গন্ধে পূর্ণ। উন্মৃক্ত জানালা-দরজা দিয়া জ্যোৎস্নার আলো শুল বিছানার উপর আদিয়া পড়িয়াছে। বিনোদিনী বাগান হইতে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া খোঁপায় পরিয়াছে, গলায় পরিয়াছে, কটিতে বাধিয়াছে— ফুলে ভূষিত হইয়া দে বদন্তকালের পুস্পভারল্ঠিত লতাটির ন্তায় জ্যোৎস্নায় বিছানার উপরে পড়িয়া আছে।

মহেল্র মোহ দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। দে অবরুদ্ধকণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "বিনোদ, আমি ষমুনার ধারে অপেক্ষা করিয়া বদিয়া ছিলাম, তুমি যে এথানে অপেক্ষা করিয়া আছ, আকাশের চাঁদ আমাকে দেই সংবাদ দিল, তাই আমি চলিয়া আসিলাম।"

এই কথা বলিয়া মহেন্দ্র বিছানায় বদিবার জন্ম অগ্রসর হইল।

বিনোদিনী তাড়াতাড়ি চকিত হইয়া উঠিয়া দক্ষিণবাহু প্রদারিত করিয়া কহিল, "যাও যাও, তুমি এ-বিছানায় বদিয়ো না।"

ভরাপালের নৌকা চড়ায় ঠেকিয়া গেল— মহেন্দ্র স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল। অনেক ক্ষণ তাহার মুখ দিয়া কথা বাহির হইল না। পাছে মহেন্দ্র নিষেধ না মানে, এইজন্ম বিনোদিনী শ্যা ছাড়িয়া আসিয়া দাঁড়াইল।

মহেন্দ্র কহিল, "তবে তুমি কাহার জন্ম দাজিয়াছ। কাহার জন্ম অপেক্ষা করিতেছ।"

বিনোদিনী আপনার বুক চাপিয়া ধরিয়া কহিল, "যাহার জন্ম সাজিয়াছি, সে আমার অন্তরের ভিতরে আছে।"

মহেন্দ্র কহিল, "সে কে। সে বিহারী ?"
বিনোদিনী কহিল, "তাহার নাম তুমি মুখে উচ্চারণ করিয়ো না।"
মহেন্দ্র। তাহারই জন্ম তুমি পশ্চিমে ঘুরিয়া বেড়াইতেছ ?
বিনোদিনী। তাহারই জন্ম।

মহেন্দ্র। তাহারই জন্ম তুমি এখানে অপেক্ষা করিয়া আছ ?
বিনোদিনী। তাহারই জন্ম।
মহেন্দ্র। তাহার ঠিকানা জানিয়াছ ?
বিনোদিনী। জানি না, কিন্তু যেমন করিয়া হউক, জানিবই।
মহেন্দ্র। কোনোমতেই জানিতে দিব না।

বিনোদিনী। না যদি জানিতে দাও, আমার হৃদয় হইতে তাহাকে কোনোমতেই বাহির করিতে পারিবে না।

এই বলিয়া বিনোদিনী চোথ বুজিয়া আপনার হৃদয়ের মধ্যে বিহারীকে একবার অন্থভব করিয়া লইল।

মহেন্দ্র সেই পুপ্পাভরণা বিরহবিধুরমূর্তি বিনোদিনীর দারা একই কালে প্রবলবেগে আরুষ্ট ও প্রত্যাখ্যাত হইয়া হঠাৎ ভীষণ হইয়া উঠিল— মৃষ্টি বদ্ধ করিয়া কহিল, "ছুরি দিয়া কাটিয়া তোমার বুকের ভিতর হইতে তাহাকে বাহির করিব।"

বিনোদিনী অবিচলিতমূথে কহিল, "তোমার ভালোবাসার চেয়ে তোমার ছুরি আমার হৃদয়ে সহজে প্রবেশ করিবে।"

মহেন্দ্র। তুমি আমাকে ভয় কর না কেন, এখানে তোমার রক্ষক কে আছে। বিনোদিনী। তুমি আমার রক্ষক আছে। তোমার নিজের কাছ হইতে তুমি আমাকে রক্ষা করিবে।

মহেন্দ্র। এইটুকু শ্রদ্ধা, এইটুকু বিশ্বাস, এখনো বাকি আছে!

বিনোদিনী। তা না হইলে আমি আত্মহত্যা করিয়া মরিতাম, তোমার সঙ্গে বাহির হইতাম না।

মহেন্দ্র। কেন মরিলে না— ওইটুকু বিশ্বাদের ফাঁদি আমার গলায় জড়াইয়া আমাকে দেশদেশান্তরে টানিয়া মারিতেছ কেন। তুমি মরিলে কত মঙ্গল হইত ভাবিয়া দেখো।

বিনোদিনী। তাহা জানি, কিন্তু যতদিন বিহারীর আশা আছে, ততদিন আমি মরিতে পারিব না।

মহেন্দ্র। যতদিন তুমি না মরিবে, ততদিন আমার প্রত্যাশাও মরিবে না—
আমিও নিদ্ধৃতি পাইব না। আমি আজ হইতে ভগবানের কাছে দর্বান্তঃকরণে তোমার
মৃত্যু কামনা করি। তুমি আমারও হইয়ো না, তুমি বিহারীরও হইয়ো না। তুমি
যাও। আমাকে ছুটি দাও। আমার মা কাঁদিতেছেন, আমার স্ত্রী কাঁদিতেছে—
তাঁহাদের অশ্রু আমাকে দ্র হইতে দগ্ধ করিতেছে। তুমি না মরিলে, তুমি আমার

এবং পৃথিবীর সকলের আশার অতীত না হইলে, আমি তাঁহাদের চোথের জল মুছাইবার অবসর পাইব না।

এই বলিয়া মহেন্দ্র ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। বিনোদিনী একলা পড়িয়া আপনার চারি দিকে যে মোহজাল রচনা করিতেছিল, তাহা সমস্ত ছিঁড়িয়া দিয়া গেল। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া বিনোদিনী বাহিরের দিকে চাহিয়া রহিল— আকাশভরা জ্যোৎসা শৃত্য করিয়া দিয়া তাহার সমস্ত স্থধারস কোথায় উবিয়া গেছে। সেই কেয়ারি-করা বাগান, তাহার পরে বালুকাতীর, তাহার পরে নদীর কালো জল, তাহার পরে ওপারের অফুটতা— সমস্তই যেন একথানা বড়ো দাদা কাগজের উপরে পেনসিলে-আঁকা একটি চিত্র মাত্র— সমস্তই নীরস এবং নির্থক।

মহেন্দ্রকে বিনাদিনী কিরূপ প্রবলবেগে আকর্ষণ করিয়াছে, প্রচণ্ড বড়ের মতো কিরূপ সমস্ত শিক্ড-স্থন্ধ তাহাকে উৎপাটিত করিয়াছে, আজ তাহা অমুভব করিয়া তাহার হদয় আরো যেন অশান্ত হইয়া উঠিল। তাহার তো এই সমস্ত শক্তিই রহিয়াছে, তবে কেন বিহারী পূর্ণিমার রাত্রির উদ্বেলিত সম্দ্রের ন্থায় তাহার সম্মুখে আসিয়া ভাঙিয়া পড়ে না। কেন একটা অনাবশ্যক ভালোবাসার প্রবল অভিঘাত প্রতাহ তাহার ধ্যানের মধ্যে আসিয়া কাঁদিয়া পড়িতেছে। আর-একটা আগন্তকরোদন বারংবার আসিয়া তাহার অন্তরের রোদনকে কেন পরিপূর্ণ অবকাশ দিতেছে না। এই যে একটা প্রকাণ্ড আন্দোলনকে সে জাগাইয়া তুলিয়াছে, ইহাকে লইয়া সমস্ত জীবন সে কী করিবে। এখন ইহাকে শান্ত করিবে কী উপায়ে।

আজ যে-সমস্ত ফুলের মালায় সে নিজেকে ভূষিত করিয়াছিল, তাহার উপরে মহেন্দ্রের মৃগ্ধ দৃষ্টি পড়িয়াছিল জানিয়া সমস্ত টানিয়া ছিঁজিয়া ফেলিল। তাহার সমস্ত শক্তি বৃথা, চেষ্টা বৃথা, জীবন বৃথা— এই কানন, এই জ্যোৎস্না, এই যম্নাতট, এই অপূর্বস্থলর পৃথিবী, সমস্তই বৃথা।

এত ব্যর্থতা, তবু যে যেথানে সে সেথানেই দাঁড়াইয়া আছে— জগতে কিছুরই লেশমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই। তবু কাল সূর্য উঠিবে এবং সংসার তাহার ক্ষুত্তম কাজটুকু পর্যন্ত ভূলিবে না— এবং অবিচলিত বিহারী যেমন দ্রে ছিল, তেমনি দ্রে থাকিয়া ব্রাহ্মণ বালককে তাহার বোধোদয়ের নৃতন পাঠ অভ্যাস করাইবে।

বিনোদিনীর চক্ষু ফাটিয়া অশ্র বাহির হইয়া পড়িল। সে তাহার সমস্ত বল ও আকাজ্ঞা লইয়া কোন্ পাথরকে ঠেলিতেছে। তাহার হৃদয় রক্তে ভাসিয়া গেল, কিন্তু তাহার অদৃষ্ট স্চ্যগ্রপরিমাণ সরিয়া বসিল না।

43

সমস্ত রাত্রি মহেন্দ্র ঘুমায় নাই— ক্লান্তশরীরে ভোরের দিকে তাহার ঘুম আসিল। বেলা আট্টা-নয়টার সময় জাগিয়া তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল। গতরাত্তির একটা কোনো অসমাপ্ত বেদনা ঘূমের ভিতরে ভিতরে যেন প্রবাহিত হইতেছিল। সচেতন হইবামাত্র মহেন্দ্র তাহার ব্যথা অহুভব করিতে আরম্ভ করিল। কিছুক্ষণ পরেই রাত্রির সমস্ত ঘটনাটা মনে স্পষ্ট জাগিয়া উঠিল। সকালবেলাকার সেই রৌদ্রে, অতৃপ্ত নিদ্রার ক্লাস্তিতে সমস্ত জগৎটা এবং জীবনটা অত্যন্ত বিরস বোধ হইল। সংসারত্যাগের গ্লানি, ধর্মত্যাগের গভীর পরিতাপ এবং এই উদ্ভ্রাস্ত জীবনের সমস্ত অশান্তিভার মহেত্র কিসের জ্ব্যু বহন করিতেছে। এই মহাবেশশূ্য প্রভাতরৌদ্রে মহেন্দ্রের মনে হইল, দে বিনোদিনীকে ভালোবাদে না। রাস্তার দিকে দে চাহিয়া দেখিল, সমস্ত জাগ্রত পৃথিবী ব্যস্ত হইয়া কাজে ছুটিয়াছে। সমস্ত আত্মগৌরব পঙ্কের মধ্যে বিদর্জন দিয়া একটি বিমৃথ স্ত্রীলোকের পদপ্রাস্তে অকর্মণ্য জীবনকে প্রতিদিন আবদ্ধ করিয়া রাথিবার হৃদয়ে অবসাদ উপস্থিত হয়— ক্লান্ত হৃদয় তথন আপন অন্তভূতির বিষয়কে কিছুকালের জ্লু দূরে ঠেলিয়া রাখিতে চায়। সেই ভাবের ভাঁটার সময় তলের সমস্ত প্রচ্ছ<del>র</del> পদ বাহির হইয়া পড়ে— যাহা মোহ আনিয়াছিল তাহাতে বিতৃষ্ণা জন্মে। মহেল্র যে কিদের জন্ম নিজেকে এমন করিয়া অপমানিত করিতেছে, তাহা দে আজ ব্ঝিতে পারিল না। দে বলিল, "আমি সর্বাংশেই বিনোদিনীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তবু আজ আমি সর্বপ্রকার হীনতা ও লাঞ্চনা স্বীকার করিয়া ঘূণিত ভিক্ষ্কের মতো তাহার পশ্চাতে অহোরাত্র ছুটিয়া বেড়াইতেছি, এমনতরো অভুত পাগলামি কোন শয়তান আমার মাথার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে।" বিনোদিনী মহেন্দ্রের কাছে আজ একটি श्वीत्नांकभाज, आंत्र किछूरे नरह— जारांत्र नांत्रि निरंक ममन्त्र पृथिवीत तमीन्तर्य रहेर्छ, সমস্ত কাব্য হইতে কাহিনী হইতে যে একটি লাবণ্যজ্যোতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা আজু মায়ামরীচিকার মতো অন্তর্ধান করিতেই একটি সামান্ত নারীমাত্র অবশিষ্ট রহিল — তাহার কোনো অপূর্বত্ব রহিল না।

তখন এই ধিক্কত মোহচক্র হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্ম মহেন্দ্র ব্যগ্র হইল। যে শান্তি প্রেম এবং স্নেহ তাহার ছিল, তাহাই তাহার কাছে ত্র্লভত্ম অমৃত বলিয়া বোধ হইল। বিহারীর আশৈশব অটলনির্ভর বন্ধুত্ব তাহার কাছে মহামূল্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মহেন্দ্র মনে কহিল, "যাহা ষথার্থ গভীর এবং স্থায়ী, তাহার মধ্যে বিনা চেষ্টায়, বিনা বাধায় আপনাকে সম্পূর্ণ নিমগ্ন করিয়া রাখা যায় বলিয়া তাহার গৌরব আমরা ব্রিতে পারি না— যাহা চঞ্চল ছলনামাত্র, যাহার পরিভৃপ্তিতেও লেশমাত্র স্থুখ নাই, তাহা আমাদিগকে পশ্চাতে উর্দ্বশ্বাদে ঘোড়দৌড় করাইয়া বেড়ায় বলিয়াই তাহাকে চরম কামনার ধন মনে করি।"

মহেন্দ্র কহিল, "আজই বাড়ি ফিরিয়া ঘাইব— বিনোদিনী যেখানেই থাকিতে চাহে, সেইখানেই তাহাকে রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আমি মৃক্ত হইব।" "আমি মৃক্ত হইব" এই কথা দৃঢ়স্বরে উচ্চারণ করিতেই তাহার মনে একটি আনন্দের আবির্ভাব হইল— এতদিন যে অবিশ্রাম দিধার ভার দেবহন করিয়া আদিতেছিল, তাহা হালকা হইয়া আদিল। এতদিন, এই মূহুর্তে যাহা তাহার পরম অপ্রীতিকর ঠেকিতেছিল, পরমূহুর্তেই তাহা পালন করিতে বাধ্য হইতেছিল— জোর করিয়া "না" কি "হাঁ" দেবলিতে পারিতেছিল না— তাহার অন্তঃকরণের মধ্যে যে আদেশ উথিত হইতেছিল বরাবর জোর করিয়া তাহার মৃথ চাপা দিয়া দে অন্তপথে চলিতেছিল— এখন দে যেমনি সবেগে বলিল, "আমি মৃক্তিলাভ করিব", অমনি তাহার দোলা-পীড়িত হৃদয় আশ্রয় পাইয়া তাহাকে অভিনন্দন করিল।

মহেল্র তথনই শ্ব্যাত্যাগ করিয়া উঠিয়া মূথ ধুইয়া বিনোদিনীর সহিত দেখা করিতে গেল। গিয়া দেখিল, তাহার দার বন্ধ। দারে আঘাত দিয়া কহিল, "ঘুমাইতেছ কি।"

বিনোদিনী কহিল, "না। তুমি এখন যাও।"

মহেন্দ্র কহিল, "তোমার দঙ্গে বিশেষ কথা আছে— আমি বেশিক্ষণ থাকিব না।" বিনোদিনী কহিল, "কথা আর আমি শুনিতে পারি না— তুমি যাও, আমাকে আর বিরক্ত করিয়ো না, আমাকে একলা থাকিতে দাও।"

অন্ত কোনো সময় হইলে এই প্রত্যাখ্যানে মহেন্দ্রের আবেগ আরো বাড়িয়া উঠিত।
কিন্তু আজ তাহার অত্যন্ত ঘূণাবোধ হইল। সে ভাবিল, "এই সামান্ত এক স্ত্রীলোকের
কাছে আমি নিজেকে এতই হীন করিয়াছি যে, আমাকে ঘখন-তখন এমনতরো
অবজ্ঞাভরে দ্র করিয়া দিবার অধিকার ইহার জন্মিয়াছে। সে অধিকার ইহার
খাভাবিক অধিকার নহে। আমিই তাহা ইহাকে দিয়া ইহার গর্ব এমন অন্তায়রূপে
বাড়াইয়া দিয়াছি।" এই লাঞ্ছনার পরে মহেন্দ্র নিজের মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব অন্তব
করিবার চেটা করিল। সে কহিল, "আমি জয়ী হইব— ইহার বন্ধন আমি ছেদন

আহারান্তে মহেন্দ্র টাকা উঠাইয়া আনিবার জন্ম ব্যাক্ষে চলিয়া গেল। টাকা উঠাইয়া আশার জন্ম ও মার জন্ম কিছু ভালো নতুন জিনিস কিনিবে বলিয়া সে এলাহাবাদের দোকানে ঘ্রিতে লাগিল।

আবার একবার বিনোদিনীর দারে আঘাত পড়িল। প্রথমে সে বিরক্ত হইয়া কোনো উত্তর করিল না— তাহার পরে আবার বার বার আঘাত করিতেই বিনোদিনী জলস্ত রোঘে সবলে দার থুলিয়া কহিল, "কেন তুমি আমাকে বার বার বিরক্ত করিতে আসিতেছ।" কথা শেষ না হইতেই বিনোদিনী দেখিল, বিহারী দাঁড়াইয়া আছে।

ঘরের মধ্যে মহেন্দ্র আছে কি না, দেখিবার জন্ম বিহারী একবার ভিতরে চাহিয়া দেখিল। দেখিল, শয়নঘরে শুদ্ধ ফুল এবং ছিন্ন মালা ছড়ানো। তাহার মন নিমেষের মধ্যেই প্রবলবেগে বিম্থ হইয়া গেল। বিহারী যথন দূরে ছিল, তথন বিনোদিনীর জীবনযাত্রাসম্বন্ধে কোনো সন্দেহজনক চিত্র যে তাহার মনে উদয় হয় নাই তাহা নহে, কিন্তু কল্পনার লীলা সে-চিত্রকে ঢাকিয়াও একটি উজ্জ্বল মোহিনীচ্ছবি দাঁড় করাইয়াছিল। বিহারী যথন বাগানে প্রবেশ করিতেছিল তথন তাহার হংকম্প হইতেছিল—পাছে কল্পনাপ্রতিমায় অকস্মাৎ আঘাত লাগে, এইজন্ম তাহার চিত্ত সংকুচিত হইতেছিল। বিহারী বিনোদিনীর শয়নগৃহের দ্বারের সন্মুথে দাঁড়াইবামাত্র সেই আঘাতটাই লাগিল।

দূরে থাকিয়া বিহারী একসময় মনে করিয়াছিল, সে আপনার প্রেমাভিষেকে বিনোদিনীর জীবনের সমস্ত পদ্ধিলতা অনায়াসে ধৌত করিয়া লইতে পারিবে। কাছে আসিয়া দেখিল, তাহা সহজ নহে— মনের মধ্যে করুণার বেদনা আসিল কই। হঠাৎ ম্বণার তরঙ্গ উঠিয়া তাহাকে অভিভূত করিয়া দিল। বিনোদিনীকে বিহারী অত্যন্ত মলিন দেখিল।

এক মূহুর্তেই বিহারী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া "মহেন্দ্র" "মহেন্দ্র" করিয়া ডাকিল। এই অপমান পাইয়া বিনোদিনী ন্যুমূত্স্বরে কহিল, "মহেন্দ্র নাই, মহেন্দ্র শহরে গেছে।"

বিহারী চলিয়া যাইতে উত্তত হইলে বিনোদিনী কহিল, "বিহারী-ঠাকুরণো, তোমার পায়ে ধরি, একটুখানি তোমাকে বসিতে ইইবে।"

বিহারী কোনো মিনতি শুনিবে না মনে করিয়াছিল, একেবারে এই ঘূণার দৃষ্ট হইতে এখনই নিজেকে দ্বে লইয়া যাইবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু বিনোদিনীর করুণ অনুনয়ম্বর শুনিবামাত্র ক্ষণকালের জন্ম তাহার পা যেন আর উঠিল না।

বিনোদিনী কহিল, "আজ যদি তুমি বিমুখ হইয়া এমন করিয়া চলিয়া যাও, তবে

আমি তোমারই শপথ করিয়া বলিতেছি, আমি মরিব।"

বিহারী তথন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "বিনোদিনী, তোমার জীবনের সঙ্গে আমাকে তুমি জড়াইবার চেষ্টা করিতেছ কেন। আমি তোমার কী করিয়াছি। আমি তো কথনো তোমার পথে দাঁড়াই নাই, তোমার স্থতঃথে হস্তক্ষেপ করি নাই।" বিনোদিনী কহিল, "তুমি আমার কতগানি অধিকার করিয়াছ, তাহা একবার তোমাকে জানাইয়াছি— তুমি বিশ্বাস কর নাই। তবু আজ আবার তোমার বিরাগের মুখে সেই কথাই জানাইতেছি। তুমি তো আমাকে না বলিয়া জানাইবার, লজ্জা করিয়া জানাইবার, সময় দাও নাই। তুমি আমাকে ঠেলিয়া ফেলিয়াছ, তবু আমি তোমার পা ধরিয়া বলিতেছি, আমি তোমাকে—"

বিহারী বাধা দিয়া কহিল, "দে-কথা আর বলিয়ো না, মুখে আনিয়ো না। দে-কথা বিশ্বাস করিবার জো নাই।"

বিনোদিনী। সে-কথা ইতর লোকে বিশাস করিতে পারে না, কিন্তু তুমি করিবে। সেইজ্ঞ একবার আমি তোমাকে বসিতে বলিতেছি।

বিহারী। আমি বিশ্বাস করি বা না করি, তাহাতে কী আসে যায়। তোমার জীবন ষেমন চলিতেছে, তেমনি চলিবে তো।

বিনোদিনী। আমি জানি তোমার ইহাতে কিছুই আদিবে-যাইবে না। আমার ভাগ্য এমন যে, তোমার সম্মানরক্ষা করিয়া তোমার পাশে দাঁড়াইবার আমার কোনো উপায় নাই। চিরকাল তোমা হইতে আমাকে দ্রেই থাকিতে হইবে। আমার মন তোমার কাছে এই দাবিটুকু কেবল ছাড়িতে পারে না যে, আমি যেখানে থাকি আমাকে তুমি একটুকু মাধুর্যের সঙ্গে ভাবিবে। আমি জানি, আমার উপরে তোমার জন্ন একটু শ্রদ্ধা জনিয়াছিল, সেইটুকু আমার একমাত্র সম্বল করিয়া রাখিব। সেইজগু আমার সব কথা তোমাকে শুনিতে হইবে। আমি হাতজোড় করিয়া বলিতেছি ঠাকুরপো, একটুথানি বদো।

"আচ্ছা চলো" বলিয়া বিহারী এখান হইতে অন্তত্ত্ব কোথাও যাইতে উন্নত হইল। বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, যাহা মনে করিতেছ, তাহা নহে। এ-ঘরে কোনো কলঙ্ক স্পর্শ করে নাই। তুমি এই ঘরে এক দিন শয়ন করিয়াছিলে— এ-ঘর তোমার জন্ম উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছি— ওই ফুলগুলা তোমারই পূজা করিয়া আজ শুকাইয়া পড়িয়া আছে। এই ঘরেই তোমাকে বদিতে হইবে।"

শুনিয়া বিহারীর চিত্তে পুলকের সঞ্চার হইল। ঘরের মধ্যে সে প্রবেশ করিল। বিনোদিনী তুই হাত দিয়া তাহাকে খাট দেখাইয়া দিল। বিহারী খাটে গিয়া বদিল— বিনোদিনী ভূমিতলে তাহার পায়ের কাছে উপবেশন করিল। বিহারী ব্যস্ত হইয়া উঠিতেই বিনোদিনী কহিল, "ঠাকুরপো, ভূমি বসো, আমার মাথা খাও উঠিয়ো না। আমি তোমার পায়ের কাছে বসিবারও যোগা নই, ভূমি দয়া করিয়াই সেখানে স্থান দিয়াছ। দূরে থাকিলেও এই অধিকারটুকু আমি রাখিব।"

এই বলিয়া বিনোদিনী কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তাহার পরে হঠাৎ চমকিয়া উঠিয়া কহিল, "তোমার থাওয়া হইয়াছে, ঠাকুরণো?"

বিহারী কহিল, "দেইশন হইতে থাইয়া আসিয়াছি।"

বিনোদিনী। আমি গ্রাম হইতে তোমাকে যে চিঠিখানি লিখিয়াছিলাম, তাহা খ্লিয়া কোনো জ্বাব না দিয়া মহেন্দ্রের হাত দিয়া আমাকে ফিরাইয়া পাঠাইলে কেন। বিহারী। সে চিঠি তো আমি পাই নাই।

বিনোদিনী। এবারে মহেন্দ্রের দক্ষে কলিকাতায় কি তোমার দেখা হইয়াছিল।
বিহারী। তোমাকে গ্রামে পৌছাইয়া দিবার পরদিন মহেন্দ্রের দঙ্গে দেখা
হইয়াছিল, তাহার পরেই আমি পশ্চিমে বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলাম, তাহার দক্ষে
আর দেখা হয় নাই।

বিনোদিনী। তাহার পূর্বে আর-এক দিন আমার চিঠি পড়িয়া উত্তর না দিয়া ফিরাইয়া পাঠাইয়াছিলে ?

বিহারী। না, এমন কথনোই হয় নাই।

বিনোদিনী শুস্তিত হইয়া বদিয়া রহিল। তাহার পরে দীর্ঘনিশাদ ফেলিয়া কহিল, "সমস্ত ব্ঝিলাম। এখন আমার সব কথা তোমাকে বলি। যদি বিশ্বাস কর তো ভাগ্য মানিব, যদি না কর তো তোমাকে দোষ দিব না, আমাকে বিশ্বাস করা কঠিন।"

বিহারীর হৃদয় তথন আর্দ্র হইয়া গেছে। এই ভক্তিভারনমা বিনোদিনীর পূজাকে সে কোনোমতেই অপমান করিতে পারিল না। সে কহিল, "বোঠান, তোমাকে কোনো কথাই বলিতে হইবে না, কিছু না শুনিয়া আমি তোমাকে বিশ্বাস করিতেছি। আমি তোমায় ঘুণা করিতে পারি না। তুমি আর একটি কথাও বলিয়ো না।"

শুনিয়া বিনোদিনীর চোথ দিয়া জল পড়িতে লাগিল, সে বিহারীর পায়ের ধুলা মাথায় তুলিয়া লইল। কহিল, "দব কথা না বলিলে আমি বাঁচিব না। একটু ধৈর্য ধরিয়া শুনিতে হইবে— তুমি আমাকে যে-আদেশ করিয়াছিলে, তাহাই আমি শিরোধার্য করিয়া লইলাম। যদিও তুমি আমাকে পত্রটুকুও লেখ নাই, তবু আমি আমার দেই গ্রামে লোকের উপহাদ ও নিলা দহু করিয়া জীবন কাটাইয়া দিতাম, তোমার স্বেহের পরিবর্তে তোমার শাদনই আমি গ্রহণ করিতাম— কিন্তু বিধাতা

তাহাতেও বিম্থ হইলেন। আমি যে-পাপ জাগাইয়া তুলিয়াছি, তাহা আমাকে নির্বাসনেও টিকিতে দিল না। মহেল্র গ্রামে আসিয়া, আমার ঘরের দারে আসিয়া, আমার দরের দারে আসিয়া, আমারে সকলের সমূথে লাঞ্ছিত করিল। সে-গ্রামে আর আমার স্থান হইল না। বিতীয় বার তোমার আদেশের জন্ম তোমাকে অনেক খুঁজিলাম, কোনোমতেই তোমাকে পাইলাম না, মহেল্র আমার খোলা চিঠি তোমার ঘর হইতে ফিরাইয়া লইয়া আমাকে প্রতারণা করিল। বুঝিলাম, তুমি আমাকে একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছ। ইহার পরে আমি একেবারেই নপ্ত হইতে পারিতাম— কিন্তু তোমার কী গুণ আছে, তুমি দ্রে থাকিয়াও রক্ষা করিতে পার— তোমাকে মনে স্থান দিয়াছি বিলিয়াই আমি পবিত্র হইয়াছি— একদিন তুমি আমাকে দ্র করিয়া দিয়া নিজের যে পরিচয় দিয়াছ, তোমার সেই কঠিন পরিচয়, কঠিন সোনার মতো, কঠিন মানিকের মতো আমার মনের মধ্যে রহিয়াছে, আমাকে মহামূল্য করিয়াছে। দেব, এই তোমার চরণ ছুঁইয়া বলিতেছি, সে মূল্য নপ্ত হয় নাই।"

বিহারী চুপ করিয়া বিদিয়া রহিল। বিনোদিনীও আর কোনো কথা কহিল না। অপরাত্রের আলোক প্রতিক্ষণে মান হইয়া আদিতে লাগিল। এমন সময় মহেন্দ্র ঘরের ঘরের কাছে আদিয়া বিহারীকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিল। বিনোদিনীর প্রতি তাহার যে একটা ওদাদীয় জন্মিতেছিল, ঈর্যার তাড়নায় তাহা দ্র হইবার উপক্রম হইল। বিনোদিনী বিহারীর পায়ের কাছে শুরু হইয়া বিদয়া আছে দেখিয়া, প্রত্যাখ্যাত মহেন্দ্রের গর্বে আঘাত লাগিল। বিনোদিনীর সহিত বিহারীর চিঠিপত্র ঘারা এই মিলন ঘটিয়াছে, ইহাতে তাহার আর সন্দেহ রহিল না। এতদিন বিহারী বিম্থ হইয়াছিল, এখন সে যদি নিজে আদিয়া ধরা দেয়, তবে বিনোদিনীকে ঠেকাইবে কে। মহেন্দ্র বিনোদিনীকে ত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আর-কাহারও হাতে ত্যাগ করিতে পারে না, তাহা আজ বিহারীকে দেখিয়া ব্রিতে পারিল।

ব্যর্থরোষে তীব্র বিদ্রূপের ম্বরে মহেন্দ্র বিনোদিনীকে কহিল, "এখন তবে রঙ্গভূমিতে মহেন্দ্রের প্রস্থান, বিহারীর প্রবেশ। দৃশুটি স্থন্দর — হাততালি দিতে ইচ্ছা হইতেছে। কিন্তু আশা করি, এই শেষ অন্ধ, ইহার পরে আর কিছুই ভালো লাগিবে না।"

বিনোদিনীর মৃথ রক্তিম হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রের আশ্রেয় লইতে যথন তাহাকে বাধ্য হইতে হইয়াছে, তথন এ-অপমানের উত্তর তাহার আর কিছুই নাই— ব্যাকুলদৃষ্টিতে সে কেবল একবার বিহারীর মুথের দিকে চাহিল।

বিহারী খাট হইতে উঠিল— অগ্রসর হইয়া কহিল, "মহেন্দ্র, তুমি বিনোদিনীকে কাপুরুষের মতো অপমান করিয়ো না— তোমার ভদ্রতা যদি তোমাকে নিষেধ না

করে, তোমাকে নিষেধ করিবার অধিকার আমার আছে।"

মহেন্দ্র হাসিয়া কহিল, "ইহারই মধ্যে অধিকার দাব্যক্ত হইয়া গেছে? আজ তোমার নৃতন নামকরণ করা যাক— বিনোদ-বিহারী।"

বিহারী অপমানের মাত্রা চড়িতে দেখিয়া মহেদ্রের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল, "মহেন্দ্র, বিনোদিনীকে আমি বিবাহ করিব, তোমাকে জানাইলাম, অতএব এখন হুইতে সংযতভাবে কথা কও।"

শুনিয়া মহেন্দ্র বিশায়ে নিস্তব্ধ হইয়া গেল, এবং বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল—
বুকের মধ্যে তাহার সমস্ত রক্ত তোলপাড় করিতে লাগিল।

বিহারী কহিল, "তোমাকে আর-একটি খবর দিবার আছে— তোমার মাতা মৃত্যুশয্যায় শয়ান, তাহার বাঁচিবার কোনো আশা নাই। আমি আজ রাত্রের গাড়িতেই যাইব— বিনোদিনীও আমার সঙ্গে ফিরিবে।"

বিনোদিনী চমকিয়া উঠিল, কহিল, "পিসিমার অস্ত্রখ ?"
বিহারী কহিল, "পারিবার অস্ত্রখ নহে। কথন কী হয়, বলা যায় না।"
মহেন্দ্র তথন আর-কোনো কথা না বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।
বিনোদিনী তথন বিহারীকে বলিল, "য়ে-কথা তুমি বলিলে, তাহা তোমার ম্থা
দিয়া কেমন করিয়া বাহির হইল। এ কি ঠাটা।"

বিহারী কহিল, "না, আমি দত্যই বলিয়াছি, তোমাকে আমি বিবাহ করিব।" বিনোদিনী। এই পাপিষ্ঠাকে উদ্ধার করিবার জন্ম।

বিহারী। না। আমি তোমাকে ভালোবাসি বলিয়া, শ্রদ্ধা করি বলিয়া। বিনোদিনী। এই আমার শেষ পুরস্কার হইয়াছে। এই ষেটুকু স্বীকার করিলে ইহার বেশি আর আমি কিছুই চাই না। পাইলেও তাহা থাকিবে না, ধর্ম কথনো তাহা সহু করিবেন না।

বিহারী। কেন করিবেন না।

বিনোদিনী। ছি ছি, এ-কথা মনে করিতে লজ্জা হয়। আমি বিধবা, আমি নিন্দিতা, সমস্ত সমাজের কাছে আমি তোমাকে লাঞ্ছিত করিব, এ কথনো হইতেই পারে না। ছি ছি, এ-কথা তুমি মুখে আনিয়ো না।

বিহারী। তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে ?

বিনোদিনী। ত্যাগ করিবার অধিকার আমার নাই। তুমি গোপনে অনেকের অনেক ভালো কর— তোমার একটা কোনো ব্রতের একটা-কিছু ভার আমার উপর সমর্পণ করিয়ো, তাহাই বহন করিয়া আমি নিজেকে তোমার সেবিকা বলিয়া গণ্য করিব। কিন্তু ছি ছি, বিধবাকে তুমি বিবাহ করিবে। তোমার উদার্যে সব সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু আমি যদি এ-কাজ করি, তোমাকে সমাজে নষ্ট করি, তবে ইহজীবনে আমি আর মাথা তুলিতে পারিব না।

বিহারী। কিন্তু বিনোদিনী, আমি তোমাকে ভালোবাদি।

বিনোদিনী। সেই ভালোবাসার অধিকারে আমি আজ একটিমাত্র স্পর্ধা প্রকাশ করিব। বলিয়া বিনোদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া বিহারীর পদাঙ্গুলি চুঙ্বন করিল। পায়ের কাছে বিদিয়া কহিল, "পরজন্ম তোমাকে পাইবার জন্ম আমি তপস্থা করিব— এ জন্ম আমার আর কিছু আশা নাই, প্রাপ্য নাই। আমি অনেক হঃখ দিয়াছি, অনেক হঃখ পাইয়াছি, আমার অনেক শিক্ষা হইয়াছে। সে-শিক্ষা যদি ভূলিতাম, তবে আমি তোমাকে হীন করিয়া আরো হীন হইতাম। কিন্তু তুমি উচ্চ আছ বলিয়াই আজ আমি আবার মাথা তুলিতে পারিয়াছি— এ আশ্রেয় আমি ভূমিসাৎ করিব না।"

বিহারী গম্ভীরম্থে চুপ করিয়া বহিল।

বিনোদিনী হাতজোড় করিয়া কহিল, "ভুল করিয়ো না— আমাকে বিবাহ করিলে তুমি স্থা হইবে না, তোমার গৌরব ঘাইবে— আমিও দমন্ত গৌরব হারাইব। তুমি চিরদিন নির্লিপ্ত, প্রদন্ধ। আজও তুমি তাই থাকো— আমি দ্রে থাকিয়া তোমার কর্ম করি। তুমি প্রদন্ধ হও, তুমি স্থা হও।"

00

মহেন্দ্র তাহার মাতার ঘরে প্রবেশ করিতে যাইতেছে, তথন আশা তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া আসিয়া কহিল, "এখন ও-ঘরে যাইয়ো না।"

মহেন্দ্র জিজ্ঞাস। করিল, "কেন।"

আশা কহিল, "ভাক্তার বলিয়াছেন হঠাৎ মার মনে, স্থাের হউক, তৃংথের হউক, একটা কোনো আঘাত লাগিলে বিপদ হইতে পারে।"

মহেন্দ্র কহিল, "আমি একবার আন্তে আন্তে তাঁহার মাথার শিয়রের কাছে গিয়া দেখিয়া আসি গে— তিনি টের পাইবেন না।"

আশা কহিল, "তিনি অতি অল শব্দেই চমকিয়া উঠিতেছেন, তুমি ঘরে ঢুকিলেই তিনি টের পাইবেন।"

মহেন্দ্র। তবে, এখন তুমি কী করিতে চাও।

আশা। আগে বিহারী-ঠাকুরপো আসিয়া একবার দেখিয়া যান— তিনি যেরূপ পরামর্শ দিবেন, তাহাই করিব। বলিতে বলিতে বিহারী আসিয়া পড়িল। আশা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল। বিহারী। বোঠান, ডাকিয়াছ ? মা ভালো আছেন তো ?

আশা বিহারীকে দেখিয়া যেন নির্ভর পাইল। কহিল, "তুমি যাওয়ার পর হইতে না যেন আরো চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছেন। প্রথম দিন তোমাকে না দেখিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বিহারী কোথায় গেল।' আমি বলিলাম, 'তিনি বিশেষ কাজে গেছেন, বৃহস্পতিবারের মধ্যে ফিরিবার কথা আছে। তাহার পর হইতে তিনি থাকিয়া থাকিয়া চমকিয়া উঠিতেছেন। মুথে কিছুই বলেন না, কিন্তু ভিতরে ভিতরে যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছেন। কাল তোমার টেলিগ্রাম পাইয়া জানাইলাম, আজ তুমি আসিবে। শুনিয়া তিনি আজ তোমার জন্ম বিশেষ করিয়া থাবার আয়োজন করিতে বলিয়াছেন। তুমি যাহা যাহা ভালোবাস, সমস্ত আনিতে দিয়াছেন, সম্মুথের বারান্দায় রাঁধিবার আয়োজন করাইয়াছেন, তিনি ঘরে হইতে দেখাইয়া দিবেন। ডাক্তারের নিষেধ কিছুতেই শুনিলেন না। আমাকে এই থানিকক্ষণ হইল ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, 'বউমা, তুমি নিজের হাতে সমস্ত রাঁধিবে, আমি আজ সামনে বসাইয়া বিহারীকে খাওয়াইব।'"

শুনিয়া বিহারীর চোথ ছলছল করিয়া আসিল। জিজ্ঞাসা করিল, "মা আছেন কেমন।" আশা কহিল, "তুমি একবার নিজে দেখিবে এসো— আমার তো বোধ হয়, ব্যামো আরো বাড়িয়াছে।"

তথন বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। মহেন্দ্র বাহিরে দাঁড়াইয়া আশ্রুর্য হৈইয়া গোল।
আশা বাড়ির কর্তৃত্ব অনায়াদে গ্রহণ করিয়াছে— সে মহেন্দ্রকে কেমন সহজে ঘরে
চুকিতে নিষেধ করিল। না করিল সংকোচ, না করিল অভিমান। মহেন্দ্রের বল
আজ কতথানি কমিয়া গেছে। সে অপরাধী, সে বাহিরে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া
রহিল— মার ঘরেও চুকিতে পারিল না।

তাহার পরে ইহাও আশ্চর্য— বিহারীর সঙ্গে আশা কেমন অকুষ্ঠিতভাবে কথাবার্তা কহিল। সমস্ত পরামর্শ তাহারই সঙ্গে। সেই আজ সংসারের একমাত্র রক্ষক, সকলের স্বর্হং। তাহার গতিবিধি সর্বত্র, তাহার উপদেশেই সমস্ত চলিতেছে। মহেন্দ্র কিছুদিনের জন্ম যে-জায়গাটি ছাড়িয়া চলিয়া গেছে, ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, সে-জায়গা ঠিক আর তেমনটি নাই।

বিহারী ঘরে ঢুকিতেই রাজলন্দ্রী তাঁহার করুণ চক্ষু তাহার মুথের দিকে রাথিয়া কহিলেন, "বিহারী, ফিরিয়াছিদ ?"

विश्वी किहन, "हा, मा, किविशा आंगिनाम।"

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "তোর কাজ শেষ হইরা গেছে?" বলিয়া তাহার ম্থের দিকে একাগ্রদৃষ্টিতে চাহিলেন।

বিহারী প্রফুল্লম্থে "হাঁ মা, কাজ স্থদস্পন্ন হইয়াছে, এখন আমার আর-কোনো ভারনা নাই" বলিয়া একবার বাহিরের দিকে চাহিল।

রাজলক্ষ্মী। আজ বউমা তোমার জন্ম নিজের হাতে রাধিবেন, আমি এথান হইতে দেখাইয়া দিব। ডাক্তার বারণ করে— কিন্তু আর বারণ কিদের জন্ম, বাছা। আমি কি একবার তোদের খাওয়া দেখিয়া যাইব না।

বিহারী কহিল, "ডাক্তারের বারণ করিবার তো কোনো হেতু দেখি না, মা— তুমি না দেখাইয়া দিলে চলিবে কেন। ছেলেবেলা হইতে তোমার হাতের রান্নাই আমরা ভালোবাদিতে শিথিয়াছি— মহিনদার তো পশ্চিমের ডালরুটি খাইয়া অরুচি ধরিয়া গেছে— আজ সে তোমার মাছের ঝোল পাইলে বাঁচিয়া ঘাইবে। আজ আমরা হই ভাই ছেলেবেলাকার মতো রেষারেষি করিয়া খাইব, তোমার বউমা অয়ে কুলাইতে পারিলে হয়।"

যদিচ রাজলন্ধী ব্ঝিয়াছিলেন, বিহারী মহেন্দ্রকে দঙ্গে করিয়া আনিয়াছে, তবু তাহার নাম শুনিতেই তাঁহার হৃদয় স্পন্দিত হইয়া নিখাদ ক্ষণকালের জন্ম কঠিন হইয়া উঠিল।

সে-ভাবটা কাটিয়া গেলে বিহারী কহিল, "পশ্চিমে গিয়া মহিনদার শরীর অনেকটা ভালো হইয়াছে। আজ পথের অনিয়মে সে একটু মান আছে, স্নানাহার করিলেই শুধরাইয়া উঠিবে।"

রাজলন্দ্রী তবু মহেন্দ্রের কথা কিছু বলিলেন না। তথন বিহারী কহিল, "মা, মহিনদা বাহিরেই দাঁড়াইয়া আছে, তুমি না ডাকিলে দে তো আদিতে পারিতেছে না।"

রাজলন্দ্রী কিছু না বলিয়া দরজার দিকে চাহিলেন। চাহিতেই বিহারী ডাকিল, "মহিনদা, এসো।"

মহেন্দ্র ধীরে ধীরে ঘরে প্রবেশ করিল। পাছে হৃৎপিও হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া যায়, এই ভয়ে রাজলক্ষী মহেন্দ্রের মুখের দিকে তথনই চাহিতে পারিলেন না। চক্ষ্ অর্ধনিমীলিত করিলেন। মহেন্দ্র বিছানার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চমকিয়া উঠিল, তাহাকে কে যেন মারিল। মহেন্দ্র মাতার পায়ের কাছে মাথা রাথিয়া পাধরিয়া পড়িয়া রহিল। বক্ষের স্পান্দনে রাজলক্ষীর সমস্ত শরীর কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

কিছুক্ষণ পরে অন্নপূর্ণা ধীরে ধীরে কহিলেন, "দিদি, মহিনকে তুমি উঠিতে বলো,

রাজলন্দ্রী কটে বাক্যন্দুরণ করিয়া কহিলেন, "মহিন্, ওঠ্।"

মহিনের নাম উচ্চারণমাত্র অনেক দিন পরে তাঁহার চোথ দিয়া ঝর ঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। সেই অশ্রু পড়িয়া তাঁহার হৃদয়ের বেদনা লঘু হইয়া আসিল। তথন মহেন্দ্র উঠিয়া মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া থাটের উপর বুক দিয়া তাহার মার পাশে আসিয়া বিদল। রাজলক্ষী কটে পাশ ফিরিয়া ছই হাতে মহেন্দ্রের মাথা লইয়া তাহার মস্তক আদ্রাণ করিলেন, তাহার ললাট চুম্বন করিলেন।

মহেন্দ্র রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, "মা, তোমাকে অনেক কণ্ট দিয়াছি, আমাকে মাপ করো।"

বক্ষ শান্ত হইলে রাজলক্ষী কহিলেন, "ও-কথা বলিসনে মহিন, আমি তোকে মাপ না করিয়া কি বাঁচি। বউমা, বউমা কোথায় গেল।"

আশা পাশের ঘরে পথ্য তৈরি করিতেছিল— অন্নপূর্ণা তাহাকে ডাকিয়া আনিলেন।
তথন রাজলক্ষী মহেন্দ্রকে ভূতল হইতে উঠিয়া তাঁহার থাটে বসিতে ইঙ্গিত
করিলেন। মহেন্দ্র থাটে বসিলে রাজলক্ষী মহেন্দ্রের পার্ধে স্থান-নির্দেশ করিয়া
আশাকে কহিলেন, "বউমা, এইথানে তুমি বসো— আজ আমি একবার তোমাদের
ত্-জনকে একত্রে বসাইয়া দেখিব, তাহা হইলে আমার সকল তৃঃথ ঘুচিবে। বউমা,
আমার কাছে আর লজ্জা করিয়ো না— আর মহিনের 'পরেও মনের মধ্যে কোনো
অভিমান না রাথিয়া একবার এইখানে বসো— আমার চোথ জুড়াও, মা।"

তথন ঘোনটা-মাথায় আশা লজ্জায় ধীরে ধীরে আসিয়া কম্পিতবক্ষে মহেন্দ্রের পাশে গিয়া বসিল। রাজলক্ষী স্বহন্তে আশার ডান হাত তুলিয়া লইয়া মহেন্দ্রের ডান হাতে রাথিয়া চাপিয়া ধরিলেন— কহিলেন, "আমার এই মাকে তোর হাতে দিয়া গোলাম, মহিন— আমার এই কথাটি মনে রাথিস, তুই এমন লক্ষ্মী আর কোথাও পাবিনে। মেজবউ, এসো, ইহাদের একবার আশীর্বাদ করো— তোমার পুণ্যে ইহাদের মঙ্গল হউক।"

অন্নপূর্ণা সম্মুথে আসিয়া দাঁড়াইতেই উভয়ে চোথের জলে তাঁহার পদধ্লি গ্রহণ করিল। অন্নপূর্ণা উভয়ের মন্তকচুম্বন করিয়া কহিলেন, "ভগবান তোমাদের কল্যাণ করুন।"

রাজলক্ষী। বিহারী, এসো বাবা, মহিনকে তুমি একবার ক্ষমা করো। বিহারী তথনই মহেন্দ্রের সম্মুথে আসিয়া দাঁড়াইতেই মহেন্দ্র উঠিয়া দৃঢ়বাহু দারা বিহারীকে বক্ষে টানিয়া কোলাকুলি করিল।

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "মহিন, আমি তোকে এই আশীর্বাদ করি— শিশুকাল হইতে

বিহারী তোর যেমন বন্ধু ছিল, চিরকাল তেমনি বন্ধু থাক্— ইহার চেয়ে তোর সৌভাগ্য আর-কিছু হইতে পারে না।"

এই বলিয়া রাজলন্ধী অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া নিস্তন্ধ হইলেন। বিহারী একটা উত্তেজক ঔষধ তাঁহার মুখের কাছে আনিয়া ধরিতেই রাজলন্দ্দী হাত সরাইয়া দিয়া কহিলেন, "আর ওযুধ না, বাবা। এখন আমি ভগবানকে শারণ করি— তিনি আমাকে আমার সমস্ত সংসারদাহের শেষ ওযুধ দিবেন। মহিন, তোরা একটুখানি বিশ্রাম কর্গে। বউমা, এইবার রালা চড়াইয়া দাও।"

সন্ধ্যাবেলায় বিহারী এবং মহেন্দ্র রাজলক্ষীর বিছানার সমূথে নীচে পাত পাড়িয়া খাইতে বসিল। আশার উপর রাজলক্ষী পরিবেষণের ভার দিয়াছিলেন, সে পরিবেষণ করিতে লাগিল।

মহেন্দ্রের বক্ষের মধ্যে অশ্রু উদ্বেলিত হইয়া উঠিতেছিল, তাহার মূথে অয় উঠিতেছিল না। রাজলন্দ্রী তাহাকে বার বার বলিতে লাগিলেন, "মহিন, তুই কিছুই থাইতেছিদ না কেন? ভালো করিয়া থা, আমি দেখি।"

বিহারী কহিল, "জানই তো মা, মহিনদা চিরকাল ওই রকম, কিছুই খাইতে পারে না। বোঠান, ঐ ঘণ্টটা আমাকে আর-একটু দিতে হইবে, বড়ো চমৎকার হইয়াছে।"

রাজলন্দ্রী থুশি হইয়া ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন, "আমি জানি, বিহারী ওই ঘণ্টটা ভালোবাদে। বউমা, ওটুকুতে কী হইবে, আর-একটু বেশি করিয়া দাও।"

বিহারী কহিল, "তোমার এই বউটি বড়ো ক্বপণ, হাত দিয়া কিছু গলে না।"
রাজলন্দ্রী হাসিয়া কহিলেন, "দেখো তো বউমা, বিহারী তোমারই ত্ন খাইয়া
তোমারই নিন্দা করিতেছে।"

আশা বিহারীর পাতে একরাশ ঘণ্ট দিয়া গেল।

বিহারী কহিল, "হায় হায়! ঘণ্ট দিয়াই আমার পেট ভরাইবে দেখিতেছি, আর ভালো ভালো জিনিদ দমস্তই মহিনদার পাতে পড়িবে।"

আশা ফিসফিস করিয়া বলিয়া গেল, "নিন্দুকের মুথ কিছুতেই বন্ধ হয় না।" বিহারী মৃত্সবে কহিল, "মিষ্টান্ন দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখো, বন্ধ হয় কি না।"

ছই বন্ধুর আহার হইয়া গেলে, রাজলক্ষ্মী অত্যস্ত তৃপ্তিবোধ করিলেন। কহিলেন, "বউমা, তুমি শীঘ্র থাইয়া এসো।"

রাজলন্দ্রীর আদেশে আশা খাইতে গেলে তিনি মহেন্দ্রকে কহিলেন, "মহিন, তুই শুইতে যা।"

মহেন্দ্ৰ কহিল, "এখনই শুইতে ষাইব কেন ?"

মহেন্দ্র রাত্রে মাতার সেবা করিবে স্থির করিয়াছিল। রাজলক্ষী কোনোমতেই তাহা ঘটতে দিলেন না। কহিলেন, "তুই শ্রান্ত আছিদ মহিন, তুই শুইতে ধা।"

আশা আহার করিয়া পাথা লইয়া রাজলন্ধীর শিয়রের কাছে আসিয়া বসিবার উপক্রম করিলে, তিনি চুপি চুপি তাহাকে কহিলেন, "বউমা, মহেন্দ্রের বিছানা ঠিক হইয়াছে কি না দেখো গে, সে একলা আছে।"

আশা লজ্জায় মরিয়া গিয়া কোনোমতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। ঘরে কেবল বিহারী এবং অন্নপূর্ণা রহিলেন।

তথন রাজলক্ষী কহিলেন, "বিহারী, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। বিনোদিনীর কী হইল বলিতে পারিস ? সে এখন কোথায় ?"

বিহারী কহিল, "বিনোদিনী কলিকাতায় আছে।"

রাজলক্ষী নীরব দৃষ্টিতে বিহারীকে প্রশ্ন করিলেন। বিহারী ভাহা ব্ঝিল। কহিল, "বিনোদিনীর জন্ম তুমি আর কিছুমাত্র ভয় করিয়ো না, মা।"

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "সে আমাকে অনেক তৃঃথ দিয়াছে, বিহারী, তবু তাহাকে আমি মনে মনে ভালোবাসি।"

বিহারী কহিল, "দে-ও তোমাকে মনে মনে ভালোবাসে, মা।"

রাজলক্ষী। আমারও তাই বোধ হয় বিহারী। দোষগুণ সকলেরই আছে, কিন্তু সে আমাকে ভালোবাসিত। তেমন সেবা কেহ ছল করিয়া করিতে পারিত না।

বিহারী কহিল, "তোমার সেবা করিবার জন্ম সে ব্যাকুল হইয়া আছে।"

রাজলক্ষী দীর্ঘনিশ্বাদ ফেলিয়া কহিলেন, "মহিনরা তো এখন শুইতে গেছে, রাত্রে তাহাকে একবার আনিলে কি ক্ষতি আছে ?"

বিহারী কহিল, "মা, দে তো এই বাড়িরই বাহির-ঘরে লুকাইয়া বিসয়া আছে। তাহাকে আজ সমস্ত দিন জলবিন্দু পর্যন্ত মুথে দেওয়াইতে পারি নাই। দে পণ করিয়াছে, যতক্ষণ তুমি তাহাকে ডাকিয়া না মাপ করিবে ততক্ষণ সে জলম্পর্শ করিবে না।"

রাজলন্দ্রী ব্যস্ত হইয়া কহিলেন, "সমস্ত দিন উপবাস করিয়া আছে! আহা, তাহাকে ডাক্, ডাক্!"

বিনোদিনী ধীরে ধীরে রাজলন্দ্রীর ঘরে প্রবেশ করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ছি ছি বউ, তুমি করিয়াছ কী? আজ সমস্ত দিন উপোস করিয়া আছ? যাও যাও, আগে থাইয়া লও, তাহার পরে কথা হইবে।"

বিনোদিনী রাজলক্ষীর পায়ের ধুলা লইয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "আগে তুমি

পাপিষ্ঠাকে মাপ করে।, পিসিমা, তবে আমি খাইব।"

রাজলন্ধী। মাপ করিয়াছি বাছা, মাপ করিয়াছি, আমার এখন কাহারও উপর আর রাগ নাই।— বিনোদিনীর ডান হাত ধরিয়া তিনি কহিলেন, "বউ, তোমা হইতে কাহারও মন্দ না হউক, তুমিও ভালো থাকো।"

বিনোদিনী। তোমার আশীর্বাদ মিথ্যা হইবে না, পিসিমা। আমি তোমার পা ছুঁইয়া বলিতেছি আমা হইতে এ-সংসারের মন্দ হইবে না।

অন্নপূর্ণাকে বিনোদিনী ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া খাইতে গেল। খাইয়া আদিলে পর রাজলন্দ্রী তাহার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বউ, এখন তবে তুমি চলিলে?"

বিনোদিনী। পিসিমা, আমি তোমার সেবা করিব। ঈশ্বর দাক্ষী, আমা হইতে তুমি কোনো অনিষ্ট আশঙ্কা করিয়ো না।

রাজলন্দ্রী বিহারীর মুখের দিকে চাহিলেন। বিহারী একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "বোঠান থাকুন মা, তাহাতে ক্ষতি হইবে না।"

রাত্রে বিহারী, বিনোদিনী এবং অন্নপূর্ণা তিন জনে মিলিয়া রাজলক্ষ্মীর শুশ্রাষা করিলেন।

এদিকে আশা সমন্ত রাত্রি রাজলক্ষীর ঘরে আসে নাই বলিয়া লজ্জায় অত্যন্ত প্রত্যুবে উঠিয়াছে। মহেন্দ্রকে বিছানায় স্থপ্ত অবস্থায় রাথিয়া তাড়াতাড়ি মৃথ ধুইয়া কাপড় ছাড়িয়া প্রস্তুত হইয়া আসিল। তথনো অন্ধকার একেবারে যায় নাই। রাজলক্ষীর দ্বারের কাছে আসিয়া যাহা দেখিল, তাহাতে আশা অবাক হইয়া গেল। ভাবিল, "এ কি স্বপ্ন ?"

বিনোদিনী একটি স্পিরিট ল্যাম্প জালিয়া জল গ্রম করিতেছে। বিহারী রাত্রে ঘুমাইতে পায় নাই, তাহার জন্ম চা তৈরি হইবে।

আশাকে দেখিয়া বিনোদিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। কহিল, "আজ আমি আমার সমস্ত অপরাধ লইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম— আর কেহ আমাকে দ্র করিতে পারিবে না— কিন্তু তুমি যদি বল 'ধাও' তো আমাকে এখনই যাইতে হইবে।"

আশা কোনো উত্তর করিতে পারিল না— তাহার মন কী বলিতেছে, তাও দে যেন ভালো করিয়া ব্ঝিতে পারিল না, অভিভূত হইয়া রহিল।

বিনোদিনী কহিল, "আমাকে কোনোদিন তুমি মাপ করিতে পারিবে না— সে-চেষ্টাও করিয়ো না। কিন্তু আমাকে আর ভয় করিয়ো না। যে-কয়দিন পিসিমার দরকার হইবে, সেই কটা দিন আমাকে একটুখানি কাজ করিতে দাও, তার পরে আমি চলিয়া ষাইব।" কাল রাজলন্দ্রী যথন আশার হাত লইয়া মহেন্দ্রের হাতে দিলেন, তথন আশা তাহার মন হইতে সমস্ত অভিমান মৃছিয়া ফেলিয়া সম্পূর্ণভাবে মহেন্দ্রের কাছে আত্মসমর্পণ করিয়াছিল। আজ বিনোদিনীকে সন্মুথে দেখিয়া তাহার খণ্ডিত প্রেমের দাহ শাস্তি মানিল না। ইহাকে মহেন্দ্র একদিন ভালোবাসিয়াছিল, ইহাকে এখনো হয়তো মনে মনে ভালোবাসে— এ-কথা তাহার বুকের ভিতরে ঢেউয়ের মতো ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরেই মহেন্দ্র জাগিয়া উঠিবে, বিনোদিনীকে দেখিবে— কী জানি কী চক্ষে দেখিবে। কাল রাত্রে আশা তাহার সমস্ত সংসারকে নিদ্ধণ্টক দেখিয়াছিল— আজ প্রত্যুয়ে উঠিয়াই দেখিল, কাঁটাগাছ তাহার ঘরের প্রান্ধণেই। সংসারে স্থথের স্থানই সব চেয়ে সংকীর্ণ— কোথাও তাহাকে সম্পূর্ণ নির্বিয়ে রাথিবার অবকাশ নাই।

হৃদয়ের ভার লইয়া আশা রাজলক্ষীর ঘরে প্রবেশ করিল, শুনু অত্যন্ত লজ্জার দলে কহিল, "মাদিমা, তুমি সমস্ত রাত বসিয়া আছ— যাও, শুতে থাও!" অনপূর্ণা আশার মুখের দিকে একবার ভালো করিয়া চাহিয়া দেখিলেন। তাহার পরে শুইতে না গিয়া আশাকে নিজের ঘরে লইয়া গেলেন। কহিলেন, "চুনি, যদি স্থী হইতে চাস, তবে সব কথা মনে রাখিসনে। অক্তকে দোষী করিয়া যেটুকু স্থুখ, দোষ মনে রাখিবার ত্বংখ তাহার চেয়ে চের বেশি।"

আশা কহিল, "মাসিমা, আমি মনে কিছু পুষিয়া রাখিতে চাই না, আমি ভুলিতেই চাই, কিন্তু ভুলিতে দেয় না যে।"

অন্নপূর্ণা। বাছা, তুই ঠিক বলিয়াছিন— উপদেশ দেওয়া সহজ, উপায় বলিয়া দেওয়াই শক্ত। তবু আমি তোকে একটা উপায় বলিয়া দিতেছি। যেন ভূলিয়াছিদ এই ভাবটি অন্তত বাহিরে প্রাণপণে রক্ষা করিতে হইবে— আগে বাহিরে ভূলিতে আরম্ভ করিদ, তাহা হইলে ভিতরেও ভূলিবি। এ-কথা মনে রাখিস চুনি, তুই যদি না ভূলিস, তবে অন্তকেও অরণ করাইয়া রাখিবি! তুই নিজের ইচ্ছায় না পারিস, আমি তোকে আক্রা করিতেছি, তুই বিনোদিনীর সঙ্গে এমন ব্যবহার কর্, যেন সেকখনো তোর কোনো অনিষ্ট করে নাই এবং তাহার ছারা তোর অনিষ্টের কোনো আশঙ্কা নাই।

আশা নমুথে কহিল, "কী করিতে হইবে, বলো।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "বিনোদিনী এখন বিহারীর জন্মে চা তৈরি করিতেছে। তুই তুধ-চিনি-পেয়ালা সমস্ত লইয়া যা— তুই জনে মিলিয়া কাজ কর্।"

আশা আদেশপালনের জন্ম উঠিল। অন্নপূর্ণা কহিলেন, "এটা সহজ— কিন্তু আমার

আর-একটি কথা আছে, দেটা আরো শক্ত— দেইটে তোকে পালন করিতেই হইবে! মাঝে মাঝে মহেন্দ্রের দঙ্গে বিনোদিনীর দেখা হইবেই, তথন তোর মনে কী হইবে, তাহা আমি জানি— দে-সময়ে তুই গোপন কটাক্ষেও মহেন্দ্রের ভাব কিংবা বিনোদিনীর ভাব দেখিবার চেষ্টামাত্রও করিসনে। বুক ফাটিয়া গেলেও তোকে অবিচলিত থাকিতে হইবে। মহেন্দ্র ইহা জানিবে যে, তুই সন্দেহ করিস না, শোক করিস না, ভোর মনে ভয় নাই, চিন্তা নাই— জোড় ভাঙিবার পূর্বে যেমন ছিল, জোড় লাগিয়া আবার ঠিক তেমনই হইয়াছে— ভাঙনের দাগটুকুও মিলাইয়া গেছে। মহেন্দ্র কি আর-কেহ তোর মুখ দেখিয়া নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে করিবে না। চুনি, ইহা আমার অন্ধরোধ শা উপদেশ নহে, ইহা তোর মাসিমার আদেশ। আমি যথন কাশী চলিয়া যাইব, অ মার এই কথাটি একদিনের জন্মও ভুলিসনে!"

আশা চায়ের পেয়ালা প্রভৃতি লইয়া বিনোদিনীর কাছে উপস্থিত হইল। কহিল, "জল কি গরম হইয়াছে। আমি চায়ের ত্ধ আনিয়াছি।"

বিনোদিনী আশ্চর্য হইয়া আশার মুথের দিকে চাহিল। কহিল, "বিহারী-ঠাকুরপো বারান্দায় বসিয়া আছেন, চা তুমি তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দাও, আমি ততক্ষণ পিসিমার জন্ম মুখ ধুইবার বন্দোবস্ত করিয়া রাখি। তিনি বোধ হয় এখনই উঠিবেন।"

বিনোদিনী চা লইয়া বিহারীর কাছে গেল না। বিহারী ভালোবাসা স্বীকার করিয়া তাহাকে যে-অধিকার দিয়াছে, সেই অধিকার স্বেচ্ছামতে থাটাইতে তাহার সংকোচ বোধ হইতে লাগিল। অধিকারলাভের যে মর্যাদা আছে, সেই মর্যাদা রক্ষা করিতে হইলে অধিকারপ্রয়োগকে সংযত করিতে হয়। যতটা পাওয়া যায় ততটা লইয়া টানাটানি করা কাঙালকেই শোভা পায়— ভোগকে ধর্ব করিলেই সম্পদের যথার্থ গৌরব। এখন, বিহারী তাহাকে নিজে না ডাকিলে, কোনো-একটা উপলক্ষ্য করিয়া বিনোদিনী তাহার কাছে আর যাইতে পারে না।

বলিতে-বলিতেই মহেন্দ্র আদিয়া উপস্থিত হইল। আশার বুকের ভিতরটা যদিও ধড়াস করিয়া উঠিল, তবু সে আপনাকে সংবরণ করিয়া লইয়া স্বাভাবিক স্বরে মহেন্দ্রকে কহিল, "তুমি এত ভোরে উঠিলে যে? পাছে আলো লাগিয়া তোমার ঘুম ভাঙে তাই আমি জানালা-দরজা সব বন্ধ করিয়া আসিয়াছি।"

বিনোদিনীর সম্থেই আশাকে এইরূপ সহজভাবে কথা কহিতে শুনিয়া মহেন্দ্রের বুকের একটা পাথর যেন নামিয়া গেল। সে আনন্দিত্তিতে কহিল, "মা কেমন আছেন, তাই দেখিতে আসিয়াছি— মা কি এখনো ঘুমাইতেছেন।"

ে আশা কহিল, "হাঁ, তিনি ঘুমাইতেছেন, এখন তুমি যাইয়ো না। বিহারী-ঠাকুরপো

বলিয়াছেন, তিনি আজ অনেকটা ভালো আছেন। অনেক দিন পরে কাল তিনি সমস্ত রাত ভালো করিয়া ঘুমাইয়াছেন।"

মহেন্দ্র নিশ্চিন্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কাকীমা কোথায়।"
আশা তাঁহার ঘর দেথাইয়া দিল।
আশার এই দৃঢ়তা ও সংযম দেথিয়া বিনোদিনীও আশ্চর্য হইয়া গেল।
মহেন্দ্র ডাকিল, "কাকীমা।"

অন্নপূর্ণা যদিও ভোরে স্নান করিয়া লইয়া এখন পূজায় বসিবেন স্থির করিয়াছিলেন, তবুও তিনি কহিলেন, "আয়, মহিন, আয়।"

মহেন্দ্র তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিল, "কাকীমা, আমি পাপিষ্ঠ, তোমাদের কাছে আসিতে আমার লজ্জা করে!"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "ছি ছি, ও-কথা বলিদনে মহিন— ছেলে ধুলা লইয়াও মার কোলে আদিয়া বদে।"

মহেন্দ্র। কিন্তু আমার এ-ধুলা কিছুতেই মুছিবে না কাকীমা।

অন্নপূর্ণা। ছই-একবার ঝাড়িলেই ঝরিয়া যাইবে। মহিন, ভালোই হইয়াছে।
নিজেকে ভালো বলিয়া তোর অহংকার ছিল, নিজের 'পরে বিশ্বাদ তোর বড়ো বেশি
ছিল, পাপের ঝড়ে তোর সেই গর্বটুকুই ভাঙিয়া দিয়াছে, আর কোনো অনিষ্ট করে নাই।
মহেন্দ্র। কাকীমা এবার তোমাকে আর ছাড়িয়া দিব না, তুমি গিয়াই আমার

এই হুৰ্গতি হইয়াছে।

অন্নপূর্ণা। আমি থাকিয়া যে-ছুর্গতি ঠেকাইরা রাখিতাম, সে-ছুর্গতি একবার ঘটিয়া যাওয়াই ভালো। এখন আর তোর আমাকে কোনো দরকার হইবে না।
দরজার কাছে আবার ডাক পড়িল, "কাকীমা, আহ্নিকে বিদয়াছ নাকি।"
অন্নপূর্ণা কহিলেন, "না, তুই আয়।"

বিহারী ঘরে প্রবেশ করিল। এত সকালে মহেন্দ্রকে জাগ্রত দেখিয়া কহিল, "মহিনদা, আজ তোমার জীবনে এই বোধ হয় প্রথম সুর্যোদয় দেখিলে!"

মহেন্দ্র কহিল, "হাঁ বিহারী, আজ আমার জীবনে প্রথম সূর্যোদয়। বিহারীর বোধ হয় কাকীমার দলে কোনো পরামর্শ আছে— আমি যাই।"

বিহারী হাদিয়া কহিল, "তোমাকেও না হয় ক্যাবিনেটের মিনিন্টার করিয়া লওয়া গেল। তোমার কাছে আমি তো কখনো কিছু গোপন করি নাই— যদি আপত্তি না কর, আজও গোপন করিব না।"

মহেন্দ্র। আমি আপত্তি করিব! তবে আর দাবি করিতে পারি না বটে। তুমি

যদি আমার কাছে কিছু গোপন না কর, তবে আমিও আমার প্রতি আবার শ্রদ্ধা করিতে পারিব।

আজকাল মহেন্দ্রের সন্মুখে দকল কথা অসংকোচে বলা কঠিন। বিহারীর মুখ বাধিয়া আদিল, তবু দে জোর করিয়া বলিল, "বিনোদিনীকে বিবাহ করিব, এমন-একটা কথা উঠিয়াছিল, কাকীমার দলে সেই সম্বন্ধে আমি কথাবার্তা শেষ করিতে আদিয়াছি।"

মহেন্দ্র একান্ত সংকুচিত হইয়া উঠিল। অন্নপূর্ণা চকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ আবার কী কথা, বিহারী।"

মহেন্দ্র প্রবল শক্তি প্রয়োগ করিয়া সংকোচ দ্র করিল। কহিল, "বিহারী, এ বিবাহের কোনো প্রয়োজন নাই।"

আনপূর্ণা কহিলেন, "এ বিবাহের প্রস্তাবে কি বিনোদিনীর কোনো যোগ আছে।" বিহারী কহিল, "কিছুমাত্র না।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "দে কি ইহাতে রাজি হইবে।"

মহেন্দ্র বলিয়া উঠিল, "বিনোদিনী কেন রাজি হইবে না, কাকীমা? আমি জানি, দে একমনে বিহারীকে ভক্তি করে এমন আশ্রয় দে কি ইচ্ছা করিয়া ছাড়িয়া দিতে পারে।"

বিহারী কহিল, "মহিনদা, আমি বিনোদিনীকে বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছি— সে লজ্জার সঙ্গে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।"

ঙ্নিয়া মহেন্দ্র চুপ করিয়া রহিল।

68

ভালোয়-মন্দয় ছই-তিনদিন রাজলক্ষীর কাটিয়া গেল। একদিন প্রাতে তাঁহার মৃথ বেশ প্রান্ন ও বেদনা সমন্ত হ্রাদ হইল। সেই দিন তিনি মহেন্দ্রকে ডাকিয়া কহিলেন, "আর আমার বেশিক্ষণ সময় নাই— কিন্তু আমি বড়ো স্থথে মরিলাম মহিন, আমার কোনো ছঃখ নাই। ছুই যখন ছোটো ছিলি, তখন তোকে লইয়া আমার যে আনন্দ ছিল, আজ সেই আনন্দে আমার বুক ভরিয়া উঠিয়াছে— ছুই আমার কোলের ছেলে, আমার বুকের ধন— তোর সমন্ত বালাই লইয়া আমি চলিয়া যাইতেছি, এই আমার বড়ো স্থখ।" বলিয়া রাজলক্ষী মহেন্দ্রের মুথে গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। মহেন্দ্রের রোদন বাধা না মানিয়া উচ্ছুসিত হইতে লাগিল।

রাজলন্দ্রী কহিলেন, "কাঁদিদনে, মহিন। লন্দ্রী ঘরে রহিল। বউমাকে আমার চাবিটা দিস। সমস্তই আমি গুছাইয়া রাথিয়াছি, তোদের ঘরকরার জিনিসের কোনো অভাব হইবে না। আর-একটি কথা আমি বলি মহিন, আমার মৃত্যুর পূর্বে কাহাকেও জানাদনে— আমার বাক্সে ছ-হাজার টাকার নোট আছে, তাহা আমি বিনোদিনীকে দিলাম। দে বিধবা, একাকিনী, ইহার স্কদ হইতে তাহার বেশ চলিয়া যাইবে— কিন্তু মহিন, তাহাকে তোদের সংসারের ভিতরে রাথিসনে, তোর প্রতি আমার এই অন্থরোধ বহিল।"

বিহারীকে ডাকিয়া রাজলন্দ্রী কহিলেন, "বাবা বিহারী, কাল মহিন বলিতেছিল, তুই গরিব ভদ্রলোকদের চিকিৎসার জন্ম একটি বাগান করিয়াছিস— ভগবান তোকে দীর্ঘজীবী করিয়া গরিবের হিত করুন। আমার বিবাহের সময় আমার শুশুর আমাকে একখানি প্রাম যৌতুক করিয়াছিলেন, সেই গ্রামখানি আমি তোকে দিলাম, তোর গরিবদের কাজে লাগাস, তাহাতে আমার শুশুরের পুণ্য হইবে।"

00

রাজলক্ষীর মৃত্যু হইলে পর শ্রাদ্ধশেষে মহেন্দ্র কহিল, "ভাই বিহারী, আমি ডাক্তারি জানি— তুমি যে-কাজ আরম্ভ করিয়াছ, আমাকেও তাহার মধ্যে নাও। চুনি যেরূপ গৃহিণী হইয়াছে দেও তোমার অনেক সহায়তা করিতে পারিবে। আমরা সকলে সেইখানেই থাকিব।"

বিহারী কহিল, "মহিনদা, ভালো করিয়া ভাবিয়া দেখো— এ-কাজ কি বরাবর তোমার ভালো লাগিবে? বৈরাগ্যের ক্ষণিক উচ্ছাদের মুখে একটা স্থায়ী ভার গ্রহণ করিয়া বদিয়ো না।"

মহেন্দ্র কহিল, "বিহারী, তুমিও ভাবিয়া দেখো, যে-জীবন আমি গঠন করিয়াছি, তাহাকে লইয়া আলহাভরে আর উপভোগ করিবার জো নাই— কর্মের দারা তাহাকে যদি টানিয়া লইয়া না চলি, তবে কোন্ দিন সে আমাকে টানিয়া অবসাদের মধ্যে ফেলিবে। তোমার কর্মের মধ্যে আমাকে স্থান দিতেই হইবে।"

সেই কথাই স্থির হইয়া গেল।

অন্নপূর্ণা ও বিহারী বসিয়া শাস্ত বিষাদের সহিত সেকালের কথা আলোচনা করিতেছিলেন। তাঁহাদের পরস্পরের বিদায়ের সময় কাছে আসিয়াছে। বিনোদিনী দারের কাছে আসিয়া কহিল, "কাকীমা, আমি কি এথানে একটু বসিতে পারি?"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "এসো এসো বাছা, বসো।"

বিনোদিনী আসিয়া বসিলে তাহার সহিত তুই-চারিটা কথা কহিয়া বিছানা তুলিবার উপলক্ষ্য করিয়া অন্নপূর্ণা বারান্দায় গেলেন।

বিনোদিনী বিহারীকে কহিল, "এখন আমার প্রতি ভোমার যাহা আদেশ, তাহা

বিহারী কহিল, "বোঠান, তুমিই বলো, তুমি কী করিতে চাও।"

বিনোদিনী কহিল, "শুনিলাম, গরিবদের চিকিৎসার জন্ম গলার ধারে তুমি একখানি বাগান লইয়াছ— আমি সেখানে তোমার কোনো একটা কাজ করিব। কিছু না হয় তো আমি রাধিয়া দিতে পারি।"

বিহারী কহিল, "বোঠান, আমি অনেক ভাবিয়াছি। নানান হান্দামে আমাদের জীবনের জালে অনেক জট পড়িয়া গেছে। এখন নিভ্তে বিদয়া বিদয়া তাহারই একটি একটি গ্রন্থি মোচন করিবার দিন আদিয়াছে। পূর্বে সমস্ত পরিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। এখন হৃদয় ধাহা চায়, তাহাকে আর প্রশ্রম দিতে সাহস হয় না। এ পর্যন্ত ধাহা কিছু ঘটয়াছে, ধাহা কিছু সহু করিয়াছি, তাহার সমস্ত আবর্তন, সমস্ত আন্দোলন শাস্ত করিতে না পারিলে, জীবনের সমাপ্তির জন্ম প্রস্তুত হইতে পারিব না। ধদি সমস্ত অতীতকাল অনুকূল হইত, তবে সংসারে একমাত্র তোমার দারাই আমার জীবন সম্পূর্ণ হইতে পারিত— এখন তোমা হইতে আমাকে বঞ্চিত হইতেই হইবে। এখন আর স্থপের জন্ম চেটা বৃথা, এখন কেবল আন্তে আন্তে সমস্ত ভাঙচুর সারিয়া লইতে হইবে।"

এই সময় অন্নপূর্ণা ঘরে ঢুকিতেই বিনোদিনী কহিল, "মা, আমাকে তোমার পায়ে স্থান দিতে হইবে। পাপিষ্ঠা বলিয়া আমাকে তুমি ঠেলিয়ো না।"

অন্নপূর্ণা কহিলেন, "মা, চলো, আমার সঙ্গেই চলো।"

অন্নপূর্ণা ও বিনোদিনীর কাশীতে যাইবার দিন কোনো স্থযোগে বিহারী বিরলে বিনোদিনীর সহিত দেখা করিল। কহিল, "বোঠান, তোমার একটা কিছু চিহ্ন আমি কাছে রাখিতে চাই।"

বিনোদিনী কহিল, "আমার এমন কী আছে, যাহা চিহ্নের মতো কাছে রাখিতে

বিহারী লজ্জা ও সংকোচের সহিত কহিল, "ইংরেজের একটা প্রথা আছে, প্রিয়-জনের একগুচ্ছ চুল স্মরণের জন্ম রাথিয়া দেয়— যদি তুমি—।"

বিনোদিনী। ছি ছি, কী দ্বণা! আমার চুল লইয়া কী করিবে! সেই অশুচি মৃতবস্তু আমার এমন কিছুই নহে, যাহা আমি তোমাকে দিতে পারি। আমি হত- ভাগিনী তোমার কাজে থাকিতে পারিব না— আমি এমন একটা-কিছু দিতে চাই, যাহা আমার হইয়া তোমার কাজ করিবে— বলো, তুমি লইবে ?

विश्रोती कहिन, "नहेव।"

তথন বিনোদিনী তাহার অঞ্চলের প্রান্ত খুলিয়া হাজার টাকার তুইথানি নোট বিহারীর হাতে দিল।

বিহারী স্থপভীর আবেগের সহিত স্থিরদৃষ্টিতে বিনোদিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। থানিক বাদে বিহারী কহিল, "আমি কি তোমাকে কিছু দিতে পারিব না।"

বিনোদিনী কহিল, "তোমার চিহু আমার কাছে আছে, তাহা আমার অদের ভূষণ— তাহা কেহ কাড়িতে পারিবে না। আমার আর কিছু দরকার নাই।" বলিয়া দে নিজের হাতের দেই কাটা দাগ দেখাইল।

বিহারী আশ্চর্য হইয়া রহিল। বিনোদিনী কহিল, "তুমি জান না— এ তোমারই আঘাত— এবং এ আঘাত তোমারই উপযুক্ত। ইহা এখন তুমিও ফিরাইতে পার না।"

মাসিমার উপদেশসত্ত্তে আশা বিনোদিনী সম্বন্ধে মনকে নিষ্কণ্টক করিতে পারে নাই। বাজলন্দ্রীর দেবায় হুই জনে একত্রে কাজ করিয়াছে, কিন্তু আশা যথনই বিনোদিনীকে দেথিয়াছে তথনই তাহার বুকের মধ্যে ব্যথা লাগিয়াছে— মুথ দিয়া স্হজে কথা বাহির হয়নাই, এবং হাসিবার চেষ্টা তাহাকে পীড়ন করিয়াছে। বিনোদিনীর নিকট হইতে শামাশ্য কোনো দেবা গ্রহণ করিতেও তাহার সমস্ত চিত্ত বিমুখ হইয়াছে। বিনোদিনীর সাজা পান অনেক সময়ে শিষ্টতার থাতিরে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু আড়ালে তাহা ফেলিয়া দিয়াছে। কিন্তু আজ যথন বিদায়কাল উপস্থিত হইল— মাসিমা সংসার হইতে দ্বিতীয়বার চলিয়া যাইতেছেন বলিয়া আশার হৃদয় যুখন অঞ্জ-জলে আর্দ্র হইয়া গেল, তথন সেই সঙ্গে বিনোদিনীর প্রতি তাহার করুণার উদয় হইল। যে একেবারে চলিয়া যাইতেছে তাহাকে মাপ করিতে পারে না, এমন কঠিন মন অল্লই আছে। আশা জানিত, বিনোদিনী মহেন্দ্রকে ভালোবাদে; মহেন্দ্রকে ভালো না বাসিবেই বা কেন। মহেন্দ্রকে ভালোবাসা যে কিব্নপ অনিবার্য, আশা তাহা নিজের হৃদয়ের ভিতর হইতেই জানে। নিজের ভালোবাসার সেই বেদনায় বিনোদিনীর প্রতি আজ তাহার বড়ো দয়া হইল। বিনোদিনী মহেন্দ্রকে চিরদিনের জন্ম ছাড়িয়া যাইতেছে, তাহার যে তুর্বিষহ তৃঃখ, তাহা আশা অতিবড়ো শক্রর জন্মও কামনা করিতে পারে না— মনে করিয়া তাহার চক্ষে জল আসিল; এককালে সে বিনোদিনীকে ভালো বাসিয়াছিল— সেই ভালোবাসা তাহাকে স্পষ্ট করিল। সে ধীরে ধীরে বিনোদিনীর কাছে আসিয়া অত্যন্ত করুণার সঙ্গে, স্নেহের সঙ্গে, বিষাদের সঙ্গে মৃহস্বরে কহিল, "দিদি, তুমি চলিলে ?"

বিনোদিনী আশার চিবুক ধরিয়া কহিল, "হাঁ বোন, আমার যাইবার সময় আসিয়াছে। একসময় তুমি আমাকে ভালোবাসিয়াছিলে— এথন স্থথের দিনে সেই ভালোবাসার একটুথানি আমার জন্মে রাখিয়ো, ভাই— আর সব ভুলিয়া যেয়ো।"

মহেন্দ্র আদিয়া প্রণাম করিয়া কহিল, "বোঠান, মাপ করিয়ো।" তাহার চোথের প্রান্তে ছই ফোঁটা অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

বিনোদিনী কহিল, "তুমিও মাপ করিয়ে। ঠাকুরপো, ভগবান তোমাদের চিরস্থী করুন।"

## প্রবন্ধ

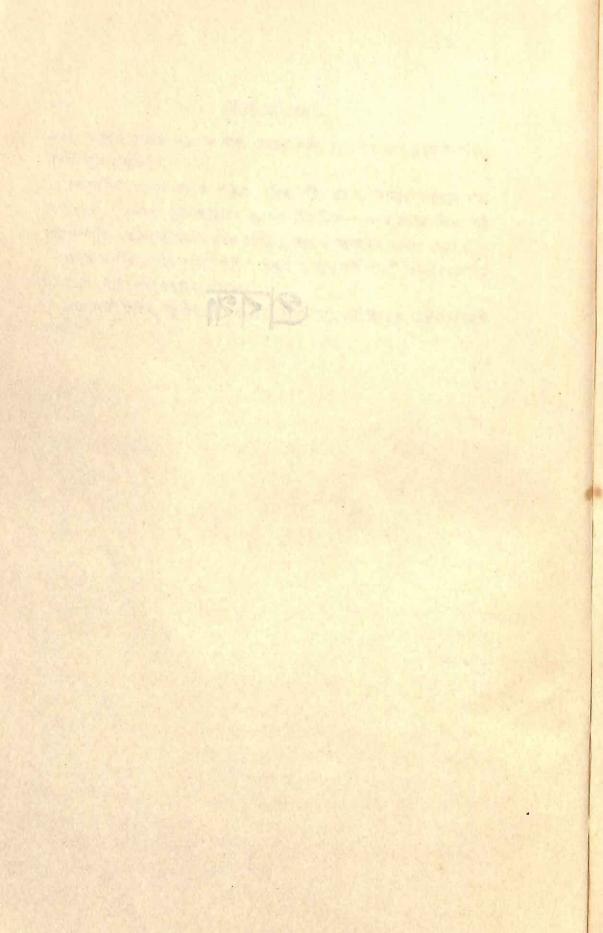

## আত্মশক্তি



## আত্মশক্তি

## নেশন কী

নেশন ব্যাপারটা কী, স্থপ্রসিদ্ধ ফরাসী ভাবুক রেনাঁ এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে তাঁহার মত ব্যাখ্যা করিতে হইলে, প্রথমে তুই একটা শব্দার্থ স্থির করিয়া লইতে হইবে।

স্বীকার করিতে হইবে, বাংলায় 'নেশন' কথার প্রতিশব্দ নাই। চলিত ভাষায় সাধারণত জাতি বলিতে বর্ণ ব্ঝায় এবং জাতি বলিতে ইংরাজিতে যাহাকে race বলে তাহাও ব্ঝাইয়া থাকে। আমরা 'জাতি' শব্দ ইংরাজি 'রেস' শব্দের প্রতিশব্দরপেই ব্যবহার করিব, এবং নেশনকে নেশনই বলিব। নেশন ও তাশনাল শব্দ বাংলায় চলিয়া গেলে অনেক অর্থ হৈধ-ভাবহৈধের হাত এড়ানো যায়।

'ক্যাশনাল কন্প্রেদ' শব্দের তর্জমা করিতে আমরা 'জাতীয় মহাদভা' ব্যবহার করিয়া থাকি— কিন্তু 'জাতীয়' বলিলে বাঙালি-জাতীয়, মারাঠি-জাতীয়, শিথ-জাতীয়, যে-কোনো জাতীয় বুঝাইতে পারে— ভারতবর্ষের সর্বজাতীয় বুঝায় না। মাদ্রাজ ও বম্বাই 'ক্যাশনাল' শব্দের অহুবাদ-চেষ্টায় 'জাতি' শব্দ ব্যবহার করেন নাই। তাঁহারা স্থানীয় ক্যাশনাল দভাকে মহাজন্মভা ও দার্বজনিক দভা নাম দিয়াছেন— বাঙালি কোনো-প্রকার চেষ্টা না করিয়া 'ইণ্ডিয়ান অ্যাদোদিয়েশন' নাম দিয়া নিম্বৃতিলাভ করিয়াছে। ইহাতে মারাঠি প্রভৃতি জাতির সহিত বাঙালির যেন একটা প্রভেদ লক্ষিত হয়— সেই প্রভেদে বাঙালির আন্তরিক ক্যাশনালত্বের তুর্বলতাই প্রমাণ করে।

'মহাজন' শব্দ বাংলায় একমাত্র অর্থে ব্যবস্থাত হয়, অন্ত অর্থে চলিবে না। 'সার্বজনিক' শব্দকে বিশেয় আকারে নেশন শব্দের প্রতিশব্দ করা যায় না। 'ফরাসি সর্বজন' শব্দ 'ফরাসি নেশন' শব্দের পরিবর্তে সংগত শুনিতে হয় না।

মহাজন শব্দ ত্যাগ করিয়া 'মহাজাতি' শব্দ গ্রহণ করা যাইতে পারে। কিন্তু 'মহৎ' শব্দ মহত্ত্বসূচক বিশেষণরূপে অনেকস্থলেই নেশন শব্দের পূর্বে আবশ্যক হইতে পারে। সেরূপ স্থলে 'গ্রেট নেশন' বলিতে গেলে 'মহতী মহাজাতি' বলিতে হয় এবং তাহার বিপরীত ব্ঝাইবার প্রয়োজন হইলে 'ক্স মহাজাতি' বলিয়া হাস্তভাজন হইবার সম্ভাবনা আছে।

কিন্তু নেশন শব্দটা অবিক্বত আকারে গ্রহণ করিতে আমি কিছুমাত্র সংকোচ বোধ করি না। ভাবটা আমরা ইংরেজের কাছ হইতে পাইয়াছি, ভাষাটাও ইংরেজি রাথিয়া ঋণ স্বীকার করিতে প্রস্তুত আছি। উপনিষদের ব্রহ্ম, শংকরের মায়া ও বুদ্ধের নির্বাণ শব্দ ইংরেজি রচনায় প্রায় ভাষান্তরিত হয় না, এবং না হওয়াই উচিত।

রেনা বলেন, প্রাচীনকালে 'নেশন' ছিল না। ইজিপ্ট, চীন, প্রাচীন কালডিয়া, 'নেশন' জানিত না। আদিরীয়, পারসিক ও আলেক্জাগুরের সামাজ্যকে কোনো নেশনের সামাজ্য বলা যায় না।

রোম-দামাজ্য নেশনের কাছাকাছি গিয়াছিল। কিন্তু দম্পূর্ণ নেশন বাঁধিতে না-বাঁধিতে বর্বর জাতির অভিঘাতে তাহা ভাঙিয়া টুকরা হইয়া গেল। এই দকল টুকরা বহু শতাকী ধরিয়া নানাপ্রকার সংঘাতে ক্রমে দানা বাঁধিয়া নেশন হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এবং ফ্রান্স, ইংলাগু, জার্মানি ও রাশিয়া দকল নেশনের শীর্ষস্থানে মাথা তুলিয়াছে।

কিন্ত ইহারা নেশন কেন ? স্থইজর্লাও তাহার বিবিধ জাতি ও ভাষাকে লইয়া কেন নেশন হইল ? অন্তিয়া কেন কেবলমাত্র রাজ্য হইল, নেশন হইল না ?

কোনো কোনো রাষ্ট্রতন্ত্রবিদ্ বলেন, নেশনের মূল রাজা। কোনো বিজয়ী বীর প্রাচীনকালে লড়াই করিয়া দেশ জয় করেন, এবং দেশের লোক কালক্রমে তাহা ভূলিয়া যায়; সেই রাজবংশ কেন্দ্ররূপী হইয়া নেশন পাকাইয়া তোলে। ইংলাও, স্কটলাও, আয়ালাও পূর্বে এক ছিল না, তাহাদের এক হইবার কারণও ছিল না, রাজার প্রতাপে ক্রমে তাহারা এক হইয়া আদিয়াছে। নেশন হইতে ইটালির এত বিলম্ব করিবার কারণ এই যে, তাহার বিস্তর ছোটো ছোটো রাজার মধ্যে কেহ একজন মধ্যবর্তী হইয়া সমস্ত দেশে ঐক্যবিস্তার করিতে পারেন নাই।

কিন্তু এ নিয়ম সকল জায়গায় থাটে নাই। যে স্থইজর্লাণ্ড ও আমেরিকার ইউনাইটেড ক্টেট্স্ ক্রমে ক্রমে সংযোগ সাধন করিতে করিতে বড়ো হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা তো রাজবংশের সাহায্য পায় নাই।

রাজশক্তি নাই নেশন আছে, রাজশক্তি ধ্বংস হইয়া গেছে নেশন টিকিয়া আছে, এ দৃষ্টান্ত কাহারও অগোচর নাই। রাজার অধিকার সকল অধিকারের উচ্চে, এ কথা এখন আর প্রচলিত নহে; এখন স্থির হইয়াছে ত্যাশনাল অধিকার রাজকীয় অধিকারের উপরে। এই ত্যাশনাল অধিকারের ভিত্তি কী, কোন্ লক্ষণের দ্বারা তাহাকে চেনা যাইবে? অনেকে বলেন, জাতির অর্থাৎ raceএর ঐক্যই তাহার লক্ষণ। রাজা, উপরাজ ও রাষ্ট্রসভা ক্তবিম এবং অধ্রুব, জাতি চিরদিন থাকিয়া যায়, তাহারই অধিকার খাঁটি।

কিন্ত, জাতিমিশ্রণ হয় নাই যুরোপে এমন দেশ নাই। ইংলাগু, ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি কোথাও বিশুদ্ধ জাতি খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, এ কথা সকলেই জানেন। কেটিউটন, কে কেন্ট, এখন তাহার মীমাংসা করা অসম্ভব। রাষ্ট্রনীতিতত্ত্বে জাতিবিশুদ্ধির কোনো থোঁজ রাথে না। রাষ্ট্রতত্ত্বের বিধানে যে জাতি এক ছিল তাহারা ভিন্ন হইয়াছে, যাহারা ভিন্ন ছিল তাহারা এক হইয়াছে।

ভাষাসম্বন্ধেও ওই কথা খাটে। ভাষার একো খাশনাল একারন্ধনের সহায়তা করে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহাতে এক করিবেই এমন কোনো জবর্দস্তি নাই। যুনাইটেড স্টেট্ন ও ইংলাওের ভাষা এক, স্পোন ও স্পানীয় আমেরিকার ভাষা এক, কিন্তু তাহারা এক নেশন নহে। অপর পক্ষে স্কইজর্লাওে তিনটা-চারিটা ভাষা আছে, তবু সেথানে এক নেশন। ভাষা অপেক্ষা মান্ত্রের ইচ্ছাশক্তি বড়ো; ভাষাবৈচিত্রাসত্ত্বেও সমস্ত স্কইজর্লাওের ইচ্ছাশক্তি তাহাকে এক করিয়াছে।

তাহা ছাড়া, ভাষায় জাতির পরিচয় পাওয়া যায়, এ কথাও ঠিক নয়। প্রুদিয়া আজ জার্মান বলে, কয়েক শতাব্দী পূর্বে স্লাভোনিক বলিত, ওয়েল্স্ ইংরেজি ব্যবহার করে, ইজিপ্ট আরবি ভাষায় কথা কহিয়া থাকে।

নেশন ধর্মতের ঐক্যও মানে না। ব্যক্তিবিশেষ ক্যাথলিক, প্রটেন্টাণ্ট, য়িহুদি অথবা নাস্তিক, যাহাই হউক না কেন, তাহার ইংরেজ, ফরাসি বা জার্মান হইবার কোনো বাধা নাই।

বৈষয়িক স্বার্থের বন্ধন দৃঢ় বন্ধন, সন্দেহ নাই। কিন্তু রেনাঁর মতে সে বন্ধন নেশন বাঁধিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। বৈষয়িক স্বার্থে মহাজনের পঞ্চায়েত-মণ্ডলী গড়িয়া তুলিতে পারে বটে, কিন্তু আশনালত্বের মধ্যে একটা ভাবের স্থান আছে— তাহার যেমন দেহ আছে তেমনি অন্তঃকরণেরও অভাব নাই। মহাজনপটিকে ঠিক মাতৃভূমি কেহ মনে করে না।

ভৌগোলিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক দীমাবিভাগ নেশনের ভিন্নতাদাধনের একটা প্রধান হেতু দে কথা স্বীকার করিতেই হইবে। নদীম্রোতে জাতিকে বহন করিয়া লইয়া গেছে, পর্বতে তাহাকে বাধা দিয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কি কেহ ম্যাপে আঁকিয়া দেখাইয়া দিতে পারে, ঠিক কোন্ পর্যন্ত কোন্ নেশনের অধিকার নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। মানবের ইতিহাদে প্রাকৃতিক দীমাই চূড়ান্ত নহে। ভূখণ্ডে, জাতিতে, ভাষার নেশন গঠন করে না। ভৃথণ্ডের উপর যুদ্ধক্ষেত্র ও কর্মক্ষেত্রের পত্তন হইতে পারে, কিন্তু নেশনের অন্তঃকরণটুকু ভৃথণ্ডে গড়ে না। জনসম্প্রদায় বলিতে যে পবিত্র পদার্থকে বৃঝি, মহুগ্রন্থই তাহার শ্রেষ্ঠ উপকরণ। স্থগভীর ঐতিহাদিক মন্থনজাত নেশন একটি মানদিক পদার্থ, তাহা একটি মানদিক পরিবার, তাহা ভৃথণ্ডের আকৃতির দারা আবদ্ধ নহে।

দেখা গেল, জাতি, ভাষা, বৈষয়িক স্বার্থ, ধর্মের ঐক্য ও ভৌগোলিক সংস্থান, নেশননামক মানস পদার্থ স্ক্রনের মূল উপাদান নহে। তবে তাহার মূল উপাদান কী ?

নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ। ছুইটি জিনিস এই পদার্থের অন্তঃপ্রকৃতি গঠিত করিয়াছে। সেই চুটি জিনিস বস্তুত একই। তাহার মধ্যে একটি অতীতে অবস্থিত, আর একটি বর্তমানে। একটি হইতেছে সর্বসাধারণের প্রাচীন <del>খৃতিসম্পদ, আর একটি পরম্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা— যে অথও</del> উত্তরাধিকার হস্তগত হইয়াছে তাহাকে উপযুক্ত ভাবে রক্ষা করিবার ইচ্ছা। সাত্ত্য উপস্থিতমতো নিজেকে হাতে হাতে তৈরি করে না। নেশনও দেইরূপ স্থদীর্ঘ অতীত কালের প্রয়াস, ত্যাগস্বীকার এবং নিষ্ঠা হইতে অভিব্যক্ত হইতে থাকে। আমরা অনেকটা পরিমাণে আমাদের পূর্বপুরুষের দ্বারা পূর্বেই গঠিত হইয়া আছি। অতীতের বীর্ঘ, মহন্ত, কীর্তি, ইহার উপরেই আশনাল ভাবের মূলপত্তন। অতীত কালে শর্বদাধারণের এক গৌরব এবং বর্তমান কালে সর্বদাধারণের এক ইচ্ছা, পূর্বে একত্রে বড়ো কাজ করা এবং পুনরায় একত্রে সেইরূপ কাজ করিবার সংকল্প— ইহাই <mark>জনসম্প্রদায়-গঠনের ঐকান্তিক মূল। আমরা যে পরিমাণে ত্যাগস্বীকার করিতে সম্মত</mark> হইয়াছি এবং যে পরিমাণে কষ্ট সহু করিয়াছি আমাদের ভালোবাদা দেই পরিমাণে প্রবল হইবে। আমরা যে বাড়ি নিজেরা গড়িয়া তুলিয়াছি এবং উত্তরবংশীয়দের হস্তে সমর্পণ করিব দে বাড়িকে আমরা ভালোবাদি। প্রাচীন স্পার্টার গানে আছে, 'তোমরা যাহা ছিলে আমরা তাহাই, তোমরা যাহা আমরা তাহাই হইব।' এই অতি সরল কথাটি সর্বদেশের ত্যাশনাল গাথাস্বরূপ।

অতীতের গৌরবময় শ্বৃতি ও সেই শ্বৃতির অন্তর্রপ ভবিশ্বতের আদর্শ— একত্রে হৃংখ পাওয়া, আনন্দ করা, আশা করা— এইগুলিই আদল জিনিদ, জাতি ও ভাষার বৈচিত্র্যাদত্ত্বেও এগুলির মাহাত্ম্য বোঝা যায়; একত্রে মাস্থলখানা-স্থাপন বা দীমান্তনির্ণয়ের অপেক্ষা ইহার মূল্য অনেক বেশি। একত্রে হৃংখ পাওয়ার কথা এইজন্ম বলা হইয়াছে যে, আনন্দের চেয়ে হৃংখের বন্ধন দৃঢ়তর।

অতীতে সকলে মিলিয়া ত্যাগত্ঃথ-স্বীকার এবং পুনর্বার সেইজন্ম সকলে মিলিয়া

প্রস্তুত থাকিবার ভাব হইতে জনসাধারণকে যে একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে তাহাই নেশন। ইহার পশ্চাতে একটি অভীত আছে বটে, কিন্তু তাহার প্রত্যক্ষগম্য লক্ষণটি বর্তমানে পাওয়া যায়। তাহা আর কিছু নহে— সাধারণ সম্মতি, সকলে মিলিয়া একত্রে এক জীবন বহন করিবার স্কুম্প্টপরিব্যক্ত ইচ্ছা।

রেনাঁ বলিতেছেন, আমরা রাষ্ট্রতন্ত্র হইতে রাজার অধিকার ও ধর্মের আধিপত্য নির্বাসিত করিয়াছি, এখন বাকি কী রহিল ? মাত্রুষ, মাত্রুষের ইচ্ছা, মাত্রুষের প্রয়োজনসকল। অনেকে বলিবেন, ইচ্ছা জিনিসটা পরিবর্তনশীল, অনেক সময় তাহা অনিয়ন্ত্রিত অশিক্ষিত— তাহার হস্তে নেশনের স্থাশনালিটির মতো প্রাচীন মহৎসম্পদ রক্ষার ভার দিলে, ক্রমে যে সমস্ত বিশ্লিষ্ট হইয়া নষ্ট হইয়া যাইবে।

মানুষের ইচ্ছার পরিবর্তন আছে— কিন্তু পৃথিবীতে এমন কিছু আছে যাহার পরিবর্তন নাই? নেশনরা অমর নহে। তাহাদের আদি ছিল, তাহাদের অন্তও ঘটিবে। হয়তো এই নেশনদের পরিবর্তনকালে এক য়ুরোপীয় সম্প্রদায় সংঘটিত হইতেও পারে। কিন্তু এখনো তাহার লক্ষণ দেখি না। এখনকার পক্ষে এই নেশনসকলের ভিন্নতাই ভালো, তাহাই আবশ্রুক। তাহারাই সকলের স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে— এক আইন, এক প্রভূ হইলে, স্বাধীনতার পক্ষে সংকট।

বৈচিত্র্য এবং অনেক সময় বিরোধী প্রবৃত্তি দারা ভিন্ন ভিন্ন নেশন সভ্যতাবিস্তার-কার্যে সহায়তা করিতেছে। মন্থয়ত্বের মহাসংগীতে প্রত্যেকে এক একটি স্থর যোগ করিয়া দিভেছে, সবটা একত্রে মিলিয়া বাস্তবলোকে যে একটি কল্পনাগম্য মহিমার স্বৃষ্টি করিতেছে তাহা কাহারও একক চেষ্টার অতীত।

যাহাই হউক, রেনাঁ বলেন— মান্ন্য জাতির, ভাষার, ধর্মমতের বা নদীপর্বতের দাস নহে। অনেকগুলি সংযতমনা ও ভাবোত্তপ্রহৃদয় মহয়ের মহাসংঘ যে একটি সচেতন চারিত্র স্থজন করে তাহাই নেশন। সাধারণের মঙ্গলের জন্ম ব্যক্তিবিশেষের ত্যাগ-স্বীকারের দারা এই চারিত্র-চিত্র যতক্ষণ নিজের বল সপ্রমাণ করে ততক্ষণ তাহাকে সাঁচ্চা বলিয়া জানা যায় এবং ততক্ষণ তাহার টিকিয়া থাকিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

রেনার উক্তি শেষ করিলাম। এক্ষণে রেনার সারগর্ভ বাক্যগুলি আমাদের দেশের প্রতি প্রয়োগ করিয়া আলোচনার জন্ম প্রস্তুত হওয়া যাক।

শ্রাবণ, ১৩০৮

## ভারতবর্ষীয় সমাজ

তুরস্ক যে যে জায়গা দখল করিয়াছে, সেখানে রাজশাসন এক কিন্তু আর-কোনো এক্য নাই। সেখানে তুর্কি, গ্রীক, আর্মানি, শ্লাভ, কুর্দ, কেহ কাহারও সঙ্গে না মিশিয়া, এমন কি পরস্পরের সহিত ঝগড়া করিয়া কোনো মতে একত্রে আছে। যে-শক্তিতে এক করে, সেই শক্তিই সভ্যতার জননী— সেই শক্তি তুরস্করাজ্যের রাজলক্ষীর মতো হইয়া এখনো আবিভূতি হয় নাই।

প্রাচীন যুরোপে বর্বর জাতেরা রোমের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যটাকে বাটোয়ারা করিয়ালইল। কিন্তু তাহারা আপন আপন রাজ্যের মধ্যে মিশিয়া গেল— কোথাও জোড়ের চিহ্ন রাখিল না। জেতা ও বিজিত ভাষায় ধর্মে সমাজে একাঙ্গ হইয়া এক-একটি নেশন কলেবর ধরিল। সেই যে মিলনশক্তির উত্তব হইল, সেটা নানাপ্রকার বিরোধের আঘাতে শক্ত হইয়া স্থনির্দিষ্ট আকার ধরিয়া স্থদীর্ঘকালে এক-একটি নেশনকে এক-একটি সভ্যতার আশ্রয় করিয়া তুলিয়াছে।

ষে কোনো উপলক্ষ্যে হউক অনেক লোকের চিত্ত এক হইতে পারিলে তাহাতে মহৎ ফল ফলে। যে জনসম্প্রদায়ের মধ্যে সেই এক হইবার শক্তি স্বভাবতই কাজ করে, তাহাদের মধ্য হইতেই কোনো না কোনো প্রকার মহত্ত্ব অঙ্গধারণ করিয়া দেখা দেয়, তাহারাই সভ্যতাকে জন্ম দেয়, সভ্যতাকে পোষণ করে। বিচিত্রকে মিলিত করিবার শক্তিই সভ্যতার লক্ষণ। সভ্য য়ুরোপ জগতে সদ্ভাব বিস্তার করিয়া ঐক্যমেতু বাঁধিতেছে— বর্বর য়ুরোপ বিচ্ছেদ, বিনাশ, ব্যবধান স্ক্রন করিতেছে, সম্প্রতি চীনে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেছে। চীনে কেন, আমরা ভারতবর্ষে য়ুরোপের সভ্যতা ও বর্বরতা উভয়েরই কাজ প্রত্যক্ষ করিতে পাই। সকল সভ্যতার মর্মস্থলে মিলনের উচ্চ আদর্শ বিরাজ করিতেছে বলিয়াই, সেই আদর্শমূলে বিচার করিয়া বর্বরতার বিচ্ছেদ—অভিঘাতগুলা দ্বিগুণ বেদনা ও অপমানের সহিত প্রত্যহ অন্থভব করিয়া থাকি।

৫ই লোকচিত্তের একতা সব দেশে এক ভাবে সাধিত হয় না। এইজন্ম যুরোপীয়ের প্রকা ও হিন্দুর প্রকা এক প্রকারের নহে, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর মধ্যে যে একটা প্রকা নাই, সে-কথা বলা যায় না। সে-প্রকাকে ন্তাশনাল প্রকা না বলিতে পার— কারণ নেশন ও ন্তাশনাল কথাটা আমাদের নহে, যুরোপীয় ভাবের দারা তাহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে।

প্রত্যেক জাতি নিজের বিশেষ ঐক্যকেই স্বভাবত সব চেয়ে বড়ো মনে করে।

যাহাতে তাহাকে আশ্রয় দিয়াছে ও বিরাট করিয়া তুলিয়াছে, তাহাকে সে মর্মে মর্মে বড়ো বলিয়া চিনিয়াছে, আর কোনো আশ্রয়কে সে আশ্রয় বলিয়া অন্তব করে না। এইজন্ম যুরোপের কাছে ন্যাশনাল ঐক্য অর্থাৎ রাষ্ট্রতম্ব্যুলক ঐক্যই শ্রেষ্ঠ; আমরাও যুরোপীয় গুরুর নিকট হইতে সেই কথা গ্রহণ করিয়া পূর্বপুরুষদিগের ন্যাশনাল ভাবের অভাবে লজ্জা বোধ করিতেছি।

সভ্যতার যে মহৎ গঠনকার্য— বিচিত্রকে এক করিয়া তোলা— হিন্দু তাহার কী করিয়াছে দেখিতে হইবে। এই এক করিবার শক্তি ও কার্যকে ফ্রাশনাল নাম দাও বা যে-কোনো নাম দাও, তাহাতে কিছু আদে যায় না, মান্থ্য-বাঁধা লইয়াই বিষয়।

নানা যুদ্ধবিগ্রহ-রক্তপাতের পর য়ুরোপের সভ্যতা যাহাদিগকে এক নেশনে বাঁধিয়াছে, তাহারা সবর্ণ। ভাষা ও কাপড় এক হইয়া গেলেই তাহাদের আর কোনো প্রভেদ চোথে পড়িবার ছিল না। তাহাদের কে জেতা, কে জিত, সে-কথা ভূলিয়া যাওয়া কঠিন ছিল না। নেশন গড়িতে যেমন স্মৃতির দরকার, তেমনি বিস্মৃতির দরকার— নেশনকে বিচ্ছেদবিরোধের কথা যত শীঘ্র সম্ভব ভূলিতে হইবে। যেখানে তুই পক্ষের চেহারা এক, বর্ণ এক, সেথানে সকলপ্রকার বিচ্ছেদের কথা ভোলা সহজ— সেখানে একত্রে থাকিলে মিলিয়া যাওয়াই স্বাভাবিক।

অনেক যুদ্ধবিরোধের পরে হিন্দুসভাতা যাহাদিগকে এক করিয়া লইয়াছিল, তাহারা অসবর্ণ। তাহারা স্বভাবতই এক নহে। তাহাদের সঙ্গে আর্যজাতির বিচ্ছেদ শীঘ্র ভূলিবার উপায় ছিল না।

আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ায় কী ঘটয়াছে ? য়ুরোপীয়গণ যথন সেথানে পদার্পণ করিল, তথন তাহারা ঐস্টান, শত্রুর প্রতি প্রীতি করিবার মন্ত্রে দীক্ষিত। কিন্তু আমেরিকা-অস্ট্রেলিয়ার আদিম অধিবাসীদিগকে দেশ হইতে একেবারেউমূলিত না করিয়া তাহারা ছাড়ে নাই— তাহাদিগকে পশুর মতো হত্যা করিয়াছে। আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় যে নেশন বাধিয়াছে, তাহার মধ্যে আদিম অধিবাসীরা মিশিয়া যাইতে পারে নাই।

হিন্দুসভাতা যে এক অত্যাশ্চর্য প্রকাণ্ড সমাজ বাঁধিয়াছে, তাহার মধ্যে স্থান পায় নাই এমন জাত নাই। প্রাচীন শকজাতীয় জাঠ ও রাজপুত; মিশ্রজাতীয় নেপালী, আদামী, রাজবংশী; দ্রাবিড়ী, তৈলঙ্গী, নায়ার— সকলে আপন ভাষা, বর্ণ, ধর্ম ও আচারের নানা প্রভেদ সত্ত্বেও স্থবিশাল হিন্দুসমাজের মধ্যে একটি বৃহৎ সামঞ্জন্ম রক্ষা করিয়া একত্রে বাদ করিতেছে। হিন্দুসভাতা এত বিচিত্র লোককে আশ্রয় দিতে গিয়া নিজেকে নানাপ্রকারে বঞ্চিত করিয়াছে, কিন্তু তবু কাহাকেও পরিত্যাগ করে নাই—উচ্চ-নীচ, সবর্ণ-অসবর্ণ, সকলকেই ঘনিষ্ঠ করিয়া বাঁধিয়াছে, সকলকে ধর্মের আশ্রয়

দিয়াছে, সকলকে কর্তব্যপথে সংযত করিয়া শৈথিল্য ও অধংপতন হইতে টানিয়া রাথিয়াছে।

রেনা দেখাইয়াছেন, নেশনের মূল লক্ষণ কী, তাহা বাহির করা শক্ত। জাতির ঐক্য, ভাষার ঐক্য, ধর্মের ঐক্য, দেশের ভূসংস্থান, এ-সকলের উপরে ত্যাশনালত্বের একান্ত নির্ভর নহে। তেমনি হিন্দুত্বের মূল কোথায়, তাহা নির্ণয় করিয়া বলা শক্ত। নানা জাতি, নানা ভাষা, নানা ধর্ম, নানাপ্রকার বিক্লম আচার-বিচার হিন্দুসমাজের মধ্যে স্থান পাইয়াছে।

পরিধি যত বৃহৎ, তাহার কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়া ততই শক্ত। হিন্দুসমাজের এক্যের ক্ষেত্র নিরতিশয় বৃহৎ, সেইজন্ম এত বিশালত ও বৈচিত্র্যের মধ্যে তাহার মূল আশ্রাট বাহির করা সহজ নহে।

এ-স্থলে আমাদের প্রশ্ন এই, আমরা প্রধানত কোন্ দিকে মন দিব ? ঐক্যের কোন্ আদর্শকে প্রাধান্ত দিব।

রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যাচেষ্টাকে উপেক্ষা করিতে পারি না। কারণ, মিলন যত প্রকারে হয় ততই ভালো। কন্গ্রেসের সভায় বাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহারা ইহা অহভব করিয়াছেন যে, সমস্তই যদি ব্যর্থ হয়, তথাপি মিলনই কন্গ্রেসের চরম ফল। এই মিলনকে যদি রক্ষা করিয়া চলি, তবে মিলনের উপলক্ষ্য বিফল হইলেও, ইহা নিজেকে কোনো না কোনো দিকে সার্থক করিবেই, দেশের পক্ষে কোন্টা মুখ্য ব্যাপার, তাহা আবিক্ষার করিবেই— যাহা বুথা এবং ক্ষণিক, তাহা আপনি পরিহার করিবে।

কিন্তু এ-কথা আমাদিগক বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ দকলের বড়ো।
অন্ত দেশে নেশন নানা বিপ্লবের মধ্যে আত্মরক্ষা করিয়া জয়ী হইয়াছে— আমাদের
দেশে তদপেক্ষা দীর্ঘকাল সমাজ নিজেকে দকলপ্রকার সংকটের মধ্যে রক্ষা করিয়াছে।
আমরা যে হাজার বৎসরের বিপ্লবে, উৎপীড়নে, পরাধীনতায়, অধঃপতনের শেষ সীমায়
তলাইয়া যাই নাই, এখনো যে আমাদের নিমশ্রেণীর মধ্যে সাধুতা ও ভদ্রমণ্ডলীর
মধ্যে মহুগুত্বের উপকরণ রহিয়াছে, আমাদের আহারে সংযম এবং ব্যবহারে শীলতা
প্রকাশ পাইতেছে, এখনো যে আমরা পদে পদে ত্যাগ স্বীকার করিতেছি, বহুত্বংথের
ধনকে দকলের দক্ষে ভাগ করিয়া ভোগ করাই শ্রেয় বলিয়া জানিতেছি, সাহেবের
বেহারা সাত টাকা বেতনের তিন টাকা পেটে খাইয়া চার টাকা বাড়ি পাঠাইতেছে,
পনেরো টাকা বেতনের মূহুরি নিজে আধ্যারা হইয়া ছোট ভাইকে কলেজে পড়াইতেছে
— সে কেবল আমাদের প্রাচীন সমাজের জোরে। এ সমাজ আমাদিগকে স্থ্যকে

বড়ো করিয়া জানায় নাই— সকল কথাতেই, সকল কাজেই, সকল সম্পর্কেই, কেবল কল্যাণ, কেবল পুণ্য এবং ধর্মের মন্ত্র কানে দিয়াছে। সেই সমাজকেই আমাদের সর্বোচ্চ আশ্রয় বলিয়া তাহার প্রতিই আমাদের বিশেষ করিয়া দৃষ্টিক্ষেণ করা আবশ্যক।

কেহ কেহ বলিবেন, সমাজ তো আছেই, দে তো আমাদের পূর্বপুরুষ গড়িয়া রাথিয়াছেন, আমাদের কিছুই করিবার নাই।

এইখানেই আমাদের অধঃপতন হইয়াছে। এইখানেই বর্তমান যুরোপীয় সভ্যতা বর্তমান হিন্দুসভ্যতাকে জিতিয়াছে।

য়ুরোপের নেশন একটি সজীব সত্তা। অতীতের সহিত নেশনের বর্তমানের যে কেবল জড় সম্বন্ধ, তাহা নহে— পূর্বপুরুষ প্রাণপাত করিয়া কাজ করিয়াছে এবং বর্তমান পুরুষ চোথ বুজিয়া ফলভোগ করিতেছে, তাহা নহে। অতীত-বর্তমানের মধ্যে নিরন্তর চিত্তের সম্বন্ধ আছে— অথও কর্মপ্রবাহ চলিয়া আসিতেছে। এক অংশ প্রবাহিত, আর-এক অংশ বদ্ধ, এক অংশ প্রজ্ঞলিত, অপরাংশ নির্বাপিত, এরূপ নহে। সে হইলে তো সম্বন্ধবিচ্ছেদ হইয়া গেল— জীবনের সহিত মৃত্যুর কী সম্পর্ক ?

কেবলমাত্র অলস ভক্তিতে যোগসাধন করে না— বরং তাহাতে দূরে লইয়া যায়। ইংরেজ যাহা পরে, যাহা থায়, যাহা বলে, যাহা করে, সবই ভালো, এই ভক্তিতে আমাদিগকে অন্ধ অন্থকরণে প্রবৃত্ত করে— তাহাতে আসল ইংরেজত্ব হইতে আমাদিগকে দূরে লইয়া যায়। কারণ ইংরেজ এরপ নিরুত্তম অন্থকরণকারী নহে। ইংরেজ স্বাধীন চিন্তা ও চেষ্টার জোরেই বড়ো হইয়াছে— পরের গড়া জিনিস অলসভাবে ভোগ করিয়া তাহারা ইংরেজ হইয়া উঠে নাই। স্থতরাং ইংরেজ সাজিতে গেলেই প্রকৃত ইংরেজত্ব আমাদের পক্ষে তুর্লভ হইবে।

তেমনি আমাদের পিতামহেরা যে বড়ো হইয়াছিলেন সে কেবল আমাদের প্রপিতামহদের কোলের উপরে নিশ্চলভাবে শয়ন করিয়া নহে। তাঁহারা ধ্যান করিয়াছেন, বিচার করিয়াছেন, পরীক্ষা করিয়াছেন, পরিবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের চিত্তর্ত্তি সচেষ্ট ছিল, দেইজগুই তাঁহারা বড়ো হইতে পারিয়াছেন। আমাদের চিত্ত যদি তাঁহাদের দেই চিত্তের সহিত যোগযুক্ত না হয়, কেবল তাঁহাদের কৃতকর্মের সহিত আমাদের জড় সম্বন্ধ থাকে, তবে আমাদের আর ঐক্য নাই। পিতামাতার সহিত পুত্রের জীবনের যোগ আছে— তাঁহাদের মৃত্যু হইলেও জীবনক্রিয়া পুত্রের দেহে একই রক্মে কাজ করে। কিন্তু আমাদের পূর্বপুক্ষের মানদী শক্তি যেভাবে কাজ করিয়াছে,

আমাদের মনে যদি তাহার কোনো নিদর্শন না পাই — আমরা যদি কেবল তাঁহাদের প্রাকিল অন্থকরণ করিয়া চলি, তবে ব্ঝিব আমাদের মধ্যে আমাদের পূর্বপুরুষ আর সজীব নাই। শণের দাড়ি-পরা যাত্রার নারদ যেমন দেবর্ষি নারদ, আমরাও তেমনি আর্য। আমরা একটা বড়ো রকমের যাত্রার দল— গ্রাম্যভাষায় এবং কৃত্রিম সাজ-সরঞ্জামে পূর্বপুরুষ সাজিয়া অভিনয় করিতেছি।

পূর্বপুরুষদের সেই চিন্তকে আমাদের জড় সমাজের উপর জাগাইয়া তুলিলে তবেই আমরা বড়ো হইব। আমাদের সমস্ত সমাজ যদি প্রাচীন মহং স্মৃতি ও বৃহৎ ভাবের দ্বারা আত্যোপান্ত সজীব সচেই হইয়া উঠে, নিজের সমস্ত অঙ্গে প্রত্যঙ্গে বহুশতান্দীর জীবনপ্রবাহ অন্তন্তব করিয়া আপনাকে সবল ও সচল করিয়া তোলে, তবে রাষ্ট্রীয় পরাধীনতা ও অন্ত সকল হুর্গতি তুচ্ছ হইয়া যাইবে। সমাজের সচেই সাধীনতা অন্ত সকল হাধীনতা হইতেই বড়ো।

জীবনের পরিবর্তন বিকাশ, মৃত্যুর পরিবর্তন বিকার। আমাদের সমাজেও জতবেগে পরিবর্তন চলিতেছে, কিন্তু সমাজের অভ্যন্তরে সচেতন অন্তঃকরণ নাই বলিয়া সে-পরিবর্তন বিকার ও বিশ্লেষণের দিকে যাইতেছে— কেহ তাহা ঠেকাইতে পারিতেছে না।

সঞ্জীব পদার্থ সচেষ্টভাবে বাহিরের অবস্থাকে নিজের অন্তর্কুল করিয়া আনে— আর নির্জীব পদার্থকে বাহিরের অবস্থাই সবলে আঘাত করিয়া নিজের আয়ত্ত করিয়া লয়। আমাদের সমাজে যাহা কিছু পরিবর্তন হইতেছে, তাহাতে চেতনার কার্য নাই; তাহাতে বাহিরের সঙ্গে ভিতরের সঙ্গে কোনো সামঞ্জস্তচেষ্টা নাই— বাহির হইতে পরিবর্তন যাড়ের উপর আদিয়া পড়িতেছে এবং সমাজের সমস্ত সন্ধি শিথিল করিয়া দিতেছে।

নৃতন অবস্থা, নৃতন শিক্ষা, নৃতন জাতির দহিত সংঘর্ষ— ইহাকে অস্বীকার করা যায় না। আমরা যদি এমনভাবে চলিতে ইচ্ছা করি, যেন ইহারা নাই, যেন আমরা তিন দহস্র বংদর পূর্বে বিদয়া আছি, তবে দেই তিন দহস্র বংদর পূর্বকার অবস্থা আমাদিগকে কিছুমাত্র দাহায়্য করিবে না এবং বর্তমান পরিবর্তনের বতা আমাদিগকে ভাদাইয়া লইয়া যাইবে। আমরা বর্তমানকে স্বীকারমাত্র না করিয়া পূর্বপুরুষের দোহাই মানিলে তো পূর্বপুরুষ দাড়া দিবেন না। আমাদের পূর্বপুরুষ আমাদের দোহাই পাড়িয়া বলিতেছেন, 'বর্তমানের দহিত দন্ধি করিয়া আমাদের কীর্তিকে রক্ষা করো, তাহার প্রতি অন্ধ হইয়া ইহাকে দম্লে ধ্বংদ হইতে দিয়ো না। আমাদের ভাবস্ব্রটিকে রক্ষা করিয়া সচেতনভাবে এক কালের দহিত আর-এক কালকে মিলাইয়া লও, নহিলে স্ত্র আপনি ছিয় হইয়া যাইবে।'

কী করিতে হইবে? নেশনের প্রত্যেকে খ্যাশনাল স্বার্থ রক্ষার জন্ম নিজের স্বার্থ বিদর্জন দিয়া থাকে। যে-সময় হিন্দুসমাজ দজীব ছিল, তথন সমাজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত সমাজ-কলেবরের স্বার্থকেই নিজের একমাত্র স্বার্থ জ্ঞান করিত। রাজা সমাজেরই অঙ্গ ছিলেন, সমাজ সংরক্ষণ ও চালনার ভার ছিল তাঁহার উপর— ব্রাহ্মণ সমাজের মধ্যে সমাজধর্মের বিশুদ্ধ আদর্শকে উজ্জ্জল ও চিরস্থায়ী করিয়া রাখিবার জন্ম নিযুক্ত ছিলেন— তাঁহাদের ধ্যানজ্ঞান শিক্ষাসাধনা সমস্তই সমাজের সম্পত্তি ছিল। গৃহস্থই সমাজের স্তম্ভ বলিয়া গৃহাশ্রম এমন গৌরবের বলিয়া গণ্য হইত। সেই গৃহকে জ্ঞানে, ধর্মে, ভাবে, কর্মে সম্মৃত রাখিবার জন্ম সমাজের বিচিত্র শক্তি বিচিত্র দিকে সচেইভাবে কাজ করিত। তথনকার নিয়ম তথনকার অনুষ্ঠান তথনকার কালের হিসাবে নির্থক ছিল না।

এখন সেই নিয়ম আছে, সেই চেতনা নাই। সমস্ত সমাজের কল্যাণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সচেষ্টতা নাই। আমাদের পূর্বপুরুষের সেই নিয়ত-জাগ্রত মঞ্চলের ভাবটিকে হৃদয়ের মধ্যে প্রাণবংরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সমাজের দর্বত্র তাহাকে প্রয়োগ করি, তবেই বিপুল হিন্দুসভ্যতাকে পুনর্বার প্রাপ্ত হইব। সমাজকে শিক্ষাদান, স্বাস্থ্যদান, অন্নদান, ধনসম্পদ-দান, ইহা আমাদের নিজের কর্ম; ইহাতেই আমাদের মঙ্গল— ইহাকে বাণিজ্যহিদাবে দেখা নহে, ইহার বিনিময়ে পুণ্য ও কল্যাণ ছাড়া আর কিছুই আশা না করা, ইহাই যজ্ঞ, ইহাই ব্রহ্মের সহিত কর্মযোগ, এই কথা নিয়ত স্মরণ করা, ইহাই হিন্দুত্ব। স্বার্থের আদর্শকেই মানবদমাজের কেল্রন্থলে না স্থাপন করিয়া, ব্রন্ধের মধ্যে মানবদমাজকে নিরীক্ষণ করা, ইহাই হিন্তু। ইহাতে পশু হইতে মহুয় পর্যন্ত সকলেরই প্রতি কল্যাণভাব পরিব্যাপ্ত হইয়া যায় এবং নিয়ত অভ্যাদে স্বার্থ পরিহার করা নিশ্বাদত্যাগের তায় দহজ হইয়া আদে। সমাজের নীচে হইতে উপর পর্যন্ত সকলকে একটি বৃহৎ নিংস্বার্থ কল্যাণবন্ধনে বাঁধা, ইহাই আমাদের সকল চেষ্টার অপেক্ষা বড়ো চেষ্টার বিষয়। এই ঐকাস্থত্তেই হিন্দুসম্প্রাদায়ের একের সহিত অন্তের এবং বর্তমানের সহিত অতীতের ধর্মযোগ সাধন করিতে হইবে। আমাদের মনুয়াত্বলাভের এই একমাত্র উপায়। রাষ্ট্রনীতিক চেষ্টায় যে কোনো ফল নাই, তাহা নহে; কিন্তু দে-চেষ্টা আমাদের সামাজিক এক্যসাধনে কিয়দ্ধর সহায়তা করিতে পারে, এই তাহার প্রধান গৌরব।

## স্বদেশী সমাজ

বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণ সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের মন্তব্য প্রকাশিত হইলে পর এই প্রবন্ধ লিখিত হয়।

'স্তৃত্বলা স্থানা' বন্ধভূমি ভূষিত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু সে চাতক পক্ষীর মতো উর্দ্ধের দিকে তাকাইয়া আছে— কর্তৃপক্ষীয়েরা জলবর্ষণের ব্যবস্থা না করিলে তাহার আর গতি নাই।

গুরুগুরু মেঘগর্জন শুরু হইরাছে— গবর্মেন্ট সাড়া দিয়াছেন— তৃফানিবারণের যা-হয় একটা উপায় হয়তো হইবে— অতএব আপাতত আমরা সেজগু উদ্বেগ প্রকাশ করিতে বসি নাই।

আমাদের চিন্তার বিষয় এই ষে, পূর্বে আমাদের যে একটি ব্যবস্থা ছিল, যাহাতে সমাজ অত্যন্ত সহজ নিয়মে আপনার সমস্ত অভাব আপনিই মিটাইয়া লইত— দেশে তাহার কি লেশমাত্র অবশিষ্ট থাকিবে না ?

আমাদের যে-দকল অভাব বিদেশীরা গড়িয়া তুলিয়াছে ও তুলিতেছে, দেইগুলাই না হয় বিদেশী পূরণ করুক। অন্ধর্ন্তিষ্ঠ ভারতবর্ষের চায়ের তৃষ্ণা জন্মাইয়া দিবার জন্ম কর্জনাহেব উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, আচ্ছা, না হয় আাগুয়ল্-সম্প্রদায় আমাদের চায়ের বাটি ভর্তি করিতে থাকুন; এবং এই চায়ের চেয়েও যে জ্ঞালাময় তরলরদের তৃষ্ণা তারের বাটি ভর্তি করিতে থাকুন; এবং এই চায়ের চেয়েও যে জ্ঞালাময় তরলরদের তৃষ্ণা তারার পরিয়া প্রলাভেক করিয়া তুলিতেছে— তাহা পশ্চিমের দামগ্রী এবং পশ্চিমদিগ্দেবী তাহার পরিবেষণের ভার লইলে অসংগত হয় না— কিন্তু জ্লের তৃষ্ণা তো স্বদেশের খাঁটি দনাতন জিনিদ! ব্রিটিশ গবর্মেন্ট আদিবার পূর্বে আমাদের জ্লপিপাদা ছিল এবং এতকাল তাহার নির্ত্তির উপায় বেশ ভালোরপেই হইয়া আদিয়াছে— এজ্ঞা শাসনকর্তাদের রাজদণ্ডকে কোনোদিন তো চঞ্চল হইয়া উঠিতে হয় নাই।

আমাদের দেশে যুদ্ধবিগ্রহ, রাজ্যরক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিতাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বতার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একেবারে লক্ষীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লড়াইয়ের অন্ত নাই— কিন্তু আমাদের মর্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে, আমাদের

আমকাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবায়তন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে,
পুন্ধরিণী-খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভংকরী ক্যাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র-অধ্যাপনা
বন্ধ নাই, চণ্ডীমগুপে রামায়ণপাঠ হইতেছে এবং কীর্তনের আরাবে পলীর প্রান্ধ
মুথরিত। সমাজ বাহিরের সাহাযেয়ের অপেক্ষা রাথে নাই এবং বাহিরের উপদ্রবে
শ্রীভাই হয় নাই।

দেশে এই যে সমন্ত লোকহিতকর মঙ্গলকর্ম ও আনন্দ-উৎসব এতকাল অব্যাহত ভাবে সমন্ত ধনিদরিপ্রকে ধন্য করিয়া আসিয়াছে, এজন্য কি চাঁদার খাতা কুক্ষিগত করিয়া উৎসাহী লোকদিগকে ছারে ছারে মাথা খুঁড়িয়া মরিতে হইয়াছে, না, রাজপুরুষদিগকে স্থদীর্ঘ মন্তব্যসহ পরোয়ানা বাহির করিতে হইয়াছে! নিশ্বাস লইতে যেমন আমাদের কাহাকেও হাতে-পায়ে ধরিতে হয় না, রক্তচলাচলের জন্ম যেমন টৌনহল-মীটিং অনাবশ্যক— সমাজের সমন্ত অত্যাবশ্যক হিতকর ব্যাপার সমাজে তেমনি অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মে ঘটিয়া আসিয়াছে।

আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, দেটা দামান্ত কথা। দকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে, তাহার মূল কারণটা। আজ দমাজের মনটা দমাজের মধ্যে নাই। আমাদের দমন্ত মনোধোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে।

কোনো নদী যে-প্রামের পার্ম্ব দিয়া বরাবর বহিয়া আদিয়াছে, দে যদি একদিন দে-প্রামকে ছাড়িয়া অন্তত্ত তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে দে-প্রামের জল নষ্ট হয়, ফল-নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জন্দল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্বসমৃদ্ধির ভগাবশেষ আপন দীর্ণ ভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বথকে প্রশ্রা দিয়া পেচক-বাহুড়ের বিহারস্থল হইয়া উঠে।

মান্থ্যের চিত্তপ্রোত নদীর চেয়ে দামান্ত জিনিদ নহে। সেই চিত্তপ্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাথিয়াছিল— এখন বাংলার দেই পল্লীজ্যোড় হইতে বাঙালির চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়— দংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই, তাহার জলাশয়গুলি দ্যিত— পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই, সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত— দেখানে উৎসবের আনন্দধ্বনি উঠে না। কাজেই এখন জলদানের কর্তা সরকার বাহাত্বর, স্বাস্থ্যদানের কর্তা সরকার বাহাত্বর দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়। যে-গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত, সে আকাশ হইতে পুস্বর্গ্নীর জন্ম তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখাপ্রশাখা উপরে তুলিয়া

দর্থান্ত জারি করিতেছে। না হয় তাহার দর্থান্ত মঞ্র হইল, কিন্ত এই-সমন্ত আকাশকুস্থম লইয়া তাহার সার্থকতা কী ?

ইংরেজিতে যাহাকে স্টেট বলে, আমাদের দেশে আধুনিক ভাষায় তাহাকে বলে সরকার। এই সরকার প্রাচীন ভারতবর্ধে রাজশক্তি আকারে ছিল। কিন্তু বিলাতের স্টেটের সঙ্গে আমাদের রাজশক্তির প্রভেদ আছে। বিলাত, দেশের সমস্ত কল্যাণ-কর্মের ভার স্টেটের হাতে সমর্পণ করিয়াছে— ভারতবর্ধ তাহা আংশিকভাবে মাত্র করিয়াছিল।

দেশের যাঁহারা গুরুস্থানীয় ছিলেন, যাঁহারা সমস্ত দেশকে বিনা বেতনে বিতাশিকা ধর্মশিক্ষা দিয়া আদিয়াছেন, তাঁহাদিগকে পালন করা পুরস্কৃত করা যে রাজার কর্তব্য ছিল না তাহা নহে— কিন্তু কেবল আংশিক ভাবে; বস্তুত সাধারণত সে কর্তব্য প্রত্যেক গৃহীর। রাজা যদি সাহায্য বন্ধ করেন, হঠাৎ যদি দেশ অরাজক হইয়া আদে, তথাপি সমাজের বিতাশিক্ষা ধর্মশিক্ষা একান্ত ব্যাঘাতপ্রাপ্ত হয় না। রাজা যে প্রজাদের জন্ত দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিতেন না, তাহা নহে— কিন্তু সমাজের সম্পন্ন ব্যক্তিমাত্রই যেমন দিত, তিনিও তেমনি দিতেন। রাজা অমনোযোগী হইলেই দেশের জলপাত্র রিক্ত হইয়া যাইত না।

বিলাতে প্রত্যেকে আপন আরাম-আমোদ ও স্বার্থসাধনে স্বাধীন— তাহারা কর্তব্যভারে আক্রান্ত নহে— তাহাদের সমন্ত বড়ো বড়ো কর্তব্যভার রাজশক্তির উপর স্থাপিত। আমাদের দেশে রাজশক্তি অপেক্ষাক্বত স্বাধীন— প্রজাসাধারণ সামাজিক কর্তব্যদারা আবদ্ধ। রাজা যুদ্ধ করিতে যান, শিকার করিতে যান, রাজকার্য করুন বা আমোদ করিয়া দিন কাটান, সেজগু ধর্মের বিচারে তিনি দায়ী হইবেন— কিন্তু জনসাধারণ নিজের মন্ধলের জন্ম তাঁহার উপরে নিতান্ত নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকে না— সমাজের কাজ সমাজের প্রত্যেকের উপরেই আশ্চর্যরূপে বিচিত্ররূপে ভাগ করা রহিয়াছে।

এইরূপ থাকাতে আমরা ধর্ম বলিতে যাহা বুঝি, তাহা সমাজের সর্বত্র সঞ্চারিত হইয়া আছে। আমাদের প্রত্যেককেই স্বার্থসংযম ও আত্মত্যাগচর্চা করিতে হইয়াছে। আমরা প্রত্যেকেই ধর্মপালন করিতে বাধ্য।

ইহা হইতে স্পষ্ট ব্ঝা যাইবে, ভিন্ন ভিন্ন সভ্যতার প্রাণশক্তি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে প্রতিষ্ঠিত। সাধারণের কল্যাণভার যেথানেই পুঞ্জিত হয়, সেইথানেই দেশের মর্মস্থান। সেইথানে আঘাত করিলেই সমস্ত দেশ সাংঘাতিকরূপে আহত হয়। বিলাতে রাজশক্তি যদি বিপর্যন্ত হয়, তবে সমস্ত দেশের বিনাশ উপস্থিত হয়। এইজয়ৢই

যুরোপে পলিটিক্স এত অধিক গুরুতর ব্যাপার। আমাদের দেশে সমাজ যদি পদু হয়, তবেই যথার্থভাবে দেশের সংকটাবস্থা উপস্থিত হয়। এইজন্ম আমরা এতকাল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্ম প্রাণপণ করি নাই কিন্তু সামাজিক স্বাধীনতা সর্বতোভাবে বাঁচাইয়া আদিয়াছি। নিঃস্বকে ভিক্ষাদান হইতে সাধারণকে ধর্মশিক্ষাদান এ সমস্ত বিষয়েই বিলাতে স্টেটের উপর নির্ভর— আমাদের দেশে ইহা জনসাধারণের ধর্মব্যবস্থার উপরে প্রতিষ্ঠিত— এইজন্ম ইংরেজ স্টেটকে বাঁচাইলেই বাঁচে, আমরা ধর্মব্যবস্থাকে বাঁচাইলেই বাঁচিয়া যাই।

ইংলণ্ডে স্বভাবতই স্টেটকে জাগ্রত রাখিতে সচেষ্ট রাখিতে জনসাধারণ সর্বদাই নিযুক্ত। সম্প্রতি আমরা ইংরেজের পাঠশালায় পড়িয়া স্থির করিয়াছি, অবস্থানিবিচারে গবর্মেন্টকে থোঁচা মারিয়া মনোযোগী করাই জনসাধারণের সর্বপ্রধান কর্তব্য। ইহা বুঝিলাম না যে, পরের শরীরে নিয়তই বেলেজ্ঞা লাগাইতে থাকিলে নিজের ব্যাধির চিকিৎসা করা হয় না।

আমরা তর্ক করিতে ভালোবাসি, অতএব এ তর্ক এখানে ওঠা অসম্ভব নহে বে, সাধারণের কর্মভার সাধারণের স্বাক্ষেই সঞ্চারিত হইয়া থাকা ভালো, না, তাহা বিশেষভাবে সরকারনামক একটা জায়গায় নির্দিষ্ট হওয়া ভালো। আমার বক্তব্য এই যে, এ তর্ক বিভালয়ের ভিবেটিং ক্লাবে করা যাইতে পারে, কিন্তু আপাতত এ তর্ক আমাদের কোনো কাজে লাগিবে না।

কারণ এ-কথা আমাদিগকে ব্ঝিতেই হইবে, বিলাতরাজ্যের স্টেট সমস্ত সমাজের সম্মতির উপরে অবিচ্ছিন্নরূপে প্রতিষ্ঠিত— তাহা সেথানকার স্বাভাবিক নিয়মেই অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। শুদ্ধমাত্র তর্কের দারা আমরা তাহা লাভ করিতে পারিব না— অত্যস্ত ভালো হইলেও তাহা আমাদের অনধিগম্য।

আমাদের দেশে সরকারবাহাত্ব সমাজের কেহই নন, সরকার সমাজের বাহিরে।
অতএব যে-কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য
দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে-কর্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই
কর্মসম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্মণ্যতা আমাদের
দেশের স্বভাবসিদ্ধ ছিল না। আমরা নানা জাতির, নানা রাজার অধীনতাপাশ গ্রহণ
করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমন্ত কাজ আপনি নির্বাহ করিয়া
আসিয়াছে, ক্রুর্হৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্ত কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয়
নাই। সেইজন্ম রাজন্রী যথন দেশ হইতে নির্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তথনো বিদায় গ্রহণ
করেন নাই।

আজ আমরা সমাজের সমস্ত কর্তন্য নিজের চেষ্টায় একে একে সমাজবহিভূক্তি স্টেটের হাতে তুলিয়া দিবার জন্ম উন্মত হইয়াছি। এমন কি, আমাদের সামাজিক প্রথাকেও ইংরেজের আইনের দারাই আমরা অপরিবর্তনীয়রপে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিতে দিয়াছি— কোনো আপত্তি করি নাই। এ-পর্যন্ত হিন্দুসমাজের ভিতরে থাকিয়া নব নব সম্প্রদায় আপনাদের মধ্যে বিশেষ বিশেষ আচারবিচারের প্রবর্তন করিয়াছে, হিন্দুসমাজ তাহাদিগকে তিরস্কৃত করে নাই। আজ হইতে সমন্তই ইংরেজের আইনে বাঁধিয়া গেছে— পরিবর্তনমাত্রেই আজ নিজেকে অহিন্দু বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যাইতেছে, যেখানে আমাদের মর্মস্থান— যে মর্মস্থানকে আমরা নিজের অন্তরের মধ্যে সম্বত্ন রক্ষা করিয়া এতদিন বাঁচিয়া আদিয়াছি, সেই আমাদের অন্তর্তম মর্মস্থান— আজ অনাবৃত অবারিত হইয়া পড়িয়াছে, সেথানে আজ বিকলতা আক্রমণ করিয়াছে। ইহাই বিপদ, জলকষ্ট বিপদ নহে।

পূর্বে যাঁহারা বাদশাহের দরবারে রায়রায়া হইয়াছেন, নরাবরা য়াঁহাদের মন্ত্রণা ও সহায়তার জন্ম অপেক্ষা করিতেন, তাঁহারা এই রাজপ্রসাদকে যথেপ্ট জ্ঞান করিতেন না— সমাজের প্রসাদ রাজপ্রসাদের চেয়ে তাঁহাদের কাছে উচ্চ ছিল। তাঁহারা প্রতিপত্তিলাভের জন্ম নিজের সমাজের দিকে তাকাইতেন। রাজরাজেশরের রাজধানী দিলি তাঁহাদিগকে যে-সমান দিতে পারে নাই, সেই চরম সম্মানের জন্ম তাঁহাদিগকে অখ্যাত জন্মপল্লীর কুটিরদ্বারে আসিয়া দাঁড়াইতে হইত। দেশের সামান্ম লোকেও বলিবে মহদাশয় ব্যক্তি, ইহা সরকারদত্ত রাজা-মহারাজা উপাধির চেয়ে তাঁহাদের কাছে বড়ো ছিল। জন্মভূমির সম্মান ইহারা অন্তরের সহিত বুঝিয়াছিলেন— রাজধানীর মাহাত্মা, রাজসভার গৌরব ইহাদের চিত্তকে নিজের পল্লী হইতে বিক্ষিপ্ত করিতে পারে নাই। এইজন্ম দেশের অখ্যাত গ্রামেও কোনোদিন জলের কট্ট হয় নাই, এবং মন্থাত্মচর্চার সমস্ত ব্যবস্থা পল্লীতে পল্লীতে স্বর্জই রক্ষিত হইত।

দেশের লোক ধন্ত বলিবে, ইহাতে আজ আমাদের স্থ নাই; কাজেই দেশের দিকে আমাদের চেষ্টার স্বাভাবিক গতি নহে।

এখন সরকারের নিকট হইতে হয় ভিক্ষা, নয় তাগিদ দরকার হইয়া পড়িয়াছে।
এখন দেশের জলকষ্ট-নিবারণের জন্ম গবর্মেন্ট দেশের লোককে তাগিদ দিতেছেন—
স্বাভাবিক তাগিদগুলা সব বন্ধ হইয়া গেছে। দেশের লোকের নিকটে খ্যাতি, তাহাও
রোচে না। আমাদের হৃদয় যে গোরার কাছে দাস্থত লিখিয়া দিয়াছে, আমাদের
ক্রচি যে সাহেবের দোকানে বিকাইয়া গেল।

আমাকে ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা আছে। আমি এ-কথা বলিতেছি না যে,

দকলেই আপন আপন পলীর মাটি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাক্, বিছা ও ধনমান অর্জনের জন্ম বাহিরে যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই। যে আকর্ষণে বাঙালিজাতটাকে বাহিরে টানিতেছে, তাহার কাছে ক্বজ্ঞতা স্বীকার করিতেই হইবে— তাহাতে বাঙালির সমস্ত শক্তিকে উদ্বোধিত করিয়া তুলিতেছে এবং বাঙালির কর্মক্ষেত্রকে ব্যাপক করিয়া তাহার চিত্তকে বিস্তীর্ণ করিতেছে।

কিন্তু এই সময়েই বাঙালিকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ, তাহা যেন একেবারে উল্টাপাল্টা হইয়া না যায়। বাহিরে অর্জন করিতে হইবে, ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্মই। বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও হদয়কে আপনার ঘরে রাথিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে। কিন্তু আমরা আজকাল—

ঘর কৈন্থ বাহির, বাহির কৈন্থ ঘর, পর কৈন্থ আপন, আপন কৈন্থ পর।

এইজন্ম কবিকথিত "স্রোতের দেঁওলি"র মতো ভাসিয়াই চলিয়াছি।

কিন্তু বাঙালির চিত্ত ঘরের মুখ লইয়াছে, নানা দিক হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেবল যে স্বদেশের শাস্ত্র আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে এবং স্বদেশী ভাষা স্বদেশী দাহিত্যের দারা অলংকৃত হইয়া উঠিতেছে, তাহা নহে—স্বদেশের শিল্পদ্রব্য আমাদের কাছে আদর পাইতেছে, স্বদেশের ইতিহাস আমাদের গবেষণাবৃত্তিকে জাগ্রত করিতেছে, রাজদারে ভিক্ষাযাত্রার জন্ম যে পাথেয় সংগ্রহ করিয়াছিলাম, তাহা প্রত্যহই একটু একটু করিয়া আমাদিপকে গৃহদারে পৌছাইয়া দিবারই সহায়তা করিতেছে।

এমন অবস্থায় দেশের কাজ প্রকৃতভাবে আরম্ভ হইয়াছে, বলিতে হইবে। এখন কতকগুলি অদ্ভ অসংগতি আমাদের চোথে ঠেকিবে এবং তাহা সংশোধন করিয়া লইতে হইবে। প্রোভিন্শাল কন্ফারেন্সই তাহার একটি উৎকট দৃষ্টান্ত। একনফারেন্স দেশকে মন্ত্রণা দিবার জন্ম সমবেত, অথচ ইহার ভাষা বিদেশী। আমরা ইংরেজি-শিক্ষিতকেই আমাদের নিকটের লোক বলিয়া জানি— আপামর সাধারণকে আমাদের দঙ্গে অন্তরে এক করিতে না পারিলে যে আমরা কেহই নহি, এ-কথা কিছুতেই আমাদের মনে হয় না। সাধারণের সঙ্গে আমরা একটা তুর্ভেত্ত পার্থক্য তৈরি করিয়া তুলিতেছি। বরাবর তাহাদিগকে আমাদের সমন্ত আলাপ আলোচনার বাহ্বির খাড়া করিয়া রাথিয়াছি। আমরা গোড়াগুড়ি বিলাতের

হৃদয়হরণের জন্ম ছলবলকোশল সাজ্ঞসরঞ্জামের বাকি কিছুই রাখি নাই— কিন্তু দেশের হৃদয় যে তদপেক্ষা মহামূল্য এবং তাহার জন্তও যে বহুতর সাধনার আবশুক, এ-কথা আমরা মনেও করি নাই।

৵পোলিটিক্যাল সাধনার চরম উদ্দেশ্য একমাত্র দেশের হৃদয়কে এক করা। কিন্তু দেশের ভাষা ছাড়িয়া, দেশের প্রথা ছাড়িয়া, কেবলমাত্র বিদেশীয় হৃদয় আকর্ষণের জন্ম বহুবিধ আয়োজনকেই মহোপকারী পোলিটিক্যাল শিক্ষা বলিয়া গণ্য করা আমাদেরই হতভাগ্য দেশে প্রচলিত হইয়াছে।

দেশের হ্বদয়লাভকেই যদি চরম লাভ বলিয়া স্বীকার করি, তবে দাধারণ কার্য-কলাপে যে-সমস্ত চালচলনকে আমরা অত্যাবশুক বলিয়া অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছি, সে-সমস্তকে দ্রে রাথিয়া দেশের যথার্থ কাছে ঘাইবার কোন্ কোন্ পথ চিরদিন থোলা আছে, সেইগুলিকে দৃষ্টির সম্মুখে আনিতে হইবে। মনে করো, প্রোভিন্শুল কনফারেন্সকে যদি আমরা যথার্থই দেশের মন্ত্রণার কার্যে নিযুক্ত করিতাম, তবে আমরা কী করিতাম? তাহা হইলে আমরা বিলাতি ধাঁচের একটা সভা না বানাইয়া দেশী ধরনের একটা বৃহৎ মেলা করিতাম। সেখানে ঘাত্রা-গান-আমোদ-আফ্লাদে দেশের লোক দ্রদ্রান্তর হইতে একত্র হইত। সেখানে দেশী পণ্য ও কৃষিদ্রবাের প্রদর্শনী হইত। সেখানে ভালো কথক, কীর্তন-গায়ক ও যাত্রার দলকে পুরস্কার দেওয়া হইত। সেখানে ম্যাজিক লঠন প্রভৃতির সাহায্যে সাধারণ লোকদিগকে স্বাস্থ্যতন্ত্রের উপদেশ স্কম্পন্ত করিয়া ব্র্ঝাইয়া দেওয়া হইত এবং আমাদের যাহা-কিছু বিলিয়া কথা আছে, যাহা-কিছু স্বর্খহৃথের পরামর্শ আছে, তাহা ভদ্রাভদ্রে একত্রে মিলিয়া সহজ বাংলা ভাষায় আলোচনা করা যাইত।

আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যথন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অহুভব করিবার জন্ম উৎস্কুক হইয়া উঠে, তথন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিশ্বত হয়— তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ্য। যেমন আকাশের জলে জলাশয় পূর্ণ করিবার সময় বর্ধাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর মেলা।

এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষ্যে যদি দেশের লোককে ডাক দাও, তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে— কিন্তু মেলা উপলক্ষ্যে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আদে— স্থতরাং এইথানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীগুলি যেদিন হাল-লাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে, সেইদিনই তাহাদের কাছে আদিয়া বদিবার দিন।

বাংলাদেশে এমন জেলা নাই যেথানে নানা স্থানে বংসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে— প্রথমত এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য। তাহার পরে এই মেলাগুলির স্থত্তে দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ্য আমরা যেন অবলম্বন করি।

প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নব-ভাবে জাগ্রত, নবপ্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাঁহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই-সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুনলমানের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করেন— কোনোপ্রকার নিক্ষল পলিটিক্সের সংস্রব না রাথিয়া বিভালয়, পথঘাট, জলাশয়, গোচর-জমি প্রভৃতি সম্বন্ধে জেলার যে-সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন।

আমার বিশ্বাস, যদি ঘ্রিয়া ঘ্রিয়া বাংলাদেশে নানা স্থানে মেলা করিবার জন্ম এক দল লোক প্রস্তুত হন— তাঁহারা নৃতন নৃতন যাত্রা, কীর্তন, কথকতা রচনা করিয়া সদে বায়োস্কোপ, ম্যাজিকলঠন, ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন, তবে ব্যয়নির্বাহের জন্ম তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্ম জমিদারকে একটা বিশেষ থাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন— তবে উপযুক্ত স্থব্যবস্থা দারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্ত থরুচ বাদে যাহা উদ্বৃত্ত হইবে, তাহা যদি দেশের কার্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে— ইহারা সমস্ত দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবেন এবং ইহাদের দারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ-উৎসবের স্বত্রে লোককে সাহিত্যরস ও ধর্মশিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণবশতই অধিকাংশ জমিদার শহরে আরুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহাদের পুত্রকন্তার বিবাহাদি ব্যাপারে ধাহা-কিছু আমোদ-আহলাদ, সমস্তই কেবল শহরের ধনী বন্ধুদিগকে থিয়েটার ও নাচগান দেখাইয়াই সম্পন্ন হয়। অনেক জমিদার ক্রিয়াকর্মে প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে কুন্তিত হন না— সে-স্থলে "ইতরে জনাঃ" মিষ্টান্নের উপায় জোগাইতে থাকে, কিন্তু "মিষ্টান্নম্" "ইতরে জনাঃ" কণামাত্র ভোগ করিতে পায় না— ভোগ করেন "বান্ধবাঃ" এবং "নাহেবাঃ"। ইহাতে বাংলার গ্রামসকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে এবং খে-সাহিত্যে দেশের আবালর্দ্ধবনিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রত্যহই সাধারণ লোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্লিত মেলা-সম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত বাংলার পল্লীঘারে আর-একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্তাগ্র্মানলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুদ্ধ মক্ষভূমি হইয়া যাইবে না।

আমাদিগকে এ-কথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে-দকল বড়ো বড়ো জলাশয় আমাদিগকে জলদান স্বাস্থাদান করিত, তাহারা দ্যিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকষ্ট ঘটাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে— তেমনি আমাদের দেশে যে-দকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দ্যিত হইয়া কেবল যে লোকশিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শশুক্ষেত্রে শশুও হইতেছে না, কাঁটাগাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎদিত আমোদের উপলক্ষ্য এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে ধর্মের কাছে অপরাধী হইব।

এ-কথা শুনিবামাত্র যেন আমাদের মধ্যে হঠাৎ একদল লোক অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া না ওঠেন— এ-কথা না বলিয়া বদেন যে, এই মেলাগুলির প্রতি গ্রমেণ্টের অত্যন্ত উদাসীল্য দেখা যাইতেছে— অতএব আমরা সভা করিয়া কাগজে লিথিয়া প্রবলবেগে গর্মেণ্টের সাঁকে। নাড়াইতে শুরু করিয়া দিই— মেলাগুলির মাথার উপরে দলবল-আইনকান্থনসমেত পুলিদ কমিশনার ভাঙিয়া পড়ুক— দমস্ত একদমে পরিষ্কার হইয়া যাক। ধৈর্য ধরিতে হইবে— বিলম্ব হয়, বাধা পাই, দেও স্বীকার, কিন্তু এ দমস্ত আমাদের নিজের কাজ। চিরকাল ঘরের লক্ষ্মী আমাদের ঘর নিকাইয়া আসিয়াছেন— ম্যুনিসিপালিটির মজুর নয়। ম্যুনিসিপালিটির সরকারি বাঁটোয় পরিষ্কার করিয়া দিতে পারে বটে, কিন্তু লক্ষ্মীর সম্মার্জনীতে পবিত্র করিয়া তোলে, এ-কথা যেন আমরা না ভূলি।

আমাদের দিশি লোকের সঙ্গে দিশি ধারায় মিলিবার যে কী উপলক্ষ্য হইতে পারে, আমি তাহারই একটি দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র, এবং এই উপলক্ষ্যটিকে নিয়মে বাঁধিয়া আয়তে আনিয়া কী করিয়া যে একটা দেশব্যাপী মঙ্গলব্যাপারে পরিণত করা <mark>যাইতে</mark> পারে, তাহারই আভাস দেওয়া গেল।

যাঁহারা রাজ্বারে ভিক্ষাবৃত্তিকে দেশের মঙ্গল-ব্যাপার বলিয়া গণাই করেন না তাঁহাদিগকে অন্ত পক্ষে "পেদিমিন্ট" অর্থাৎ আশাহীনের দল নাম দিয়াছেন। অর্থাৎ রাজার কাছে কোনো আশা নাই বলিয়া আমরা যতটা হতাখাস হইয়া পড়িয়াছি, ততটা নৈরাখ্যকে তাঁহারা অমূলক বলিয়া জ্ঞান করেন।

আমি স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি, রাজা আমাদিগকে মাঝে মাঝে লগুড়াঘাতে তাঁহার দিংহদার হইতে থেদাইতেছেন বলিয়াই যে অগত্যা আত্মনির্ভরকে শ্রেয়াজ্ঞান করিতেছি, কোনোদিনই আমি এরপ ফুর্লভন্রাক্ষাগুচ্ছলুর হতভাগ্য শৃগালের সান্থনাকে আশ্রয় করি নাই। আমি এই কথাই বলি, পরের প্রসাদভিক্ষাই যথার্থ "পেদিমিন্ট" আশাহীন দীনের লক্ষণ। গলায় কাছা না লইলে আমাদের গতি নাই, এ-কথা আমি কোনোমতেই বলিব না— আমি স্বদেশকে বিশ্বাস করি, আমি আত্মশক্তিকে সম্মান করি। আমি নিশ্চয় জানি যে, যে উপায়েই হউক, আমরা নিজের মধ্যে একটা স্বদেশীয় স্বজাতীয় ঐক্য উপলব্ধি করিয়া আজ যে সার্থকতালাভের জন্ম উৎস্কক হইয়াছি, তাহার ভিত্তি যদি পরের পরিবর্তনশীল প্রসন্মতার উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তাহা বিশেষভাবে ভারতবর্ষের স্বকীয় না হয়, তবে তাহা পুনঃপুনই ব্যর্থ হইতে থাকিবে। অতএব ভারতবর্ষের যথার্থ পথটি যে কী, আমাদিগকে চারিদিক হইতেই তাহার সন্ধান করিতে হইবে।

মান্থবের দক্ষে মান্থবের আত্মীয়দম্বদ্ধভাপনই চিরকাল ভারতবর্ধের দর্বপ্রধান চেষ্টা ছিল। দূর আত্মীয়ের দক্ষেও দম্বদ্ধ বাথিতে হইবে, দন্তানেরা বয়স্ক হইলেও দম্বদ্ধ শিথিল হইবে না, গ্রামন্থ ব্যক্তিদের দক্ষেও বর্ণ ও অবস্থা নির্বিচারে যথাযোগ্য আত্মীয়দম্বদ্ধ রক্ষা করিতে হইবে; গুরু-পুরোহিত, অতিথি-ভিক্ষ্ক, ভূষামী-প্রজাভূত্য দকলের দক্ষেই যথোচিত দম্বদ্ধ বাধা রহিয়াছে। এগুলি কেবলমাত্র শাস্তবিহিত নৈতিক দম্বদ্ধ নহে— এগুলি হৃদয়ের দম্বদ্ধ। ইহারা কেহ বা পিতৃস্থানীয়, কেহ বা পুতৃস্থানীয়, কেহ বা ভাই, কেহ বা বয়স্তা। আমরা যে-কোনো মান্থবের যথার্থ সংপ্রবে আদি, তাহার দক্ষে একটা দম্বদ্ধ নির্ণয় করিয়া বিদ। এইজন্ত কোনো অবস্থায় মান্থবকে আমরা আমাদের কার্যদাধনের কল বা কলের অন্ধ বলিয়া মনে করিতে পারি না। ইহার ভালো মন্দ তুই দিকই থাকিতে পারে, কিন্তু ইহা আমাদের দেশীয়, এমন কি তদপেক্ষাও বড়ো, ইহা প্রাচ্য।

জাপান-যুদ্ধব্যাপার হইতে আমার এই কথার দৃষ্টান্ত উজ্জ্বল হইবে। যুদ্ধব্যাপারটি

একটা কলের জিনিদ সন্দেহ নাই— দৈলদিগকে কলের মতো হইয়া উঠিতে হয় এবং কলের মতোই চলিতে হয়। কিন্তু তৎসত্ত্বেও জাপানের প্রত্যেক দৈল দেই কলকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছে, তাহারা অন্ধ জড়বৎ নহে, রক্তোমাদগ্রস্ত পশুবৎও নহে; তাহারা প্রত্যেকে মিকাডোর দহিত এবং দেই হত্তে স্বদেশের দহিত দম্বাবিশিষ্ট— দেই সম্বন্ধের নিকট তাহারা প্রত্যেকে আপনাকে উৎসর্গ করিতেছে। এইরূপে আমাদের পুরাকালে প্রত্যেক ক্রেদেশ্র আপন রাজাকে বা প্রভুকে অবলম্বন করিয়া ক্ষাত্রধর্মের কাছে আপনাকে নিবেদন করিত— রণক্ষেত্রে তাহারা শতরঞ্জখেলার দাবাবোড়ের মতো মরিত না— মান্থবের মতো হদয়ের সম্বন্ধ লইয়া ধর্মের গৌরব লইয়া মরিত। ইহাতে যুদ্ধব্যাপার অনেক সময়েই বিরাট আত্মহত্যার মতো হইয়া দাঁড়াইত— এবং এইরূপ কাওকে পাশ্চান্ত্য সমালোচকেরা বলিয়া থাকেন, "ইহা চমৎকার— কিন্তু ইহা যুদ্ধ নহে।" জাপান এই চমৎকারিম্বের সঙ্গে যুদ্ধকে মিশাইয়া প্রাচ্য-প্রতীচ্য উভয়েরই কাছে ধন্য হইয়াছেন।

যাহা হউক, এইরপই আমাদের প্রকৃতি। প্রয়োজনের সম্বন্ধকে আমরা হৃদয়ের সম্বন্ধ দারা শোধন করিয়া লইয়া তবেই ব্যবহার করিতে পারি। স্কৃতরাং অনাবশুক দায়িত্বও আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হয়। প্রয়োজনের সম্বন্ধ সংকীণ— আপিদের মধ্যেই তাহার শেষ। প্রভুভত্যের মধ্যে যদি কেবল প্রভুভত্যের সম্বন্ধটুকুই থাকে, তবে কাজ আদায় এবং বেতনদানের মধ্যেই সমস্ত চুকিয়া যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে কোনো প্রকার আত্মীয়সম্বন্ধ স্বীকার করিলেই দায়িত্বকে প্রক্রার বিবাহ এবং শ্রাহ্শান্তি পর্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইতে হয়।

আমার কথার আর-একটা আধুনিক দৃষ্টান্ত দেখুন। আমি রাজসাহি ও ঢাকার প্রোভিন্টাল কন্ফারেন্সে উপস্থিত ছিলাম। এই কন্ফারেন্স-ব্যাপারকে আমরা একটা গুরুতর কাজের জিনিস বলিয়া মনে করি, সন্দেহ নাই— কিন্তু আশ্চর্য এই দেখিলাম, ইহার মধ্যে কাজের গরজের চেয়ে অতিথিসৎকারের ভাবটাই স্থপরিস্ফূট। যেন বর্ষাত্রিদল গিয়াছি— আহার-বিহার আরাম-আমোদের জন্ত দাবি ও উপদ্রব এতই অতিরিক্ত যে, তাহা আহ্বানকর্তাদের পক্ষে প্রায় প্রাণান্তকর। যদি তাহারা বলিতেন, তোমরা নিজের দেশের কাজ করিতে আদিয়াছ, আমাদের মাথা কিনিতে আস নাই— এত চর্ব্যচ্গলেহ্ণপেয়, এত শর্নাসন, এত লেমনেড-সোডাওয়াটার-গাড়িঘোড়া, এত রুসদের দায় আমাদের 'পরে কেন— তবে কথাটা অনায় হইত না। কিন্তু কাজের দোহাই দিয়া ফাঁকায় থাকাটা আমাদের জাতের লোকের কর্ম নয়। আমরা শিক্ষার চোটে যত ভয়ংকর কেজো হইয়া উঠি না কেন,

তব্ আহ্বানকারীকে কাজের উপরে উঠিতে হইবে। কাজকেও আমরা হৃদয়ের সম্পর্ক হইতে বঞ্চিত করিতে চাই না। বস্তুত কন্ফারেন্সে কেজো অংশ আমাদের চিত্তকে তেমন করিয়া আকর্ষণ করে নাই, আতিথ্য যেমন করিয়াছিল। কন্ফারে<del>স</del> তাহার বিলাতি অঙ্গ হইতে এই দেশী হৃদয়টুকুকে একেবারে বাদ দিতে পারে নাই। আহ্বানকারিগণ আহুতবর্গকে অতিথিভাবে আত্মীয়ভাবে সংবর্ধনা করাকে আপনাদের দায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিশ্রম, কষ্ট, অর্থব্যয় যে কী পরিমাণে বাড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহা যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন। কন্ত্রেসের মধ্যেও যে অংশ আতিথা, সেই অংশই ভারতবর্ষীয় এবং সেই অংশই দেশের মধ্যে পুরা কাজ করে— যে অংশ কেজো, তিন দিন মাত্র তাহার কাজ, বাকি বংসরটা তাহার দাড়াই পাওয়া যায় না। অতিথির প্রতি যে দেবার দম্বন্ধ বিশেষরূপে ভারতবর্ষের প্রকৃতিগত, তাহাকে বৃহৎভাবে অনুশীলনের উপলক্ষ্য ঘটলে ভারতবর্ষের একটা বৃহৎ আনন্দের কারণ হয়। যে আতিথা গৃহে গৃহে আচরিত হয়, তাহাকে বৃহৎ পরিতৃপ্তি দিবার জন্ম পুরাকালে বড়ো বড়ো ষজ্ঞানুষ্ঠান হইত- এখন বহুদিন হইতে সে-সমন্ত লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষ তাহা ভোলে নাই বলিয়া ষেই দেশের কাজের একটা উপলক্ষ্য অবলম্বন করিয়া জনসমাগ্য হইল, অমনি ভারতলক্ষ্মী তাঁহার বহুদিনের অবাবহৃত পুরাতন সাধারণ-অতিথিশালার দার উদ্ঘাটন করিয়া দিলেন, তাঁহার যজ্ঞভাগুারের মাঝখানে তাঁহার চিরদিনের আসনটি গ্রহণ করিলেন। এমনি করিয়া কন্গ্রেস-কন্ফারেসের মাঝখানে খুব যখন বিলাতি বক্তার ধুম ও চটপটা করতালি— সেথানেও, দেই ঘোরতর সভাস্থলেও, আমাদের যিনি মাতা, তিনি স্মিতমুখে তাঁহার একটুখানি ঘরের সামগ্রী, তাঁহার স্বহস্তরচিত একটুখানি মিষ্টান, সকলকে ভাঙিয়া বাঁটিয়া থাওয়াইয়া চলিয়া যান, আর যে কী করা হইতেছে তাহা তিনি ভালো ব্ঝিতেই পারেন না। মার ম্থের হাসি আরো একট্থানি 🧚 ফুটিত, যদি তিনি দেখিতেন, পুরাতন যজ্ঞের তায় এই সকল আধুনিক যজ্ঞে কেবল বইপড়া লোক নয়, কেবল ঘড়িচেনধারী লোক নয়— আহুত-অনাহত আপামর সাধারণ সকলেই অবাধে এক হইয়াছে। সে-অবস্থায় সংখ্যায় ভোজ্য কম হইত, আড়ম্বরেও কম পড়িত— কিন্তু আনন্দে মঙ্গলে ও মাতার আশীর্বাদে সমস্ত পরিপূর্ণ হইয়া উঠিত।

যাহা হউক, ইহা স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষ কাজ করিতে বসিয়াও মানবসম্বন্ধের মাধ্যটুকু ভূলিতে পারে না। সেই সম্বন্ধের সমস্ত দায় সে স্বীকার করিয়া বসে। আমরা এই-সমস্ত বহুতর অনাবশুক দায় সহজে স্বীকার করাতেই ভারতবর্ষে ঘরে পরে, উচ্চে নীচে, গৃহস্থে ও আগন্তকে একটি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের ব্যবস্থা স্থাপিত হইয়াছে। এইজন্মই এ-দেশে টোল পাঠশালা জলাশয় অতিথিশালা দেবালয় অন্ধ-থঞ্জ-আতুরদের প্রতিপালন প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনোদিন কাহাকেও ভাবিতে হয় নাই।

আজ যদি এই সামাজিক সম্বন্ধ বিশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, যদি অন্নদান জলদান আশ্রয়-দান স্বাস্থ্যদান বিভাদান প্রভৃতি সামাজিক কর্তব্য সমাজ হইতে খলিত হইয়া বাহিরে পড়িয়া থাকে, তবে আমরা একেবারেই অন্ধকার দেখিব না।

গৃহের এবং পল্লীর ক্তু সম্বন্ধ অতিক্রম করিয়া প্রত্যেককে বিশ্বের সহিত যোগযুক্ত করিয়া অন্তব করিবার জন্ম হিন্দুধর্ম পন্থা নির্দেশ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতিদিন পঞ্যজ্ঞের দারা দেবতা, ঋবি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মন্ত্রন্থ ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মন্দলসম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থ-রূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে ও সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মন্দলকর হইয়া উঠে।

এই উচ্চভাব হইতেই আমাদের সমাজে প্রত্যেকের সহিত সমস্ত দেশের একটা প্রতিহিক সম্বন্ধ কি বাঁধিয়া দেওয়া অসম্ভব ? প্রতিদিন প্রত্যেকে ম্বদেশকে শ্বরণ করিয়া এক পয়দা বা তদপেক্ষা অল্ল— একমৃষ্টি বা অর্থমৃষ্টি তণ্ড্লও স্বদেশবলিস্বরূপে উৎসর্গ করিতে পারিবেন না? হিন্দুধর্ম কি আমাদের প্রত্যেককে প্রতিদিনই, এই আমাদের দেবতার বিহারস্থল, প্রাচীন ঋষিদিগের তপস্থার আশ্রম, পিতৃপিতামহদের মাতৃভূমি ভারতবর্ষের সহিত প্রত্যক্ষদম্বন্ধে ভক্তির বন্ধনে বাঁধিয়া দিতে পারিবে না ? স্বদেশের দহিত আমাদের মঙ্গলসম্বন্ধ— দে কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত হইবে না ? আমরা কি স্বদেশকে জলদান বিভাদান প্রভৃতি মঙ্গলকর্মগুলিকে পরের হাতে বিদায় দান করিয়া দেশ হইতে আমাদের চেষ্টা, চিন্তা ও হৃদয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিব ? গবর্মেণ্ট আজ বাংলাদেশের জলকষ্ট নিবারণের জন্ম পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতেছেন— মনে করুন, আমাদের আন্দোলনের প্রচণ্ড তাগিদে পঞ্চাশ লক্ষ होका मिल्नम এवः प्रतम जलात कष्टे এकেवादारे तरिन मा- छारांत कन की रहेन। তাহার ফল এই হইল যে, সহায়তালাভ-কল্যাণলাভের স্থত্তে দেশের যে-হৃদয় এতদিন সমাজের মধ্যেই কাজ করিয়াছে ও তৃপ্তি পাইয়াছে তাহাকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করা হইল। যেথান হইতে দেশ সমস্ত উপকারই পাইবে সেইখানেই সে তাহার সমস্ত হাদয় স্বভাবতই দিবে। দেশের টাকা নানা পথ দিয়া নানা আকারে বিদেশের

দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে বলিয়া আমরা আক্ষেপ করি— কিন্তু দেশের হৃদয় যদি যায়, দেশের সহিত যতকিছু কল্যাণসম্বন্ধ একে একে সমস্তই যদি বিদেশী গ্র্থেণ্টেরই করায়ত্ত হয়, আমাদের আর কিছু অবশিষ্ট না থাকে, তবে দেটা কি বিদেশগামী টাকার স্রোতের চেয়ে অল্ল আক্ষেপের বিষয় হইবে ? এইজন্তই কি আমরা সভা করি, দরখান্ত করি, ও এইরূপে দেশকে অন্তরে বাহিরে সম্পূর্ণভাবে পরের হাতে তুলিয়া দিবার চেষ্টাকেই বলে দেশহিতৈষিতা? ইহা কদাচই হইতে পারে না। ইহা কখনোই চির্দিন এ-দেশে প্রশ্রয় পাইবে না— কার্ণ, ইহা ভারতবর্ষের ধর্ম নহে আমরা আমাদের অতিদূরসম্পর্কীয় নিঃস্ব আত্মীয়দিগকেও পরের ভিক্ষার প্রত্যাশী করিয়া দূরে রাখি নাই— তাহাদিগকেও নিজের সন্তানদের সহিত সমান স্থান দিয়াছি; আমাদের বহুকষ্ট-অর্জিত অন্নও বহুদ্র-কুটুম্বদের সহিত ভাগ করিয়া খাওয়াকে আমরা এক দিনের জন্মও অসামান্ত ব্যাপার বলিয়া কল্পনা করি নাই— আর আমরা বলিব, আমাদের জননী জন্মভূমির ভার আমরা বহন করিতে পারিব না? বিদেশী চিরদিন আমাদের স্বদেশকে অন্নজল ও বিতা ভিক্ষা দিবে, আমাদের কর্তব্য কেবল এই যে, ভিক্ষার অংশ মনের মতো না হইলেই আমরা চীৎকার করিতে থাকিব? কদাচ নহে, কদাচ নহে! স্বদেশের ভার আমরা প্রত্যেকেই এবং প্রতিদিনই গ্রহণ করিব— তাহাতে আমাদের গৌরব, আমাদের ধর্ম। এইবার সময় আসিয়াছে যথন আমাদের সমাজ একটি স্তবৃহৎ স্বদেশী সমাজ হইয়া উঠিবে। সময় আসিয়াছে <mark>যথন প্ৰত্যেকে জানিবে আমি একক নহি— আমি ক্ষুত্ৰ হইলেও আমাকে কেহ ত্যাগ</mark> করিতে পারিবে না এবং ক্ষ্দ্রতমকেও আমি ত্যাগ করিতে পারিব না।

তর্ক এই উঠিতে পারে যে, ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ দারা খুব বড়ো জায়গা ব্যাপ্ত করা সম্ভবপর হইতে পারে না। একটা ছোটো পল্লীকেই আমরা প্রত্যক্ষভাবে আপনার করিয়া লইয়া তাহার সমস্ত দায়িত্ব স্বীকার করিতে পারি— কিন্তু পরিধি বিত্তীর্ণ করিলেই কলের দরকার হয়— দেশকে আমরা কথনোই পল্লীর মতো করিয়া দেখিতে পারি না— এইজন্ম অব্যবহিতভাবে দেশের কাজ করা যায় না, কলের সাহাযের করিতে হয়। এই কল-জিনিসটা আমাদের ছিল না, স্বতরাং ইহা বিদেশ হইতে আনাইতে হইবে এবং কার্থানা-ঘরের সমস্ত সাজসরঞ্জাম-আইনকাম্বন গ্রহণ না করিলে কল চলিবে না।

কথাটা অসংগত নহে। কল পাতিতেই হইবে। এবং কলের নিয়ম যে-দেশী হউক না কেন, তাহা মানিয়া না লইলে সমস্তই ব্যর্থ হইবে। এ-কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করিয়াও বলিতে হইবে, শুধু কলে ভারতবর্ধ চলিবে না— যেখানে আমাদের ব্যক্তিগত হৃদয়ের সম্বন্ধ আমরা প্রত্যক্ষভাবে অন্তুভব না করিব, সেথানে আমাদের সমস্ত প্রকৃতিকে আকর্ষণ করিতে পারিবে না। ইহাকে ভালোই বল আর মন্দই বল, গালিই দাও আর প্রশংসাই কর, ইহা সত্য। অতএব আমরা যে-কোনো কাজে সফলতা লাভ করিতে চাই, এই কথাটি আমাদিগকে শ্বরণ করিতে হইবে।

স্বদেশকে একটি বিশেষ ব্যক্তির মধ্যে আমরা উপলব্ধি করিতে চাই। এমন একটি লোক চাই, যিনি আমাদের দমস্ত দমাজের প্রতিমাম্বরূপ হইবেন। তাঁহাকে অবলম্বন করিয়াই আমরা আমাদের বৃহৎ স্বদেশীয় দমাজকে ভক্তি করিব, সেবা করিব। তাঁহার দঙ্গে যোগ রাখিলেই দমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সঙ্গে আমাদের যোগ রক্ষিত হইবে।

পূর্বে যথন রাষ্ট্র সমাজের সহিত অবিচ্ছিন্ন ছিল, তথন রাজারই এই পদ ছিল। এখন রাজা সমাজের বাহিরে যাওয়াতে সমাজ শীর্ষহীন হইয়াছে। স্থতরাং দীর্ঘকাল হইতে বাধ্য হইয়া পল্লীসমাজই খণ্ড খণ্ড ভাবে আপনার কাজ আপনি সম্পন্ন করিয়াছে— স্বদেশী সমাজ তেমন ঘনিষ্ঠভাবে গড়িয়া বাড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আমাদের কর্তব্য পালিত হইয়াছে বটে এবং হইয়াছে বলিয়াই আজও আমাদের মহয়্মত্ব আছে— কিন্তু আমাদের কর্তব্য ক্ষুদ্র হইয়াছে এবং ক্ষুদ্র হওয়াতে আমাদের চরিত্রে সংকীর্ণতা প্রবেশ করিয়াছে। সংকীর্ণ সম্পূর্ণতার মধ্যে চিরদিন বদ্ধ হইয়া থাকা স্বাস্থ্যকর নহে, এইজন্ম যাহা ভাঙিয়াছে তাহার জন্ম আমরা শোক করিব না— যাহা গড়িতে হইবে তাহার প্রতি আমাদের সমস্ত চিত্তকে প্রয়োগ করিব। আজকাল জড়ভাবে, যথেচ্ছাক্রমে, দায়ে পড়িয়া, যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে তাহাই ঘটতে দেওয়া কথনোই আমাদের শ্রেয়স্কর হইতে পারে না।

এক্ষণে আমাদের সমাজপতি চাই। তাঁহার দক্ষে তাঁহার পার্যদসভা থাকিবে, কিন্তু তিনি প্রতাক্ষভাবে আমাদের সমাজের অধিপতি হইবেন।

আমাদের প্রত্যেকের নিকটে তাঁহারই মধ্যে সমাজের একতা সপ্রমাণ হইবে।
আজ যদি কাহাকেও বলি সমাজের কাজ করো, তবে কেমন করিয়া করিব,
কোথায় করিব, কাহার কাছে কী করিতে হইবে, তাহা ভাবিয়া তাহার মাথা ঘুরিয়া
যাইবে। অধিকাংশ লোকেই আপনার কর্তব্য উদ্ভাবন করিয়া চলে না বলিয়াই রক্ষা।
এমন স্থলে ব্যক্তিগত চেষ্টাগুলিকে নির্দিষ্ট পথে আকর্ষণ করিয়া লইবার জন্ম একটি
কেন্দ্র থাকা চাই। আমাদের সমাজের কোনো দল সেই কেন্দ্রের স্থল অধিকার করিতে
পারিবে না। আমাদের দেশে অনেক দলকেই দেখি, প্রথম উৎসাহের ধাকায় তাহারা
যদি বা অনেকগুলি ফুল ফুটাইয়া তোলে, কিন্তু শেষকালে ফল ধরাইতে পারে না।

তাহার বিবিধ কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু একটা প্রধান কারণ— আমাদের দলের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের মধ্যে দলের ঐক্যাটকে দৃঢ়ভাবে অহুভব ও রক্ষা করিতে পারে না— শিথিল দায়িত্ব প্রত্যেকের স্কন্ধ হইতে স্থালিত হইয়া শেষকালে কোথায় যে আশ্রয় লইবে, তাহার স্থান পায় না।

আমাদের সমাজ এখন আর এরপভাবে চলিবে না। কারণ, বাহির হইতে যে উভত শক্তি প্রত্যহ সমাজকে আত্মসাৎ করিতেছে, তাহা এক্যবদ্ধ, তাহা দৃঢ়— তাহা আমাদের বিভালয় হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিদিনের দোকানবাজার পর্যন্ত অধিকার করিয়া সর্বত্রই নিজের একাধিপত্য স্থূলস্ক্ষ সর্ব আকারেই প্রত্যক্ষণম্য করিয়াছে। এখন সমাজকে ইহার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিতে হইলে অত্যন্ত নিশ্চিতরূপে তাহার আপনাকে দাঁড় করাইতে হইবে। তাহা করাইবার একমাত্র উপায়— এক জন ব্যক্তিকে অধিপতিত্বে বরণ করা, সমাজের প্রত্যেককে সেই একের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করা, তাঁহার সম্পূর্ণ শাসন বহন করাকে অপমান জ্ঞান না করিয়া আমাদের স্বাধীনতারই অন্ধ বলিয়া অন্থভব করা।

এই সমাজপতি কথনো ভালো, কথনো মন্দ হইতে পারেন, কিন্তু সমাজ যদি জাগ্রত থাকে, তবে মোটের উপরে কোনো ব্যক্তি সমাজের স্থায়ী অনিষ্ট করিতে পারে না। আবার, এইরূপ অধিপতির অভিষেকই সমাজকে জাগ্রত রাখিবার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। সমাজ একটি বিশেষ স্থলে আপনার ঐক্যটি প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিলে তাহার শক্তি অজেয় হইয়া উঠিবে।

ইহার অধীনে দেশের ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট অংশে ভিন্ন ভিন্ন নায়ক নিযুক্ত হইবেন।
সমাজের সমস্ত অভাবমোচন, মঙ্গলকর্মচালনা ও ব্যবস্থারক্ষা ইহারা করিবেন এবং
সমাজপতির নিকট দায়ী থাকিবেন।

পূর্বেই বলিয়াছি সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তি প্রত্যহ অতি অল্পরিমাণেও কিছু স্বদেশের জন্ম উৎসর্গ করিবে। তা ছাড়া, প্রত্যেক গৃহে বিবাহাদি শুভকর্মে গ্রামভাটি প্রভৃতির ন্যায় এই স্বদেশী সমাজের একটি প্রাণ্য আদায় ত্রহ বলিয়া মনে করি না। ইহা যথাস্থানে সংগৃহীত হইলে অর্থাভাব ঘটিবে না। আমাদের দেশে স্বেচ্ছাদত্ত দানে বড়ো বড়ো মঠমন্দির চলিতেছে, এ-দেশে কি সমাজ ইচ্ছাপূর্বক আপনার আশ্রয়স্থান আপনি রচনা করিবে না? বিশেষত যথন অল্লে জলে স্বাস্থ্যে বিহ্নায় দেশ সৌভাগ্যলাভ করিবে, তথন ক্বতজ্ঞতা কথনোই নিশ্চেষ্ট থাকিবে না।

অবশ্য, এথন আমি কেবল বাংলাদেশকেই আমার চোথের সামনে রাথিয়াছি। এথানে সমাজের অধিনায়ক স্থির করিয়া আমাদের সামাজিক স্বাধীনতাকে যদি আমরা উজ্জ্বল ও স্থায়ী করিয়া তুলিতে পারি, তবে ভারতবর্ষের অন্তান্ত বিভাগও আমাদের অন্থবর্তী হইবে। এবং এইরূপে ভারতবর্ষের প্রত্যেক প্রদেশ যদি নিজের মধ্যে একটি স্থনির্দিষ্ট ঐক্য লাভ করিতে পারে, তবে পরস্পরের সহযোগিতা করা প্রত্যেকের পক্ষে অত্যন্ত সহজ হয়। একবার ঐক্যের নিয়ম এক স্থানে প্রবেশ করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলে তাহা ব্যাপ্ত হইতে থাকে— কিন্তু রাশীকৃত বিচ্ছিন্নতাকে কেবলমাত্র স্থপাকার করিতে থাকিলেই তাহা এক হয় না।

কী করিয়া কালের সহিত হদয়ের সামঞ্জাবিধান করিতে হয়, কী করিয়া রাজার সহিত বদেশের সংযোগসাধন করিতে হয়, জাপান তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইতেছে। সেই দৃষ্টান্ত মনে রাখিলে আমাদের বদেশী সমাজের গঠন ও চালনের জন্ম একই কালে আমরা সমাজপতি ও সমাজতন্ত্রের কর্তৃত্বসমন্বয় করিতে পারিব— আমরা স্বদেশকে একটি মান্তবের মধ্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিব এবং তাঁহার শাসন স্বীকার করিয়া স্বদেশী সমাজের মধার্থ সেবা করিতে পারিব।

আত্মশক্তি একটি বিশেষ স্থানে সঞ্চয় করা, সেই বিশেষ স্থানে উপলব্ধি করা, শেই বিশেষ স্থান হইতে সর্বত্র প্রয়োগ করিবার একটি ব্যবস্থা থাকা, আমাদের পক্ষে किक्रि अर्याजनीय रहेगार्ह अकर्षे आर्लाह्ना क्रिलिट छाटा म्लेड त्या गाहरत्। গবর্মেণ্ট নিজের কাজের স্থবিধা অথবা যে কারণেই হোক, বাংলাকে দ্বিখণ্ডিত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন — আমরা ভয় করিতেছি, ইহাতে বাংলাদেশ তুর্বল হইয়া পড়িবে। শেই ভয় প্রকাশ করিয়া আমরা কান্নাকাটি যথেষ্ট করিয়াছি। কিন্তু যদি ওই কালাকাটি বুথা হয়, তবে কি সমস্ত চুকিয়া গেল! দেশকে খণ্ডিত করিলে যে-সমস্ত অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা, তাহার প্রতিকার করিবার জন্ম দেশের মধ্যে কোথাও কোনো ব্যবস্থা থাকিবে না? ব্যাধির বীজ বাহির হইতে শরীরের মধ্যে না প্রবেশ করিলেই ভালো — কিন্তু তবু যদি প্রবেশ ক্রিয়া বদে, তবে শরীরের অভ্যন্তরে রোগকে ঠেকাইবার, স্বাস্থ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার কোনো কর্তৃশক্তি কি থাকিবে না? দেই কর্তৃশক্তি যদি আমরা সমাজের মধ্যে স্থদৃঢ় স্বস্পষ্ট করিয়া রাখি, তবে বাহির হইতে বাংলাকে নির্জীব করিতে পারিবে না। সমস্ত ক্ষতকে আরোগ্য করা, ঐক্যকে আকর্ষণ করিয়া রাখা, মূর্ছিতকে সচেতন করিয়া তোলা ইহারই কর্ম হইবে। আজকাল বিদেশী রাজপুরুষ সৎকর্মের পুরস্কারম্বরূপ আমাদিগকে উপাধি বিতরণ করিয়া থাকেন— কিন্তু সৎকর্মের সাধুবাদ ও আশীর্বাদ আমরা মদেশের কাছ হইতে পাইলেই যথার্থভাবে ধন্ম হইতে পারি। স্বদেশের হইয়া পুরস্কৃত করিবার শক্তি আমরা নিজের সমাজের মধ্যে যদি বিশেষভাবে স্থাপিত না করি, তবে চিরদিনের মতো আপনাদিগকে এই একটি বিশেষ সার্থকতাদান হইতে বঞ্চিত করিব।
আমাদের দেশে মধ্যে মধ্যে সামাত্য উপলক্ষ্যে হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ বাধিয়া উঠে,
দেই বিরোধ মিটাইয়া দিয়া উভয় পক্ষের মধ্যে প্রীতিশান্তিস্থাপন, উভয় পক্ষের
স্ব অধিকার নিয়মিত করিয়া দিবার বিশেষ কর্তৃত্ব সমাজের কোনো স্থানে
যদি না থাকে, তবে সমাজকে বাবে বাবে ক্ষতবিক্ষত হইয়া উত্তরোত্তর ত্র্বল
হইতে হয়।

অতএব একটি লোককে আশ্রয় করিয়া আমাদের সমাজকে এক জায়গায় আপন হৃদয়স্থাপন, আপন ঐক্যপ্রতিষ্ঠা করিতেই হইবে, নহিলে শৈথিল্য ও বিনাশের হাত হইতে আত্মরক্ষার কোনো উপায় দেখি না।

অনেকে হয়তো দাধারণভাবে আমার এ-কথা ধীকার করিবেন, কিন্তু ব্যাপারখানা ঘটাইয়া তোলা তাঁহারা অদাধ্য বলিয়া মনে করিতে পারেন। তাঁহারা বলিবেন—
নির্বাচন করিব কী করিয়া, দবাই নির্বাচিতকে মানিবে কেন, আগে দমস্ত ব্যবস্থাতম্ব স্থাপন করিয়া তবে তো দমাজপতির প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর হইবে, ইত্যাদি।

আমার বক্তব্য এই যে, এই সমস্ত তর্ক লইয়া আমরা যদি একেবারে নিঃশেষপূর্বক বিচার বিবেচনা করিয়া লইতে বসি, তবে কোনো কালে কাজে নামা সম্ভব
হইবে না। এমন লোকের নাম করাই শক্ত, দেশের কোনো লোক বা কোনো
দল খাহার সহয়ে কোনো আপত্তি না করিবেন। দেশের সমস্ত লোকের সঙ্গে পরামর্শ
মিটাইয়া লইয়া লোককে নির্বাচন করা সাধ্য হইবে না।

আমাদের প্রথম কাজ হইবে— যেমন করিয়া হউক, একটি লোক স্থির করা এবং তাঁহার নিকটে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারিদিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়িয়া তোলা। যদি সমাজপতি-নিয়োগের প্রস্তাব সময়োচিত হয়, যদি রাজা সমাজের অন্তর্গত না হওয়াতে সমাজে অধিনায়কের যথার্থ অভাব ঘটিয়া থাকে, যদি পরজাতির সংঘর্ষে আমরা প্রত্যহ অধিকারচ্যুত হইতেছি বলিয়া সমাজ নিজেকে বাঁধিয়া তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্ম ইচ্ছুক হয়, তবে কোনো একটি যোগ্য লোককে দাঁড় করাইয়া তাঁহার অধীনে এক দল লোক যথার্থভাবে কাজে প্রবৃত্ত হইলে এই সমাজ-রাজতন্ত্র দেখিতে দেখিতে প্রস্তুত হইয়া উঠিবে— পূর্ব হইতে হিসাব করিয়া কল্পনা করিয়া আমরা যাহা আশা করিতে না পারিব, তাহাও লাভ করিব— সমাজের অন্তর্নিহিত বৃদ্ধি এই ব্যাপারের চালনাভার আপনিই গ্রহণ করিবে।

সমাজে অবিচ্ছিন্নভাবে সকল সময়েই শক্তিমান ব্যক্তি থাকেন না, কিন্তু দেশের

শক্তি বিশেষ-বিশেষ স্থানে পুঞ্জীভূত হইয়া তাঁহাদের জন্ম অপেক্ষা করে। যে-শক্তি আপাতত যোগ্য লোকের অভাবে কাজে লাগিল না, দে-শক্তি যদি সমাজে কোথাও রক্ষিত হইবার স্থানও না পায়, তবে দে সমাজ ফুটা কলদের মতো শৃন্ম হইয়া যায়। আমি ষে সমাজপতির কথা বলিতেছি, তিনি সকল সময়ে যোগ্য লোক না হইলেও সমাজের শক্তি সমাজের আত্মচেতনা তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া বিশ্বত হইয়া থাকিবে। অবশেষে বিধাতার আশীর্বাদে এই শক্তিসঞ্চয়ের সহিত যথন যোগ্যতার যোগ হইবে, তথন দেশের মঙ্গল দেখিতে দেখিতে আশ্চর্যবলে আপনাকে সর্বত্র বিস্তীর্ণ করিবে। আময়া ক্ষ্ম দোকানির মতো সমস্ত লাভলোকসানের হিসাব হাতে হাতে দেখিতে চাই— কিন্তু বড়ো ব্যাপারের হিসাব তেমন করিয়া মেলে না। দেশে এক-একটা বড়ো দিন আদে, সেই দিন বড়ো লোকের তলবে দেশের সমস্ত সালতামামি নিকাশ বড়ো থাতায় প্রস্তুত হইয়াছিল। আপাতত আমাদের কাজ— দপ্তার তৈরি রাথা, কাজ চালাইতে থাকা; যেদিন মহাপুরুষ হিসাব তলব করিবেন, দেদিন অপ্রস্তুত হইয়া শির নত করিব না— দেখাইতে পারিব, জমার ঘরে একেবারে শৃন্ত নাই।

সমাজের দকলের চেয়ে বাঁহাকে বড়ো করিব, এতবড়ো লোক চাহিলেই পাওয়া যায় না। বস্তুত রাজা তাঁহার দকল প্রজারই চেয়ে যে স্বভাবত বড়ো, তাহা নহে। কিন্তু রাজাই রাজাকে বড়ো করে। জাপানের মিকাডো জাপানের দমন্ত স্থবী, দমন্ত দাধক, দমন্ত শ্রবীরদের দারাই বড়ো। আমাদের দমাজপতিও দমাজের মহত্ত্বই মহৎ হইতে থাকিবেন। দমাজের দমন্ত বড়ো লোকই তাঁহাকে বড়ো করিয়া তুলিবে। মন্দিরের মাথায় যে স্বর্ণকলদ থাকে, তাহা নিজে উচ্চ নহে— মন্দিরের উচ্চতাই তাহাকে উচ্চ করে।

আমি ইহা বেশ ব্ঝিতেছি, আমার এই প্রস্তাব যদি বা অনেকে অনুকৃলভাবেও গ্রহণ করেন, তথাপি ইহা অবাধে কার্যে পরিণত হইতে পারিবে না। এমন কি, প্রস্তাবকারীর অযোগ্যতা ও অন্তান্ত বহুবিধ প্রাসন্ধিক ও অপ্রাসন্ধিক দোষক্রটি ও অলন সম্বন্ধে অনেক স্পষ্ট স্পষ্ট কথা এবং অনেক অস্পষ্ট আভাস আজ হইতে প্রচার হইতে থাকা আশ্চর্য নহে। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, আমাকে আপনারা ক্ষমা করিবেন। অন্তকার সভামধ্যে আমি আত্মপ্রচার করিতে আসি নাই, এ-কথা বলিলেও পাছে অহংকার প্রকাশ করা হয়, এ-জন্ম আমি কৃত্তিত আছি। আমি অন্ত যাহা বলিতেছি, আমার সমস্ত দেশ আমাকে তাহা বলাইতে উন্তত করিয়াছে। তাহা আমার কথা নহে, তাহা আমার সৃষ্টি নহে; তাহা আমাকর্তৃক উচ্চারিত মাত্র। আপনারা এ শহামাত্র করিবেন না আমি আমার অধিকার ও যোগ্যতার দীমা বিশ্বত হইয়া স্বদেশী সমাজ গঠনকার্যে নিজেকে অত্যুগ্রভাবে খাড়া করিয়া তুলিব। আমি কেবল এইটুকুমাত্র বলিব, আস্থন, আমরা মনকে প্রস্তুত্ত করি— ক্ষুদ্র দলাদলি, কৃতর্ক, পরনিন্দা, সংশয় ও অতিবৃদ্ধি হইতে হৃদয়কে সম্পূর্ণভাবে স্ফালন করিয়া অহ্য মাতৃভূমির বিশেষ প্রয়োজনের দিনে, জননীর বিশেষ আহ্বানের দিনে চিত্তকে উদার করিয়া কর্মের প্রতি অহুকূল করিয়া, দর্বপ্রকার লক্ষ্যবিহীন অতি স্থন্ম যুক্তিবাদের ভণ্ডুলতাকে সবেগে আবর্জনাস্থপের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া, এবং নিগৃঢ় আত্মাভিমানকে তাহার শতসহস্র বক্তত্থার্ত শিকড়সমেত হৃদয়ের অন্ধকার গুহাতল হইতে সবলে উৎপাটিত করিয়া সমাজের শৃশ্ব আসনে বিনম্র-বিনীতভাবে আমাদের সমাজপতির অভিষেক করি, আশ্রয়চ্যুত সমাজকে সনাথ করি— শুভক্ষণে আমাদের দেশের মাতৃগৃহকক্ষে মঙ্গলপ্রদীপটিকে উজ্জল করিয়া তুলি— শঙ্খ বাজিয়া উঠুক, ধূপের পবিত্র গন্ধ উদগত হইতে থাক্ — দেবতার অনিমেষ কল্যাণদৃষ্টির দারা সমস্ত দেশ আপনাকে সর্বতোভাবে সার্থক বিলয়া একবার অহুভব কর্কক।

এই অভিষেকের পরে সমাজপতি কাহাকে তাঁহার চারিদিকে আকর্ষণ করিয়া লইবেন, কী ভাবে সমাজের কার্যে সমাজকে প্রবৃত্ত করিবেন, তাহা আমার বলিবার বিষয় নহে। নিঃসন্দেহ, ষেরূপ ব্যবস্থা আমাদের চিরন্তন সমাজপ্রকৃতির অনুগত, তাহাই তাঁহাকে অবলম্বন করিতে হইবে— স্বদেশের পুরাতন প্রকৃতিকেই আশ্রয় করিয়া তিনি নৃতনকে ষথাস্থানে ষথাষোগ্য আসনদান করিবেন। আমাদের দেশে তিনি লোকবিশেষ ও দলবিশেষের হাত হইতে সর্বদাই বিরুদ্ধবাদ ও অপবাদ সহ্ করিবেন, ইহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কিন্তু মহৎ পদ আরামের স্থান নহে— সমস্ত কলরব-কোলাহলের মধ্যে আপনার গৌরবে তাঁহাকে দৃঢ়গন্তীরভাবে অবিচলিত থাকিতে হইবে।

অতএব যাঁহাকে আমরা সমাজের সর্বোচ্চ সম্মানের দ্বারা বরণ করিব, তাঁহাকে এক দিনের জন্মও আমরা স্থেষচ্ছন্দতার আশা দিতে পারিব না। আমাদের যে উদ্ধৃত নব্যসমাজ কাহাকেও হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করিতে সম্মৃত না হইয়া নিজেকে প্রতিদিন অশ্রদ্ধের করিয়া তুলিতেছে, সেই সমাজের স্থিচিম্থ-কণ্টক্থচিত ঈর্বাসন্তপ্ত আসনে যাঁহাকে আসীন হইতে হইবে, বিধাতা যেন তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণে বল ও সহিষ্ঠৃতা প্রদান করেন— তিনি যেন নিজের অন্তঃকরণের মধ্যেই শান্তি ও কর্মের মধ্যেই পুরস্কার লাভ করিতে পারেন।

নিজের শক্তিকে আপনারা অবিশ্বাদ করিবেন না, আপনারা নিশ্চয় জানিবেন—
সময় উপস্থিত হইয়াছে। নিশ্চয় জানিবেন, ভারতবর্ধের মধ্যে একটি বাঁধিয়া
তুলিবার ধর্ম চিরদিন বিরাজ করিয়াছে। নানা প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও
ভারতবর্ধ বরাবর একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে, তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে।
এই ভারতবর্ধের উপরে আমি বিশ্বাদস্থাপন করি। এই ভারতবর্ধ এখনই এই
মূহুর্তেই ধীরে ধীরে নৃতন কালের সহিত আপনার পুরাতনের আশ্চর্ম একটি দামঞ্জস্ম
গড়িয়া তুলিতেছে। আমরা প্রত্যেকে যেন সজ্ঞানভাবে ইহাতে যোগ দিতে পারি—
জড়ত্বের বশে বা বিদ্রোহের তাড়নায় প্রতিক্ষণে ইহার প্রতিকূলতা না করি।

বাহিরের দহিত হিন্দুসমাজের সংঘাত এই নৃতন নহে। ভারতবর্বে প্রবেশ করিরাই আর্থগণের দহিত এখানকার আদিম অধিবাদীদের তুম্ল বিরোধ বাধিরাছিল। এই বিরোধে আর্থগণ জয়ী হইলেন, কিন্তু অনার্থেরা আদিম অস্ত্রেলিয়ান বা আমেরিকগণের মতো উৎসাদিত হইল না; তাহারা আর্থ উপনিবেশ হইতে বহিদ্ধৃত হইল না; তাহারা আপনাদের আচারবিচারের সমস্ত পার্থক্যসত্ত্বেও একটি সমাজতন্ত্রের মধ্যে স্থান পাইল। তাহাদিগকে লইয়া আর্থসমাজ বিচিত্র হইল।

এই সমাজ আর-একবার স্থদীর্ঘকাল বিশ্লিপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বৌদ্ধ-প্রভাবের সময় বৌদ্ধর্মের আকর্ষণে ভারতবর্ষীয়ের সহিত বহুতর পরদেশীয়ের ঘনিষ্ঠ সংপ্রব ঘটিয়াছিল। বিরোধের সংপ্রবের চেয়ে এই মিলনের সংপ্রব আরো গুরুতর। বিরোধে আত্মরক্ষার চেষ্টা বরাবর জাগ্রত থাকে— মিলনের অসতর্ক অবস্থায় অতি সহজেই সমস্ত একাকার হইয়া যায়। বৌদ্ধ-ভারতবর্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। দেই এশিয়াব্যাপী ধর্মপ্লাবনের সময় নানা জাতির আচারব্যবহার ক্রিয়াকর্ম ভাসিয়া আদিয়াছিল, কেহ ঠেকায় নাই।

কিন্ত এই অতিবৃহৎ উচ্চুঙ্খলতার মধ্যেও ব্যবস্থাস্থাপনের প্রতিভা ভারতবর্ষকে ত্যাগ করিল না। যাহা-কিছু ঘরের এবং যাহা-কিছু অভ্যাগত, সমস্তকে একত্র করিয়া লইয়া পুনর্বার ভারতবর্ষ আপনার সমাজ স্থবিহিত করিয়া গড়িয়া তুলিল; পূর্বাপেক্ষা আরো বিচিত্র হইয়া উঠিল। কিন্তু এই বিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে আপনার একটি ঐক্য সর্বত্রই সে প্রথিত করিয়া দিয়াছে। আজ অনেকেই জিজ্ঞানা করেন, নানা স্থতোবিরোধ-আত্মগণ্ডনসংকুল এই হিন্দুধর্মের এই হিন্দুসমাজের ঐক্যটা কোন্থানে? স্থম্পাই উত্তর দেওয়া কঠিন। স্থরহৎ পরিধির কেন্দ্র খুঁজিয়া পাওয়াও তেমনি কঠিন— কিন্তু কেন্দ্র তাহার আছেই। ছোট গোলকের গোলস্ব ব্রিতে

কট হয় না, কিন্তু গোল পৃথিবীকে যাহার। খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে তাহারা ইহাকে চ্যাপটা বলিয়াই অন্নতন করে। তেমনি হিন্দুমাজ নানা পরস্পার-অসংগত বৈচিত্র্যকে এক করিয়া লওয়াতে তাহার ঐক্যন্থত্র নিগৃত্ হইয়া পড়িয়াছে। এই ঐক্য অন্ধূলির দারা নির্দেশ করিয়া দেওয়া কঠিন, কিন্তু ইহা সমস্ত আপাত-প্রতীয়মান বিরোধের মধ্যেও দৃত্ভাবে যে আছে, তাহা আমরা স্পষ্টই উপলব্ধি করিতে পারি।

ইহার পরে এই ভারতবর্ধেই ম্দলমানের সংঘাত আদিয়া উপস্থিত হইল। এই সংঘাত সমাজকে যে কিছুমাত্র আক্রমণ করে নাই, তাহা বলিতে পারি না। তখন হিন্দুসমাজে এই পরসংঘাতের সহিত সামঞ্জন্তসাধনের প্রক্রিয়া সর্বত্রই আরম্ভ হইয়াছিল। হিন্দু ও ম্দলমান সমাজের মাঝখানে এমন একটি সংযোগস্থল স্ট হইতেছিল যেখানে উভয় সমাজের দীমারেখা মিলিয়া আদিতেছিল; নানকপন্থী কবীরপন্থী ও নিম্প্রেণীর বৈষ্ণবদমাজ ইহার দৃষ্টাস্তস্থল। আমাদের দেশে সাধারণের মধ্যে নানা স্থানে ধর্ম ও আচার লইয়া যে-সকল ভাঙাগড়া চলিতেছে শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাহার কোনো খবর রাথেন না। যদি রাখিতেন তো দেখিতেন, এখনো ভিতরে ভিতরে এই সামঞ্জন্তসাধনের সজীব প্রক্রিয়া বন্ধ নাই

সম্প্রতি আর-এক প্রবল বিদেশী আর-এক ধর্ম আচারব্যবহার ও শিক্ষাদীক্ষা লইয়া আদিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এইরূপে পৃথিবীতে যে চারি প্রধান ধর্মকে আশ্রয় করিয়া চার বৃহৎ সমাজ আছে— হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, গ্রীন্টান— তাহারা সকলেই ভারতবর্ষে আদিয়া মিলিয়াছে। বিধাতা যেন একটা বৃহৎ সামাজিক সম্মেলনের জন্ম ভারতবর্ষেই একটা বড়ো রাসায়নিক কার্থানাঘর খ্লিয়াছেন।

এখানে একটা কথা আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, বৌদ্ধ-প্রাহ্রভাবের সময় সমাজে যে একটা মিশ্রণ ও বিপর্যস্ততা ঘটয়াছিল, তাহাতে পরবর্তী হিন্দুসমাজের মধ্যে একটা ভয়ের লক্ষণ রহিয়া গেছে। নৃতনত্ব ও পরিবর্তন মাত্রেরই প্রতি সমাজের একটা নিরতিশয় সন্দেহ একেবারে মজ্জার মধ্যে নিহিত হইয়া বহিয়াছে। এরূপ চিরস্থায়ী আতঙ্কের অবস্থায় সমাজ অগ্রসর হইতে পারে না। বাহিরের সহিত প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়া তাহার পক্ষে অসাধ্য হইয়া পড়ে। যে সমাজ কেবলমাত্র আত্মরক্ষার দিকেই তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে, সহজে চলাফেরার ব্যবস্থা সে আর করিতে পারে না। মাঝে মাঝে বিপদের আশক্ষা, আঘাতের আশক্ষা স্বীকার করিয়াও প্রত্যেক সমাজকে স্থিতির সঙ্গে গতির বন্দোবস্ত রাখিতে হয়। নহিলে তাহাকে পঙ্গু হইয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, সংকীর্ণতার মধ্যে আবদ্ধ হইতে হয়— তাহা একপ্রকার জীবয় ত্য়।

বৌদ্ধপরবর্তী হিন্দুসমাজ আপনার যাহা-কিছু আছে ও ছিল তাহাই আটেঘাটে রক্ষা করিবার জন্ত, পরসংশ্রব হইতে নিজেকে সর্বতোভাবে অবরুদ্ধ রাথিবার জন্ত নিজেকে জাল দিয়া বেড়িয়াছে। ইহাতে ভারতবর্ষকে আপনার একটি মহৎ পদ হারাইতে হইয়াছে। এক সময়ে ভারতবর্ধ পৃথিবীতে গুরুর আদন লাভ করিয়াছিল; ধর্মে, বিজ্ঞানে, দর্শনে ভারতবর্ষীয় চিত্তের সাহসের সীমা ছিল না; সেই চিত্ত সকল দিকে স্থর্গম স্থূদ্র প্রদেশসকল অধিকার করিবার জন্ম আপনার শক্তি অবাধে প্রেরণ করিত। এইরূপে ভারতবর্ধ যে গুরুর সিংহাসন জয় করিয়াছিল তাহা হইতে আজ দে ভ্রষ্ট হইয়াছে— আজ তাহাকে ছাত্রত্ব স্বীকার করিতে হইতেছে। ইহার কারণ, আমাদের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়াছে। সমুদ্রযাতা আমরা সকল দিক দিয়াই ভয়ে ভয়ে বন্ধ করিয়া দিয়াছি — কি জলময় সমুত্র কি জ্ঞানময় সমুত্র। আমরা ছিলাম বিশ্বের, দাঁড়াইলাম পল্লীতে। সঞ্চয় ও রক্ষা করিবার জন্ম সমাজে যে ভীক দ্বীশক্তি আছে সেই শক্তিই কৌতূহলপর পরীক্ষাপ্রিয় সাধনশীল পুরুষশক্তিকে পরাভূত করিয়া একাধিপত্য লাভ করিল। তাই আমরা জ্ঞানরাজ্যেও দৃঢ়সংস্কারবদ্ধ জৈণপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া পড়িয়াছি। জ্ঞানের বাণিজ্য ভারতবর্ষ যাহা-কিছু আরম্ভ করিয়াছিল, যাহা প্রত্যহ বাড়িয়া উঠিয়া জগতের ঐশ্বর্যবিস্তার করিতেছিল, তাহা আজ অন্ত:পুরের অলংকারের বাক্সে প্রবেশ করিয়া আপনাকে অত্যন্ত নিরাপদ জ্ঞান করিতেছে; তাহা আর বাড়িতেছে না, যাহা থোওয়া যাইতেছে তাহা থোওয়াই যাইতেছে।

বস্তত, এই গুরুর পদই আমরা হারাইয়াছি। রাজ্যেশ্বর কোনোকালে আমাদের দেশে চরমসম্পদ্রূপে ছিল না— তাহা কোনোদিন আমাদের দেশের সমস্ত লোকের হান্য অধিকার করিতে পারে নাই— তাহার অভাব আমাদের দেশের প্রাণাস্তকর অভাব নহে। ব্রাহ্মণত্বের অধিকার, অর্থাৎ জ্ঞানের অধিকার, ধর্মের অধিকার, তপস্থার অধিকার আমাদের সমাজের যথার্থ প্রাণের আধার ছিল। যথন হইতে আচারপালনমাত্রই তপস্থার স্থান গ্রহণ করিল, যথন হইতে আপন ঐতিহাসিক মর্যাদা বিশ্বত হইয়া আমাদের দেশে ব্রাহ্মণ ব্যতীত আর-সকলেই আপনাদিগকে শুদ্র অর্থাৎ অনার্থ বিতরণের ভার যে ব্রাহ্মণের ছিল সেই ব্রাহ্মণ যথন আপন যথার্থ মাহাত্মা বিসর্জন দিয়া সমাজের দারদেশে নামিয়া আদিয়া কেবলমাত্র পাহারা দিবার ভার গ্রহণ করিল— তথন হইতে আমরা অন্তক্তে কিছু দিতেছি না, আপনার যাহা ছিল তাহাকেও অকর্যণ্য ও বিক্বত করিতেছি।

ইহা নিশ্চয় জানা চাই, প্রত্যেক জাতিই বিশ্বমানবের অন্ধ। বিশ্বমানবকে দান করিবার, সহায়তা করিবার সামগ্রী কী উদ্ভাবন করিতেছে, ইহারই সত্বন্তর দিয়া প্রত্যেক জাতি প্রতিষ্ঠালাভ করে। যথন হইতে সেই উদ্ভাবনের প্রাণশক্তি কোনো জাতি হারায়, তথন হইতেই সেই বিরাট মানবের কলেবরে পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের ন্যায় কেবল ভারস্বন্ধপে বিরাজ করে। বস্তুত, কেবল টিকিয়া থাকাই গৌরব নহে।

ভারতবর্ধ রাজ্য লইয়া মারামারি, বাণিজ্য লইয়া কাড়াকাড়ি করে নাই। আজ যে তিব্বত-চীন-জাপান অভ্যাগত য়ুরোপের ভয়ে সমস্ত দার-বাতায়ন রুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক, সেই তিব্বত-চীন-জাপান ভারতবর্ধকে গুরু বলিয়া সমাদরে নিরুৎকঠিতিচিত্তে গৃহের মধ্যে ডাকিয়া লইয়াছেন। ভারতবর্ধ সৈত্য এবং পণ্য লইয়া সমস্ত পৃথিবীকে অস্থিমজ্জায় উদ্বেজিত করিয়া ফিরে নাই— সর্বত্র শাস্তি, সাস্থনা ও ধর্মব্যবস্থা স্থাপন করিয়া মানবের ভক্তি অধিকার করিয়াছে। এইরূপে যে গৌরব সে লাভ করিয়াছে তাহা তপস্থার দারা করিয়াছে এবং সে গৌরব রাজচক্রবর্তিত্বের চেয়ে বড়ো।

সেই গৌরব হারাইয়া আমরা যথন আপনার সমস্ত পুঁটলিপাঁটলা লইয়া ভীতচিত্তে কোণে বিদিয়া আছি, এমন সময়েই ইংরেজ আদিবার প্রয়োজন ছিল। ইংরেজের প্রবল আঘাতে এই ভীক্ত পলাতক সমাজের ক্ষুদ্র বেড়া অনেক স্থানে ভাঙিয়াছে। বাহিরকে ভয় করিয়া যেমন দ্রে ছিলাম, বাহির তেমনি হুড়মুড় করিয়া একেবারে ঘাড়ের উপরে আদিয়া পড়িয়াছে— এখন ইহাকে ঠেকায় কাহার সাধ্য। এই উৎপাতে আমাদের যে প্রাচীর ভাঙিয়া গেল, তাহাতে হুইটা জিনিস আমরা আবিষ্কার করিলাম। আমাদের কী আশ্চর্য শক্তি ছিল, তাহা চোথে পড়িল এবং আমরা কী আশ্চর্য অশক্ত হুইয়া পড়িয়াছি, তাহাও ধরা পড়িতে বিলম্ব হুইল না।

আজ আমরা ইহা উত্তমরূপেই ব্বিয়াছি যে, তফাতে গা-ঢাকা দিয়া বসিয়া থাকাকেই আত্মরক্ষা বলে না। নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা চালনা করাই আত্মরক্ষার প্রকৃত উপায়। ইহা বিধাতার নিয়ম। ইংরেজ ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের চিত্তকে অভিভূত করিবেই, যতক্ষণ আমাদের চিত্ত জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া তাহার নিজের উত্তমকে কাজে না লাগাইবে। কোণে বসিয়া কেবল 'গেল গেল' বলিয়া হাহাকার করিয়া মরিলে কোনো ফল নাই। সকল বিষয়ে ইংরেজের অন্তক্রণ করিয়া ছদ্মবেশ পরিয়া বাঁচিবার যে চেষ্টা তাহাও নিজেকে

ভোলানো মাত্র। আমরা প্রকৃত ইংরেজ হইতে পারিব না, নকল ইংরেজ হইয়াও আমরা ইংরেজকে ঠেকাইতে পারিব না।

আমাদের বৃদ্ধি, আমাদের হাদয়, আমাদের ক্ষৃতি যে প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে তাহা প্রতিরোধ করিবার একমাত্র উপায়— আমরা নিজে যাহা তাহাই সজ্ঞানভাবে, সবলভাবে, সচলভাবে, সম্পূর্ণভাবে হইয়া উঠা।

আমাদের যে শক্তি আবদ্ধ আছে তাহা বিদেশ হইতে বিরোধের আঘাত পাইয়াই মৃক্ত হইবে— কারণ, আজ পৃথিবীতে তাহার কাজ আসিয়াছে। আমাদের দেশের তাপদেরা তপস্থার দারা যে শক্তি সঞ্চয় করিয়া গিয়াছেন তাহা মহামূলা, বিধাতা তাহাকে নিক্ষল করিবেন না। সেইজন্ম উপযুক্ত সময়েই তিনি নিশ্চেষ্ট ভারতকে স্কঠিন পীড়নের দারা জাগ্রত করিয়াছেন।

বহুর মধ্যে ঐক্য-উপলব্ধি, বিচিত্রের মধ্যে ঐক্যন্থাপন— ইহাই ভারতবর্ধের অন্তর্নিহিত ধর্ম। ভারতবর্ধ পার্থক্যকে বিরোধ বলিয়া জানে না, সে পরকে শত্রু বলিয়া কল্পনা করে না। এইজন্মই ত্যাগ না করিয়া, বিনাশ না করিয়া, একটি বৃহৎ ব্যবস্থার মধ্যে সকলকেই সে স্থান দিতে চায়। এইজন্ম সকল পন্থাকেই সে স্থাকার করে— স্থানে সকলেরই মাহাল্মা সে দেখিতে পায়।

ভারতবর্ধের এই গুণ থাকাতে, কোনো সমাজকে আমাদের বিরোধী কল্পনা করিয়া আমরা ভীত হইব না। প্রত্যেক নব নব সংঘাতে অবশেষে আমরা আমাদের বিন্তারেরই প্রত্যাশা করিব। হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খ্রীস্টান ভারতবর্ধের ক্ষেত্রে পরম্পর লড়াই করিয়া মরিবে না— এইখানে তাহারা একটা সামঞ্জস্ত খুঁজিয়া পাইবে। সেই সামঞ্জ্য অহিন্দু হইবে না, তাহা বিশেষভাবে হিন্দু। তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যতই দেশবিদেশের হউক, তাহার প্রাণ, তাহার আত্মা ভারতবর্ধের।

আমরা ভারতবর্ষের বিধাত্নিদিষ্ট এই নিয়োগটি যদি শ্বরণ করি তবে আমাদের লক্ষ্য স্থির হইবে, লজ্জা দূর হইবে— ভারতবর্ষের মধ্যে যে-একটি মৃত্যুহীন শক্তি আছে তাহার সন্ধান পাইব। আমাদিগকে ইহা মনে রাখিতেই হইবে যে, য়ুরোপের জ্ঞানবিজ্ঞানকে যে চিরকালই আমরা শুদ্ধমাত্র ছাত্রের মতো গ্রহণ করিব তাহা নহে— ভারতবর্ষের সরস্বতী জ্ঞানবিজ্ঞানের সমস্ত দল ও দলাদিলিকে একটি শতদল পদ্মের মধ্যে বিকশিত করিয়া তুলিবেন, তাহাদের খণ্ডতা দূর করিবেন। আমাদের ভারতের মনীয়া ডাক্তার শ্রীযুক্ত জগদীশচন্দ্র বস্তুতত্ব উদ্ভিদ্তত্ব ও জন্তুতত্বের ক্ষেত্রকে এক সীমানার মধ্যে আনিবার পক্ষে সহায়তা করিয়াছেন— মনস্তত্বকেও যে তিনি কোনো-একদিন ইহাদের এক কোঠায় আনিয়া দাঁড় করাইবেন না তাহা বলিতে

পারি না। এই ঐক্যাসাধনই ভারতবর্ষীয় প্রতিভার প্রধান কাজ। ভারতবর্ষ কাহাকেও ত্যাগ করিবার, কাহাকেও দ্রে রাখিবার পক্ষে নহে— ভারতবর্ষ সকলকেই স্বীকার করিবার, গ্রহণ করিবার, বিরাট একের মধ্যে সকলেরই স্বস্থপ্রধান প্রতিষ্ঠা উপলব্ধি করিবার পন্থা এই বিবাদনিরত ব্যবধানসংকুল পৃথিবীর সম্মুথে একদিন নির্দেশ করিয়া দিবে।

শেই স্থমহৎ দিন আদিবার পূর্বে— 'একবার তোরা মা বলিয়া ভাক্!' **যে** একমাত্র মা দেশের প্রত্যেককে কাছে টানিবার, অনৈক্য ঘুচাইবার, রক্ষা করিবার জন্ম নিয়ত ব্যাপৃত রহিয়াছেন, যিনি আপন ভাণ্ডারের চিরদঞ্চিত জ্ঞানধর্ম নানা আকারে নানা উপলক্ষ্যে আমাদের প্রত্যেকেরই অন্তঃকরণের মধ্যে অপ্রান্তভাবে শঞ্চার করিয়া আমাদের চিত্তকে স্থুদীর্ঘ পরাধীনতার নিশীথরাত্তে বিনাশ হইতে রক্ষা করিয়া আদিয়াছেন, মদোদ্ধত ধনীর ভিক্ষালার প্রান্তে তাঁহার একটুথানি স্থান করিয়া দিবার জন্ম প্রাণপণ চীৎকার না করিয়া দেশের মধ্যস্থলে সন্তানপরিবৃত যজ্ঞশালায় তাঁহাকে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করো। আমরা কি এই জননীর জীর্ণ গৃহ শংস্কার করিতে পারিব না? পাছে দাহেবের বাড়ির বিল চুকাইয়া উঠিতে না পারি, পাছে আমাদের সাজসজ্জা আসবাব-আড়মরে কমতি পড়ে, এইজন্তই, আমাদের -যে মাতা একদিন অন্নপূর্ণা ছিলেন পরের পাকশালার দারে তাঁহারই অনের ব্যবস্থা করিতে হইবে? আমাদের দেশ তো একদিন ধনকে তুচ্ছ করিতে জানিত, একদিন দারিদ্রাকেও শোভন ও মহিমান্বিত করিতে শিথিয়াছিল— আজ আমরা কি টাকার কাছে দাষ্টাঙ্গে ধূল্যবল্ঞিত হইয়া আমাদের সনাতন স্বধর্মকে অপমানিত করিব? আজ আবার আমরা দেই শুচিশুদ্ধ, দেই মিতসংযত, সেই স্বল্লোপকরণ জীবন্যাত্রা গ্রহণ করিয়া আমাদের তপস্থিনী জন্নীর সেবায় নিযুক্ত হইতে পারিব না ? আমাদের দেশে কলার পাতায় খাওয়া তো কোনোদিন লজ্জাকর ছিল না, একলা খাওয়াই লজ্জাকর; সেই লজ্জা কি আমরা আর ফিরিয়া পাইব না? আমরা কি আজ সমস্ত দেশকে পরিবেশন করিতে প্রস্তুত হইবার জন্ম নিজের কোনো আরাম কোনো আড়ম্বর পরিত্যাগ করিতে পারিব না? একদিন যাহা আমাদের পক্ষে নিতাস্তই সহজ ছিল তাহা কি আমাদের পক্ষে আজ একেবারেই অসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে ? কথনোই নহে। নির্তিশয় তুঃসময়েও ভারতবর্ষের নিঃশব্দ প্রকাও প্রভাব ধীরভাবে নিগৃঢ়ভাবে আপনাকে জয়ী করিয়া তুলিয়াছে । আমি নিশ্চয় জানি, আমাদের হুই-চারি দিনের এই ইস্কুলের মুখস্থ বিভা সেই চিরস্তন প্রভাবকে লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। আমি নিশ্চয় জানি, ভারতবর্ষের স্থগম্ভীর আহ্বান

প্রতি মৃহুর্তে আমাদের বক্ষঃকুহরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে; এবং আমরা নিজের অলক্ষ্যে শনৈঃশনৈ সেই ভারতবর্ষের দিকেই চলিয়াছি। আজ যেখানে পথটি আমাদের মঙ্গলদীপোজ্জল গৃহের দিকে চলিয়া গেছে, সেইখানে, আমাদের গৃহ্যাত্রারম্ভের অভিমুখে দাঁড়াইয়া 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক্!' একবার স্বীকার করো, মাতার সেবা স্বহস্তে করিবার জন্ম অন্ত আমরা প্রস্তুত হইলাম; একবার স্বীকার করো যে, দেশের উদ্দেশে প্রত্যহ আমরা পূজার নৈরেন্ন উৎসর্গ করিব; একবার প্রতিজ্ঞা করো, জন্মভূমির সমস্ত মঙ্গল আমরা পরের কাছে নিঃশেষে বিকাইয়া দিয়া নিজেরা অত্যন্ত নিশ্চিন্তচিত্তে পদাহত অকালকুম্বাণ্ডের ন্যায় অধ্যংপাতের সোপান হইতে সোপানান্তরে গড়াইতে গড়াইতে চরম লাঞ্ছনার তলদেশে আসিয়া উত্তীর্ণ হইব না।

ভান্ত, ১৩১১

## 'সদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ঠ

'মদেশী সমাজ' শীর্ষক যে প্রবন্ধ আমি প্রথমে মিনার্ভা ও পরে কর্জন রঙ্গমঞ্চে পাঠ করি, তৎসম্বন্ধে আমার প্রদ্ধের সূত্রং প্রীযুক্ত বলাইটাদ গোন্ধামী মহাশয় কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন। নিজের ব্যক্তিগত কৌত্রকনিবৃত্তির জন্ম এ প্রশাগুলি তিনি আমার কাছে পাঠান নাই, হিন্দুসমাজনিষ্ঠ ব্যক্তিমাত্রেরই যে যে স্থানে লেশমাত্র সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, সেই সেই স্থানে তিনি আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া আন্তরিক কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

কিন্ত প্রশোন্তরের মতো লিখিতে গেলে লেখা নিতান্তই আদালতের সওয়ালজবাবের মতো হইয়া দাঁড়ায়। সেরূপ খাপছাড়া লেখায় সকল কথা সুস্পষ্ট হয় না, এইজন্ম সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ আকারে আমার কথাটা পরিক্ষ্ট করিবার চেষ্টা করি।

কর্ণ যথন তাঁহার সহজ কবচটি ত্যাগ করিয়াছিলেন, তথনই তাঁহার মৃত্যু ঘনাইয়া-ছিল; অর্জুন যথন তাঁহার গাণ্ডীব তুলিতে পারেন নাই, তথনই তিনি সামাত্ত দহ্যর হাতে পরাস্ত হইয়াছিলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়, শক্তি সকলের এক জায়গায় নাই—কোনো দেশ নিজের অস্ত্রশন্তের মধ্যে নিজের বল রক্ষা করে, কোনো দেশ নিজের স্বাক্তে স্বাক্তের স্বাক্তে স্বাক্তে বিজের স্বাক্তে শক্তিকবচ ধারণ করিয়া জয়ী হয়।

যুরোপের যেথানে বল আমাদের সেথানে বল নহে। যুরোপ আত্মরক্ষার জন্ত যেথানে উত্তম প্রয়োগ করে আমাদের আত্মরক্ষার জন্ত সেথানে উত্তমপ্রয়োগ রুথা। যুরোপের শক্তির ভাণ্ডার স্টেট অর্থাৎ সরকার। সেই স্টেট দেশের সমস্ত হিতকর কর্মের ভার গ্রহণ করিয়াছে— স্টেটই ভিক্ষাদান করে, স্টেটই বিভাদান করে, ধর্মরক্ষার ভারও স্টেটের উপর। অতএব এই স্টেটের শাসনকে সর্বপ্রকারে সবল কর্মিষ্ঠ ও সচেতন করিয়া রাখা, ইহাকে আভ্যন্তরিক বিকলতা ও বাহিরের আক্রমণ হইতে বাঁচানোই যুরোপীয় সভ্যতার প্রাণরক্ষার উপায়।

অধ্যাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। তাহা ধর্মরপে আমাদের সমাজের দর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্মই এতকাল ধর্মকে সমাজকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আদিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই, সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাথিয়াছে। এইজন্ম সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। কারণ, মঙ্গল করিবার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা, ধর্মরক্ষার স্বাধীনতাই স্বাধীনতা।

এতকাল নানা ছবিপাকেও এই স্বাধীনতা অক্ষা ছিল। কিন্তু এখন ইহা আমরা অচেতনভাবে, মৃঢ়ভাবে পরের হাতে প্রতিদিন তুলিয়া দিতেছি। ইংরেজ আমাদের রাজত্ব চাহিয়াছিল, রাজত্ব পাইয়াছে, সমাজটাকে নিতান্ত উপরি-পাওনার মতোলইতেছে— ফাউ বলিয়া ইহা আমরা তাহার হাতে বিনাম্ল্যে তুলিয়া দিতেছি।

তাহার একটা প্রমাণ দেখো। ইংরেজের আইন আমাদের সমাজরক্ষার ভার লইয়াছে। হয়তো য়থার্থভাবে রক্ষা করিতেছে, কিন্তু তাই ব্রিয়া খূশি থাকিলে চলিবে না। পূর্বকালে সমাজবিদ্রোহী সমাজের কাছে দণ্ড পাইয়া অবশেষে সমাজের সদে রফা করিত। সেই রফা-অনুসারে আপসে নিম্পত্তি হইয়া য়াইত। তাহার ফল হইত এই, সামাজিক কোনো প্রথার ব্যত্যয় য়াহারা করিত তাহারা স্বতন্ত্র সম্প্রদায়-রপে সমাজের বিশেষ একটা স্থানে আশ্রয় লইত। এ কথা কেহই বলিবেন না, হিন্দুমাজে আচারবিচারের কোনো পার্থক্য নাই। পার্থক্য য়থেষ্ট আছে, কিন্তু সেই পার্থক্য সামাজিক ব্যবহারগুণে গণ্ডিবদ্ধ হইয়া, পরস্পরকে আঘাত করে না।

আজ আর তাহা হইবার জো নাই। কোনো অংশে কোনো দল পৃথক হইতে গেলেই হিন্দুসমাজ হইতে তাহাকে ছিন্ন হইতে হয়। পূর্বে এরূপ ছিন্ন হওয়া একটা বিভীষিকা বলিয়া গণ্য হইত। কারণ, তথন সমাজ এরূপ সবল ছিল যে, সমাজকে অগ্রাহ্ম করিয়া টি কিয়া থাকা সহজ ছিল না। স্থতরাং যে দল কোনো পার্থকা অবলম্বন করিত দে উদ্ধৃতভাবে বাহির হইয়া যাইত না। সমাজও নিজের শক্তি সম্বন্ধে নিঃসংশয় ছিল বলিয়াই অবশেষে ওদার্য প্রকাশ করিয়া পৃথক্পতাবলম্বীকে যথাযোগ্যভাবে নিজের অঙ্গীভূত করিয়া লইত।

এখন যে দল একটু পৃথক হয় তাহাকে ত্যাগ করিতে হয়। কারণ, ইংরেজের আইন কোন্টা হিন্দু কোন্টা অহিন্দু তাহা স্থির করিবার ভার লইয়াছে— রফা করিবার ভার ইংরেজের হাতে নাই, সমাজের হাতেও নাই। তাহার কারণ, পৃথক হওয়ার দক্ষন কাহারও কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি নাই— ইংরেজরচিত স্বতন্ত্র আইনের আশ্রয়ে কাহারও কিছুতে বিশেষ ব্যাঘাত ঘটে না। অতএব, এখন হিন্দুমমাজ কেবলমাত্র ত্যাগ করিতেই পারে। শুদ্ধমাত্র ত্যাগ করিবার শক্তি বলরক্ষা-প্রাণরক্ষার উপায় নহে।

আকেল দাঁত যথন ঠেলিয়া উঠিতে থাকে তথন বেদনায় অস্থির করে। কিন্তু যথন দে উঠিয়া পড়ে তথন শরীর তাহাকে স্কৃত্তাবে রক্ষা করে। যদি দাঁত উঠিবার কষ্টের কথা স্মরণ করিয়া দাঁতগুলাকে বিদর্জন দেওয়াই শরীর সাব্যস্ত করে তবে বুঝিব, তাহার অবস্থা ভালো নহে— বুঝিব, তাহার শক্তিহীনতা ঘটয়াছে।

সেইরপ সমাজের মধ্যে কোনোপ্রকার নৃতন অভ্যাদয়কে স্বকীয় করিয়া লইবার শক্তি একেবারেই না থাকা, তাহাকে বর্জন করিতে নিরুপায়ভাবে বাধ্য হওয়া সমাজের সজীবতার লক্ষণ নহে; এবং এই বর্জন করিবার জন্ম ইংরেজের আইনের সহায়তা লওয়া সামাজিক আত্মহত্যার উপায়।

ষেখানে সমাজ আপনাকে থণ্ডিত করিয়া থণ্ডটিকে আপনার বাহিরে ফেলিতেছে সেখানে যে কেবল নিজেকে ছোটো করিতেছে তাহা নহে— ঘরের পাশেই চিরস্থায়ী বিরোধ সৃষ্টি করিতেছে। কালে কালে ক্রমে ক্রমে এই বিরোধী পক্ষ যতই বাড়িয়া উঠিতে থাকিবে, হিন্দুমমাজ ততই সপ্তর্থীর বেষ্টনের মধ্যে পড়িবে। কেবলই খোওয়াইতে থাকিব, এই যদি আমাদের অবস্থা হয় তবে নিশ্চয় ছশ্চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে। পূর্বে আমাদের এ দশা ছিল না। আমরা থোওয়াই নাই, আমরা ব্যবস্থাবদ্ধ করিয়া সমন্ত রক্ষা করিয়াছি— ইহাই আমাদের বিশেষত্ব, ইহাই আমাদের বল।

শুধু এই নয়, কোনো কোনো সামাজিক প্রথাকে অনিষ্টকর জ্ঞান করিয়া আমরা ইংরেজের আইনকে ঘাঁটাইয়া তুলিয়াছি, তাহাও কাহারও অগোচর নাই। যেদিন কোনো পরিবারে সন্তানদিগকে চালনা করিবার জন্ম পুলিসম্যান ডাকিতে হয়, দেদিন আর পরিবাররক্ষার চেষ্টা কেন। সেদিন বনবাসই শ্রেয়।

মুসলমানসমাজ আমাদের এক পাড়াতেই আছে এবং থ্রীস্টানসমাজ আমাদের সমাজের ভিতের উপর বক্তার মতো ধাকা দিতেছে। প্রাচীন শাস্ত্রকারদের সময়ে এ সমস্তাটা ছিল না। যদি থাকিত তবে তাঁহারা হিন্দুসমাজের সহিত এই-সকল পরসমাজের অধিকার নির্ণয় করিতেন— এমনভাবে করিতেন, যাহাতে পরস্পরের মধ্যে নিয়ত বিরোধ ঘটিত না। এখন কথায় কথায় ভিন্ন ভিন্ন পক্ষে দ্বন্ধ বাধিয়া উঠিতেছে, এই দ্বন্দ অশান্তি অব্যবস্থা ও হুর্বলতার কারণ।

যেথানে স্পষ্ট দক্ষ বাধিতেছে না, দেখানে ভিতরে ভিতরে অলক্ষিতভাবে সমাজ বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়িতেছে। এই ক্ষয়রোগও সাধারণ রোগ নহে। এইরূপে সমাজ পরের দক্ষে আপনার দীমানির্ণয় সম্বন্ধে কোনো কর্তৃত্মকাশ করিতেছে না; নিজের ক্ষয়নিবারণের প্রতিও তাহার কর্তৃত্ব জাগ্রত নাই। যাহা আপনি হইতেছে তাহাই হইতেছে; যথন ব্যাপারটা অনেকদ্র অগ্রদর হইয়া পরিক্ষৃট হইতেছে তথন মাঝে মাঝে হাল ছাড়িয়া বিলাপ করিয়া উঠিতেছে। কিন্তু, আজ পর্যন্ত বিলাপে কেহ বন্তাকে ঠেকাইতে পারে নাই এবং রোগের চিকিৎসাও বিলাপ নহে।

বিদেশী শিক্ষা বিদেশী সভাতা আমাদের মনকে আমাদের বৃদ্ধিকে যদি অভিভূত করিয়া না ফেলিত তবে আমাদের সামাজিক স্বাধীনতা এত সহজে লুপ্ত হইতে বিসিত না।

গুরুতর রোগে যখন রোগীর মন্তিষ্ক বিকল হয় তথনই ডাক্তার ভয় পায়। তাহার কারণ, শরীরের মধ্যে রোগের আক্রমণ-প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা তাহা মন্তিষ্কই করিয়া থাকে— সে যখন অভিভূত হইয়া পড়ে তথন বৈত্যের ঔষধ তাহার সর্বপ্রধান সহায় হইতে বঞ্চিত হয়।

প্রবল ও বিচিত্র শক্তিশালী য়ুরোপীয় সভ্যতা অতি সহজে আমাদের মনকে অভিভূত করিয়াছে। সেই মনই সমাজের মন্তিষ্ক; বিদেশী প্রভাবের হাতে সে যদি আত্মসমর্পণ করে তবে সমাজ আর আপনার স্বাধীনতা রক্ষা করিবে কী করিয়া?

এইরপে বিদেশী শিক্ষার কাছে সমাজের শিক্ষিত লোক হৃদয়মনকে অভিভূত হইতে দিয়াছে বলিয়া কেহ বা তাহাকে গালি দেয়, কেহ বা প্রহাদ করে। কিন্তু শাস্তভাবে কেহ বিচার করে না যে, কেন এমনটা ঘটতেছে।

ডাক্তাররা বলেন, শরীর যথন সবল ও সক্রিয় থাকে, তথন রোগের আক্রমণ ঠেকাইতে পারে। নিদ্রিত অবস্থায় সর্দিকাসি-ম্যালেরিয়া চাপিয়া ধরিবার অবসর পায়।

বিলাতি সভ্যতার প্রভাবকে রোগের দক্ষে তুলনা করিলাম বলিয়া মার্জনা প্রার্থনা করি। স্বস্থানে দকল জিনিসই ভালো, অস্থানে পতিত ভালো জিনিসও জ্ঞাল। চোথের কাজল গালে লেপিলে লজ্জার বিষয় হইয়া উঠে। আমার উপমার ইহাই কৈফিয়ত। যাহা হউক, আমাদের চিত্ত যদি সকল বিষয়ে সতেজ সক্রিয় থাকিত তাহা হইলে বিলাত আমাদের সে চিত্তকে বিহ্বল করিয়া দিতে পারিত না।

হুর্ভাগ্যক্রমে ইংরেজ ধখন তাহার কলবল, তাহার বিজ্ঞান-দর্শন লইয়া আমাদের ছারে আসিয়া পড়িল, তখন আমাদের চিত্ত নিশ্চেষ্ট ছিল। যে তপস্থার প্রভাবে ভারতবর্ধ জগতের গুরুপদে আসীন হইয়াছিল, সেই তপস্থা তখন ক্ষান্ত ছিল। আমরা তখন কেবল মাঝে মাঝে পুঁথি রোজে দিতেছিলাম এবং গুটাইয়া ঘরে তুলিতেছিলাম। আমরা কিছুই করিতেছিলাম না। আমাদের গৌরবের দিন বহুদ্র-পশ্চাতে দিগন্তরেখায় ছায়ার মতো দেখা যাইতেছিল। সম্মুখের পুন্ধরিণীর পাড়িও সেই পর্বতমালার চেয়ে বৃহৎরূপে সত্যরূপে প্রত্যক্ষ হয়।

যাহা হউক, আমাদের মন যখন নিশ্চেষ্ট নিজ্জিয় দেই সময়ে একটা সচেষ্ট শক্তি, শুদ্ধ জ্যৈষ্ঠের সম্মুখে আষাঢ়ের মেঘাগমের ন্যায়, তাহার বজ্ঞবিত্যুৎ বায়ুবেগ ও বারি-বর্ষণ লইয়া অকস্মাৎ দিগ্দিগন্ত বেষ্টন করিয়া দেখা দিল। ইহাতে অভিভূত করিবে না কেন ?

আমাদের বাঁচিবার উপায় আমাদের নিজের শক্তিকে দর্বতোভাবে জাগ্রত করা।
আমরা যে আমাদের পূর্বপুরুষের সম্পত্তি বসিয়া বসিয়া ফুঁকিতেছি, ইহাই আমাদের
গৌরব নহে; আমরা সেই ঐশ্বর্য বিস্তার করিতেছি, ইহাই যথন সমাজের দর্বত্র
আমরা উপলব্ধি করিব, তথনই নিজের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা সঞ্জাত হইয়া আমাদের
মোহ ছুটিতে থাকিবে।

আমাদের এই নিজ্ঞিয় নিশ্চেষ্ট অবস্থা কেন ঘটিয়াছে, আমার প্রবন্ধে তাহার কারণ দেখাইয়াছি। তাহার কারণ ভীরুতা। আমাদের যাহা-কিছু ছিল তাহারই মধ্যে কুঞ্চিত হইয়া থাকিবার চেষ্টাই বিদেশী সভ্যতার আঘাতে আমাদের অভিভূত হইবার কারণ।

কিন্ত, প্রথমে যাহা আমাদিগকে অভিভূত করিয়াছিল তাহাই আমাদিগকে জাগ্রত করিতেছে। প্রথম স্থপ্তিভঙ্গে যে প্রথর আলোক চোথে ধাঁধা লাগাইয়া দেয় তাহাই ক্রমশ আমাদের দৃষ্টিশক্তির সহায়তা করে। এখন আমরা সজাগভাবে সজ্ঞানভাবে নিজের দেশের আদর্শকে উপলব্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে নিজের দেশের গৌরবকে বৃহৎভাবে প্রত্যক্ষভাবে দেখিতেছি।

এখন এই আদর্শকে কী করিয়া বাঁচানো যাইবে, সেই ব্যাকুলতা নানাপস্থামুসন্ধানে আমাদিগকে প্রবৃত্ত করিতেছে। যেমন আছি, ঠিক তেমনি বিদিয়া থাকিলেই
যদি সমস্ত রক্ষা পাইত, তবে প্রতিদিন পদে পদে আমাদের এমন হুর্গতি ঘটিত না।

আমি যে ভাষার ছটায় মৃগ্ধ করিয়া তলে তলে হিন্দুসমাজকে একাকার করিয়া দিবার মংলব মনে মনে আঁটিয়াছি, 'বন্ধবাসী'র কোনো কোনো লেখক এরপ আশঙ্কা অনুভব করিয়াছেন। আমার বৃদ্ধিশক্তির প্রতি তাঁহার যতদূর গভীর অনাস্থা, আশা করি, অন্ত দশ জনের ততদূর না থাকিতে পারে। আমার এই ক্ষীণহন্তে কি ভৈরবের সেই পিনাক আছে? প্রবন্ধ লিথিয়া আমি ভারতবর্ধ একাকার করিব! যদি এমন মংলবই আমার থাকিবে, তবে আমার কথার প্রতিবাদেরই বা চেষ্টা কেন? কোনো বালক যদি নৃত্য করে, তবে তাহার মনে ভূমিকম্পস্থির মংলব আছে শঙ্কা করিয়া কেহ কি গৃহস্থদিগকে সাবধান করিয়া দিবার চেষ্টা করে?

ব্যবস্থাবৃদ্ধির দ্বারা ভারতবর্ধ বিচিত্রের মধ্যে এক্য স্থাপন করে এ কথার অর্থ ইহা হইতেই পারে না— ভারতবর্ধ স্তীমরোলার বুলাইয়া সমস্ত বৈচিত্রাকে সমভ্ম সমতল করিয়া দেয়। বিলাত পরকে বিনাশ করাই, পরকে দ্ব করাই আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানে; ভারতবর্ধ পরকে আপন করাই আত্মসার্থকতা বলিয়া জানে। এই বিচিত্রকে এক করা, পরকে আপন করা যে একাকার করা নহে, পরস্ত পরস্পরের অধিকার স্প্রুপ্তরূপে নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া এ কথা কি আমাদের দেশেও চীংকার করিয়াবলিতে হইবে? আজ যদি বিচিত্রের মধ্যে এক্য স্থাপন করিতে, পরকে আপন করিতে না পারি— আমরাও যদি পদশলটি শুনিলেই, অতিথি-অভ্যাগত দেখিলেই, অমনি হাঁহাঃ শব্দে লাঠি হাতে করিয়া ছুটিয়া যাই, তবে ব্রিব পাপের ফলে আমাদের সমাজের লক্ষ্মী আমাদিগকে পরিত্যাগ করিতেছেন এবং এই লক্ষ্মীছাড়া অরক্ষিত ভিটাকে আজ নিয়ত কেবল লাঠিয়ালি করিয়াই বাঁচাইতে হইবে— ইহার রক্ষাদেবতা যিনি সহাস্থান্থ সকলকে ডাকিয়া আনিয়া, সকলকে প্রসাদের ভাগ দিয়া, অভি নিঃশব্দে অভি নিয়পদ্রবে ইহাকে বাঁচাইয়া আসিয়াছেন, তিনি কথন ফাঁকি দিয়া অদৃশ্য হইবেন তাহারই অবসর খুঁজিতেছেন।

গোস্বামী মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি যেথানে নৃতন নৃতন যাত্রা-কথকতা প্রভৃতি রচনার প্রস্তাব করিয়াছি সে স্থলে 'নৃতন' কথাটার তাৎপর্য কী। পুরাতনই যথেষ্ট নহে কেন।

রামায়ণের কবি রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি, সত্যপালন, সৌল্রাত্র, দাম্পত্যপ্রেম, ভক্তবাৎসল্য প্রভৃতি অনেক গুণগান করিয়া যুদ্ধকাও পর্যন্ত ছয় কাও মহাকাব্য শেষ করিলেন; কিন্তু তবু নৃতন করিয়া উত্তরকাও রচনা করিতে হইল। তাঁহার ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক গুণই যথেষ্ট হইল না, সর্বসাধারণের প্রতি তাঁহার কর্তব্যনিষ্ঠা

অত্যন্ত কঠিনভাবে তাঁহার পূর্ববর্তী সমস্ত গুণের উপরে প্রতিষ্ঠিত হইয়া তাঁহার চরিত-গানকে মুকুটিত করিয়া তুলিল।

আমাদের যাত্রা-কথকতায় অনেক শিক্ষা আছে, দে শিক্ষা আমরা ত্যাগ করিতে চাই না, কিন্তু তাহার উপরে নৃতন করিয়া আরো-একটি কর্তব্য শিক্ষা দিতে হইবে। দেবতা সাধু পিতা গুরু ভাই ভূত্যের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য, তাঁহাদের জন্ম কতন্র ত্যাগ করা যায়, তাহা শিথিব; সেই সঙ্গে সাধারণের প্রতি, দেশের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য তাহাও নৃতন করিয়া আমাদিগকে গান করিতে হইবে— ইহাতে কি কোনো পক্ষের বিশেষ শঙ্কার কারণ কিছু আছে ?

একটা প্রশ্ন উঠিয়াছে, সমুদ্রযাত্রার আমি সমর্থন করি কি না, যদি করি তবে হিন্দুধর্মাহুগত আচারপালনের বিধি রাখিতে হইবে কি না।

এ-সম্বন্ধে কথা এই, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া পৃথিবীর পরিচয় হইতে বিমুখ হওয়াকে আমি ধর্ম বলি না। কিন্তু বর্তমান প্রসঙ্গে এ-সমস্ত কথাকে অত্যস্ত প্রাধান্ত দেওয়া আমি অনাবশ্যক জ্ঞান করি। কারণ, আমি এ কথা বলিভেছি না বে, আমার মতেই সমাজগঠন করিতে হইবে। আমি বলিতেছি, আত্মরক্ষার জন্ম সমাজকে জাগ্রত হইতে হইবে, কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজ যে-কোনো উপায়ে দেই কর্তৃত্ব লাভ করিলেই আপনার সমস্ত সমস্তার মীমাংসা আপনি করিবে। তাহার দেই স্কৃত মীমাংসা কথন কিরূপ হইবে আমি তাহা গণনা করিয়া বলিতে পারি না। অতএব প্রদঙ্গক্রমে আমি ছ-চারিটি কথা যাহা বলিয়াছি অতিশয় স্ক্ষভাবে তাহার বিচার করিতে বদা মিথ্যা। আমি যদি স্থপ্ত জহরিকে ভাকিয়া বলি "ভাই, ভোমার হীরাম্ক্রার দোকান দামলাও" তথন কি দে এই কথা লইয়া আলোচনা করিবে যে, কঙ্কণ-রচনার গঠন সম্বন্ধে তাহার সঙ্গে আমার মতভেদ আছে, অতএব আমার কথা কর্ণাতের যোগ্য নহে। তোমার কন্ধণ তুমি যেমন খুশি গড়িয়ো, তাহা লইয়া তোমাতে আমাতে হয়তো চিরদিন বাদপ্রতিবাদ চলিবে, কিন্তু আপাতত চোথ জল দিয়া ধৌত করো, তোমার হীরামূক্তার পদরা সামলাও— দস্কার সাড়া পাওয়া গেছে এবং তুমি যথন অসাড় অচেতন হইয়া দার জুড়িয়া পড়িয়া আছ তথন তোমার প্রাচীন ভিত্তির 'পরে সিঁধেলের সিঁধকাঠি এক মুহূর্ত বিশ্রাম

আশ্বিন, ১৩১১

## সফলতার সতুপায়

প্রাইমারি শিক্ষা বাংলাদেশে যথন চার উপভাষায় চালাইবার কথা হইয়াছিল তথন এই প্রবন্ধ রচিত হয়। সম্প্রতি সে সংকল্প বন্ধ হওয়াতে প্রবন্ধের স্থানে স্থানে বাদ দেওয়া গেল।

ভারতবর্ষে একচ্ছত্র ইংরেজ-রাজত্বের প্রধান কল্যাণই এই যে, তাহা ভারতবর্ষের নানা জাতিকে এক করিয়া তুলিতেছে। ইংরেজ ইচ্ছা না করিলেও এই ঐক্যাসাধন-প্রাক্রিয়া আপনা-আপনি কাজ করিতে থাকিবে। নদী যদি মনেও করে যে, সে দেশকে বিভক্ত করিবে, তবু সে এক দেশের সহিত আর-এক দেশের যোগসাধন করিয়া দেয়, বাণিজ্য বহন করে, তীরে তীরে হাট-বাজারের স্প্তি করে, যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত না করিয়া থাকিতে পারে না। ঐক্যহীন দেশে এক বিদেশী রাজার শাসনও সেইরূপ যোগের বন্ধন। বিধাতার এই মঙ্গল-অভিপ্রায়ই ভারতবর্ষে বিটিশ শাসনকে মহিমা অর্পণ করিয়াছে।

জগতের ইতিহাসে দর্বত্রই দেখা গেছে, এক পক্ষকে বঞ্চিত করিয়া অন্ত পক্ষের ভালো কথনোই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। ধর্ম সামঞ্জস্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, সেই সামঞ্জস্থ নই হইলেই ধর্ম নই হয়, এবং—

ধর্ম এব হতো হস্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ।

ভারতদামাজ্যের দারা ইংরেজ বলী হইতেছে, কিন্তু ভারতকে ধনি ইংরেজ বলহীন করিতে চেষ্টা করে, তবে এই এক পক্ষের স্থবিধা কোনোমতেই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না, তাহা আপনার বিপর্যয় আপনি ঘটাইবে; নির্ত্ত নিঃসত্ত্ব নিরম্ন ভারতের তুর্বলতাই ইংরেজ-সামাজ্যকে বিনাশ করিবে।

কিন্ত, রাষ্ট্রনীতিকে বড়ো করিয়া দেখিবার শক্তি অতি অল্প লোকের আছে। বিশেষত, লোভ যথন বেশি হয় তথন দেখিবার শক্তি আরো কমিয়া যায়। ভারতবর্ষকে চিরকালই আমাদের আয়ত্ত করিয়া রাখিব, অত্যন্ত লুব্ধভাবে যদি কোনো রাষ্ট্রনীতিক এমন অস্বাভাবিক কথা ধ্যান করিতে থাকেন, তবে ভারতবর্ষকে দীর্ঘকাল রাখিবার উপায়গুলি তিনি নিশ্চয়ই ভুলিতে থাকেন। চিরকাল রাখা সম্ভবই দীর্ঘকাল রাখিবার উপায়গুলি তিনি নিশ্চয়ই ভুলিতে থাকেন। চিরকাল রাখা সম্ভবই নয়, তাহা জগতের নিয়মবিক্রদ্ধ— ফলকেও গাছের পরিত্যাগ করিতেই হয়— চিরদিন নয়, তাহা জগতের নিয়মবিক্রদ্ধ— ফলকেও গাছের পরিত্যাগ করিতেই হয়— চিরদিন তাহাকেও ব্লম্ব করিতে হয়।

অধীন দেশকে তুর্বল করা, তাহাকে অনৈক্যের দারা ছিন্নবিচ্ছিন্ন করা, দেশের

কোনো স্থানে শক্তিকে সঞ্চিত হইতে না দেওয়া, সমন্ত শক্তিকে নিজের শাসনাধীনে নির্জীব করিয়া রাথা— এ বিশেবভাবে কোন্ সময়কার রাষ্ট্রনীতি? যে সময়ে ওঅর্ডস্ওঅর্থ, শেলি, কীট্স, টেনিসন, ব্রাউনিং অন্তর্হিত এবং কিপলিং হইয়াছেন কবি; যে সময়ে কার্লাইল, রাস্ক্রিন, ম্যাথ্-আর্নল্ড, আর নাই, একমাত্র মর্লি অরণ্যে রোদন করিবার ভার লইয়াছেন; যে সময়ে য়াড্সেটানের বজ্বসন্তীর বাণী নীরব এবং চেঘার্লেনের মুখর চটুলতায় সমন্ত ইংলও উদ্প্রান্ত; যে সময়ে সাহিত্যের কুঞ্জবনে আর সে স্থবনমাহন ফুল ফোটে না, একমাত্র পলিটিক্সের কার্টাগাছ অসম্ভব তেজ করিয়া উঠিতেছে; যে সময়ে পীড়িতের জন্ত, তুর্বলের জন্ত, তুর্ভাগ্যের জন্ত দেশের করুণা উচ্ছুসিত হয় না, ক্ষ্মিত ইম্পীরিয়ালিজ ম্ স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ব বলিয়া গণ্য করিতেছে; যে সময়ে বীর্যের স্থান বাণিজ্য অধিকার করিয়াছে এবং ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে থবং ধর্মের স্থান অধিকার করিয়াছে প্রাণ্টেনিকতা— ইহা সেই সময়কার রাষ্ট্রনীতি।

কিন্তু এই সময়কে আমরাও তুঃসময় বলিব কি না বলিব তাহা সম্পূর্ণ আমাদের নিজেদের উপর নির্ভর করিতেছে। সত্যের পরিচয় তুঃথের দিনেই তালো করিয়া ঘটে, এই সত্যের পরিচয় ব্যতীত কোনো জাতির কোনোকালে উদ্ধার নাই। যাহা নিজে করিতে হয় তাহা দরখান্ত দারা হয় না, যাহার জন্ম স্থার্থত্যাগ করা আবশুক তাহার জন্ম বাকাব্যয় করিলে কোনো ফল নাই। এই-সব কথা ভালো করিয়া ব্র্ঝাইবার জন্ম বিধাতা তুঃখ দিয়া থাকেন। যতদিন ইহা না ব্র্বিব তত্দিন তুঃখ হুইতে তুঃথে, অপমান হুইতে অপমানে বারংবার অভিহত হুইতেই হুইবে।

প্রথমত এই কথা আমাদিগকে ভালো করিয়া ব্বিতে হইবে— কর্তৃপক্ষ যদি কোনো আশক্ষা মনে রাখিয়া আমাদের মধ্যে ঐক্যের পথগুলিকে যথাসম্ভব রোধ করিতে উন্নত হইয়া থাকেন, সে আশক্ষা কিরূপ প্রতিবাদের দারা আমরা দূর করিতে পারি। সভাস্থলে কি এমন বাক্যের ইন্দ্রজাল আমরা সৃষ্টি করিব যাহার দারা তাঁহারা এক মূহূর্তে আশস্ত হইবেন ? আমরা কি এমন কথা বলিতে পারি যে, ইংরেজ অনন্তকাল আমাদিগকে শাসনাধীনে রাথিবেন ইহাই আমাদের একমাত্র শ্রেয় ? যদি বা বলি, তবে ইংরেজ কি অপোগণ্ড অর্বাচীন যে এমন কথায় মূহূর্তকালের জন্ম শ্রুদ্বাস্থান করিতে পারিবে? আমাদিগকে এ কথা বলিতেই হইবে এবং না বলিলেও ইহা স্কন্পেষ্ট যে, যে-পর্যন্ত না আমাদের নানা জাতির মধ্যে ঐক্যাদাধনের শক্তি যথার্থভাবে স্থায়িভাবে উদ্ভূত হয়, দে-পর্যন্ত ইংরেজের রাজত্ব আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয়; কিন্তু পরদিনেই আর নহে।

এমন স্থলে ইংরেজ যদি মমতায় মুগ্ধ হইয়া, যদি ইংরেজি জাতীয় স্বার্থের দিকে

তাকাইয়া— দেই স্বার্থকে যত বড়ো নামই দাও না কেন, না হয় তাহাকে ইম্পীরিয়ালিজ্মই বলো— যদি স্বার্থের দিকে তাকাইয়া ইংরেজ বলে, আমাদের ভারত-রাজ্যকে আমরা পাকাপাকি চিরস্থায়ী করিব, আমরা সমস্ত ভারতবর্ধকে এক হইতে দিবার নীতি অবলম্বন করিব না, তবে নিরতিশয় উচ্চ-অঙ্গের ধর্মোপদেশ ছাড়া এ কথার কী জবাব আছে। এ কথাটা সত্য যে, আমাদের দেশে দাহিত্য ক্রমশই প্রাণবান বলবান হইয়া উঠিতেছে; এই দাহিত্য ক্রমশই অল্লে অল্লে সমাজের উচ্চ হইতে নিয় স্তর পর্যন্ত বাপ্তি হইয়া পড়িতেছে; যে-সকল জ্ঞান, যে-সকল ভাব কেবল ইংরেজিশিক্ষিতদের মধ্যেই বদ্ধ ছিল, তাহা আপামর সাধারণের মধ্যে বিস্তারিত হইতেছে; এই উপায়ে ধীরে ধীরে সমস্ত দেশের ভাবনা, বেদনা, লক্ষ্য এক হইয়া পরিস্কৃট হইয়া উঠিতেছে; এক সময়ে যে-সকল কথা কেবল বিদেশী পাঠশালার মৃথস্থ কথা মাত্র ছিল এখন তাহা দিনে দিনে স্বদেশের ভাষায় স্বদেশের সাহিত্যে স্বদেশের আপন কথা হইয়া দাঁড়াইতেছে। আমরা কি বলিতে পারি না, তাহা হইতেছে না' এবং বলিলেই কি কাহারও চোথে ধূলা দেওয়া হইবে? জ্বলন্ত দিপ কি শিখা নাড়িয়া বলিবে— না, তাহার আলো নাই?

এমন অবস্থায় ইংরেজ যদি এই উত্রোত্তর ব্যাপ্যমান সাহিত্যের ঐক্যম্রোতকে অন্তত চারটে বড়ো বড়ো বাঁধ দিয়া বাঁধিয়া নিশ্চল ও নিস্কেজ করিতে ইচ্ছা করেন, তবে আমরা কী বলিতে পারি? আমরা এই বলিতে পারি যে, এমন করিলে যে ক্রমশ আমাদের ভাষার উন্নতি প্রতিহত এবং আমাদের সাহিত্য নির্জীব হইয়া পড়িবে। যথন বাংলাদেশকে তুই অংশে ভাগ করিবার প্রতাব প্রথম উত্থাপিত হইয়াছিল, তথনো আমরা বলিয়াছিলাম, এমন করিলে যে আমাদের মধ্যে প্রভেদ উত্তরোত্তর পরিণত ও স্থায়ী হইয়া দাঁড়াইবে। কাঠুরিয়া যথন বনস্পতির ডাল কাটে, তথন যদি বনস্পতি বলে, আহা কী করিতেছ, অমন করিলে যে আমার ডালগুলা যাইবে— তবে কাঠুরিয়ার জবাব এই যে, ডাল কাটিলে যে ডাল কাটা পড়ে তাহা কি আমি জানিনা, আমি কি শিশু। কিন্ত তব্ও তর্কের উপরেই ভরদা রাখিতে হইবে?

আমরা জানি পার্লামেন্টেও তর্ক হয়, দেখানে এক পক্ষ আর-এক পক্ষের জবাব দেয়; দেখানে এক পক্ষ আর-এক পক্ষকে পরাস্ত করিতে পারিলে ফললাভ করিল বলিয়া খুশি হয়। আমরা কোনোমতেই ভূলিতে পারি না— এখানেও ফললাভের উপায় দেই একই!

কিন্ত উপায় এক হইতেই পারে না। সেথানে ছই পক্ষই যে বাম-হাত ডান-হাতের ন্থায় একই শরীরের অন্ধ। তাহাদের উভয়ের শক্তির আধার যে একই। আমরাও কি তেমনি একই ? গবর্মেণ্টের শক্তির প্রতিষ্ঠা যেথানে আমাদেরও শক্তির প্রতিষ্ঠা কি সেইথানে ? তাঁহারা যে-ডাল নাড়া দিলে যে-ফল পড়ে আমরাও কি সেই ডালটা নাড়িলেই সেই ফল পাইব ? উত্তর দিবার সময় পুঁথি খুলিয়ো না ; এ-সম্বন্ধে মিল কী বলিয়াছেন, স্পেন্দর কী বলিয়াছেন, সীলি কী বলিয়াছেন, তাহা জানিয়া আমার সিকি পয়দার লাভ নাই। প্রত্যক্ষ শাস্ত্র সমস্ত দেশ ব্যাপ্ত করিয়া খোলা রহিয়াছে। খুব বেশিদ্র তলাইবার দরকার নাই ; নিজের মনের মধ্যেই এক বার দৃষ্টিপাত করো না। যথন যুনিভার্দিটি-বিল লইয়া আমাদের মধ্যে একটা আন্দোলন উঠিয়াছিল, তথন আমরা কিরূপ সন্দেহ করিয়াছিলাম ? আমরা সন্দেহ করিয়াছিলাম যে, গবর্মেন্ট আমাদের বিভার উন্নতিকে বাধা দিবার চেষ্টা করিতেছেন। কেন এরূপ করিতেছেন ? কারণ, লেখাপড়া শিথিয়া আমরা শাসন সম্বন্ধে অসন্তোষ অম্ভব করিতে এবং প্রকাশ করিতে শিথিয়াছি। মনেই করো, আমাদের এ সন্দেহ ভুল, কিন্তু তরু ইহা জনিয়াছিল, তাহাতে ভুল নাই।

যে দেশে পার্লামেন্ট আছে, দে দেশেও এডুকেশন-বিল লইয়া ঘোরতর বাদ-বিবাদ চলিয়াছিল— কিন্তু তুই প্রতিপক্ষের মধ্যে কি কোনো লোক স্বপ্নেও এমন সন্দেহ করিতে পারিত যে, যেহেতু শিক্ষালাভের একটা অনিবার্য ফল এই যে, ইহার দারা লোকের আশা-আকাজ্যা সংকীর্ণতা পরিহার করে, নিজের শক্তি সম্বন্ধে তাহার মন সচেতন হইয়া ওঠে এবং সেই শক্তি প্রয়োগ করিবার ক্ষেত্র বিস্তার করিতে সে ব্যগ্র হয়, অতএব এতবড়ো বালাইকে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভালো। কথনোই নহে, উভয় পক্ষই এই কথা মনে করিয়াছিল যে, দেশের মঙ্গলদাধন সম্বন্ধে পরস্পার ভ্রমে পড়িয়াছে। ভ্রমমংশোধন করিয়া দিবামাত্র তাহার ফল হাতে হাতে, অতএব দেখানে তর্ক করা এবং কার্য করা একই।

আমাদের দেশে দে কথা খাটে না। কারণ, কর্তার ইচ্ছা কর্ম, এবং আমরা কর্তা নহি। তার্কিক বলিয়া থাকেন, "দে কী কথা। আমরা যে বহুকোটি টাকা সরকারকে দিয়া থাকি, এই টাকার উপরেই যে সরকারের নির্ভর— আমাদের কর্তৃত্ব থাকিবে না কেন। আমরা এই টাকার হিদাব তলব করিব।" গোরু যে নন্দনন্দনকে হুই বেলা হুধ দেয়, সেই হুধ খাইয়া নন্দনন্দন যে বেশ পরিপুষ্ট হুইয়া উঠিয়াছেন, গোরু কেন শিং নাড়িয়া নন্দনন্দনের কাছ হুইতে হুধের হিদাব তলব না করে। কেন যে না করে, তাহা গোরুর অন্তরাআই জানে এবং তাহার অন্তর্থামীই জানেন।

দাদা কথা এই যে, অবস্থাভেদে উপায়ের বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। মনে করো না কেন, ফরাদি রাষ্ট্রের নিকট হইতে ইংরেজ যদি কোনো স্থবিধা আদায়ের মৎলব করে, তবে ফরাসি প্রেসিডেণ্টকে তর্কে নিরুত্তর করিবার চেষ্টা করে না, এমন কি, তাহাকে ধর্মোপদেশও শোনায় না— তথন ফরাসি কর্তৃপক্ষের মন পাইবার জন্ম তাহাকে নানা-প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতে হয়— এইজন্মই কৌশলী রাজদ্ত নিয়তই ফ্রান্সে নিযুক্ত আছে। শুনা যায়, একদা জার্মানি যথন ইংলণ্ডের বরু ছিল তথন ডিউক-উপাধিধারী ইংরেজ রাজদ্ত ভোজনসভায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া জার্মানরাজের হাতে তাঁহার হাত মুছিবার গামছা তুলিয়া দিয়াছেন। ইহাতে অনেক কাজ পাইয়াছিলেন। এমন একদিন ছিল যেদিন মোগল-সভায়, নবাবের দরবারে, ইংরেজকে বহু তোষামোদ, বহু অর্থবায়, বহু গুপু কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। সেদিন কত গায়ের জালা যে তাঁহাদিগকে আশ্চর্য প্রসন্ধার সহিত গায়ে মিলাইতে হইয়াছিল, তাহার সীমাসংখ্যা নাই। পরের সঙ্গে স্থ্যোগের ব্যবসায় করিতে গেলে ইহা অবশ্যন্তাবী।

আর, আমাদের দেশে আমাদের মতো নিরুপায় জাতিকে যদি প্রবল পক্ষের নিকট হইতে কোনো স্থযোগলাভের চেষ্টা করিতে হয়, তবে কি আন্দোলনের দারাতেই তাহা সফল হইবে ? যে ছুধের মধ্যে মাখন আছে, সেই ছুধে আন্দোলন করিলে মাথন উঠিয়া পড়ে; কিন্তু মাথনের হুধ রহিল গোয়াল-বাড়িতে, আর আমি আমার ঘরের জলে অহরহ আন্দোলন করিতে রহিলাম, ইহাতে কি মাথন জুটিবে? যাঁহারা পুঁথিপন্থী তাঁহারা বুক ফুলাইয়া বলিবেন— আমরা তো কোনোরূপ স্থযোগ চাই না, আমরা তায্য অধিকার চাই। আচ্ছা, দেই কথাই ভালো। মনে করো, তোমার সম্পত্তি যদি তামাদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্থায্য স্বত্ত যে দুর্থলিকারের মন জোগাইয়া উদ্ধারের চেষ্টা করিতে হয়। গ্রুমেণ্ট বলিতে তো একটা লোহার কল বোঝায় না। তাহার পশ্চাতে যে রক্তমাংসের মানুষ আছেন— তাঁহারা যে ন্যুনাধিকপরিমাণে ষড়্রিপুর বশীভূত। তাঁহারা রাগদেষের হাত এড়াইয়া একেবারে জীবনুক্ত হইয়া এ দেশে আদেন নাই। তাঁহারা অন্তায় করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহা হাতে হাতে ধরাইয়া দেওয়াই যে অভায়-সংশোধনের স্থলর উপায়, এমন কথা কেহ বলিবে না। এমন কি, যেখানে আইনের তর্ক ধরিয়াই কাজ হয়, সেই আদালতেও উকিল শুদ্ধমাত্র তর্কের জোর ফলাইতে সাহ্দ করেন না; জজের মন ব্রিয়া অনেক সময় ভালো তর্কও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিতে হয়, অনেক সময় বিচারকের কাছে মৌথিক পরাভব স্বীকারও করিতে হয়— তাহার কারণ, জজ তো আইনের পুঁথিমাত্র নহেন, তিনি সজীব মহয়। যিনি আইন প্রয়োগ করিবেন, তাঁহার সম্বন্ধে যদি এত বাঁচাইয়া চলিতে হয়, যিনি আইন স্বাষ্ট করিবেন, তাঁহার মন্কয়স্বভাবের প্রতি কি একেবারে দৃক্পাত করাও প্রয়োজন হইবে না ?

কিন্তু আমাদের যে কী ব্যবস্থা, কী উদ্দেশ্য এবং কী উপায়, তাহা আমরা স্পষ্ট করিয়া ভাবিয়া দেখি না। যুদ্ধে যেমন জয়লাভটাই মুখ্য লক্ষ্য, পলিটিক্সে সেইরূপ উদ্দেশ্যদিন্ধিটাই যে প্রধান লক্ষ্য, তাহা যদি বা আমরা মুখে বলি, তবু মনের মধ্যে সে কথাটাকে আমল দিই না। মনে করি, আমাদের পোলিটিকাল কর্তব্যক্ষেত্র যেন স্থল-বালকের ডিবেটিং ক্লাব— গবর্মেণ্ট যেন আমাদের সহপাঠী প্রতিযোগী ছাত্র, যেন জ্বাব দিতে পারিলেই আমাদের জিত হইল। শাস্ত্রমতে চিকিৎসা অতি স্থলের হইয়াও যেরূপ রোগী মরে, আমাদের এথানেও বক্তৃতা অতি চমৎকার হইয়াও কার্য নই হয়, ইহার দৃষ্টান্ত প্রতাহ দেখিতেছি।

কিন্তু আমি আজ আমার দেশের লোকের সমূথে দণ্ডায়মান হইতেছি— আমার যা-কিছু বক্তব্য সে তাঁহাদেরই প্রতি। তাঁহাদের কাছে মনের কথা বলিবার এই একটা উপলক্ষ্য ঘটিয়াছে বলিয়াই আজ এখানে আসিয়াছি। নহিলে, এই-সমস্ত বাদবিবাদের উন্নাদনা, এই-সকল ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার ঘূর্ণিনৃত্যের মধ্যে পাক খাইয়া ফিরিতে আমার এক দিনের জন্মও উৎসাহ হয় না। জীবনের প্রদীপটিতে যদি আলোক জালাইতে হয়, তবে সে কি এমন এলোমেলো হাওয়ার মুখে চলে? আমাদের দেশে এখন নিভৃতে চিন্তা ও নিঃশব্দে কাজ করিবার দিন— ক্ষণে ক্ষণে বারংবার নিজের শক্তির অপব্যয় এবং চিত্তের বিক্ষেপ ঘটাইবার এখন সময় নহে। যে অবিচলিত অবকাশ এবং অক্ষুর শান্তির মধ্যে বীজ ধীরে ধীরে অঙ্কুরে ও অঙ্কুর দিনে দিনে বৃক্ষে পরিণত হয়, তাহা সম্প্রতি আমাদের দেশে তুর্লভ হইয়া উঠিতেছে। ছোটো ছোটো আঘাত নানা দিক হইতে আসিয়া পড়ে— হাতে হাতে প্ৰতিশোধ বা উপস্থিত-প্রতিকারের জন্ম দেশের মধ্যে ব্যস্ততা জন্মে, সেই চতুর্দিকে ব্যস্ততার চাঞ্চল্য হইতে নিজেকে রক্ষা করা কঠিন। রোগের সময় যথন হঠাৎ এথানে বেদনা ওখানে দাহ উপস্থিত হইতে থাকে, তখন তখনি-তখনি সেটা নিবারণের জন্ম রোগী অস্থির না হইয়া থাকিতে পারে না। যদিও জানে অস্থিরতা বৃথা, জানে এই-সমস্ত স্থানিক ও সাময়িক জালাষন্ত্রণার মূলে যে ব্যাধি আছে তাহার ঔষধ চাই এবং তাহার উপশম হইতে সময়ের প্রয়োজন, তবু চঞ্চল হইয়া উঠে। আমরাও তেমনি প্রত্যেক তাড়নার জন্ম স্বতন্ত্রভাবে অস্থির হইয়া মূলগত প্রতিকারের প্রতি অমনোখোগী হই। সেই অস্থিরতায় আজ আমাকে এখানে আকর্ষণ করে নাই— কর্তৃপক্ষের বর্তমান প্রস্তাবকে অযৌক্তিক প্রতিপন্ন করিয়া আমাদের যে ক্ষণিক বৃথা তৃথি, তাহাই ভোগ করিবার জন্ম আমি এথানে উপস্থিত হই নাই; আমি চুটো-একটা গোড়ার কথা স্বদেশী লোকের কাছে উত্থাপন করিবার স্বযোগ পাইয়া

এই সভায় আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি। যে জাতীয় কথাটা লইয়া আমাদের সম্প্রতি ক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহাকে তাহার পশ্চাদ্বর্তী বৃহৎ আশ্রয়ভূমির সহিত সংযুক্ত করিয়া না দেখিলে আমাদের সামঞ্জ্রতবাধ পীড়িত হইবে। প্রাথমিক শিক্ষাবিধিঘটিত আক্ষেপটাকে আমি সামান্ত উপলক্ষ্যস্বরূপ করিয়া তাহার বিপূল আধারক্ষেত্রটাকে আমি প্রধানভাবে লক্ষ্যগোচর করিবার যদি চেষ্টা করি, তবে দয়া করিয়া আমার প্রতি সকলে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিবেন না।

আমি নিজের সম্বন্ধে একটা কথা কবুল করিতে চাই। কতৃপিক্ষ আমাদের প্রতি কোন্দিন কিরূপ ব্যবহার করিলেন তাহা লইয়া আমি নিজেকে অতিমাত্র ক্ষ্ম হইতে দিই না। আমি জানি, প্রত্যেক বার মেঘ ডাকিলেই বজ্র পড়িবার ভয়ে অন্থির হইয়া বেড়াইলে কোনো লাভ নাই। প্রথমত, বজ্র পড়িতেও পারে, না-ও পড়িতে পারে। দিতীয়ত, যেথানে বজ্র পড়ার আয়োজন হইতেছে, সেখানে আমার গতিবিধি নাই; আমার পরামর্শ প্রতিবাদ বা প্রার্থনা সেখানে স্থান পায় না। তৃতীয়ত, বজ্রপাতের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার যদি কোনো উপায় থাকে, তবে সে উপায় ক্ষীণকণ্ঠে বজ্রের পান্টা জ্বাব দেওয়া নহে, সে উপায় বিজ্ঞানসম্মত চেষ্টার দ্বারাই লভ্য। যেথান হইতে বজ্র পড়ে সেইখান হইতে সঙ্গে সঙ্গে বজ্ঞানিরণের তামদওটাও নামিয়া আসে না, সেটা শান্তভাবে বিচারপূর্বক নিজেকেই রচনা করিতে হয়।

বস্তত, আজ যে পোলিটিকাল প্রদন্ধ লইয়া এ সভায় উপস্থিত হইয়াছি সেটা হয়তো সম্পূর্ণ ফাঁকা আওয়াজ, কিন্তু কাল আবার আর-একটা কিছু মারাত্মক ব্যাপার উঠিয়া পড়া আর্শ্চর্য নহে। ঘড়ি-ঘড়ি এমন কতবার ছুটাছুটি করিতে হইবে? আজ বাঁহার ঘারে মাথা খুঁড়িয়া মরিলাম তিনি সাড়া দিলেন না— অপেক্ষা করিয়া বিদ্যা রহিলাম, ইহার মেয়াদ ফুরাইলে যিনি আদিবেন তাঁহার যদি দ্য়ামায়া থাকে। তিনি যদি বা দয়া করেন তবু আশ্বন্ত হইবার জো নাই, আর-এক ব্যক্তি আদিয়া দ্য়াল্র দান কানে ধরিয়া আদায় করিয়া তাহার হাল-নাগাদ স্থদস্থন্ধ কাটিয়া লইতে পারেন। এতবড়ো অনিশ্চয়ের উপরে আমাদের সমস্ত আশাভরসা স্থাপন করা যায়?

প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে ক্ষোভ চলে না। 'সনাতন ধর্মশান্ত্রমতে আমার পাথা পোড়ানো উচিত নয়' বলিয়া পতক যদি আগুনে ঝাঁপ দিয়া পড়ে, তবু তাহার পাথা পুড়িবে। সে-হুলে ধর্মের কথা আওড়াইয়া সময় নষ্ট না করিয়া আগুনকে দূর হুইতে নুমস্কার করাই তাহার কর্তব্য হুইবে। ইুংরেজ আমাদিগকে শাসন করিবে, আমাদিগকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিতে ইচ্ছা করিবে, যেখানে তাহার শাসনসন্ধি
শিথিল হইবার লেশমাত্র আশস্কা করিবে, সেইখানেই তৎক্ষণাৎ বলপূর্বক তুটো পেরেক
ঠুকিয়া দিবে, ইহা নিতান্তই স্বাভাবিক— পৃথিবীর সর্বত্রই এইরূপ হইয়া আসিতেছে—
আমরা স্ক্র তর্ক করিতে এবং নিখুঁত ইংরেজি বলিতে পারি বলিয়াই যে
ইহার অন্তথা হইবে, তা হইবে না। এরূপ স্থলে আর যাই হোক, রাগারাগি করা
চলে না।

মাহ্রষ প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে উঠিতে পারে না যে তাহা নহে, কিন্তু সেটাকে প্রাত্যহিক হিদাবের মধ্যে আনিয়া ব্যাবদা করা চলে না। হাতের কাছে একটা দৃষ্টাস্ত মনে পড়িতেছে। দেদিন কাগজে পড়িয়াছিলাম, ডাক্তার চন্দ্র প্রীন্টানমিশনে লাখখানেক টাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন— আইনঘটিত ক্রটি থাকাতে তাঁহার মৃত্যুর পরে মিশন দেই টাকা পাওয়ার অধিকার হারাইয়াছিল। কিন্তু ডাক্তার চন্দ্রের হিন্দুলাতা আইনের বিরূপতাদত্বেও তাঁহার লাতার অভিপ্রায় শ্বরণ করিয়া এই লাখ টাকা মিশনের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি ল্রাভূদত্য রক্ষা করিয়াছেন। যদি না করিতেন, যদি বলিতেন, আমি হিন্দু হইয়া প্রীন্টান ধর্মের উন্নতির জন্ম টাকা দিব কেন— আইনমতে যাহা আমার তাহা আমি ছাড়িব না। এ কথা বলিলে তাঁহাকে নিনা করিবার জো থাকিত না। কারণ, দাধারণত আইন বাঁচাইয়া চলিলেই দমাজ নীরব থাকে। কিন্তু আইনের উপরেও যে ধর্ম আছে, দেখানে দমাজের কোনো দাবি থাটে না। দেখানে যিনি যান, তিনি নিজের স্বাধীন মহত্বের জোরে যান, মহতের গৌরবই তাই; তাঁহার ওজনে দাধারণকে পরিমাণ করা চলে না।

ইংরেজ যদি বলিত, জিত দেশের প্রতি বিদেশী বিজেতার যে-সকল সর্বসন্মত অধিকার আছে তাহা আমরা পরিত্যাগ করিব, কারণ, ইহারা বেশ ভালো বাগী— যদি বলিত, বিজিত পরদেশী সম্বন্ধে অল্পসংখ্যক বিজেতা স্বাভাবিক আশ্বর্ধান্ত যে-সকল সতর্কতার কঠোর ব্যবস্থা করে তাহা আমরা করিব না— যদি বলিত, আমাদের স্বদেশে স্বজাতির কাছে আমাদের গবর্গেন্ট সকল বিষয়ে যেরূপ খোলসা জবাবদিহি করিতে বাধ্য এখানেও সেরূপ সম্পূর্ণভাবে বাধ্যতা স্বীকার করিব, সেখানে সরকারের কোনো ভ্রম হইলে তাহাকে যেরূপ প্রকাশ্যে তাহা সংশোধন করিতে হয় এখানেও সেইরূপ করিতে হইবে, এ দেশ কোনো অংশেই আমাদের নহে, ইহা সম্পূর্ণ ই এদেশবাদীর, আমরা যেন কেবলমাত্র খবরুদারি করিতে আদিয়াছি এমনিতরো নিরাদক্তভাবে কাজ করিয়া যাইব— তবে আমাদের মতো লোককে ধুলায় লুঠিত হইয়া বলিতে হইত, তোমরা অত্যন্ত মহৎ, আমরা তোমাদের তুলনায় এতৃ

অধম যে, এ দেশে যতকাল তোমাদের পদ্ধূলি পড়িবে ততকাল আমরা ধয় হইয়া থাকিব। অতএব তোমরা আমাদের হইয়া পাহারা দাও, আমরা নিদ্রা দিই; তোমরা আমাদের হইয়া মূলধন থাটাও এবং তাহার লাভটা আমাদের তহবিলে জমা হইতে থাক; আমরা মূড়ি থাই তোমরা চাহিয়া দেখো, অথবা তোমরা চাহিয়া দেখো আমরা মূড়ি থাইতে থাকি। কিন্তু ইংরেজ এত মহৎ নয় বলিয়া আমাদের পক্ষে অত্যন্ত বিচলিত হওয়া শোভা পায় না, বরঞ্চ ক্বতক্ত হওয়াই উচিত। দূরব্যাপী পাকা বন্দোবস্ত করিতে হইলে মাহ্মেরে হিদাবে বিচার করিলেই কাজে লাগে—দেই হিদাবে যা পাই তাই ভালো, তাহার উপরে যাহা জোটে দেটা নিতান্তই উপরিপাওনা, তাহার জন্ম আদালতে দাবি চলে না, এবং কেবলমাত্র ফাঁকি দিয়া সেরুপ উপরি-পাওনা যাহার নিয়তই জোটে, তাহাকে তুর্গতি হইতে কেহ রক্ষা করিতে পারে না।

একটা কথা মনে রাখিতেই হইবে, ইংরেজের চক্ষে আমরা কতই ছোটো। স্বদূর যুরোপের নিত্যলীলাময় স্ববৃহৎ পোলিটিকাল রন্ধ্যঞ্জের প্রান্ত হইতে ইংরেজ আমা-দিগকে শাসন করিতেছে— ফরাসি, জার্মান, রুশ, ইটালিয়ান, মার্কিন এবং তাহার नाना जात्वत नाना खेशनिदिशिदकत मदन जारात ताहिरेनिजिक मधन विष्ठि किंग, তাহাদের সম্বন্ধে সর্বদাই তাহাকে অনেক বাঁচাইয়া চলিতে হয়; আমরা এই বিপুল পোলিটিকাল ক্ষেত্রের সীমান্তরে পড়িয়া আছি, আমাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা রাগছেষের প্রতি তাহাকে তাকাইয়া থাকিতে হয় না, স্নতরাং তাহার চিত্ত আমাদের সহক্ষে অনেকটা নির্লিপ্ত থাকে, এইজন্মই ভারতবর্ষের প্রদক্ষ পার্লামেণ্টের এমন তন্ত্রাকর্ষক; ইংরেজ স্বোতের জলের মতো নিয়তই এ দেশের উপর দিয়া চলিয়া যাইতেছে, এথানে তাহার কিছুই সঞ্চিত হয় না, তাহার হৃদয় এখানে মূল বিস্তার করে না, ছুটির দিকে তাকাইয়া কর্ম করিয়া যায়, যেটুকু আমোদ-আহলাদ করে সেও স্বজাতির সঙ্গে— এখানকার ইতিবৃত্তচর্চার ভার জার্মানদের উপরে, এখানকার ভাষার সহিত পরিচয় সাক্ষীর জ্বান্বন্দীস্থতে, এথানকার সাহিত্যের সহিত পরিচয় গেজেটে গ্রুমেণ্ট-অমুবাদকের তালিকাপাঠে— এমন অবস্থায় আমরা ইহাদের নিকট যে কত ছোটো, তাহা নিজের প্রতি মমত্বশত আমরা ভুলিয়া যাই, সেইজগুই আমাদের প্রতি ইংরেজের ব্যবহারে আমরা ক্ষণে ক্ষণে বিশ্মিত হই, ক্ষ্ম হইয়া উঠি এবং আমাদের সেই ক্ষোভ-বিশায়কে অত্যুক্তিজ্ঞানে কর্তৃপক্ষগণ কথনো বা ক্রুদ্ধ হন, কথনো বা হাস্তুসংবরণ করিতে পারেন না।

আমি ইহা ইংরেজের প্রতি অপবাদের স্বরূপ বলিতেছি না। আমি বলিতেছি,

ব্যাপারখানা এই এবং ইহা স্বাভাবিক। এবং ইহাও স্বাভাবিক যে, যে পদার্থ এত ক্স্তু তাহার মর্মান্তিক বেদনাকেও, তাহার সাংঘাতিক ক্ষতিকেও স্বতন্ত্র করিয়া, বিশেষ করিয়া দেখিবার শক্তি উপরওয়ালার যথেষ্ট পরিমাণে থাকিতে পারে না। যাহা আমাদের পক্ষে প্রচুর তাহাও তাহাদের কাছে তুচ্ছ বলিয়াই মনে হয়। আমার ভাষাটি লইয়া, আমার সাহিত্যটি লইয়া, আমার বাংলাদেশের ক্ষ্তু ভাগবিভাগ লইয়া, আমার এক টুখানি মিউনিসিপ্যালিটি লইয়া, আমার এই সামান্ত য়ুনিভার্সিটি লইয়া, আমরা ভয়ে ভাবনায় অস্থির হইয়া দেশময় চীৎকার করিয়া বেড়াইতেছি, আশ্চর্য হইতেছি— এত কলরবেও মনের মতো ফল পাইতেছি না কেন ? ভুলিয়া যাই ইংরেজ আমাদের উপরে আছে, আমাদের মধ্যে নাই। তাহারা যেখানে আছে দেখানে যদি যাইতে পারিতাম তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম, আমরা কতই দূরে পড়িয়াছি, আমাদিগকে কতই ক্ষ্মুদ্র

আমাদিগকে এত ছোটো দেখাইতেছে বলিয়াই সেদিন কর্জন সাহেব অমন অত্যন্ত সহজ কথার মতো বলিয়াছিলেন, তোমরা আপনাদিগকে ইম্পীরিয়ালতত্ত্বের মধ্যে বিদর্জন দিয়া গৌরববোধ করিতে পার না কেন ? দর্বনাশ! আমাদের প্রতি এ কিরূপ ব্যবহার! এ যে একেবারে প্রণয়দন্তাষণের মতো শুনাইতেছে! এই, অক্টেলিয়া বল, ক্যানেডা বল, যাহাদিগকে ইংরেজ ইম্পীরিয়াল-আলিন্দনের মধ্যে বন্ধ করিতে চায়, তাহাদের শয়নগৃহের বাতায়নতলে দাঁড়াইয়া অপর্যাপ্ত প্রেমের সংগীতে সে আকাশ ম্থরিত করিয়া তুলিয়াছে, ক্ষাত্ফা ভুলিয়া নিজের কটি পর্যন্ত হুমূল্য করিতে রাজি হইয়াছে— তাহাদের সহিত আমাদের তুলনা! এতবড়ো অত্যুক্তিতে যদি কর্তার লজ্জা না হয়, আমরা যে লজ্জা বোধ করি। আমরা অস্ট্রেলিয়ায় তাড়িত, নাটালে লাঞ্ছিত, স্বদেশেও কর্ত্ব-অধিকার হইতে কত দিকেই বঞ্চিত, এমন স্থলে ইম্পীরিয়াল বাসরঘরে আমাদিগকে কোন্ কাজের জন্ত নিমন্ত্রণ করা হইতেছে! কর্জন শাহেব আমাদের স্থথছঃথের সীমানা হইতে বহু উর্দ্ধে বসিয়া ভাবিতেছেন, ইহারা এত নিতান্তই ক্ষুদ্র, তবে ইহারা কেন ইম্পীরিয়ালের মধ্যে একেবারে বিলুপ্ত হইতে রাজি হয় না! নিজের এতটুকু স্বাভয়্য, এতটুকু ক্ষতিলাভ লইয়া এত ছটফট করে কেন! এ কেমনতরো— যেমন একটা যজ্ঞে যেখানে বন্ধুবান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, সেথানে যদি একটা ছাগশিশুকে সাদরে আহ্বান করিবার জন্ম মাল্যসিন্দুর-হত্তে লোক আসে, এবং এই সাদর ব্যবহারে ছাগের একান্ত সংকোচ দেখিয়া তাহাকে বলা হয়— এ কী আশ্চর্য, এতবড়ো মহৎ যজ্ঞে যোগ দিতে তোমার আপত্তি! হায়, অন্তের যোগ দেওয়া এবং তাহার যোগ দেওয়াতে যে কত প্রভেদ তাহা যে দে এক মুহূর্তও ভুলিতে পারিতেছে না। যজে আত্মবিসর্জন দেওয়ার অধিকার ছাড়া আর কোনো অধিকারই যে তাহার নাই। কিন্তু ছাগশিশুর এই বেদনা যজ্ঞকর্তার পক্ষে বোঝা কঠিন, ছাগ এতই অকিঞ্চিংকর। ইম্পীরিয়ালতন্ত্র নিরীহ তিবতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহার থরচ জোগানো; সোমালিল্যাণ্ডে বিপ্লব নিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাণ্দান করা; উষ্ণপ্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সন্তায় মজুর জোগান দেওয়া। বড়োয়-ছোটোয় মিলিয়া যজ্ঞ করিবার এই নিয়ম।

কিন্তু ইহা লইয়া উত্তেজিত হইবার কোনো প্রয়োজন নাই। সক্ষম এবং অক্ষমের হিদাব যথন এক থাতায় রাথা হয় তথন জ্মার অঙ্কের এবং খরচের অঙ্কের ভাগ এমনি ভাবে হওয়াই স্বাভাবিক— এবং ষাহা স্বাভাবিক তাহার উপর চোথ রাঙানো চলে না, চোথের জল ফেলাও বৃথা। স্বভাবকে স্বীকার করিয়াই কাজ করিতে হইবে। ভাবিয়া দেখো, আমরা যথন ইংরেজকে বলিতেছি 'তুমি দাধারণ মহয়স্বভাবের চেয়ে উপরে ওঠো— তুমি স্বজাতির স্বার্থকে ভারতবর্ষের মঙ্গলের কাছে থর্ব করো' তথন ইংরেজ যদি জবাব দেয়, 'আচ্ছা, তোমার মুথে ধর্মোপদেশ আমরা পরে শুনিব, আপাতত তোমার প্রতি আমার বক্তব্য এই যে, সাধারণ মন্ত্যুস্বভাবের যে নিয়তন কোঠায় আমি আছি দেই কোঠায় তুমিও এদো, তাহার উপরে উঠিয়া কাজ নাই— স্বজাতির স্বার্থকে তুমি নিজের স্বার্থ করো— স্বজাতির উন্নতির জন্ম তুমি প্রাণ দিতে না পার অন্তত আরাম বলো অর্থ বলো কিছু একটা দাও। তোমাদের দেশের জন্ম আমরাই সমস্ত করিব, আর তোমরা নিজে কিছুই করিবে না!' এ কথা বলিলে তাহার কী উত্তর আছে? বস্তুত আমরা কে কী দিতেছি, কে কী করিতেছি! আর কিছু না করিয়া যদি দেশের থবর লইতাম, তাহাও ব্ঝি— আলস্তপূর্বক তাহাও লই না। দেশের ইতিহাস ইংরেজ রচনা করে, আমরা তর্জমা করি; ভাষাতত্ব ইংরেজ উদ্ধার করে, আমরা মুখস্থ করিয়া লই ; ঘরের পাশে কী আছে জানিতে হইলেও 'হাণ্টার' বই গতি নাই। তার পরে দেশের কৃষি সম্বন্ধে বলো, বাণিজ্য সম্বন্ধে বলো, ভূতত্ত্ব বলো, নৃতত্ত্ব বলো, নিজের চেষ্টার দারা আমরা কিছুই সংগ্রহ করিতে চাই না। স্বদেশের প্রতি এমন একান্ত ঔৎস্ক্তাহীনতাসত্ত্বেও আমাদের দেশের প্রতি কর্তব্যপালন সম্বন্ধে বিদেশীকে আমরা উচ্চতম কর্তব্যনীতির উপদেশ দিতে কুণ্ঠিত হই না। সে উপদেশ কোনোদিনই কোনো কাজে লাগিতে পারে না। কারণ, যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে তাহার দায়িত্ব আছে— যে ব্যক্তি কাজ করিতেছে না, কথা বলিতেছে, তাহার দায়িত্ব নাই— এই উভয় পক্ষের মধ্যে কথনোই যথার্থ আদানপ্রদান চলিতে পারে না। এক পক্ষে টাকা অনেক আছে, অন্ত পক্ষে শুদ্ধমাত্ৰ চেকবইখানি আছে, এমন হলে দেঁ কাঁকা চেক ভাঙানো চলে না। ভিক্ষার স্বরূপে এক-আধবার দৈবাৎ চলে, কিন্তু দাবিস্বরূপে বরাবর চলে না— ইহাতে পেটের জালায় মধ্যে মধ্যে রাগ হয় বটে, এক-একবার মনে হয় আমাকে অপমান করিয়া ফিরাইয়া দিল— কিন্তু সে অপমান, সে ব্যর্থতা তারস্বরেই হউক আর নিঃশব্দেই হউক গলাধঃকরণপূর্বক সম্পূর্ণ পরিপাক করা ছাড়া আর গতি নাই। এরূপ প্রতিদিনই দেখা যাইতেছে। আমরা বিরাট সভাও করি, খবরের কাগজেও লিখি, আবার যাহা হজম করা বড়ো কঠিন তাহা নিঃশেষে পরিপাকও করিয়া থাকি। পূর্বের দিনে যাহা একেবারে অসহ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া বেড়াই, পরের দিনে তাহার জন্ত বৈল্প ডাকিতে হয় না।

আশা করি, আমাকে সকলে বলিবেন, তুমি অত্যন্ত পুরাতন কথা বলিতেছ, নিজের কাজ নিজেকে করিতে হইবে, নিজের লজ্জা নিজেকে মোচন করিতে হইবে, নিজের সম্পদ নিজেকে অর্জন করিতে হইবে, নিজের সন্মান নিজেকে উদ্ধার করিতে হইবে, এ কথার নৃতন্ত কোথায়। পুরাতন কথা বলিতেছি এমন অপবাদ আমি মাথায় করিয়া লইব। আমি নৃতন-উদ্ভাবনা-বর্জিত এ কলঙ্ক অঙ্গের ভূষণ করিব। কিন্ত यि कि क्या कथा वलन स्य 'अ आवात जूमि की न्जन कथा जूनिया विभाल' जरवह আমার পক্ষে মুশকিল— কারণ, সহজ কথাকে যে কেমন করিয়া প্রমাণ করিতে হয় তাহা হঠাৎ ভাবিয়া পাওয়া শক্ত। জঃসময়ের প্রধান লক্ষণই এই, তথন সহজ কথাই কঠিন ও পুরাতন কথাই অভূত বলিয়া প্রতীত হয়। এমন কি শুনিলে লোকে জুদ্ধ হইয়া উঠে, গালি দিতে থাকে। জনশ্য পদার চরে অন্ধকার রাত্রে পথ হারাইয়া জলকে স্থল, উত্তরকে দক্ষিণ বলিয়া যাহার ভ্রম হইয়াছে সেই জানে যাহা অত্যন্ত সহজ, অন্ধকারে তাহা কিরূপ বিপরীত কঠিন হইয়া উঠে— যেমনই আলো হয় অমনি মূহুর্তেই নিজের ভ্রমের জন্ম বিশ্বয়ের অন্ত থাকে না। আমাদের এখন অন্ধকার রাত্রি ্ৰ দেশে যদি কেহ অত্যন্ত প্ৰামাণিক কথাকেও বিপরীত জ্ঞান করিয়া কটূক্তি করেন তবে তাহাও সকরুণচিত্তে সহু করিতে হইবে, আমাদের কুগ্রহ ছাড়া কাহাকেও দোষ দিব না। আশা করিয়া থাকিব, একদিন ঠেকিয়া শিথিতেই হইবে, উত্তরকে দক্ষিণ জ্ঞান করিয়া চলিলে একদিন না ফিরিয়া উপায় নাই।

অথচ আমি নিশ্চয় জানি, সকলেরই যে এই দশা তাহা নহে। আমাদের এমন আনেক উৎসাহী যুবক আছেন যাহারা দেশের জন্ম কেবল বাক্যব্যয় নহে, ত্যাগস্বীকারে প্রস্তত। কিন্তু কী করিবেন, কোথায় যাইবেন, কী দিবেন, কাহাকে দিবেন, কাহারও কোনো ঠিকানা পান না। বিচ্ছিয়ভাবে ত্যাগ করিলে কেবল নইই করা হয়।

দেশকে চালনা করিবার একটা শক্তি যদি কোথাও প্রত্যক্ষ আকারে থাকিত তবে বাঁহারা মননশীল তাঁহাদের মন, বাঁহারা চেষ্টাশীল তাঁহাদের চেষ্টা, বাহারা দানশীল তাঁহাদের দান একটা বিপুল লক্ষ্য পাইত— আমাদের বিভাশিক্ষা, আমাদের সাহিত্যা- হুশীলন, আমাদের শিল্পচর্চা, আমাদের নানা মললাহুষ্ঠান স্বভাবতই তাহাকে আশ্রয় করিয়া দেই এক্যের চতুর্দিকে দেশ বলিয়া একটা ব্যাপারকে বিচিত্র করিয়া তুলিত।

আমার মনে সংশয়মাত্র নাই, আমরা বাহির হইতে যত বারংবার আঘাত পাই-তেছি, দে কেবল সেই ঐক্যের আশ্রয়কে জাগ্রত করিয়া তুলিবার জন্ত ; প্রার্থনা করিয়া যতই হতাশ হইতেছি, দে কেবল আমাদিগকে দেই ঐক্যের আশ্রয়ের অভিমুখ করিবার জন্ত ; আমাদের দেশে পরম্থাপেক্ষী কর্মহীন সমালোচকের স্বভাবসিদ্ধ যে নিরপায় নিরানন্দ প্রতিদিন পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে, দে কেবল এই ঐক্যের আশ্রয়কে, এই শক্তির কেন্দ্রকে সন্ধান করিবার জন্ত — কোনো বিশেষ আইন বদ করিবার জন্ত নয়, কোনো বিশেষ গাঁত্রদাহ নিবারণ করিবার জন্ত নয়।

এই শক্তিকে দেশের মাঝখানে প্রতিষ্ঠিত করিলে তথন ইহার নিকটে আমাদের প্রার্থনা চলিবে, তথন আমরা যে যুক্তি প্রয়োগ করিব তাহাকে কার্যের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করা সম্ভবপর হইবে। ইহার নিকটে আমাদিগকে কর দিতে হইবে, সময় দিতে হইবে, সামর্থ্য দিতে হইবে। আমাদের বুদ্ধি, আমাদের ত্যাগপরতা, আমাদের বীর্য, আমাদের প্রকৃতির মধ্যে যাহা-কিছু গন্তীর, যাহা-কিছু মহৎ, তাহা সমস্ত উদ্বোধিত করিবার, আরুষ্ট করিবার, ব্যাপৃত করিবার এই একটি ক্ষেত্র হইবে; ইহাকে আমরা এশ্বর্থ দিব এবং ইহার নিকট হইতে আমরা এশ্বর্থ লাভ করিব।

এইখান হইতেই যদি আমরা দেশের বিভাশিক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষা বাণিজ্যবিস্তারের চেষ্টা করি তবে আজ একটা বিল্প, কাল একটা ব্যাঘাতের জন্ত, যখন-তখন তাড়াতাড়ি হুই চারিজন বক্তা সংগ্রহ করিয়া টোনহল-মীটিঙে দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হয় না। এই-যে থাকিয়া থাকিয়া চমকাইয়া ওঠা, পরে চীৎকার করা এবং তাহার পরে নিস্তক হইয়া যাওয়া, ইহা ক্রমশই হাস্থকর হইয়া উঠিতেছে— আমাদের নিজের কাছে এবং পরের কাছে এ-সম্বন্ধে গান্তীর্য রক্ষা করা আর তো সম্ভব হয় না। এই প্রহেসন হইতে রক্ষা পাওয়ার একইমাত্র উপায় আছে, নিজের কাজের ভার নিজে গ্রহণ করা।

এ কথা কেহ যেন না বোঝেন, তবে আমি বুঝি গবর্মেন্টের সঙ্গে কোনো সংস্রবই রাখিতে চাই না। সে যে রাগারাগি, সে যে অভিমানের কথা হইল— সেরপ অভি-মান সমকক্ষতার স্থলেই মানায়, প্রণয়ের সংগীতেই শোভা পায়। আমি আরো উল্টা কথাই বলিতেছি। আমি বলিতেছি, গবর্মেণ্টের সঙ্গে আমাদের ভদ্ররূপ সম্বন্ধ স্থাপনেরই সত্পায় করা উচিত। ভদ্রসম্বন্ধমাত্রেরই মাঝখানে একটা স্বাধীনতা আছে। যে সম্বন্ধ আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো অপেক্ষাই রাথে না তাহা দাসত্বের সম্বন্ধ, তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইতে এবং একদিন ছিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু স্বাধীন আদান-প্রদানের সম্বন্ধ ক্রমশই ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে।

আমরা অনেকে কল্পনা করি এবং বলিয়াও থাকি ষে, আমরা যাহা-কিছু চাহিতেছি দরকার যদি তাহা দমস্ত পূরণ করিয়া দেন তাহা হইলে আমাদের প্রীতি ও দস্তোষের অন্ত থাকে না। এ কথা দম্পূর্ণ অমূলক। এক পক্ষে কেবলই চাওয়া, আর-এক পক্ষে কেবলই দেওয়া, ইহার অন্ত কোথায়। মৃত দিয়া আগুনকে কোনো-দিন নিবানো যায় না, দে তো শাস্তেই বলে— এরপ দাতা-ভিক্ষ্কের সম্বন্ধ ধরিয়া যতই পাওয়া যায় বদান্মতার উপরে দাবি ততই বাড়িতে থাকে এবং অসন্তোষের পরিমাণ ততই আকাশে চড়িয়া উঠে। যেথানে পাওয়া আমার শক্তির উপরে নির্ভর করে না, দাতার মহত্বের উপরে নির্ভর করে, দেখানে আমার পক্ষেও যেমন অম্বন্দ দাতার পক্ষেও তেমনি অস্থ্রিধা।

কিন্তু, যেথানে বিনিময়ের সম্বন্ধ, দানপ্রতিদানের সম্বন্ধ, দেখানে উভয়েরই মন্দল—
সেথানে দাবির পরিমাণ স্বভাবতই ক্যায্য হইয়া আদে এবং সকল কথাই আপদে
মিটিবার সম্ভাবনা থাকে। দেশে এরপ ভদ্র অবস্থা ঘটিবার একমাত্র উপায়, স্বাধীন
শক্তিকে দেশের মন্দলসাধনের ভিত্তির উপরে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করা। এক কর্ত্ত্শক্তির সঙ্গে অক্ত কর্তৃশক্তির সম্পর্কই শোভন এবং স্থায়ী, তাহা আনন্দ এবং সম্মানের
আকর। ঈশবের সহিত সম্বন্ধ পাতাইতে গেলে নিজেকে জড়পদার্থ করিয়া তুলিলে
চলে না, নিজেও এক স্থানে ঈশ্বর হইতে হয়।

তাই আমি বলিতেছিলাম, গবর্মেণ্টের কাছ হইতে আমাদের দেশ যতদ্র পাইবার তাহার শেষ কড়া পর্যন্ত পাইতে পারে, যদি দেশকে আমাদের যতদ্র পর্যন্ত দিবার তাহার শেষ কড়া পর্যন্ত শোধ করিয়া দিতে পারি। যে পরিমাণেই দিব সেই পরিমাণেই পাইবার সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইবে।

এমন কথা উঠিতে পারে যে, আমরা দেশের কাজ করিতে গেলে প্রবল পক্ষ যদি বাধা দেন। যেথানে ছই পক্ষ আছে এবং ছই পক্ষের সকল স্বার্থ সমান নহে, সেখানে কোনো বাধা পাইব না, ইহা হইতেই পারে না। কিন্তু, তাই বলিয়া সকল কর্মেই হাল ছাড়িয়া দিতে হইবে এমন কোনো কথা নাই। যে ব্যক্তি যথার্থই কাজ করিতে চায় তাহাকে শেষ পর্যন্ত বাধা দেওয়া বড়ো শক্ত। এই মনে করো— স্বায়ত্তশাসন। আমরা মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতেছি যে, রিপন আমাদিগকে স্বায়ত্ত-শাসন দিয়াছিলেন, তাঁহার পরের কর্তারা তাহা কাড়িয়া লইতেছেন। কিন্তু ধিক্ এই কালা! যাহা একজন দিতে পারে তাহা আর-একজন কাড়িয়া লইতে পারে, ইহা কে না জানে! ইহাকে স্বায়ত্তশাসন নাম দিলেই কি ইহা স্বায়ত্তশাসন হইয়া উঠিবে!

অথচ স্বায়ত্তশাসনের অধিকার আমাদের ঘরের কাছে পড়িয়া আছে— কেহ তাহা কাড়ে নাই এবং কোনোদিন কাড়িতে পারেও না। আমাদের গ্রামের, আমাদের পল্লীর শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পথঘাটের উন্নতি, সমস্তই আমরা নিজে করিতে পারি — যদি ইচ্ছা করি, যদি এক হই। এজন্ম গ্রমেণ্টের চাপরাস বুকে বাধিবার কোনো দরকার নাই। কিন্তু ইচ্ছা যে করে না, এক যে হই না। তবে চুলায় যাক স্বায়ত্ত-শাসন। তবে দড়িও কলসীর চেয়ে বন্ধু আমাদের আর কেহ নাই।

পরম্পরায় শুনিয়াছি, আমাদের দেশের কোনো রাজাকে একজন উচ্চপদ্স্থ রাজকর্মচারী বন্ধুভাবে বলিয়াছিলেন যে 'গবর্মেণ্টকে অন্পরোধ করিয়া আপনাকে উচ্চতর উপাধি দিব'— তাহাতে তেজস্বী রাজা উত্তর করিয়াছিলেন, 'দোহাই আপনার, আপনি আমাকে রাজা বলুন, বাবু বলুন, যাহা ইচ্ছা বলিয়া ডাকুন, কিন্তু আমাকে এমন উপাধি দিবেন না যাহা আজ ইচ্ছা করিলে দান করিতে পারেন, কাল ইচ্ছা করিলে হরণ করিতেও পারেন। আমার প্রজারা আমাকে মহারাজ-অধিরাজ বলিয়াই জানে, দে উপাধি হইতে কেহই আমাকে বঞ্চিত করিতে পারে না।' তেমনি আমরাও যেন বলিতে পারি, দোহাই সরকার, আমাদিগকে এমন স্বায়ত্তশাসন দিয়া কাজ নাই, যাহা দিতেও যতক্ষণ কাড়িতেও ততক্ষণ— যে স্বায়ত্তশাসন আমাদের আছে, দেশের মঙ্গলসাধন করিবার যে অধিকার বিধাতা আমাদের হস্তে দিয়াছেন, মোহ্মুক্ত চিত্তে, দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত তাহাই যেন আমরা অঙ্গীকার করিতে পারি—রিপনের জয় হউক এবং কর্জনও বাঁচিয়া থাকুন।

আমি পুনরায় বলিতেছি, দেশের বিভাশিক্ষার ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংশয়ী বলিবেন, শিক্ষার ভার যেন আমরা লইলাম, কিন্তু কর্ম দিবে কে ? কর্মও আমাদিগকে দিতে হইবে। একটি বৃহৎ স্বদেশী কর্মক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তগত না থাকিলে আমাদিগকে চিরদিনই হ্বল থাকিতে হইবে, কোনো কৌশলে এই নির্জীব হ্বলতা হইতে নিস্কৃতি পাইব না। যে আমাদিগকে কর্ম দিবে সেই আমাদের প্রতি কর্তৃত্ব করিবে, ইহার অত্যথা হইতেই পারে না— যে কর্তৃত্ব লাভ করিবে দে আমাদিগকে চালনা করিবার কালে নিজের স্বার্থ বিশ্বত হইবে না

ইহাও স্বাভাবিক। অতএব সর্বপ্রয়ত্তে আমাদিগকে এমন একটি স্বদেশী কর্মক্ষেত্র গড়িয়া তুলিতে হইবে যেথানে স্বদেশী বিভালয়ের শ্লিক্ষিতগণ শিক্ষকতা, পূর্তকার্য, চিকিৎসা প্রভৃতি দেশের বিচিত্র মন্দলকর্মের ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকিবেন। আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমরা কাজ শিথিবার ও কাজ দেথাইবার অবকাশ না পাইয়া মান্ত্র্য হইয়া উঠিতে পারি না। সে অবকাশ পরের দ্বারা কথনোই সন্তোষ-জনকর্মপে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ পাইতে আমাদের বাকি নাই।

আমি জানি, অনেকেই বলিবেন কথাটা অত্যন্ত ছন্নহ শোনাইতেছে। আমিও তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না। ব্যাপারখানা সহজ নহে— সহজ যদি হইত, তবে অপ্রন্ধের হইত। কেহ যদি দরখান্ত-কাগজের নৌকা বানাইয়া সাত-সম্দ্র-পারে সাত রাজার ধন মানিকের ব্যাবসা চালাইবার প্রস্তাব করে, তবে কারও-কারও কাছে তাহা শুনিতে লোভনীয় হয়, কিন্তু সেই কাগজের নৌকার বাণিজ্যে কাহাকেও মূলধন খন্নচ করিতে পরামর্শ দিই না। বাঁধ বাঁধা কঠিন, সে স্থলে দল বাঁধিয়া নদীকে সরিয়া বসিতে অন্থরোধ করা কন্তিট্রাশনাল অ্যাজিটেশন নামে গণ্য হইতে পারে। তাহা সহজ কাজ বটে, কিন্তু সহজ উপায় নহে। আমরা সন্তায় বড়ো কাজ সারিবার চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকি, কিন্তু সেই সন্তা উপায় বারংবার যথন ভাঙিয়া ছারখার হইয়া যায় তথন পরের নামে দোষারোপ করিয়া তৃপ্তিবোধ করি— তাহাতে তৃপ্তি হয়, কিন্তু কাজ হয় না।

নিজেদের বেলায় সমন্ত দায়কে হালকা করিয়া পরের বেলায় তাহাকে ভারী করিয়া তোলা কর্তব্যনীতির বিধান নহে। আমাদের প্রতি ইংরেজের আচরণ যথন বিচার করিব তথন সমস্ত বাধাবিদ্ন এবং মহন্য-প্রকৃতির স্বাভাবিক তুর্বলতা আলোচনা করিয়া আমাদের প্রত্যাশার অন্ধকে যতদূর সম্ভব থাটো করিয়া আমিতে হইবে। কিন্তু, আমাদের নিজের কর্তব্য বিবেচনা করিবার সময় ঠিক তাহার উল্টা দিকে চলিতে হইবে। নিজের বেলায় ওজর বানাইব না, নিজেকে ক্ষমা করিতে পারিব না, কোনো উপস্থিত স্থবিধার থাতিরে নিজের আদর্শকে থর্ব করার প্রতি আমরা আস্থা রাখিব না। সেইজন্ম আমি আজ বলিতেছি, ইংরেজের উপর রাগারাগি করিয়া ক্ষণিক উত্তেজনামূলক উদ্যোগে প্রবৃত্ত হওয়া সহজ, কিন্তু সেই সহজ পথ শ্রেয়ের পথ নহে। জবাব দিবার, জন্ম করিবার প্রবৃত্তি আমাদিগকে যথার্থ কর্তব্য হইতে, সক্লতা হইতে এই করে। লোকে যথন রাগ করিয়া মোকদ্দমা করিতে উন্মত হয় তথন নিজের সর্বনাশ করিতেও কৃষ্ঠিত হয় না। আমরা যদি সেইরূপ মনস্তাপের উপর কেবলই উন্ধবাক্যের ফুঁ দিয়া নিজেকে রাগাইয়া তুলিবারই চেষ্টা করি, তাহা

হইলে ফললাভের লক্ষ্য দূরে দিয়া ক্রোধের পরিতৃপ্তিটাই বড়ো হইয়া উঠে। ষথার্থ-ভাবে গভীরভাবে দেশের স্থায়ী মন্ধলের দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইলে এই ক্ষ্ম প্রবৃত্তির হাত হইতে নিজেকে মৃক্তি দিতে হইবে। নিজেকে ক্র্ন্থ এবং উত্তাক্ত অবস্থায় রাখিলে সকল ব্যাপারের পরিমাণবোধ চলিয়া যায়— ছোটো কথাকে বড়ো করিয়া তুলি—প্রত্যেক তৃচ্ছতাকে অবলম্বন করিয়া অসংগত অমিতাচারের ঘারা নিজের গান্তীর্ঘ নই করিতে থাকি। এইরূপ চাঞ্চল্য ঘারা তুর্বলতার বৃদ্ধিই হয়— ইহাকে শক্তির চালনা বলা যায় না, ইহা অক্ষমতার আক্ষেপ।

এই-সকল ক্ষ্তা হইতে নিজেকে উদ্ধার করিয়া দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই দেশের মন্ধলকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে— স্বভাবের হুর্বলতার উপরে নহে, পরের প্রতি বিদ্বেষর উপর নহে এবং পরের প্রতি অন্ধ নির্ভরের উপরেও নহে। এই নির্ভর এবং এই বিদ্বেষ দেখিতে যেন পরম্পর বিপরীত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু বস্তুত ইহারা একই গাছের হুই ভিন্ন শাখা। ইহার হুটাই আমাদের লজ্জাকর অক্ষমতা ও জড়ত্ব হইতে উদ্ভূত। পরের প্রতি দাবি করাকেই আমাদের সম্বল করিয়াছি বলিয়াই প্রত্যেক দাবির ব্যর্থতায় বিদ্বেষ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেছি। এই উত্তেজিত হওয়ামাত্রকেই আমরা স্বদেশহিতৈষিতা বলিয়া গণ্য করি। যাহা আমাদের হুর্বলতা তাহাকে বড়ো নাম দিয়া কেবল যে আমরা সান্ধনালাভ করিতেছি তাহা নহে—গর্ববাধ করিতেছি।

এ কথা একবার ভাবিয়া দেখো, মাতাকে তাহার সন্তানের সেবা হইতে মৃক্তি দিয়া সেই কার্যভার মদি অন্তে গ্রহণ করে তবে মাতার পক্ষে তাহা অসহ হয়। ইহার কারণ, সন্তানের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহই তাহার সন্তানসেবার আশ্রয়স্থল। দেশ-হিতৈষিতারও যথার্থ লক্ষণ দেশের হিতকর্ম আগ্রহপূর্বক নিজের হাতে লইবার চেষ্টা। দেশের সেবা বিদেশীর হাতে চালাইবার চাতুরী যথার্থ প্রীতির চিহ্ন নহে; তাহাকে যথার্থ বৃদ্ধির লক্ষণ বলিয়াও স্বীকার করিতে পারি না, কারণ, এরূপ চেষ্টা কোনো-মতেই সফল হইবার নহে।

কিন্তু প্রকৃত স্বদেশহিতৈষিতা যে আমাদের দেশে স্থলত নহে, এ কথা অন্তত আমাদের গোপন অন্তরাত্মার নিকট অগোচর নাই। যাহা নাই তাহা আছে তান করিয়া উপদেশ দেওয়া বা আয়োজন করায় ফল কী আছে। এ-সম্বন্ধে উত্তর এই যে, দেশহিতৈষিতা আমাদের যথেষ্ট তুর্বল হইলেও তাহা যে একেবারে নাই, তাহাও হইতে পারে না— কারণ, সেরপ অবস্থা অত্যন্ত অস্বাভাবিক। আমাদের এই তুর্বল দেশহিত্যিতাকে পুষ্ট করিয়া তুলিবার একমাত্র উপায় স্বচেষ্টায় দেশের কাজ করিবার

উপলক্ষ্য আমাদিগকে দেওয়া। সেবার দারাতেই প্রেমের চর্চা হইতে থাকে। সদেশ-প্রেমের পোষণ করিতে হইলে স্বদেশের সেবা করিবার একটা স্থযোগ ঘটাইয়া তোলাই আমাদের পক্ষে দকলের চেয়ে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এমন একটি স্থান করিতে হইবে ষেথানে দেশ জিনিসটা যে কী তাহা ভূরিপরিমাণে ম্থের কথায় ব্ঝাইবার ব্থা চেষ্টা করিতে হইবে না— যেথানে দেবাস্ত্রে দেশের ছোটো বড়ো, দেশের পণ্ডিত মূর্থ সকলের মিলন ঘটবে।

দেশের বিচ্ছিন্ন শক্তিকে এক স্থানে সংহত করিবার জ্ব্য, কর্তব্যবুদ্ধিকে এক স্থানে আকৃষ্ট করিবার জন্ম আমি যে একটি স্বদেশীসংসদ গঠিত করিবার প্রস্তাব করিতেছি তাহা যে এক দিনেই হইবে, কথাটা পাড়িবামাত্রই অমনি যে দেশের চারি দিক হইতে সকলে সমাজের এক পতাকার তলে সমবেত হইবে, এমন আমি আশা করি না। স্বাতস্ত্রবৃদ্ধিকে থর্ব করা, উদ্ধত অভিমানকে দমন করা, নিষ্ঠার সহিত নিয়মের শাসনকে গ্রহণ করা, এ-সমস্ত কাজের লোকের গুণ— কাজ করিতে করিতে এই-সকল গুণ বাড়িয়া উঠে, চিরদিন পুঁথি পড়িতে ও তর্ক করিতে গেলে ঠিক তাহার উল্টা হয়— এই সকল গুণের পরিচয় যে আমরা প্রথম হইতেই দেখাইতে পারিব, তাহাও আমি আশা করি না। কিন্তু এক জায়গায় এক হইবার চেষ্টা, যত ক্ষুদ্র আকারে হউক, আরম্ভ করিতে হইবে। আমাদের দেশের যুবকদের মধ্যে এমন-সকল খাঁটি লোক, শক্ত লোক বাঁহারা আছেন বাঁহারা দেশের কল্যাণকর্মকে তুঃসাধ্য জানিয়াই দ্বিগুণ উৎসাহ অন্তত্তব করেন এবং সেই কর্মের আরম্ভকে অতি ক্ষুদ্র জানিয়াও হতোৎসাহ হন না, তাঁহাদিগকে একজন অধিনেতার চতুর্দিকে একত্র হইতে বলি। দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে এইরূপ সম্মিলনী যদি স্থাপিত হয় এবং তাঁহারা যদি একটি মধ্যবর্তী সংসদকে ও দেই সংসদের অধিনায়ককে সম্পূর্ণভাবে কর্তৃত্বে বরণ করিতে পারেন, তবে একদিন সেই সংসদ সমস্ত দেশের ঐক্যক্ষেত্র ও সম্পদের ভাণ্ডার হইয়া উঠিতে পারে। স্থবিস্তীর্ণ আরম্ভের অপেক্ষা করা, স্থবিপুল আয়োজন ও সমারোহের প্রত্যাশা করা, কেবল কর্তব্যকে ফাঁকি দেওয়। এখনই আরম্ভ করিতে হইবে। যত শীঘ্র পারি, আমরা যদি সমস্ত দেশকে কর্মজালে বেষ্টিত করিয়া আয়ত্ত করিতে না পারি, তবে আমাদের চেয়ে ধাহাদের উভ্তম বেশি, সামর্থ্য অধিক, তাহারা কোথাও আমাদের জ্ঞ্য স্থান রাখিবে না। এমন কি, অবিলম্বে আমাদের শেষ সম্বল কৃষিক্ষেত্রকেও অধিকার করিয়া লইবে, সেজগু আমাদের চিন্তা করা দরকার। পৃথিবীতে কোনো জায়গা ফাঁকা পড়িয়া থাকে না; আমি ষাহা ব্যবহার না করিব অত্যে তাহা ব্যবহারে লাগাইয়া দিবে; আমি যদি নিজের প্রভু না হইতে পারি অত্যে আমার প্রভু হইয়া বদিবে; আমি

যদি শক্তি অর্জন না করি অন্তে আমার প্রাপ্যগুলি অধিকার করিবে; আমি যদি পরীক্ষায় কেবলই ফাঁকি দিই তবে সফলতা অন্তের ভাগ্যেই জুটিবে— ইহা বিশ্বের অনিবার্য নিয়ম।

হে বঙ্গের নবীন যুবক, তোমার ছ্রভাগ্য এই ষে, তুমি আপনার সমুথে কর্মক্ষত প্রস্তুত পাও নাই। কিন্তু, যদি ইহাকে অপরাজিতচিত্তে নিজের সৌভাগ্য বলিয়া গণ্য করিতে পার, যদি বলিতে পার 'নিজের ক্ষেত্র আমি নিজেই প্রস্তুত করিয়া তুলিব', তবেই তুমি ধতা হইবে। বিচ্ছিন্নতার মধ্যে শৃঙ্খলা আনয়ন করা, জড়ত্বের মধ্যে জীবনসঞ্চার করা, সংকীর্ণতার মধ্যে উদার মন্ত্যুত্বকে আহ্বান করা— এই মহৎ স্বাষ্টকার্য <mark>তোমার সম্মুখে পড়িয়া আছে, এজ্ঞ আনন্দিত হও। নিজের শক্তির প্রতি আস্থা</mark> স্থাপন করো, নিজের দেশের প্রতি শ্রদ্ধা রক্ষা করো এবং ধর্মের প্রতি বিশ্বাস হারাইয়ো না। আজ আমাদের কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের মানচিত্রের মাঝখানে একটা রেখা টানিয়া দিতে উত্তত হইয়াছেন, কাল তাঁহারা বাংলার প্রাথমিক শিক্ষা চার্থানা করিবার সংকল করিতেছেন, নিশ্চয়ই ইহা হৃংথের বিষয়— কিন্তু শুধু কি নিরাখাস হৃঃখভোগেই এই তু:থের পর্যবসান। ইহার পশ্চাতে কি কোনো কর্ম নাই, আমাদের কোনো শক্তি নাই। শুধুই অরণ্যে রোদন? ম্যাপে দাগ টানিয়া মাত্র বাংলাদেশকে তুই টুকরা করিতে গ্রুমেণ্ট পারেন ? আর, আমরা সমস্ত বাঙালি ইহাকে এক করিয়া রাখিতে পারি না ? বাংলাভাষাকে গবর্মেন্ট নিজের ইচ্ছামত চারখানা করিয়া তুলিতে পারেন ? আর আমরা সমস্ত বাঙালি তাহার ঐক্যস্ত্রকে অবিচ্ছিন্ন রাখিতে পারি না ? এই-যে আশন্ধা ইহা কি নিজেদের প্রতি নিদারুণ দোষারোপ নহে। যদি কিছুর প্রতিকার করিতে হয় তবে কি এই দোষের প্রতিকারেই আমাদের একান্ত চেষ্টাকে নিয়োগ করিতে হইবে না ? সেই আমাদের সমৃদয় চেষ্টার স্মিলনক্ষেত্র, আমাদের সমৃদ্য় উদ্যোগের প্রেরণাস্থল, আমাদের সম্দয় পূজা-উৎসর্গের সাধারণ ভাগুার যে আমাদের নিতান্তই চাই। আমাদের কয়েক জনের চেষ্টাতেই সেই রুহৎ ঐক্যমন্দিরের ভিত্তি স্থাপিত হইতে পারে, এই বিশ্বাস মনে দৃঢ় করিতে হইবে। যাহা হুরুহ তাহা অসাধ্য নহে, এই বিশ্বাদে কাজ করিয়া যাওয়াই পৌরুষ। এ-পর্যন্ত আমরা ফুটা কলদে জল ভরাকেই কাজ করা বলিয়া জানিয়াছি, সেই জ্তুই বার বার আক্ষেপ করিয়াছি— এ দেশে কাজ করিয়া দিদ্ধিলাভ হয় না। বিজ্ঞানসভায় ইংরেজি ভাষায় পুরাতন বিষয়ের পুনরুক্তি করিয়াছি, অথচ আশ্চর্য হইয়া বলিয়াছি, দেশের লোক আমার বিজ্ঞানসভার প্রতি এরপ উদাসীন কেন। ইংরেজি ভাষায় গুটকয়েক শিক্ষিত লোকে মিলিয়া রেজোল্যশন পাস করিয়াছি, অথচ তুঃথ করিয়াছি, জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় কর্ত্ব্য-

বোধের উদ্রেক হইতেছে না কেন। পরের নিকট প্রার্থনা করাকেই কর্ম বলিয়া গৌরব করিয়াছি, তার পরে পরকে নিন্দা করিয়া বলিতেছি, এত কাজ করি, তাহার পারিশ্রমিক পাই না কেন। একবার যথার্থ কর্মের সহিত যথার্থ শক্তিকে নিযুক্ত করা যাক, যথার্থ নিষ্ঠার সহিত যথার্থ উপায়কে অবলম্বন করা যাক, তাহার পরেও, যদি সফলতা লাভ করিতে না পারি তবু মাথা তুলিয়া বলিতে পারিব—

্ৰিবাল্ল বিষ্ণাতি কোইত্ৰ দোৱঃ।

দংকটকে স্বীকার করিয়া, তুঃদাধ্যতা দম্বন্ধে অন্ধ না হইয়া, নিজেকে আসম ফললাভের প্রত্যাশায় না ভুলাইয়া, এই তুর্ভাগ্য দেশের বিনা পুরস্কারের কর্মে তুর্গম পথে যাত্রা আরম্ভ করিতে কে কে প্রস্তুত আছ, আমি দেই বীর যুবকদিগকে অগু আহ্বান করিতেছি— রাজ্বারের অভিমুখে নয়, পুরাতন যুগের তপঃদঞ্চিত ভারতের স্বকীয় শক্তি যে খনির মধ্যে নিহিত আছে দেই খনির দম্বানে। কিন্তু, খনি আমাদের দেশের মর্মস্থানেই আছে— যে জনদাধারণকে অবজ্ঞা করি তাহাদেরই নির্বাক্ হৃদয়ের গোপন স্তরের মধ্যে আছে। প্রবলের মন পাইবার চেষ্টা ছাড়িয়া দিয়া দেই নিয়তম গুহার গভীরতম ঐশ্র্যলাভের দাধনায় কে প্রবৃত্ত হইবে।

একটি বিখ্যাত সংস্কৃত শ্লোক আছে, তাহার ঈষৎপরিবর্তিত অন্থবাদ দারা আমার এই প্রবন্ধের উপসংহার করি—

উদ্যোগী পুরুষিনংহ, তাঁরি 'পরে জানি কমলা সদয়! পরে করিবেক দান, এ অলসবাণী কাপুরুষে কয়। পরকে বিশ্বরি করো পৌরুষ আশ্রয় আপন শক্তিতে। যত্ন করি সিদ্ধি যদি তবু নাহি হয় দোষ নাহি ইথে।

प्रमानको स्वाप्तः १ वर्षिका वार्तिकारी, राजी कृत्ये व्याप्त संभ्यत् । वर्षिक विभाग विभाग

## ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ

্অত বাংলাদেশের বিশ্ববিতালয়ের ছাত্রদিগকে অভ্যর্থনা করিবার জ্ঞ বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষং এই সভা আহ্বান করিয়াছেন। তোমাদিগকে সর্বপ্রথমে সম্ভাষণ করিবার ভার আমার উপরে পড়িয়াছে।

ছাত্রদের সহিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের কোন্থানে যোগ সে কথা হয়তো তোমরা জিজ্ঞাদা করিতে পার। যোগ আছে। সেই যোগ অত্নভব করা ও ঘনিষ্ঠ করিয়া তোলাই অন্যকার এই সভার একটি উদ্দেশ্য।

তোমরা সকলেই জান, আকাশে যে ছায়াপথ দেখা যায় তাহার স্থানে স্থানে তেজ পুঞ্জীভূত হইয়া নক্ষত্র-আকার ধারণ করিতেছে এবং অপর অংশে জ্যোতির্বাঙ্গা অসংহতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া আছে— কিন্তু সংহত-অসংহত সমস্তটা লইয়াই এই ছায়াপথ।

আমাদের বাংলাদেশেও যে জ্যোতির্ময় সারস্বত ছায়াপথ রচিত হইয়াছে, বঙ্গীয়সাহিত্য-পরিষৎকে তাহারই একটি কেন্দ্রবদ্ধ সংহত অংশ বলা যাইতে পারে, ছাত্রমণ্ডলী তাহার চতুর্দিকে জ্যোতির্বাপ্পের মতো বিকীর্ণ অবস্থায় আছে। এই ঘন
অংশের সঙ্গে বিকীর্ণ অংশের যথন জাতিগত ঐক্য আছে, তথন সে ঐক্য সচেতনভাবে অহুভব করা চাই, তথন এই ছই আত্মীয় অংশের মধ্যে আদানপ্রদানের
যোগস্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক।

ষে ঐক্যের কথা আজ আমি বলিতেছি পঞ্চাশ বংসর পূর্বে তাহা মূথে আনিবার জো ছিল না। তথন ইংরেজিশিক্ষামদে উন্মন্ত ছাত্রগণ মাতৃভাষার দৈশ্যকে পরিহাস করিতে কুন্তিত হন নাই এবং উপবাসী দেশীয় সাহিত্যকে একমৃষ্টি অন্ন না দিয়া বিদায় করিয়াছেন।

আমাদের বাল্যকালেও দেশের সাহিত্যসমাজ ও দেশের শিক্ষিত্সমাজের মাঝথানকার ব্যবধানরেথা অনেকটা স্পষ্ট ছিল। তথনো ইংরেজি রচনা ও ইংরেজি বক্তৃতায় থ্যাতিলাভ করিবার আকাজ্ফা ছাত্রদের মনে সকলের চেয়ে প্রবল ছিল। এমন কি, যাঁহারা বাংলা সাহিত্যের প্রতি রুপাদৃষ্টিপাত করিতেন তাঁহারা ইংরেজি মাচার উপরে চড়িয়া তবে সেটুকু প্রশ্রুয় বিতরণ করিতে পারিতেন। সেইজ্জ্য তথনকার দিনে মধুস্দনকে মধুস্দন, হেমচন্দ্রকে হেমচন্দ্র, বিষমকে বিদ্নিম জানিয়া আমাদের তৃপ্তি ছিল না— তথন কেহ বা বাংলার মিন্টন, কেহ বা বাংলার বায়রন,

কেহ বা বাংলার স্কট বলিয়া পরিচিত ছিলেন— এমন কি, বাংলার অভিনেতাকে সম্মানিত করিতে হইলে তাঁহাকে বাংলার গ্যারিক বলিলে আমাদের আশ মিটিত, অথচ গ্যারিকের সহিত কাহারও সাদৃশ্যনির্ণয় আমাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না, কারণ গ্যারিক যখন নটলীলা সংবরণ করিয়াছিলেন তথন আমাদের দেশের নাট্যাভিনয় যাত্রার দলের মধ্যে জন্মান্তর যাপন করিতেছিল।

কিন্তু, প্রথম অবস্থার চেয়ে এই দিতীয় অবস্থাটা আমাদের পক্ষে আশাজনক। কারণ, বাংলায় বায়রন-স্কটের স্থদূর সাদৃশু যে মিলিতে পারে, এ কথা ইংরেজিওয়ালার পক্ষে স্বীকার করা তথনকার দিনের একটা স্থলক্ষণ বলিতে হইবে।

এখনকার তৃতীয় অবস্থায় ঐ ইংরেজি উপাধিগুলার কুয়াশা কাটিয়া গিয়া বাংলা সাহিত্য আর কাহারও সহিত তুলনার আশ্রয় না লইয়া নিজমূর্তিতে প্রকাশ পাইবার চেষ্টা করিতেছে। আমাদের সাহিত্যের প্রতি দেশের লোকের যথার্থ সম্মান ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে।

ইহার কারণ, বাংলা সাহিত্য ক্রমশ আপনার মধ্যে একটা স্বাধীনতার তেজ অহতব করিতেছে। ইহাতে প্রমাণ হয়, আমাদের মনটা ইংরেজি গুরুমহাশয়ের অপরিমিত শাসন হইতে অল্লে অল্লে মৃক্ত হইয়া আসিতেছে। একদিন গেছে যথন আমাদের শিক্ষিত লোকেরা ইংরেজি পুঁথির প্রত্যেক কথাই বেদবাক্য বলিয়া জ্ঞান করিত। ইংরেজিগ্রস্ততা এতদ্র পর্যন্ত সাংঘাতিক হইয়া উঠিয়াছিল যে, ইংরেজি বিধিবিধানের সহিত কোনোপ্রকারে মিলাইতে না পারিয়া জামাইয়েটি দিয়াছে এবং আমাদ করিয়া বান্ধবের গায়ে আবির-লেপনকে চরিত্রের একটা চিরস্থায়ী কলম্ব বলিয়া গণ্য করিয়াছে— এতবড়ো শিক্ষিত-মূর্থতার প্রমাণ আমরা পাইয়াছি।

এ রোগের সমস্ত উপদর্গ যে একেবারে কাটিয়াছে তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু আরোগ্যের লক্ষণ দেখা দিয়াছে। আজকাল আমরা ইংরেজি ছাপাখানার দারে ধনা না দিয়া নিজে সন্ধান করিতে, নিজে যাচাই করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, এমন কি পুঁথির প্রতিবাদ করিতেও সাহস হয়।

নিজের মধ্যে এই-যে একটা স্বাতন্ত্রের অন্তভূতি, যে অন্তভূতি না থাকিলে শক্তির যথার্থ ক্রিতি হইতে পারে না, ইহা কোনো একটা দিকে আরম্ভ হইলে ক্রমে সকল দিকেই আপনাকে প্রকাশ করিতে থাকে। ধর্মে, কর্মে, সমাজে, সর্বত্র আমরা ইহার পরিচয় পাইতেছি। কিছুকাল পূর্বে আমাদের দেশের শাস্ত্র এবং শাসন সমস্তই আমরা খ্রীন্টান পাদরির চোথে দেখিতাম— পাদরির ক্ষিপাথরে কোন্টাতে কী রক্ম

দাগ পড়িতেছে, ইহাই আলোচনা করিয়া দেশের সমস্ত জিনিসকে বিচার করিতে হইত।

প্রথম-প্রথম দে বিচারে দেশের কোনো জিনিসেরই মূল্য ছিল না। তার পরে মাঝে আর-একটু ভালো লক্ষণ দেখা দিল। তথন আমরা বিলিতি গুরুকে বলিতে লাগিলাম, তোমাদের দেশে যা-কিছু গৌরবের বিষয় আছে আমাদের দেশেও তা সমস্তই ছিল; আমাদের দেশে রেলগাড়ি এবং বেলুন ছিল শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ আছে এবং ঋষিরা জানিতেন স্থালোকে গাছপালা অক্সিজেন নিশাদ পরিত্যাগ করে, সেইজগুই প্রাতঃকালে পূজার পুষ্পচয়নের বিধান হইয়াছে। এ কথা বলিবার সাহস ছিল না যে, রেলগাড়ি-বেলুন না থাকিলেও গৌরবের কারণ থাকিতে পারে এবং ফাঁকি দিয়া অক্সিজেন বাষ্প গ্রহণ করানোর চেয়ে নির্মল প্রত্যুষে সর্বকর্মারছে স্থলর-ভাবে দেবতার সেবায় লোকের মনকে নিযুক্ত করিবার মাহাত্ম্য অধিক।

এখনো এ ভাবটা আমরা যে সম্পূর্ণ ত্যাগ করিতে পারিয়াছি, তা নয়। এ কথা এখনো সম্পূর্ণ ভূলিতে পারি নাই যে, পাদরির কষ্টিপাথরে যাহা উজ্জ্ঞল দাগ দেয় তাহা মূল্যবান হইতে পারে, কিন্তু জগতে সোনাই তো একমাত্র মূল্যবান পদার্থ নয়; পাথরে কিছুমাত্র দাগ টানে না, এমন মূল্যবান জিনিসও জগতে আছে। যাহা হউক, বন্ধন শিথিল হইতেছে। আজকাল অল্প অল্প করিয়া এ কথা বলিতে আমরা সাহস করিতেছি যে, পাদরির বিচারে যাহা নিন্দনীয়, বিলাতের বিধানে যাহা গহিত, আমাদের দিক হইতে তাহার পক্ষে বলিবার কথা অনেক আছে।

আমরা যাহাকে প্লিটিক্দ্ বলি তাহার মধ্যেও এই তাবটা দেখিতে পাই। প্রথমে যাহা সাক্ষ্ময় প্রসাদভিক্ষা ছিল বিতীয় অবস্থাতে তাহার ঝুলি খদে নাই, কিন্তু তাহার বুলি অন্তরকম হইয়া গেছে— ভিক্কতা যতদ্র পর্যন্ত উদ্ধৃত স্পর্ধার আকার ধারণ করিতে পারে তাহা করিয়াছে। আমাদের আধুনিক আন্দোলনগুলিকে আমরা বিলাতি রাষ্ট্রনৈতিক ক্রিয়াকলাপের অন্তর্মপ মনে করিয়া উৎসাহবোধ করিতেছি।

তৃতীয় অবস্থায় আমরা ইহার উপরের ধাপে উঠিবার চেটা করিতেছি। এ কথা বলিতে শুরু করিয়াছি যে, হাতজাড় করিয়াই ভিক্ষা করি আর চোথ রাঙাইয়াই ভিক্ষা করি, এত সহজ উপায়ে গৌরবলাভ করা যায় না— দেশের জন্ম স্বাধীন শক্তিতে যতটুকু কাজ নিজে করিতে পারি তাহাতে ছই দিকে লাভ— এক তো ফললাভ, দ্বিতীয়ত নিজে কাজ করাটাই একটা লাভ, সেটা ফললাভের চেয়ে বেশি বই কম নয়— সেই গৌরবের প্রতি লক্ষ করিয়াই আমাদের দেশের শুরু বলিয়াছেন, ফলের

প্রতি আসক্তি না রাথিয়া কর্ম করিবে। ভিক্ষার অগৌরব এই যে, ফললাভ হইলেও নিজের শক্তি নিজে খাটাইবার যে সার্থকতা তাহা হইতে বঞ্চিত হইতে হয়।

যাহা হউক, ইহা দেখা যাইতেছে যে, সকল দিক দিয়াই আমরা নিজের স্বাধীন শক্তির গৌরব অন্তত্ত্ব করিবার একটা উভ্তম অন্তরের মধ্যে অন্তত্ত্ব করিতেছি— সাহিত্য হইতে আরম্ভ করিয়া পলিটিক্স্ পর্যন্ত কোথাও ইহার বিচ্ছেদ নাই।

ইহার একটা ফল এই দেখিতেছি, পূর্বে ইংরেজি শিক্ষা আমাদের দেশে প্রাচীন
নবীন, শিক্ষিত অশিক্ষিত, উচ্চ নীচ, ছাত্র ও সংসারীর মধ্যে যে একটা বিচ্ছেদের স্থাই
করিয়াছিল এখন তাহার উল্টা কাজ আরম্ভ হইয়াছে, এখন আবার আমরা নিজেদের
ঐক্যস্ত্র সন্ধান করিয়া পর প্রের ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিতেছি। মধ্যকালের এই
বিচ্ছিন্নতাই পরিণামের মিলনকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

এই মিলনের আকর্ষণেই আজ বঙ্গভাষা বঙ্গদাহিত্য আমাদের ইংরেজি বিখ-বিভালয়ের ছাত্রদিগকেও আপন করিয়াছে। একদিন যেখানে বিপক্ষের হুর্ভেত্য হুর্গ ছিল দেখান হুইতেও বঙ্গের বিজয়িনী বাণী স্বেচ্ছাসমাগত সেবকদের অর্ঘ্যলাভ করিতেছেন।

পূর্বে এমন দিন ছিল যথন ইংরেজি পাঠশালা হইতে আমাদের একেবারে ছুটি ছিল না। বাড়ি আদিতাম, দেখানেও পাঠশালা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়া আদিত। বন্ধুকেও দন্ভাষণ করিতাম ইংরেজিতে, পিতাকেও পত্র লিথিতাম ইংরেজিতে, প্রাণের কথা বলিতাম ইংরেজি কাব্যে, দেশের লোককে সভায় আহ্বান করিতাম ইংরেজি বক্তৃতায়। আজ যথন দেই পাঠশালা হইতে, একেবারে না হউক, ক্ষণে ক্ষণে ছুটি পাইয়া থাকি তথন দেই ছুটির সময়টাতে আনন্দ করিব কোথায়? মাতার অন্তঃপুরে নহে কি? দিনের পড়া তো শেষ হইল, তার পরে ক্রিকেট থেলাতেও না হয় রণজিং হইয়া উঠিলাম। তার পরে? তার পরে গৃহবাতায়ন হইতে মাতার সহস্তজালিত সন্ধ্যাদীপটি কি চোথে পড়িবে না? যদি পড়ে, তবে কি অবজ্ঞা করিয়া বলিব 'ওটা মাটির প্রদীপ'? ওই মাটির প্রদীপের পশ্চাতে কি মাতার গোরব নাই? যদি মাটির প্রদীপই হয় তো সে দোষ কার? মাতার কক্ষে সোনার প্রদীপ গড়িয়া দিতে কে বাধা দিয়াছে? যেমনই হউক না কেন, মাটিই হউক আর সোনাই হউক, যথন আনন্দের দিন আদিবে তথন ওইথানেই আমাদের উৎসব, আর যথন হংথের অন্ধকার ঘনাইয়া আদে তথন রাজপথে দাঁড়াইয়া চোথের জল ফেলা যায় না— তথন ওই গৃহ ছাড়া আর গতি নাই।

আজ এখানে আমরা সেই পাঠশালার ফেরত আসিয়াছি। আজ সাহিত্য-

পরিষং আমাদিগকে যেথানে আহ্বান করিয়াছেন তাহা কলেজ-ক্লাস হইতে দ্রে, তাহা ক্রিকেট-ময়দানেরও সীমান্তরে, সেথানে আমাদের দরিদ্র জননীর সন্ধাবেলাকার মাটির প্রদীপটি জলিতেছে। সেথানে আয়োজন থ্ব বেশি নাই— কিন্তু, তোমরা এক সময়ে তাঁহার কাছে প্রান্তদেহে ফিরিয়া আসিবে বলিয়া সমস্ত দিন যিনি পথ তাকাইয়া বিসিয়া আছেন, আয়োজনে কি তাঁহার গৌরব প্রমাণ হইবে? তিনি এইমাত্র জানেন যে তোমরাই তাঁহার একমাত্র গৌরব এবং আমরা জানি তোমাদের একমাত্র গৌরব তাঁহার চরণের ধূলি, ভিক্ষালব্ধ রাজপ্রসাদ নহে।

পরীক্ষাশালা হইতে আজ তোমরা সন্থ আসিতেছ, সেইজন্ম ঘরের কথা আজই তোমাদিগকে স্মরণ করাইবার যথার্থ অবকাশ উপস্থিত হইয়াছে— সেইজন্মই বন্ধবাণীর হইয়া বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আজ তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছেন।

কলেজের বাহিরে যে-দেশ পড়িয়া আছে তাহার মহত্ব একেবারে ভুলিলে চলিবে না। কলেজের শিক্ষার সঙ্গে দেশের একটা স্বাভাবিক যোগ স্থাপন করিতে হইবে।

অন্ত দেশে সে যোগ চেষ্টা করিয়া স্থাপন করিতে হয় না। সে-সকল দেশের কলেজ দেশেরই একটা অঙ্গ সমস্ত দেশের আভ্যন্তরিক প্রকৃতি তাহাকে গঠিত করিয়া তোলাতে দেশের সহিত কোথাও তাহার কোনো বিচ্ছেদের রেখা নাই। আমাদের কলেজের সহিত দেশের ভেদচিহুহীন স্থলর ঐক্য স্থাপিত হয় নাই। সেরপ দেখা যাইতেছে, বিভাশিক্ষা কালক্রমে কর্তৃপক্ষের সম্পূর্ণ আয়ন্তাধীন হইয়া এই প্রভেদকে বাড়াইয়া তুলিবে।

এমন অবস্থায় আমাদের বিশেষ চিন্তার বিষয় এই হইয়াছে, কী করিলে বিদেশী-চালিত কলেজের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদিগকে একটা স্বাধীন শিক্ষায় নিযুক্ত করিয়া, শিক্ষাকার্যকে যথার্থভাবে সম্পূর্ণ করা যাইতে পারে। তাহা না করিলে শিক্ষাকে কোনোমতে পুঁথির গণ্ডির বাহিরে আনা হঃসাধ্য হইবে।

নানা আলোচনা নানা বাদপ্রতিবাদের ভিতর দিয়া পাঠ্যবিষয়গুলি যেখানে প্রত্যহ প্রস্তুত হইয়া উঠিতেছে— যাঁহারা আবিষ্কার করিতেছেন, স্পষ্ট করিতেছেন, প্রকাশ করিতেছেন, তাঁহারাই যেখানে শিক্ষা দিতেছেন— দেখানে শিক্ষা জড় শিক্ষা নহে। দুগোনে কেবল যে বিষয়গুলিকেই পাওয়া যায় তাহা নহে, সেই সঙ্গে দৃষ্টির শক্তি, মননের উত্তম, স্প্তির উৎসাহ পাওয়া যায়। এমন অবস্থায় পুঁথিগত বিত্যার অসহ জুলুম থাকে না, গ্রন্থ হইতে যেটুকু লাভ করা যায়, তাহারই মধ্যে একান্ডভাবে বন্ধ হইতে হয় না।

আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য

দিবার উপায় একটু বিশেষভাবে চিস্তা ও একটু বিশেষ উত্যোগের সহিত সম্পন্ন করিতে হইবে। এই কাজের জন্ম আমি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে অন্প্রোধ করিতেছি। আমার অন্থন্য, বাঙালী ছাত্রদের জন্ম তাঁহারা যথাসম্ভব একটি স্বাধীন শিক্ষার ক্ষেত্র প্রশারিত করিয়া দিন— যে ক্ষেত্রে ছাত্রগণ কিঞ্চিংপরিমাণেও নিজের শক্তিপ্রয়োগ ও বৃদ্ধির কর্তৃত্ব অন্থভব করিয়া চিত্তবৃত্তিকে স্ফূর্তিদান করিতে পারিবে।

বাংলাদেশের সাহিত্য, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, লোকবিবরণ প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের জ্ঞাতব্য সমস্তই বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষদের অন্নন্ধান ও আলোচনার বিষয়। দেশের এই-সমস্ত বৃত্তান্ত জ্ঞানিবার ওংস্ক্রক্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক হওয়া উচিত ছিল— কিন্তু তাহা না হইবার কারণ, আমরা শিশুকাল হইতে ইংরেজি বিভালয়ের পাঠ্যপুত্তক, যাহা ইংরেজ ছেলেদের জন্ম রচিত, তাহাই পড়িয়া আদিতেছি; ইহাতে নিজের দেশ আমাদের কাছে অস্পষ্ট এবং পরের দেশের জিনিস আমাদের কাছে অধিকতর পরিচিত হইয়া আসিয়াছে।

এজন্ম কাহাকেও দোষ দেওয়া যায় না। আমাদের দেশের যথার্থ বিবরণ আজ পর্যন্ত প্রস্তুত হইয়া উঠে নাই, সেইজন্ম যদিও আমরা স্বদেশে বাস করিতেছি তথাপি স্বদেশ আমাদের জ্ঞানের কাছে সর্বাপেক্ষা কৃত্র হইয়া আছে।

এইরপে স্বদেশকে ম্থ্যভাবে সম্পূর্ণভাবে আমাদের জ্ঞানের আয়ত্ত না করিবার একটা দোষ এই যে, স্বদেশের সেবা করিবার জন্ম আমরা কেহ যথার্থভাবে যোগ্য হইতে পারি না। আর-একটা কথা এই, জ্ঞানশিক্ষা নিকট হইতে দ্রে, পরিচিত হইতে অপরিচিতের দিকে গেলেই তাহার ভিত্তি পাকা হইতে পারে। যে বস্তু চতুর্দিকে বিস্তৃত নাই, যে বস্তু সম্মুথে উপস্থিত নাই, আমাদের জ্ঞানের চর্চা যদি প্রধানত তাহাকে অবলম্বন করিয়াই হইতে থাকে, তবে সে-জ্ঞান ত্র্বল হইবেই। যাহা পরিচিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে যথার্থভাবে আয়ত্ত করিতে শিথিলে তবে যাহা অপ্রত্যক্ষ, যাহা অপরিচিত, তাহাকে গ্রহণ করিবার শক্তি জ্মে।

আমাদের বিদেশী গুরুরা প্রায়ই আমাদিগকে থোঁটা দিয়া বলেন যে, এতদিন যে তোমরা আমাদের পাঠশালে এত করিয়া পড়িলে, কিন্তু তোমাদের উদ্ভাবনাশক্তি জিমিল না, কেবল কতকগুলো মুথস্থবিদ্যা সংগ্রহ করিলে মাত্র।

যদি তাঁহাদের এ অপবাদ সত্য হয় তবে ইহার প্রধান কারণ এই, বস্তর সহিত্
বহির সহিত আমরা মিলাইয়া শিথিবার অবকাশ পাই না। আমাদের অধিকাংশ
শিক্ষা যে-সকল দৃষ্টান্ত আশ্রয় করে তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর নহে। আমরা
ইতিহাস পড়ি— কিন্তু যে ইতিহাস আমাদের দেশের জনপ্রবাহকে অবলম্বন করিয়া

প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছে, যাহার নানা লক্ষণ নানা স্থৃতি আমাদের ঘরে বাহিরে নানা স্থানে প্রত্যক্ষ হইয়া আছে, তাহা আমরা আলোচনা করি না বলিয়া ইতিহাস যে কী জিনিস তাহার উজ্জ্বল ধারণা আমাদের হইতেই পারে না। আমরা ভাষাতত্ত্ব মৃথস্থ করিয়া পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করি, কিন্তু আমাদের নিজের মাতৃভাষা কালে কালে প্রদেশে প্রদেশে কেমন করিয়া যে নানা রূপান্তরের মধ্যে নিজের ইতিহাস প্রত্যক্ষ নিবদ্ধ করিয়া রাথিয়াছে তাহা তেমন করিয়া দেখি না বলিয়াই ভাষারহস্থ আমাদের কাছে স্কলপ্ত হইয়া উঠে না। এক ভারতবর্ষে সমাজ ও ধর্মের যেমন বহুতর অবস্থাবৈচিত্র্য আছে, এমন বোধ হয় আর কোনো দেশে নাই। অনুসন্ধানপূর্বক অভিনিবেশপূর্বক সেই বৈচিত্র্য আলোচনা করিয়া দেখিলে সমাজ ও ধর্মের বিজ্ঞান আমাদের কাছে যেমন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, এমন দূর দেশের ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বই পড়িয়ামাত্র কথনো হইতে পারে না।

ধারণা যথন অস্পষ্ট ও তুর্বল থাকে তথন উদ্ভাবনাশক্তির আশা করা যায় না। এমন কি, তথনকার সমস্ত উদ্ভাবনা অবাস্তবিক অভ্ত আকার ধারণ করে। এইজন্মই আমরা কেতাবে ইতিহাস শিথিয়াও ঐতিহাসিক বিচার তেমন করিয়া আয়ত্ত করিতে পারি নাই; কেতাবে বিজ্ঞান শিথিয়াও অভ্তপূর্ব কাল্লনিকতাকে বিজ্ঞান বলিয়া চালাইয়া থাকি; ধর্ম, সমাজ, এমন কি, সাহিত্য-সমালোচনাতেও অপ্রমন্ত পরিমাণ-বোধ রক্ষা করিতে পারি না।

বাস্তবিকতাবিবর্জিত হইলে আমাদের মনই বল, হৃদয়ই বল, কল্পনাই বল, কৃশ এবং বিকৃত হইয়া য়ায়। আমাদের দেশহিতৈয়া ইহার প্রমাণ। দেশের লাকের হিতের দঙ্গে এই হিতেয়ার য়োগ নাই। দেশের লোক রোগে মরিতেছে, দারিদ্রো জীণ হইতেছে, অশিক্ষা ও কৃশিক্ষায় নই হইতেছে, ইহার প্রতিকারের জন্ম য়াহারা কিছুমাত্র নিজের চেষ্টা প্রয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হয় না তাহারা বিদেশী সাহিত্য-ইতিহাসের পুঁথি-গত পেট্রিয়টিজ্ম্ নানাপ্রকার অসংগত অন্তকরণের দ্বারা লাভ করিয়াছি বলিয়া কল্পনা করে। এইজন্মই, এতকাল গেল, তথাপি এই পেট্রয়টিজ্ম্ আমাদিগকে মথার্থ কোনো ত্যাগস্বীকারে প্রবৃত্ত করিতে পারিল না। যে দেশে পেট্রয়টিজ্ম্ অবাস্তব নহে, পুঁথিগত অন্তকরণমূলক নহে, সেখানকার লোক দেশের জন্ম আমাদের দেশ যে কিরূপ তাহা সন্ধানপূর্বক জানিবার জন্ম উৎসাহ অন্তত্ব করি না। যোশিদা তোরাজিরো জাপানের এক জন বিখ্যাত পেট্রয়ট ছিলেন। তিনি তাহার প্রথমাবস্থায় চাল-চিঁড়া বাধিয়া পায়ে হাটিয়া ক্রমাগতই সমস্ত দেশ কেবল ভ্রমণ করিয়াই বেড়াইয়াছেন।

এইরপে দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিয়া তাহার পরে ছাত্র পড়াইবার কাজে নিযুক্ত হন— শেষদশায় তাঁহাকে দেশের কাজে প্রাণ দিতে হইয়াছিল। এইরপ পেট্রিয়টিজ্মের অর্থ বোঝা যায়। দেশের বাস্তবিক জ্ঞান এবং দেশের বাস্তবিক কাজের উপরে যথন দেশহিতৈযা প্রতিষ্ঠিত হয় তথনই তাহা মাটিতে বন্ধমূল গাছের মতো ফল দিতে থাকে।

অতএব এ কথা যদি সত্য হয় যে, প্রত্যক্ষবস্তর সহিত সংস্রব ব্যতীত জ্ঞানই বল, ভাবই বল, চরিত্রই বল, নির্জীব ও নিক্ষল হইতে থাকে, তবে আমাদের ছাত্রদের শিক্ষাকে সেই নিক্ষলতা হইতে যথাসাধ্য রক্ষা করিতে চেষ্টা করা অত্যাবশুক।

বাংলাদেশ আমাদের নিকটতম— ইহারই ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতিকে বন্ধীয়-সাহিত্য-পরিষৎ আপনার আলোচ্য বিষয় করিয়াছেন। পরিষদের নিকট আমার নিবেদন এই যে, এই আলোচনাব্যাপারে তাঁহারা ছাত্রদিগকে আহ্বান করিয়া লউন। তাহা হইলে প্রত্যক্ষবস্তুর সম্পর্কে ছাত্রদের বীক্ষণশক্তি ও মননশক্তি সবল হইয়া উঠিবে এবং নিজের চারি দিককে, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানিবার অভ্যাস হইলে অন্য সমস্ত জানিবার ষথার্থ ভিত্তিপত্তন হইতে পারিবে। তা ছাড়া, নিজের দেশকে ভালো করিয়া জানার চর্চা নিজের দেশকে যথার্থভাবে প্রীতির চর্চার অন্ধ।

বাংলাদেশে এমন জিলা নাই যেথান হইতে কলিকাতায় ছাত্রসমাগম না হইয়াছে। দেশের সমস্ত বৃত্তান্তদংগ্রহে ইহাদের যদি সহায়তা পাওয়া যায়, তবে সাহিত্য-পরিষৎ সার্থকতা লাভ করিবেন। এ সাহায্য কিরূপ এবং তাহার কতদ্র প্রয়োজনীয়তা তাহার হই-একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে।

বাংলাভাষায় একথানি ব্যাকরণ-বচনা সাহিত্য-পরিষদের একটি প্রধান কাজ।
কিন্তু কাজটি সহজ নহে। এই ব্যাকরণের উপকরণ সংগ্রহ একটি তুরুহ ব্যাপার।
বাংলাদেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যতগুলি উপভাষা প্রচলিত আছে তাহারই তুলনাগত
ব্যাকরণই যথার্থ বাংলার বৈজ্ঞানিক ব্যাকরণ। আমাদের ছাত্রগণ সমবেতভাবে কাজ
করিতে থাকিলে এই বিচিত্র উপভাষার উপকরণগুলি সংগ্রহ করা কঠিন হইবে না।

বাংলায় এমন প্রদেশ নাই যেখানে স্থানে প্রানে প্রাকৃত লোকদের মধ্যে নৃতন
নৃতন ধর্মদম্প্রদায়ের স্বষ্ট না হইতেছে। শিক্ষিত লোকেরা এগুলির কোনো থবরই
রাখেন না। তাঁহারা এ কথা মনেই করেন না, প্রকাণ্ড জনসম্প্রদায় অলক্ষ্য গতিতে
নিঃশব্দরণে চলিয়াছে; আমরা অবজ্ঞা করিয়া তাহাদের দিকে তাকাই না বলিয়া
যে তাহারা স্থির হইয়া বিদয়া আছে, তাহা নহে— নৃতন কালের নৃতন শক্তি তাহাদের

মধ্যে পরিবর্তনের কাজ করিতেছেই; সে পরিবর্তন কোন্ পথে চলিতেছে, কোন্ রূপ ধারণ করিতেছে, তাহা না জানিলে দেশকে জানা হয় না। শুধু যে দেশকে জানাই চরম লক্ষ্য, তাহা আমি বলি না— যেথানেই হোক-না কেন, মানব-সাধারণের মধ্যে যা-কিছু ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া চলিতেছে তাহা ভালো করিয়া জানারই একটা সার্থকতা আছে। পুঁথি ছাড়িয়া সজীব মাহ্যুবকে প্রত্যক্ষ পড়িবার চেষ্টা করাতেই একটা শিক্ষা আছে; তাহাতে শুধু জানা নয়, কিন্তু জানিবার শক্তির এমন একটা বিকাশ হয় যে কোনো ক্লাদের পড়ায় তাহা হইতেই পারে না। পরিষদের অধিনায়কতায় ছাত্রগণ যদি স্ব প্রদেশের নিয়শ্রেণীর লোকের মধ্যে যে-সমন্ত ধর্মসম্প্রদায় আছে তাহাদের বিবরণ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তবে মন দিয়া মাহ্যুযের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার যে-একটা শিক্ষা তাহাও লাভ করিবেন এবং সেই সঙ্গেই দেশেরও কাজ করিতে পারিবেন।

আমরা নৃতত্ত্ব অর্থাৎ ethnologyর বই যে পড়ি না তাহা নহে, কিন্তু যথন দেখিতে পাই, দেই বই পড়ার দক্ষন আমাদের ঘরের পাশে যে হাড়ি-ডোম কৈবর্ত-বাগদি রহিয়াছে তাহাদের সম্পূর্ণ পরিচয় পাইবার জন্ম আমাদের লেশমাত্র ঔংস্করা জন্ম না তথনই বৃঝিতে পারি, পুঁথি সম্বন্ধে আমাদের কত বড়ো একটা কুসংস্কার জন্মিয়া গেছে— পুঁথিকে আমরা কত বড়ো মনে করি এবং পুঁথি যাহার প্রতিবিশ্ব তাহাকে কতই তুচ্ছ বলিয়া জানি। কিন্তু, জ্ঞানের সেই আদিনিকেতনে একবার যদি জড়ত্ব ত্যাগ করিয়া প্রবেশ করি, তাহা হইলে আমাদের ঔংস্কক্যের সীমাথাকিবে না। আমাদের ছাত্রগণ যদি তাঁহাদের এই-সকল প্রতিবেশীদের সমস্ত থোঁজে একবার ভালো করিয়া নিযুক্ত হন, তবে কাজের মধ্যেই কাজের পুরস্কার পাইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সন্ধান ও সংগ্রহ করিবার বিষয় এমন কত আছে তাহার দীমা নাই। আমাদের ব্রতপার্বণগুলি বাংলার এক অংশে ষেরূপ অন্ত অংশে দেরূপ নহে। স্থানভেদে দামাজিক প্রথার অনেক বিভিন্নতা আছে। এ ছাড়া গ্রাম্য ছড়া, ছেলে ভূলাইবার ছড়া, প্রচলিত গান প্রভৃতির মধ্যে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় নিহিত আছে। বস্তুত, দেশবাদীর পক্ষে দেশের কোনো বৃত্তান্তই তুচ্ছ নহে এই কথা মনে রাথিয়াই দাহিত্যপরিষৎ নিজের কর্তব্যনিরূপণ করিয়াছেন।

আমাদের ছাত্রগণকে পরিষদের কর্মশালায় সহায়স্বরূপে আকর্ষণ করিবার জন্ত আমার অন্তরোধ পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়াই অগুকার এই সভায় আমি ছাত্র-গণকে আমন্ত্রণ করিবার ভার লইয়াছি। সেই কাজে প্রবৃত্ত হইবার সময় আমাদের তরুণাবস্থার কথা আমার মনে পড়িতেছে। আমাদের তরুণাবস্থা বলিলে যে অত্যন্ত স্থান্ত্রকালের কথা বোঝায় এতবড়ো প্রাচীনত্বের দাবি আমি করিতে পারি না; কিন্তু, আমাদের তথনকার দিনের সঙ্গে এখনকার দিনের এমন একটা পরিবর্তন দেখিতে পাই যে, সেই অদ্রবর্তী সময়কে যেন একটা যুগান্তর বলিয়া মনে হয়। এই পরিবর্তনটা বয়সের দোষে আমি দেখিতেছি অথবা এই পরিবর্তনটা সত্যই ঘটিয়াছে, তাহা ভাবিবার বিষয়। একটু ব্য়স বেশি হইলেই প্রাচীনতর লোকেরা তাঁহাদের সেকালের সঙ্গে তুলনা করিয়া একালকে থোঁটা দিতে বনেন— তাহার একটা কারণ, সেকাল তাঁহাদের আশা করিবার কাল ছিল্ এবং একালটা তাঁহাদের হিসাব বুঝিবার দিন। তাঁহারা ভূলিয়া যান, একালের যুবকেরাও আশা করিয়া জীবন আরম্ভ করিতেছে, এখনো তাহারা চশমা চোথে হিসাব মিটাইতে বনে নাই। অতএব, আমাদের সেদিনকার কালের সঙ্গে অত্যকার কালের যে প্রতেদটা আমি দেখিতেছি তাহা যথার্থ কি না তাহার বিচারক একা আমি নহি, তোমাদিগকেও তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

সত্যমিথ্যা নিশ্চয় জানি না, কিন্তু মনে হয়, এখনকার ছেলেদের চেয়ে তখন আমরা অনেক বেশি ছেলেমায়্র ছিলাম। দেটা ভালো কি মন্দ তাহার ছই পক্ষেই বলিবার কথা আছে— কিন্তু, ছেলেমায়্র থাকিবার একটা গুণ ছিল য়ে, আমাদের আশার অন্ত ছিল না, ভবিয়তের দিকে কী চোথে য়ে চাহিতাম, কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব বলিয়া মনে হইত না। তখন আমরা এমন-সকল সভা করিয়াছিলাম, এমন-সকল দল বাঁধিয়াছিলাম, এমন-সকল সংকল্পে বন্ধ হইয়াছিলাম যাহা এখনকার দিনে তোময়া শুনিলে নিশ্চয় হাস্তসংবরণ করিতে পারিবে না— এবং আমাদের সাহিত্যে কোনো কোনো স্থলে আমাদের সেদিনকার চিত্র হাস্তরসরঞ্জিত তুলিকায় চিত্রিত হইয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

কিন্তু, দব কথা যদি খুলিয়া বলি তবে তোমরা এই মনে করিয়া বিশ্বিত হইবে যে, আমাদের দেকালে আমরা, বালকেরা, দকলেই যে একবয়দী ছিলাম তাহা নহে, আমাদের মধ্যে পককেশের অভাব ছিল না এবং তাঁহাদের আশা ও উৎদাহ আমাদের চেয়ে যে কিছুমাত্র অল্প ছিল, তাহাও বলিতে পারি না। তথন আমরা নবীনে-প্রবীণে মিলিয়া ভয়-লজ্জা-নৈরাশ্য কেমন নিঃশেষে বিদর্জন দিয়াছিলাম, তাহা আজও ভুলিতে পারিব না।

সেদিনের চেয়ে নিঃসন্দেহেই আজ আমরা অনেক বিষয়ে অগ্রসর হইয়াছি, কিন্তু আজ আকাশে আশার আলোক যেন মান এবং পথিকের হস্তে আনন্দের পাথেয় যেন অপ্রচুর। কেন এমনটা ঘটিল তাহার জবাবদিহি এখনকার কালের নহে, আমাদিগকেই তাহার কৈফিয়ত দিতে হইবে। যে আশার সম্বল লইয়া যাত্রা আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহা পথের মধ্যে কোন্থানে উড়াইয়া-পুড়াইয়া দিয়া আজ এমন রিক্ত হইয়া বসিয়া আছি।

অপরিমিত আশা-উৎসাহ আমাদের অল্পবয়দের প্রথম সম্বল; কর্মের পথে যাত্রা করিবার আরম্ভকালে বিধাত্মাতা এইটে আমাদের অঞ্চলপ্রান্তে বাঁধিয়া আশীর্রাদ করিয়া প্রেরণ করেন। কিন্তু অর্থ ঘেমন থাল নহে, তাহা ভাঙাইয়া তবে থাইতে হয়, তেমনি আশা-উৎসাহমাত্র আমাদিগকে সার্থক করে না, তাহাকে বিশেষ কাজে থাটাইয়া তবে ফললাভ করি। সে কথা ভুলিয়া আমরা বরাবর ওই আশা-উৎসাহেই পেট ভরাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম।

শিশুরা শুইয়া শুইয়াই হাত-পা ছুঁড়িতে থাকে— তাহাদের সেই শরীরসঞ্চালনের কোনো লক্ষ্য নাই। প্রথমাবস্থায় শক্তির এইরপ অনির্দিষ্ট বিক্ষেপের একটা অর্থ আছে— কিন্তু, সেই অকারণ হাত-পা-ছোঁড়া ক্রমে যদি তাহাকে সকারণ চেষ্টার জন্ত প্রস্তুত করিয়া না তোলে তবে তাহা ব্যাধি বলিয়াই গণ্য হইবে।

আমাদেরও অল্পরাসে উত্যমগুলি প্রথমে কেবলমাত্র নিজের আনন্দেই বিক্ষিপ্তভাবে উদ্দামভাবে চারি দিকে সঞ্চালিত হইতেছিল— তথনকার পক্ষে তাহা অভ্যুত ছিল না, তাহারা বিদ্ধেপের বিষয় ছিল না। কিন্তু ক্রমেই যথন দিন যাইতে লাগিল এবং আমরা কেবল পড়িয়া পড়িয়া অঙ্গসঞ্চালন করিতে লাগিলাম কিন্তু চলিতে লাগিলাম না, শরীরের আক্ষেপবিক্ষেপকেই অগ্রসর হইবার উপায় বলিয়া কল্পনা করিতে লাগিলাম, তথন আর আনন্দের কারণ রহিল না— এবং এক সময়ে যাহা আবশ্যক ছিল অন্ত

আমাদের প্রথমবয়দে ভারতমাতা, ভারতলন্ধী প্রভৃতি শব্দগুলি বৃহদায়তন লাভ করিয়া আমাদের কল্পনাকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল। কিন্তু মাতা যে কোথায় প্রত্যক্ষ আছেন তাহা কথনো স্পষ্ট করিয়া ভাবি নাই; লন্ধী দ্রে থাকুন, তাঁহার পেচকটাকে পর্যন্ত কথনো চক্ষে দেখি নাই। আমরা বায়রনের কাব্য পড়িয়াছিলাম, গারিবল্ডির জীবনী আলোচনা করিয়াছিলাম এবং পেট্রিয়টিজ্মের ভাবরসসস্ভোগের নেশায় একেবারে তলাইয়া গিয়াছিলাম।

মাতালের পক্ষে মতা ষেরপ খাতোর অপেক্ষা প্রিয় হয় আমাদের পক্ষেও দেশ-হিতৈযার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ তাহার ভাষাকে বিশ্বত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার স্থত্ঃথকে নিজের জীবনধাত্রা হইতে বহুদ্বে রাখিয়াও, আমরা দেশহিতৈবী হইতেছিলাম। দেশের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত না হইয়াও বিদেশীর রাজদরবারকেই দেশহিতৈবিতার একমাত্র কার্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম — এমন অবস্থাতেও, এমন ফাঁকি দিয়াও, ফললাভ করিব, আনন্দলাভ করিব, উৎসাহকে বরাবর বজায় রাখিব, এমন আশা করিতে গেলে বিশ্ববিধাতার চক্ষে ধুলা দিবার আয়োজন করিতে হয়।

আইডিয়া যত বড়োই হউক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবন্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লজ্জন করিলে চলিবে না। দ্রকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে দেই দ্রে যাওয়া। ভারতমাতা যে হিমালয়ের হুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বিদিয়া কেবলই করুণ স্থরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র—কিন্তু, ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতেই পদ্ধশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ শ্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্ম আপন শৃন্ম ভাগুরের দিকে হতাশদ্ষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা। যে ভারতমাতা ব্যাস-বশিষ্ঠ-বিশামিত্রের তপোবনে শমীরক্ষমূলে আলবালে জলসেচন করিয়া বেড়াইতেছেন তাঁহাকে করজাড়ে প্রণাম করিলেই যথেষ্ট, কিন্তু আমাদের ঘরের পাশে যে জীর্ণচীরধারিণী ভারতমাতা ছেলেটাকে ইংরেজি বিভালয়ে শিখাইয়া কেরানিগিরির বিড়ম্বনার মধ্যে স্প্রতিষ্ঠিত করিয়া দিবার জন্ম অর্ধাশনে পরের পাকশালে রাধিয়া বেড়াইতেছেন, তাঁহাকে তো অমন কেবলমাত্র প্রণাম করিয়া সারা যায় না।

যাহাই হউক, কিছুই হইল না। বিজয়ীর মতো বাহির হইলাম, ভিথারির মতো পরের দারে দাঁড়াইলাম, অবশেষে সংসারী হইয়া দাওয়ায় বিদিয়া সেভিংদ্ ব্যাঙ্কের থাতা খুলিলাম। কারণ, যে ভারতমাতা, যে ভারতলক্ষী কেবল সাহিত্যের ইন্দ্রধন্থবাঙ্গের রিচত, যাহা পরাক্ষরণের মৃগত্ঞিকার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত, তাহার চেয়ে নিজের সংসারট্কু যে ঢের বেশি প্রত্যক্ষ, নিজের জঠরগহরটা যে ঢের বেশি স্থনির্দিষ্ট— এবং ভারতমাতার অশ্রুধারা ঝিঁঝিট-থাযাজ রাগিণীতে যতই মর্মভেদী হউক না, ডেপুটি-গিরিতে মাসে মাসে যে স্বর্ণঝংকারমধুর বেতনটি মিলে তাহাতে সম্পূর্ণ সান্থনা পাওয়া যায় ইহা পরীক্ষিত। এমনি করিয়া যে মাক্রয় একদিন উদারভাবে বিক্ষারিত হইয়া দিন আরম্ভ করে সে যথন সেই ভারপুঞ্জকে কোনো প্রত্যক্ষবস্থতে প্রয়োগ করিতে না পারে, তথন সে আত্মন্তরি স্বার্থপর হইয়া ব্যর্থভাবে দিন শেষ করে।— একদিন যে ব্যক্তি নিজের ধনপ্রাণ সমস্তই হঠাৎ দিয়া ফেলিবার জন্ম প্রস্তুত হয় সে যথন দান করিবার কোনো লক্ষ্য নির্ণয় করিতে পারে না, কেবল সংকল্প-কল্পনার বিলাসভোগেই

আপনাকে পরিতৃপ্ত করে, সে একদিন এমন কঠিনহাদয় হইয়া উঠে যে, উপবাসী স্বদেশকে যদি স্কদ্রপথে দেখে, তবে টাকা ভাঙাইয়া সিকিটি বাহির করিবার ভয়ে দার রুদ্ধ করিয়া দেয়। ইহার কারণ এই যে, শুদ্ধমাত্র ভাব যত বড়োই হউক, ক্ষুদ্রতম প্রত্যক্ষবস্তুর কাছে তাহাকে পরাস্ত হইতে হইবে।

এইজন্মই বলিতেছিলাম, যাহা আমরা পুঁথি হইতে পড়িয়া পাইয়াছি, যাহাকে আমরা ভাবদন্তোগ বা অহংকারতৃপ্তির উপায়স্বরূপ করিয়া রদালসজড়ত্বের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি ও ক্রমে অবদাদের মধ্যে অবতরণ করিতেছি, তাহাকে প্রত্যক্ষতার মূর্তি, বাস্তবিকতার গুরুত্ব দান করিলে তবে আমরা রক্ষা পাইব। শুধু বড়ো জিনিস কল্পনা করিলেও হইবে না, বড়ো দান ভিক্ষা করিলেও হইবে না এবং ছোটো মুখে বড়ো কথা বলিলেও হইবে না, বারের পার্শ্বে নিতান্ত ছোটো কাজ শুরু করিতে হইবে। বিলাতের প্রাসাদে গিয়া রোদন করিলে হইবে না, স্বদেশের ক্ষেত্রে বিদিয়া কণ্টক উৎপাটন করিতে হইবে। ইহাতে আমাদের শক্তির চর্চা হইবে— সেই শক্তির চর্চামাত্রেই স্বাধীনতা, এবং স্বাধীনতামাত্রেই আনন্দ।

আজ তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা আকাজ্ঞা আদুর্শ যে কী, তাহা স্পষ্টরূপে অহুভব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব। কিন্তু, নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও তো ভস্মাবৃত অগ্নিকণার মতো প্রক্রেশ্র নীচে এখনো প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে— সেই স্মৃতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহৎ আকাজ্ফার রাগিণী মনের যে তারে সহজে বাজিয়া উঠে তোমাদের অন্তরের সেই সুক্ষ সেই তীক্ষ্ণ সেই প্রভাতসূর্যরশ্মিনির্মিত তম্ভর ন্যায় উজ্জ্বল তন্ত্রীগুলিতে এখনো অব্যবহারে মরিচা পড়িয়া যায় নাই— উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্বিচারে আত্মবিসর্জন করিবার দিকে মাতুষের মনের যে-একটা স্বাভাবিক ও স্থগভীর প্রেরণা আছে তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা ক্ষুদ্র বাধার দারা বারম্বার প্রতিহত হইয়া নিত্তেজ হয় নাই। আমি জানি, সদেশ যথন অপমানিত হয় আহত অগ্নির ন্তায় তোমাদের হৃদয় উদ্দীপ্ত হইয়া উঠে, নিজের ব্যবসায়ের সংকীর্ণতা ও স্বার্থসাধনের চেটা তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে নাই; দেশের অভাব ও অগোরব যে কেমন করিয়া দূর হইতে পারে সেই চিন্তা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমাদের রজনীর বিনিদ্র প্রহর ও দিবদের নিভূত অবকাশকে আক্রমণ করে; আমি জানি, ইতিহাসবিশ্রুত যে-সকল মহাপুরুষ দেশহিতের জন্ম লোকহিতের জন্ম আপনাকে উৎসর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরান্ত, স্বার্থকে লজ্জিত ও তুঃথক্লেশকে অমর মহিমায় সম্জ্জল করিয়া গেছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে যথন আহ্বান করে তথন তাহাকে আজও তোমরা বিজ্ঞ বিষয়ীর মতো

বিজ্রপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে চাও না— তোমাদের সেই অনাদ্রাত পূষ্প অথও পুণ্যের স্তায় নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাজ্ঞাকে আমি আজ তোমাদের দেশের <u>শারস্বতবর্গের নামে আহ্বান করিতেছি— ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্মের</u> পথে। কর্মশালার প্রবেশদার অতি ক্তু, রাজপ্রাসাদের সিংহ্দারের ভায়ে ইহা প্রভ্রভেদী নহে। কিন্ত গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে নিজের শক্তি সম্বল করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিক্ষাপাত্র লইয়া নহে— গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে প্রবেশের জন্ম দারীর অনুমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না, ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া আসিতে হয়— এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে, কিন্ত দে কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, যিনি নত ব্যক্তিকে উন্নত করিয়া দেন সেই মঙ্গলবিধাতার নিকট। তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া এপর্যন্ত কেহ তো সম্পূর্ণ নিরাশ হন নাই; দেশ যখন বিলাতি বিষাণ বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিল তখন তোমরা পশ্চাৎপদ হও নাই, প্রাচীন শ্লোকে যে স্থানটাকে শ্বশানের ঠিক পূর্বেই বদাইয়াছেন দেই রাজদারে তোমরা যাত্রা করিয়া আপনাকে দার্থক জ্ঞান করিয়াছ, আর, আজ দাহিত্য-পরিষৎ তোমাদিগকে যে আহ্বান করিতেছেন তাহার ভাষা মাতৃভাষা ও তাহার কার্য মাতার অন্তঃপুরের কার্য বলিয়াই কি তাহা ব্যর্থ হইবে— সে আহ্বান দেশের 'উৎসবে ব্যসনে চৈব', কিন্ত 'রাজঘারে শ্বশানে চ' নয় বলিয়াই কি তোমাদের উৎসাহ হইবে না ? সাহিত্য-পরিষদে আমরা দেশকে জানিবার জন্ম প্রবৃত্ত হইয়াছি— দেশের কাব্যে, গানে, ছড়ায় প্রাচীন মন্দিরের ভগাবশেষে, কীটদন্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষিকুটিরে পরিষৎ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্ম উন্মতত হইয়াছেন সেখানে বিদেশী লোকে কোনোদিন বিষ্ময়দৃষ্টিপাত করে না, সেখান হইতে সংবাদপত্রবাহন খ্যাতি সমুদ্রপারে জয়ঘোষণা করিতে যায় না, সেখানে তোমাদের কোনো প্রলোভন নাই— কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিস্মাত্রকে যদি রাজমহিধীর ভোজ্যা-বশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পার তবে মাতার নিভ্ত-অন্তঃপুরচারী এই-সকল য়াতৃসেবকদের পার্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে বিনা পুরস্কারে খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো। তাহা হইলে অন্তত এইটুকু বুঝিবে যে, যদি শক্তি থাকে তবে কর্মণ্ড আছে, যদি প্রীতি থাকে তবে সেবার উপলক্ষ্যের অভাব নাই, সেজ্ঞ গ্রুমেণ্টের কোনো আইন-পাদের অপেক্ষা করিতে হয় না এবং কোনো অধিকারভিক্ষার প্রত্যাশায় রুদ্ধ দারের কাছে অনহাক্র্যা হইয়া দিনরাত্রি যাপন করা অত্যাবশুক নহে।

আমার আশত্বা হইতেছে, অভকার বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে আমি ঠিক মাত্রারক্ষা করিতে পারি নাই। কথাটা তো শুদ্ধমাত্র এই ষে, দেশী ভাষার ব্যাকরণ চর্চা করে।, অভিধান সংকলন করো, পল্লী হইতে দেশের আভ্যন্তরিক বিবরণ সংগ্রহ করো। এই সামান্ত প্রস্তাবের অবভারণার জন্ত এমন করিয়া উচ্চভাবের দোহাই দিয়া দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করা কিছু যেন অসংগত হইয়াছে। হইয়াছে স্বীকার করি, কিন্তু কালের গতিকে এইরূপ অদংগত ব্যাপার আমাদের দেশে আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে ইহাই আমাদের হুর্ভাগ্যের লক্ষণ। যদি কোনো মাতার এমন অবস্থা হয় যে, ছেলের প্রতি তাঁহার কর্তব্য কী তাহাই নিরূপণ করিবার জন্ত দেশবিদেশের বিজ্ঞান দর্শন ও ধর্ম-শাস্ত্র পড়িয়া তিনি কুলকিনারা পাইতেছেন না, তবে তাঁহাকে এই অত্যস্ত সহজ কথাটি যত্ন করিয়া বুঝাইতে হয়— আগে দেখো তোমার ছেলেটা কোথায় আছে, কী করিতেছে, সে পাংকুয়ায় পড়িল কি আলপিন গিলিয়া বসিল, তাহার ক্ষা পাইয়াছে কি শীত করিতেছে। এ-সব সাধারণত বলিতেই হয় না, কিন্ত যদি ছুর্দৈবক্রমে বিশেষ স্থলে বলা আবিশ্যক হইয়া পড়ে, তবে বাহুল্য করিয়াই বলিতে হয়। বর্তমান কালে আমাদের দেশে যদি বলা যায় যে, দেশের জন্ম বক্তৃতা করো, দভা করো, তর্ক করো, তবে তাহা সকলে অতি সহজেই বুঝিতে পারেন; কিন্ত যদি বলা হয়, দেশকে জানো ও তাহার পরে স্বহন্তে যথাসাধ্য দেশের সেবা করো, তবে দেখিয়াছি, অর্থ বৃঝিতে লোকের বিশেষ কট হয়। এমন অবস্থায় দেশের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে ত্টো-একটা সামান্ত কথা বলিতে যদি অসামান্ত বাক্যব্যয় করিয়া থাকি, তবে মার্জনা করিতে হইবে। বস্তুত, দকালবেলায় যদি ঘন কুয়াশা হইয়া থাকে তবে অধীর হইয়া ফল নাই এবং হতাশ হইবারও প্রয়োজন দেখি না— তুর্য সে কুয়াশা ভেদ করিবেনই এবং করিবামাত্র সমস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে। আজ আমি অধীরভাবে অধিক আকাজ্জা করিব না— অবিচলিত আশার সহিত আনন্দের সহিত এই কথাই বলিব, নিবিড় কুজাটিকার মাঝে মাঝে ওই-যে বিচ্ছেদ দেখা ষাইতেছে— সূর্যরশ্মির ছটা থরধার ক্লপাণের মতো আমাদের দৃষ্টির আবরণ তিন-চারি জায়গায় ভেদ করিয়াছে— আর ভয় নাই, গৃহদারের সমুথেই আমাদের যাত্রাপথ অনতিবিলম্বেই পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে— তথন দিগ্বিদিক সম্বন্ধে দশ জন মিলিয়া দশ প্রকারের মত লইয়া ঘরে বসিয়া বাদ-বিতণ্ডা করিতে হইবে না— তথন সকলে আপন-আপন শক্তি অনুসারে আপন-আপন পথ নির্বাচন করিয়া তর্কসভা হইতে, পুথির রুদ্ধ কক্ষ হইতে বাহির হইয়া পড়িব— তথন নিকটের কাজকে দূর মনে হইবে না এবং অত্যাবশ্যক কাজকে ক্ষুদ্র বলিয়া অবজ্ঞা জন্মিবে না। এই শুভক্ষণ আসিবে বলিয়া আমার মনে দৃঢ় বিশাস আছে— শেইজন্ম, পরিষদের অন্যকার আহ্বান যদি তোমাদের অন্তরে স্থান না পায়, বাংলাদেশের ঘরের কথা জানাকে যদি তোমরা বেশি একটা কিছু বলিয়া না মনে কর —
তবু আমি ক্ষ হইব না এবং আমার যে মাতৃভূমি এতদিন তাঁহার সন্তানগণের গৃহপ্রত্যাগমনের জন্ম অনিমেষদৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন তাঁহাকে আশাদ দিয়া
বলিব, জননী, সময় নিকটবর্তী হইয়াছে, ইস্কুলের ছুটি হইয়াছে, সভা ভাঙিয়াছে,
এইবার তোমার কুটিরপ্রান্ধণের অভিমুথে তোমার ক্ষিত সন্তানদের পদধ্বনি ওই
শোনা যাইতেছে— এখন বাজাও তোমার শন্ধ, জালো তোমার প্রদীপ, তোমার
প্রসারিত শীতলপাটির উপরে আমাদের ছোটো বড়ো সকল ভাইয়ের মিলনকে তোমার
অঞ্গান্দাদ আশীর্বচনের দারা সার্থক করিবার জন্ম প্রস্তুত হইয়া থাকো।

देवभाश, ३०३२

## য়ুনিভার্সিটি বিল

এতকাল ধরিয়া য়ুনিভার্সিটি বিলের বিধিবিধান লইয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনেক আলোচনাই হইয়া গেছে, দেগুলির পুনক্ষক্তি বিরক্তিকর হইবে। মোটাম্টি হুই-একটা কথা বলিতে চাই।

টাকা থাকিলে, ক্ষমতা থাকিলে, সমন্ত অবস্থা অন্তক্তল হইলে, বন্দোবস্তর চূড়ান্ত করা ষাইতে পারে সে কথা সকলেই জানে। কিন্তু অবস্থার প্রতি তাকাইয়া ত্রাশাকে থব করিতে হয়। লর্ড কর্জন ঠিক বলিয়য়াছেন, বিলাতি বিশ্ববিভালয়ের আদর্শ থ্ব ভালো— কিন্তু ভারতবন্ধু লাটসাহেব তো বিলাতের সব ভালো আমাদিগকে দিবার কোনো বন্দোবস্ত করেন নাই, মাঝে হইতে কেবল একটা ভালোই মানাইবে কেন ?

প্রত্যেকের সাধ্যমত যে ভালো দে-ই তাহার সর্বোত্তম ভালো, তাহার চেয়ে ভালো আর হইতে পারে না— অন্তের ভালোর প্রতি লোভ করা রুথা।

বিলাতি য়্নিভার্দিটিগুলাও একেবারেই আকাশ হইতে পড়িয়া অথবা কোনো জবর্দস্ত শাসনকর্তার আইনের জোরে এক রাত্রে পূর্বপরিণত হইয়া উঠে নাই। তাহার একটা ইতিহাস আছে। দেশের অবস্থা এবং ক্ষমতার সঙ্গে তাহারা স্বভাবত বাড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার প্রতিবাদে বলা ঘাইতে পারে, আমাদের য়্নিভার্দিটি গোড়াতেই বিদেশের নকল— স্বাভাবিক নিয়মের কথা ইহার সম্বন্ধে থাটিতে পারেনা। দে কথা ঠিক। ভারতবর্ধের মুনিভার্সিটি দেশের প্রকৃতির সঙ্গে যে মিশিয়া গেছে, আমাদের সমাজের দঙ্গে সম্পূর্ণ একান্ধ হইয়া গেছে, তাহা বলিতে পারি না— এখনো ইহা আমাদের বাহিরে রহিয়াছে।

কিন্ত ইহাকে আমরা ক্রমশ আয়ত্ত করিয়া লইতেছি— আমাদের স্বদেশীদের পরিচালিত কলেজগুলিই তাহার প্রমাণ।

ইংরেজের কাছ হইতে আমরা কী পাইয়াছি, তাহা দেখিতে হইলে কেবল দেশে কী আছে তাহা দেখিলে চলিবে না, দেশের লোকের হাতে কী আছে তাহাই দেখিতে হইবে।

রেলওয়ে টেলিগ্রাফ অনেক দেখিতেছি, কিন্তু তাহা আমাদের নহে; বাণিজ্য-ব্যবসায়ও কম নহে, কিন্তু তাহারও যৎসামান্ত আমাদের। রাজ্যশাসনপ্রণালী জটিল ও বিস্তৃত, কিন্তু তাহার যথার্থ কর্তৃত্বভার আমাদের নাই বলিলেই হয়; তাহার মজুরের কার্যই আমরা করিতেছি, তাহাও উত্তরোত্তর সংকৃচিত হইয়া আসিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

যে জিনিস যথার্থ আমাদের তাহা কম ভালো হইলেও, তাহার ক্রটি থাকিলেও, তাহা ভাণ্ডারকর-মহাশয়ের সম্পূর্ণ মনোনীত না হইলেও, তাহাকেই আমরা লাভ বলিয়া গণ্য করিব।

্যে বিতা পুঁথিগত, যাহার প্রয়োগ জানা নাই, তাহা যেমন পণ্ড, তেমনি যে

শিক্ষাদানপ্রণালী আমাদের আয়ত্তের অতীত তাহাও আমাদের পক্ষে প্রায় তেমনি

নিফ্ল। দেশের বিত্যাশিক্ষাদান দেশের লোকের হাতে আসিতেছিল, বস্তুত ইহাই

বিত্যাশিক্ষার ফল। দেও যদি সম্পূর্ণ গবর্মেন্টের হাতে গিয়া পড়ে, তবে খুব ভালো

যুনিভার্সিটিও আমাদের পক্ষে দারিদ্যের লক্ষণ।

আমাদের দেশে বিভাকে অত্যন্ত ব্যয়দাধ্য করা কোনোমতেই সংগত নহে।
আমাদের সমাজ শিক্ষাকে স্থলভ করিয়া রাথিয়াছিল— দেশের উচ্চনীচ সকল তরেই
শিক্ষা নানা সহজ প্রণালীতে প্রবাহিত হইতেছিল। সেই-সমন্ত স্বাভাবিক প্রণালী
ইংরেজিশিক্ষার ফলেই ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছিল— এমন কি, দেশে রামায়ণহংরেজিশিক্ষার ফলেই ক্রমে ক্রমে বন্ধ হইয়া আসিতেছিল— এমন কি, দেশে রামায়ণমহাভারত-পাঠ কথকতা যাত্রাগান প্রতিদিন বিদায়োমুথ হইয়া আসিতেছে। এমন
সময়ে ইংরেজিশিক্ষাকেও যদি তুর্লভ করিয়া তোলা হয়, তবে গাছে তুলিয়া দিয়া মই
কাড়িয়া লওয়া হয়।

বিলাতি সভ্যতার সমস্ত অঙ্গপ্রতাঙ্গই অনেক টাকার ধন। আমোদ হইতে, লড়াই পর্যন্ত সমস্তই টাকার ব্যাপার। ইহাতে টাকা একটা প্রকাণ্ড শক্তি হইয়া উঠিয়াছে এবং টাকার পূজা আর-সমস্ত পূজাকে ছাড়াইয়া চলিয়াছে। এই ত্রংসাধ্যতা, ত্র্লভতা, জটিলতা যুরোপীয় সভ্যতার সর্বপ্রধান ত্র্লতা। সাঁতার দিতে গিয়া অত্যন্ত বেশি হাত-পা ছোঁড়া অপটুতারই প্রমাণ দেয়; কোনো সভ্যতার মধ্যে যথন সর্ব বিষয়েই প্রয়াসের একান্ত আতিশয্য দেখা যায় তথন ইহাব্বিতে হইবে, তাহার যতটা শক্তি বাহিরে দেখা যাইতেছে তাহার অনেকটারই প্রতিমূহুর্তে অপব্যয় হইতেছে। বিপুল মালমসলা-কাঠখড়ের হিসাব যদি ঠিকমতো রাখা যায় তবে দেখা যাইবে, মজুরি পোষাইতেছে না। প্রকৃতির খাতায় হুদে-আসলে হিসাব বাড়িতেছে, মাঝে মাঝে তাগিদের পেয়াদাও যে আসিতেছে না তাহাও নহে— কিন্ত, সে লইয়া আমাদের চিন্তা করিবার দরকার নাই।

আমাদের ভাবনার বিষয় এই যে, দেশে বিচার তুর্গ্লা, অন্ন তুর্গ্লা, শিক্ষাও যদি তুর্গ্লা হয়, তবে ধনী-দরিদ্রের মধ্যে নিদারুণ বিচ্ছেদ আমাদের দেশেও অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া উঠিবে। বিলাতে দারিদ্রা কেবল ধনের অভাব নহে, তাহা মন্ত্র্যুত্বেরও অভাব কারণ, দেখানে মন্ত্র্যুত্বের সমস্ত উপকরণই চড়া দরে বিক্রয় হয়। আমাদের দেশে দরিদ্রের মধ্যে মন্ত্র্যুত্ব হিল, কারণ, আমাদের সমাজে স্কথ স্বাস্থ্য শিক্ষা আমোদ মোটের উপরে সকলে ভাগাভাগি করিয়া লইয়াছেন। ধনীর চণ্ডীমণ্ডপে যে পাঠশালা বিদ্য়াছে গরিবের ছেলেরা বিনা বেতনে তাহাতে শিক্ষা পাইয়াছে; রাজার সভায় যে উৎসব হইয়াছে দরিদ্র প্রজা বিনা আহ্বানে তাহাতে প্রবেশলাভ করিয়াছে। ধনীর বাগানে দরিদ্র প্রত্যহ পূজার ফুল তুলিয়াছে, কেহ তাহাকে পুলিসে দেয় নাই; সম্পন্ন ব্যক্তি দিঘি-বিলে কাটাইয়া তাহার চারি দিকে পাহারা বসাইয়া রাথে নাই। ইহাতে দরিদ্রের আত্মসন্ত্রম ছিল, ধনীর ঐশ্বর্যে তাহার স্বাভাবিক দাবি ছিল, এইজ্যু তাহার অবস্থা যেমনই হউক সে পাশবতা প্রাপ্ত হয় নাই— য়হারা জাতিভেদ ও মন্ত্র্যুত্বের উচ্চ অধিকার লইয়া মুধ্যু বুলি আওড়ান তাহারা এ-সব কথা ভালো করিয়া চিন্তা করিয়া দেথেন না।

বিলাতি লাট আজকাল বলিতেছেন, যাহার টাকা নাই, ক্ষমতা নাই, তাহার বিভাশিক্ষার প্রতি অত্যন্ত লোভ করিবার দরকার কী? আমাদের কানে এ কথাটা অত্যন্ত বিদেশী, অত্যন্ত নিষ্ঠুর বলিয়া ঠেকে।

কিন্তু সমস্ত সহিতে হইবে। তাই বলিয়া বিসিয়া বিসিয়া আক্ষেপ করিলে চলিবেনা।
আমরা নিজেরা যাহা করিতে পারি তাহারই জন্ম আমাদিগকে কোমর বাঁধিতে
হইবে। বিভাশিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে সমাজের ব্যবস্থা ছিল— রাজার উপরে,
বাহিরের সাহায্যের উপরে ইহার নির্ভর ছিল না— সমাজ ইহাকে রক্ষা করিয়াছে এবং
সমাজকে ইহা রক্ষা করিয়াছে।

এখন বিভাশিক্ষা রাজার কাজ পাইবার সহায়ম্বরূপ হইয়াছে, তখন বিভাশিক্ষা সমাজের হিতসাধনের উপযোগী ছিল। এখন সমাজের সহিত বিভার পরস্পার সহায়তার যোগ নাই। ইহাতে এতকাল পরে শিক্ষাসাধনব্যাপার ভারতবর্ষে রাজার প্রসাদ-অপেক্ষী হইয়াছে।

এ অবস্থায় রাজা যদি মনে করেন, তাঁহাদের রাজ-পলিসির অনুকৃল করিয়াই শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, রাজভক্তির ছাঁচে ঢালিয়া ইতিহাস রচিতে হইবে, বিজ্ঞানশিক্ষাটাকে পাকে-প্রকারে থর্ব করিতে হইবে, ভারতবর্ষীয় ছাত্রের সর্বপ্রকার আত্মগোরবকে সংকুচিত করিতে হইবে, ভবে তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া যায় না—কর্তার ইচ্ছা কর্ম— আমরা সে কর্মের ফলভোগ করিব, কিন্তু সে কর্মের উপরে কর্তৃত্ব করিবার আশা করিব কিনের জোরে।

তা ছাড়া, বিত্যা জিনিসটা কলকারথানার সামগ্রী নহে। তাহা মনের ভিতর হইতে না দিলে দিবার জো নাই। লাটসাহেব তাঁহার অক্সফোর্ড-কেম্ব্রিজের আদর্শ লইয়া কেবলই আক্ষালন করিয়াছেন, এ কথা ভুলিয়াছেন যে সেথানে ছাত্র ও অধ্যাপকের মধ্যে ব্যবধান নাই, স্থতরাং সেথানে বিত্যার আদানপ্রদান স্বাভাবিক। শিক্ষক সেথানে বিত্যাদানের জন্ম উন্মুখ এবং ছাত্রেরাও বিত্যালাভের জন্ম প্রস্তত—পরপরের মাঝখানে অপরিচয়ের দূর্ব্ব নাই, অশ্রন্ধার কণ্টকপ্রাচীর নাই, কাজেই সেথানে মনের জিনিস মনে গিয়া পৌছায়। পেড্লারের মতো লোক আমাদের দেশের অধ্যাপক, শিক্ষাবিভাগের অধ্যক্ষ— তিনি আমাদিগকে কী দিতে পারেন, আমরাই বা তাঁহার কাছ হইতে কী লইতে পারি! হদ্যে হদ্যে যেথানে স্পর্শ নাই, যেথানে স্পর্শন্ত বিরোধ ও বিদ্বেষ আছে, সেথানে দৈববিড্রনায় যদি দানপ্রতিদানের সম্বন্ধ স্থাপিত হয় তবে সে-সম্বন্ধ হইতে শুধু নিক্ষণতা নহে, কুফ্লতা প্রত্যাশা করা যায়।

সর্বাপেক্ষা এইজন্মই বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে— নিজেদের বিলাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা। তাহাতে আমাদের বিলামন্দিরে কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডের
প্রকাণ্ড পাষাণ প্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না জানি, তাহার সাজসরঞ্জাম দরিদ্রের
উপযুক্ত হইবে, ধনীর চক্ষে তাহার অসম্পূর্ণতাও অনেক লক্ষিত হইবে— কিন্তু জাগ্রত
সরস্বতী প্রদাশতদলে আসীন হইবেন, তিনি জননীর মতো করিয়া সন্তানদিগকে অমৃত
পরিবেষণ করিবেন, ধন্মদগর্বিতা বণিকগৃহিণীর মতো উচ্চ বাতায়নে দাঁড়াইয়া দ্র
হইতে ভিক্ষ্কবিদায় করিবেন না।

পরের কাছ হইতে হল্লতাবিহীন দান লইবার একটা মস্ত লাগুনা এই যে, গর্বিত দাতা খুব বড়ো করিয়া খরচের হিসাব রাখে, তাহার পরে ছুই বেলা খোঁটা দেয়, 'এভ দিলাম, তত দিলাম, কিন্তু ফলে কী হইল ?' মা শুগুদান করেন, খাতায় তাহার কোনো হিনাব রাথেন না, ছেলেও বেশ পুষ্ট হয় — স্নেহবিহীনা ধাত্রী বাজার হইতে খাবার কিনিয়া রোক্তমান মুথের মধ্যে শুঁজিয়া দেয়, তাহার পরে অহরহ থিট্থিট্ করিতে থাকে, 'এত গিলাইতেছি, কিন্তু ছেলেটা দিন দিন কেবল কাঠি হইয়া যাইতেছে!'

আমাদের ইংরাজ কর্তৃপক্ষেরা সেই বুলি ধরিয়াছেন। পেড্লার সেদিন বলিয়াছেন, 'আমরা বিজ্ঞানচর্চার এত বন্দোবস্ত করিয়া দিলাম, এত আহক্ল্য করিলাম, বৃত্তির টাকার এত অপব্যয় করিতেছি, কিন্তু ছাত্রেরা স্বাধীনবুদ্ধির কোনো পরিচয় দিতেছে না।'

অন্তগ্রহজীবীদিগকে এই-সব কথাই শুনিতে হয়, অথচ আমাদের বলিবার মৃথ নাই— 'বন্দোবন্ত সমন্ত তোমাদেরই হাতে এবং সে বন্দোবন্তে যদি যথেষ্ট ফললাভ না হয় তাহার সমন্ত পাপ আমাদেরই!' এদিকে থাতায় টাকার অঙ্কটাও গ্রেট্প্রাইমার অক্ষরে দেখানো হইতেছে— যেন এত বিপুল টাকা এতবড়ো প্রকাণ্ড অযোগ্যদের জন্ত জগতে আর কোনো দাতাকর্ণ ব্যয় করে না, অতএব ইহার moral এই— 'হে অক্ষম, হে অকর্মণ্য, তোমরা ক্বতক্ত হও, তোমরা রাজভক্ত হও, তোমরা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে চাঁদা দিতে কপোলযুগ পাণ্ডুবর্ণ করিয়ো না!'

ইহাতে বিভালাভ কতটুকু হয় জানি না, কিন্তু আত্মসম্মান থাকে না। আত্মসম্মান ব্যতীত কোনো জাত কোনো সফলতা লাভ করিতে পারে না; পরের ঘরে জল তোলা এবং কাঠ কাটার কাজে লাগিতে পারে, কিন্তু দ্বিজধর্ম অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যের বৃত্তিরক্ষা করিতে পারে না।

একটা কথা আমাদিগকে সর্বদাই মনে রাখিতে হইবে যে, আমাদিগকে যে থোঁটা দেওয়া হইয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। এবং ধাঁহারা থোঁটা দেন তাঁহারাও যে মনে মনে তাহা জানেন না তাহাও আমরা স্বীকার করিব না। কারণ, আমরা দেখিয়াছি, পাছে তাঁহাদের কথা অপ্রমাণ হইয়া যায় এজন্য তাঁহারা এন্ত আছেন।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, বিলাতি সভ্যতা বস্তুত তুর্রহ ও তুর্লভ নয়। স্বাধীন জাপান আজ পঞ্চাশ বংসরে এই সভ্যতা আদায় করিয়া লইয়া গুরুমারা বিভায় প্রবৃত্ত হইয়াছে। এ সভ্যতা অনেকটা ইস্কুলের জিনিস; পরীক্ষা করা, মুখস্থ করা, চর্চা করার উপরেই ইহার নির্ভর। জাপানের মতো সম্পূর্ণ স্থযোগ ও আমুকূল্য পাইলে এই ইস্কুল-পাঠ আমরা পেড্লার-সম্প্রদায় আদিবার বহুকাল পূর্বেই শেষ করিতে পারিতাম। প্রাচ্য সভ্যতা ধর্মগত, তাহার পথ নিশিত ক্রধারের তায় তুর্গম, তাহা ইস্কুলের পড়া নহে— তাহা জীবনের সাধনা।

এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে, এতকাল অনেক বিদেশী অধ্যাপক আমাদের কলেজের পরীক্ষাশালায় যন্ত্রতন্ত্র লইয়া অনেক নাড়াচাড়া করিয়াছেন, তাঁহারা কেহই স্বাধীন বৃদ্ধি দেখাইয়া যশস্বী হইতে পারেন নাই। বাঙালীর মধ্যেই জগদীশ ও প্রফুল্লচন্দ্র স্থযোগলাভ করিয়া সেই স্থযোগের ফল দেখাইয়াছেন। পরের সহিত তর্কের জন্মই এগুলি শারণীয় তাহা নহে, নিজেদের উৎসাহ ও আত্মসন্ত্রমের জন্ম। পরের কথায় নিজেদের প্রতি যেন অবিশাস না জন্ম।

যাহাতে আমাদের যথার্থ আত্মস্মানবাধের উদ্রেক হয় বিদেশীরা তাহা ইচ্ছাপূর্বক করিবে না, এবং সেজগু আমরা যেন ক্ষোভ অহভব না করি। যেখানে যাহা স্বভাবতই আশা করা যাইতে পারে না সেখানে তাহা আশা করিতে যাওয়া মৃচতা— এবং সেখানে ব্যর্থমনোরথ হইয়া পুনঃপুন সেইখানেই ধাবিত হইতে যাওয়া যে কী, ভাষায় তাহার কোনো শব্দ নাই। এ স্থলে আমাদের একমাত্র কর্তব্য, নিজেরা সচেষ্ট হওয়া; আমাদের দেশে ডাক্তার জগদীশ বস্থ প্রভৃতির মতো যে-সকল প্রতিভাসম্পন্ন মনস্বী প্রতিকূলতার মধ্যে থাকিয়াও মাথা তুলিয়াছেন, তাঁহাদিগকে মৃক্তি দিয়া তাঁহাদের হতে দেশের ছেলেদের মান্ত্র্য করিয়া তুলিবার স্বাধীন অবকাশ দেওয়া; অবজ্ঞা-অনাদরের হাত হইতে বিভাকে উদ্ধার করিয়া দেবী সরস্বতীর প্রাণপ্রতিষ্ঠা করা; জ্ঞানশিক্ষাকে স্বদেশের জিনিস করিয়া দাঁড় করানো; আমাদের শক্তির সহিত, সাধনার সহিত, প্রকৃতির সহিত তাহাকে অন্তরন্ধরূপে সংযুক্ত করিয়া তাহাকে স্বভাবের নিয়মে পালন করিয়া তোলা; বাহিরে আপাতত তাহার দীনবেশ, তাহার ক্বশতা, দেখিয়া ধৈর্যজ্ঞই না হইয়া আশার সহিত আনন্দের সহিত হদয়ের সমস্ত প্রীতি দিয়া জীবনের সমস্ত শক্তি দিয়া তাহাকে সতেজ ও সফল করা।

উপস্থিত ক্ষেত্রে ইহাই আমাদের একমাত্র আলোচ্য, একমাত্র কর্তব্য। ইহাকে যদি ছ্রাশা বল, তবে কি পরের ক্ষ্বারে জোড়হন্তে বিদ্যা থাকাই আশা পূর্ব হইবার একমাত্র সহজ্ব প্রণালী? কবে কন্সার্ভেটিব গ্রহেণ্ট গিয়া লিবারেল গ্রহেণ্টের অভ্যাদ্য হইবে, ইহারই অপেক্ষা করিয়া শুদ্ধ চঞ্চু বিস্তারপূর্বক নিদাঘমধ্যাহ্নের আকাশে তাকাইয়া থাকাই কি হতবৃদ্ধি হতভাগ্যের একমাত্র সহুপায়?

আ্ষাত, ১৩১১

## অবস্থা ও ব্যবস্থা

আজ বাংলাদেশে উত্তেজনার অভাব নাই, স্থতরাং উত্তেজনার ভার কাহাকেও লইতে হইবে না। উপদেশেরও যে বিশেষ প্রয়োজন আছে তাহা আমি মনে করি না। বসন্তকালের ঝড়ে যখন রাশি রাশি আমের বোল ঝরিয়া পড়ে তখন সে বোলগুলি কেবলই মাটি হয়, তাহা হইতে গাছ বাহির হইবার কোনো সম্ভাবনা থাকে না। তেমনি দেখা গেছে, সংসারে উপদেশের বোল অজম রুষ্টি হয় বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই তাহা হইতে অস্কুর বাহির হয় না, সমস্ত মাটি হইতে থাকে।

তবু ইহা নিঃসন্দেহ যে, যথন বোল ঝরিতে আরম্ভ করে তথন ব্ঝিতে হইবে ফল ফলিবার সময় স্থান্ত নাই। আমাদের দেশেও কিছুদিন হইতে বলা হইতেছিল যে, নিজের দেশের অভাবমোচন দেশের লোকের নিজের চেষ্টার দারাই সম্ভবপর, দেশের লোকই দেশের চরম অবলম্বন, বিদেশী কদাচ নহে, ইত্যাদি। নানা ম্থ হইতে এই-যে বোলগুলি ঝরিতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহা উপস্থিতমতো মাটি হইতেছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু ভূমিকে নিশ্চয়ই উর্বরা করিতেছিল এবং একটা সফলতার সময় যে আদিতেছে তাহারও স্থচনা করিয়াছিল।

অবশেষে আজ বিধাতা তীব্র উত্তাপে একটি উপদেশ স্বয়ং পাকাইয়া তুলিয়াছেন। দেশ গতকল্য যে-সকল কথা কর্ণপাত করিবার যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করে নাই আজ তাহা অতি অনায়াদেই চিরন্তন সত্যের ন্থায় গ্রহণ করিভেছে। নিজেরা যে এক হইতে হইবে, পরের দারস্থ হইবার জন্ম নহে, নিজেদের কাজ করিবার জন্ম, এ কথা আজ আমরা এক দিনেই অতি সহজেই যেন অনুভব করিতেছি— বিধাতার বাণীকে অগ্রাহ্য করিবার জ্যো নাই।

অতএব, আমার মূথে আজ উত্তেজনা ও উপদেশ অনাবশ্যক হইয়াছে— ইতিহাসকে যিনি অমোঘ ইঙ্গিতের দারা চালনা করেন তাঁহার অগ্নিময় তর্জনী আজ দেশের সকলের চক্ষের সন্মুথে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

এখন এই সময়টাকে বৃথা নষ্ট হইতে দিতে পারি না। কপালক্রমে অনেক ধোঁওয়ার পরে ভিজা কাঠ যদি ধরিয়া থাকে, তবে তাহা পুড়িয়া ছাই হওয়ার পূর্বে রালা চড়াইতে হইবে; শুধু শুধু শৃশু চুলায় আগুনে থোঁচার উপর থোঁচা দিতে থাকিলে আমোদ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে ছাই হওয়ার কালটাও নিকটে অগ্রসর হয় এবং অয়ের আশা স্বদ্রবর্তী হইতে থাকে। বঙ্গব্যবচ্ছেদের প্রস্তাবে যথন সমস্ত দেশের লোকের ভাবনাকে এক সঙ্গে জাগাইয়া তুলিয়াছে তথন কেবলমাত্র সাময়িক উত্তেজনায় আত্মবিশ্বত না হইয়া কতকগুলি গোড়াকার কথা স্পষ্টরূপে ভাবিয়া লইতে হইবে।

প্রথম কথা এই যে, আমরা স্বদেশের হিতদাধন সম্বন্ধে নিজের কাছে যে-সকল আশা করি না পরের কাছ হইতে সেই-সকল আশা করিতেছিলাম। এমন অবস্থায় নিরাশ হওয়াই স্বাভাবিক এবং তাহাই মঙ্গলকর। নিরাশ হইবার মতো আঘাত বারবার পাইয়াছি, কিন্তু চেতনা হয় নাই। এবারে ঈশ্বরের প্রসাদে আর-একটা আঘাত পাইয়াছি, চেতনা হইয়াছে কি না তাহার প্রমাণ পরে পাওয়া ঘাইবে।

'আমাদিগকে তোমরা সম্মান দাও, তোমরা শক্তি দাও, তোমরা নিজের সমান অধিকার দাও'— এই যে-সকল দাবি আমরা বিদেশী রাজার কাছে নিঃসংকোচে উপস্থিত করিয়াছি ইহার মূলে একটা বিশ্বাস আমাদের মনে ছিল। আমরা কেতাব পড়িয়া নিশ্চয় স্থির করিয়াছিলাম যে, মান্ত্যমাত্রেরই অধিকার সমান এই সাম্যনীতি আমাদের রাজার জাতির।

কিন্তু দাম্যনীতি সেইখানেই খাটে যেখানে দাম্য আছে। যেখানে আমারও শক্তি আছে তোমার শক্তি দেখানে দাম্যনীতি অবলম্বন করে। যুরোপীয়ের প্রতি যুরোপীয়ের মনোহর দাম্যনীতি দেখিতে পাই; তাহা দেখিয়া আশায়িত হইয়া উঠা অক্ষমের ল্রুতামাত্র। অশক্তের প্রতি শক্ত যদি দাম্যনীতি অবলম্বন করে তবে সেই প্রশ্রে কি অশক্তের পক্ষে কোনোমতে শ্রেমন্তর হইতে পারে? দে প্রশ্রে কি অশক্তের পক্ষে দাম্যন দরবার করিবার পূর্বে দাম্যের চেষ্টা করাই মহ্যুমাত্রের কর্তব্য। তাহার অশ্রুথা করা কাপুরুষতা।

ইহা আমরা স্পষ্টই দেখিয়াছি, যে-সকল জাতি ইংরেজের সঙ্গে বর্ণে ধর্মে প্রথায় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তাহাদিগকে ইহারা নিজের পার্শ্বে স্বচ্ছন্দবিহারের স্থান দিয়াছেন এমন ইহাদের ইতিহানে কোথাও নাই। এমন কি, তাহারা ইহাদের সংঘর্ষে লোপ পাইয়াছে ও পাইতেছে এমন প্রমাণ যথেষ্ট আছে। একবার চিন্তা করিয়া দেখো, ভারতবর্ষের রাজাদের যথন স্বাধীন ক্ষমতা ছিল তথন তাঁহারা বিদেশের অপরিচিত লোকমণ্ডলীকে স্বরাজ্যে বসবাসের কিরূপ স্বচ্ছন্দ অধিকার দিয়াছিলেন— তাহার প্রমাণ এই পার্শিজাতি। ইহারা গোহত্যা প্রভৃতি ছই-একটি বিষয়ে হিন্দুদের বিধিনিষেধ মানিয়া, নিজের ধর্ম সমাজ অক্ষ্ম রাখিয়া, নিজের স্বাতন্ত্র্য কোনো অংশে বিদর্জন না দিয়া, হিন্দুদের অতিথিরূপে প্রতিবেশিরূপে প্রভৃত উন্নতি লাভ করিয়া আদিয়াছে, রাজা বা জনসমাজের হস্তে প্রাজিত বলিয়া উৎপীড়ন সহ্ব করে নাই।

ইহার সহিত ইংরেজ উপনিবেশগুলির ব্যবহার তুলনা করিয়া দেখিলে পূর্বদেশের এবং পশ্চিমদেশের সাম্যবাদের প্রভেদটা আলোচনা করিবার স্থযোগ হইবে।

<mark>সম্প্রতি দক্ষিণ-আফ্রিকায় বিলাতি উপনিবেশীদের একটি সভা বদিয়াছিল, তাহার</mark> <mark>বিবরণ হয় তো অনেকে ক্টেট্ন্ম্যান-পত্তে প</mark>ড়িয়া থাকিবেন। তাঁহারা একবাক্যে সকলে স্থির করিয়াছেন যে, এশিয়ার লোকদিগকে তাঁহারা কোনো প্রকারেই আশ্রয় দিবেন না। ব্যবদায় অথবা বাদের জন্ম তাহাদিগকে ঘরভাড়া দেওয়া হইবে না, যদি <mark>কেহ দেয় তাহার প্রতি বিশেষরূপ অসন্তোষ প্রকাশ করিতে হইবে। বর্তমানে</mark> <mark>ষে-সকল বাড়ি এশিয়ার লোকদিগকে ভাড়া দেওয়া হইয়াছে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলেই</mark> <mark>তাহা ছাড়াইয়া লও</mark>য়া হইবে। যে-সকল হোস ঐশিয়দিগকে কোনো প্রকারে সাহায্য করে, খুচরা ব্যবসায়ী ও পাইকেরগণ যাহাতে তাহাদের সঙ্গে ব্যাবসা বন্ধ করে, তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। যাহাতে এই নিয়মগুলি পালিত হয় এবং যাহাতে সভ্যগণ ঐশিয় দোকানদার বা মহাজনদের কাছ হইতে কিছু না কেনে বা তাহাদিগকে কোনোপ্রকার সাহায্য না করে, দেজ্ল একটা Vigilance Association বা চৌকিদার-দল বাঁধিতে হইবে। সভায় বক্তৃতাকালে একজন সভ্য প্রশ্ন করিয়াছিলেন বে, আমাদের শহরের মধ্যে ঐশিয় ব্যবদায়ীদিগকে ধেমন করিয়া আড্ডা গাড়িতে দেওয়া হইয়াছে, এমন কি ইংলণ্ডের কোনো শহরে দেওয়া সম্ভব হইত। ইহার উত্তরে এক ব্যক্তি কহিল, না, দেখানে তাহাদিগকে 'লিঞ্' করা হইত। শ্রোতাদের মধ্যে <mark>একজন বলিয়াছিল, এখানেও কুলিদিগকে 'লিঞ্চ' করাই শ্রেয়।</mark>

এশিয়ার প্রতি য়ুরোপের মনোভাবের এই যে-সকল লক্ষণ দেখা যাইতেছে ইহা
লইয়া আমরা যেন অবোধের মতো উত্তেজিত হইতে না থাকি। এগুলি শুরুভাবে
বিচার করিয়া দেখিবার বিষয়। যাহা স্বভাবতই ঘটিতেছে, যাহা বাশুবিক সত্য,
তাহা লইয়া রাগারাগি করিয়া কোনো ফল দেখি না। কিন্তু তাহার সঙ্গে যদি ঘর
করিতে হয় তবে প্রকৃত অবস্থাটা ভুল বুঝিলে কাজ চলিবে না। ইহা স্পষ্ট দেখা যায়
যে, এশিয়াকে য়ুরোপ কেবলমাত্র পৃথক বলিয়া জ্ঞান করে না, তাহাকে হেয় বলিয়াই
জানে।

এ-সম্বন্ধে মুরোপের দক্ষে আমাদের একটা প্রভেদ আছে। আমরা যাহাকে হেয় জ্ঞানও করি, নিজের গণ্ডির মধ্যে তাহার যে গৌরব আছে সেটুকু আমরা অস্বীকার করি না। দে তাহার নিজের মণ্ডলীতে স্বাধীন; তাহার ধর্ম, তাহার আচার, তাহার বিধিব্যবস্থার মধ্যে তাহার স্বতন্ত্র দার্থকতা আছে; আমার মণ্ডলী আমার পক্ষে যেমন তাহার মণ্ডলী তাহার পক্ষে ঠিক সেইরূপ— এ কথা আমরা কথনো ভুলি না। এইজন্ম

থে-সকল জাতিকে আমরা অনার্য বলিয়া ঘৃণাও করি, নিজের শ্রেষ্ঠতার অভিমানে আমরা তাহাদিগকে বিল্পু করিবার চেষ্টা করি না। এই কারণে, আমাদের সমাজের মাঝথানেই হাড়ি ডোম চণ্ডাল স্বস্থানে আপন প্রাধান্ত রক্ষা করিয়াই চিরদিন বজায় আছে।

পশুদিগকে আমরা নিরুষ্ট জীব বলিয়াই জানি, কিন্তু তবু বলিয়াছি, আমরাও আছি, তাহারাও থাক্; বলিয়াছি, প্রাণিহত্যা করিয়া আহার করাটা 'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাং, নিবৃত্তিস্ত মহাফলা'— সেটা একটা প্রবৃত্তি, কিন্তু নিবৃত্তিটাই ভালো। য়ুরোপ বলে, জন্তুকে থাইবার অধিকার ঈশ্বর আমাদিগকে দান করিয়াছেন। য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতার অভিমান ইতরকে যে কেবল ঘুণা করে তাহা নহে, তাহাকে নষ্ট করিবার বেলা ঈশ্বরকে নিজের দলভূক্ত করিতে কুঠিত হয় না।

য়ুরোপের শ্রেষ্ঠতা নিজেকে জাহির করা এবং বজায় রাখাকেই চরম কর্তব্য বলিয়া জানে। অন্তকে রক্ষা করা যদি তাহার দক্ষে দম্পূর্ণ খাপ খাইয়া যায় তবেই অন্তের পক্ষে বাঁচোয়া, যে অংশে লেশমাত্র খাপ না খাইবে দে অংশে দয়ামায়া বাছবিচার নাই। হাতের কাছে ইহার যে ছই-একটা প্রমাণ আছে তাহারই উল্লেখ করিতেছি।

বাঙালি যে একদিন এমন জাহাজ তৈরি করিতে পারিত যাহা দেখিয়া ইংরেজ দ্বর্যা অন্তত্তব করিয়াছে, আজ বাঙালির ছেলে তাহা স্বপ্নেও জানে না। ইংরেজ যে কেমন করিয়া এই জাহাজ-নির্মাণের বিভা বিশেষ চেষ্টায় বাংলাদেশ হইতে বিল্পু করিয়া দিয়াছে তাহা প্রীযুক্ত স্থারাম গণেশ দেউস্কর মহাশয়ের 'দেশের কথা' -নামক বইথানি পড়িলে সকলে জানিতে পারিবেন। একটা জাতিকে, যে-কোনো দিকেই হউক, একেবারে অক্ষম পন্ধু করিয়া দিতে এই সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতাবাদী কোনো সংকোচ অন্তত্ব করে নাই।

ইংরেজ আজ সমস্ত তারতবর্ষকে বলপূর্বক নিরস্ত্র করিয়া দিয়াছে, অথচ ইহার নিদারণতা তাহারা অন্তরের মধ্যে একবার অন্তর্ভব করে নাই। ভারতবর্ষ একটি ছোটো দেশ নহে, একটি মহাদেশবিশেষ। এই বৃহৎ দেশের সমস্ত অধিবাদীকে চিরদিনের জন্ম পুরুষান্তর্জনে অস্ত্রধারণে অনভ্যন্ত, আত্মরক্ষায় অসমর্থ করিয়া তোলা যে কতবড়ো অধর্ম, যাহারা এক কালে মৃত্যুভয়হীন বীরজাতি ছিল তাহাদিগকে সামান্ত একটা হিংল্র পশুর নিকট শন্ধিত নিরূপায় করিয়া রাখা যে কিরপ বীভৎম অন্তায়, সে চিন্তা ইহাদিগকে কিছুমাত্র পীড়া দেয় না। এখানে ধর্মের দোহাই একেবারেই নিক্ষল—কারণ, জগতে অ্যাংলোস্থাক্সন জাতির মাহাত্মকে বিস্তৃত ও স্থরক্ষিত করাই ইহারা

চরম ধর্ম জানে, সেজন্ম ভারতবাদীকে যদি অস্ত্রত্যাগ করিয়া এই পৃথিবীতলে চিরদিনের মতো নির্জীব নিঃসহায় পৌরুষবিহীন হইতে হয় তবে সে পক্ষে তাহাদের কোনো দয়ামায়া নাই।

আাংলোস্থাক্দন যে শক্তিকে দকলের চেয়ে পূজা করে, ভারতবর্ষ হইতে দেই শক্তিকে প্রত্যাহ দে অপহরণ করিয়া এ দেশকে উত্তরোত্তর নিজের কাছে অধিকতর হেয় করিয়া তুলিতেছে, আমাদিগকে ভীক্ষ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে— অথচ একবার চিন্তা করিয়া দেখে না, এই ভীক্ষতাকে জন্ম দিয়া তাহাদের দলবদ্ধ ভীক্ষতা পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে।

অতএব অনেক দিন হইতে ইহা দেখা যাইতেছে যে, আাংলোন্ডাক্সন মহিমাকে সম্পূর্ণ নিরুপত্রব করিবার পক্ষে দূরতম ব্যাঘাতটি যদি আমাদের দেশের পক্ষে মহত্তম হুমূল্য বস্তুও হয়, তবে তাহাকে দলিয়া সমভূমি করিয়া দিতে ইহারা বিচারমাত্র করে না।

এই সতাট ক্রমে ক্রমে ভিতরে ভিতরে আমাদের কাছেও স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়াই আজ গ্রমেণ্টের প্রত্যেক নড়াচড়ায় আমাদের হংকম্প উপস্থিত হইতেছে, তাঁহারা মুথের কথায় যতই আশাদ দিতেছেন আমাদের সন্দেহ ততই বাড়িয়া উঠিতেছে।

কিন্তু আমাদের পক্ষে অভুত ব্যাপার এই যে, আমাদের সন্দেহেরও অন্ত নাই, আমাদের নির্ভরেরও সীমা নাই। বিশ্বাসও করিব না, প্রার্থনাও করিব। যদি জিজ্ঞাদা করা যায় এমন করিয়া সময় নই করিতেছ কেন, তবে উত্তর পাইবে, এক দলের দয়া না যদি হয় তো আর-এক দলের দয়া হইতে পারে। প্রাতঃকালে যদি অন্তগ্রহ না পাওয়া যায় তো, যথেই অপেক্ষা করিয়া বিদয়া থাকিলে সন্ধ্যাকালে অন্তগ্রহ পাওয়া যাইতে পারে। রাজা তো আমাদের একটি নয়, এইজন্ম বারবার সহস্রবার তাড়া থাইলেও আমাদের আশা কোনোক্রমেই মরিতে চায় না— এমনি আমাদের মুশকিল হইয়াছে।

কথাটা ঠিক। আমাদের একজন রাজা নহে। পৃথিবীর ইতিহাসে ভারতবর্ষের ভাগ্যে একটা অপূর্ব ব্যাপার ঘটয়াছে। একটি বিদেশী জাতি আমাদের উপরে রাজত্ব করিতেছে, একজন বিদেশী রাজা নহে। একটি দূরবর্তী সমগ্র জাতির কর্তৃত্ব-ভার আমাদিগকে বহন করিতে হইতেছে। ভিক্লাবৃত্তির পক্ষে এই অবস্থাটাই কি এত অন্তক্ল? প্রবাদ আছে যে, ভাগের মা গদ্দা পায় না, ভাগের কুপোয়্যই কি মাছের মৃড়া এবং ছুধের সর পায়? অবিশাদ করিবার একটা শক্তি মান্ত্যের পক্ষে অবশ্যপ্রয়োজনীয়। ইহা কেবল একটা নেতিভাবক গুণ নহে, ইহা কর্তৃভাবক। মন্থান্থকে রক্ষা করিতে হইলে এই অবিশ্বাদের ক্ষমতাকে নিজের শক্তির দ্বারা থাড়া করিয়া রাখিতে হয়। যিনি বিজ্ঞানচর্চায় প্রবৃত্ত তাঁহাকে অনেক জনশ্রুতি, অনেক প্রমাণহীন প্রচলিত ধারণাকে অবিশ্বাদের জোরে থেদাইয়া রাখিতে হয়, নহিলে তাঁহার বিজ্ঞান পণ্ড হইয়া যায়। যিনি কর্ম করিতে চান অবিশ্বাদের নিড়ানির দ্বারা তাঁহাকে কর্মক্ষেত্র নিদ্দেক রাখিতে হয়। এই-যে অবিশ্বাদ ইহা অন্তের উপরে অবজ্ঞা বা ইর্ধাবশত নহে; নিজের বুদ্ধিবৃত্তির প্রতি, নিজের কর্তব্যসাধনার প্রতি সন্মানবশত।

আমাদের দেশে ইংরেজ-রাজনীতিতে অবিশ্বাদ যে কিরূপ প্রবল সতর্কতার দঙ্গে কাজ করিতেছে এবং দেই অবিশ্বাদ যে কিরূপ নির্মমভাবে আপনার লক্ষ্যসাধন করিতেছে তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। উচ্চ ধর্মনীতির নহে, কিন্তু সাধারণ রাজনীতির দিক দিয়া দেখিলে এই কঠিন অটল অবিশ্বাদের জন্ম ইংরেজকে দোষ দেওয়া যায় না। ক্রকোর যে কী শক্তি, কী মাহাত্মা, তাহা ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভালো করিয়াই জানে। ইংরেজ জানে, একোর অহভূতির মধ্যে কেবল একটা শক্তিমাত্র নহে, পরন্ত এমন একটা আনন্দ আছে যে, দেই অন্নভূতির আবেগে মানুষ সমস্ত হুঃখ ও ক্ষতি তুচ্ছ করিয়া অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হয়। ইংরেজ আমাদের চেয়ে ভালো করিয়াই জানে যে, ক্ষমতা-অন্নভূতির স্ফুর্তি মান্ন্র্যকে কিরূপ একটা প্রেরণা দান করে। উচ্চ অধিকার লাভ করিয়া রক্ষা করিতে পারিলে দেইখানেই তাহা আমাদিগকে থাকিতে দেয় না — উচ্চতর অধিকারলাভের জন্ম আমাদের সমস্ত প্রকৃতি উন্মুখ হইয়া উঠে। আমাদের শক্তি নাই, আমরা পারি না, এই মোহই সকলের চেয়ে ভয়ংকর মোহ। যে ব্যক্তি ক্ষ্মতাপ্রয়োগের অধিকার পায় নাই দে আপনার শক্তির স্বাদ জানে না; সে নিজেই নিজের পরম শক্ত। সে জানে যে আমি অক্ষম, এবং এইরূপ জানাই তাহার দারুণ তুর্বলতার কারণ। এরূপ অবস্থায় ইংরেজ যে আমাদের মধ্যে ঐক্যবন্ধনে পোলিটি-কাল হিদাবে আনন্দবোধ করিবে না, আমাদের হাতে উচ্চ অধিকার দিয়া আমাদের ক্ষমতার অমুভৃতিকে উত্তরোত্তর দবল করিয়া তুলিবার জন্ম আগ্রহ অমুভব করিবে না, এ কথা বুঝিতে অধিক মননশক্তির প্রয়োজন হয় না। আমাদের দেশে যে-সকল পোলিটিকাল প্রার্থনাসভা স্থাপিত হইয়াছে তাহারা যদি ভিক্ষ্কের রীতিতেই ভিক্ষা ক্রিত তাহা হইলেও হয়তো মাঝে মাঝে দ্রথাস্ত মঞ্র হইত— কিন্তু তাহারা গর্জন করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা দেশবিদেশের লোক একত্র করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা ভিক্ষাবৃত্তিকে একটা শক্তি করিয়া তুলিতে চেষ্টাকরে, স্থতরাং এই শক্তিকে প্রশ্রয় দিতে

ইংরেজ রাজা দাহদ করে না। ইহার প্রার্থনা পূরণ করিলেই ইহার শক্তির স্পর্ধাকে লালন করা হয়, এইজন্ম ইংরেজ-রাজনীতি আড়ম্বরসহকারে ইহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া ইহার পর্বকে থর্ব করিয়া রাখিতে চায়। এমন অবস্থায় এই-দকল পোলিটিকাল দভা কতকার্যতার বল লাভ করিতে পারে না; একত্র হইবার যে শক্তি তাহা ক্ষণকালের জন্ম পায় বটে, কিন্তু দেই শক্তিকে একটা যথার্থ দার্থকতার দিকে প্রয়োগ করিবার যে ক্ষ্তি তাহা পায় না। স্থতরাং নিক্ষল চেষ্টায় প্রবৃত্ত শক্তি, ডিম্ব হইতে অকালে জাত অক্ষণের মতো পদ্ হইয়াই থাকে— দে কেবল রথেই জোড়া থাকিবার উমেদার হইয়া থাকে, তাহার নিজের উড়িবার কোনো উন্নয় থাকে না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, ভারতবর্ষের পলিটিক্সে অবিশ্বাদনীতি রাজার তরফে অত্যস্ত স্থান্ট, অথচ আমাদের তরফে তাহা একান্ত শিথিল। আমরা একই কালে অবিশ্বাদ প্রকাশ করি, কিন্তু বিশ্বাদের বন্ধন ছেদন করি না। ইহাকেই বলে ওরিয়েণ্টাল—এইখানেই পাশ্চাত্তাদের দঙ্গে আমাদের প্রভেদ। যুরোপ কায়মনোবাক্যে অবিশ্বাদ করিতে জানে— আর, যোলো-আনা অবিশ্বাদকে জাগাইয়া রাথিবার যে কঠিন শক্তি তাহা আমাদের নাই, আমরা ভূলিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাই, আমরা কোনোক্রমে বিশ্বাদ করিতে পারিলে বাঁচি। যাহা অনাবশুক তাহাকেও রক্ষা করিবার, যাহা অপ্রদ্ধেয় তাহাকেও গ্রহণ করিবার, যাহা প্রতিকূল তাহাকেও অঙ্গীভূত করিবার জন্ম আমরা চিরদিন প্রস্তুত হইয়া আছি।

যুরোপ যাহা-কিছু পাইয়াছে তাহা বিরোধ করিয়াই পাইয়াছে, আমাদের যাহা-কিছু সম্পত্তি তাহা বিশ্বাসের ধন। এখন বিরোধপরায়ণ জাতির সহিত বিশ্বাসপরায়ণ জাতির বোঝাপড়া মৃশকিল হইয়াছে। স্বভাববিদ্রোহী স্বভাববিশ্বাসীকে শ্রদ্ধাই করে না।

যাহাই হউক, চিরন্তন প্রকৃতিবশত আমাদের ব্যবহারে যাহাই প্রকাশ পাউক, ইংরেজ রাজা স্বভাবতই যে আমাদের ঐক্যের সহায় নহেন, আমাদের ক্ষমতালাভের অমুকূল নহেন, এ কথা আমাদের মনকে অধিকার করিয়াছে। সেইজগুই য়ুনিভার্নিটিসংশোধন বন্ধব্যবচ্ছেদ প্রভৃতি গ্রহ্মেণ্টের ব্যবস্থাগুলিকে আমাদের শক্তি থর্ব করিবার সংকল্প বলিয়া কল্পনা করিয়াছি।

এমনতরো দন্দিগ্ধ অবস্থার স্বাভাবিক গতি হওয়া উচিত— আমাদের স্বদেশহিতকর সমস্ত চেষ্টাকে নিজের দিকে ফিরাইয়া আনা। আমাদের অবিশ্বাদের মধ্যে এইটুকুই আমাদের লাভের বিষয়। পরের নিকট আমাদের সমস্ত প্রত্যাশাকে বদ্ধ করিয়া রাখিলে কেবল যে ফল পাওয়া যায় না তাহা নহে, তাহাতে আমাদের ঈশ্বরপ্রদত্ত আত্মশক্তির মাহাত্মা চিরদিনের জন্ম নষ্ট হইয়া যায়। এইটেই আমাদিগকে বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। ইংরেজ আমাদের প্রার্থনাপূরণ করিবে না, অতএব আমরা তাহাদের কাছে যাইব না— এ স্থব্দিটা লজ্জাকর। বস্তুত এই কথাই আমাদের মনে রাখিতে হইবে, অধিকাংশ স্থলেই প্রার্থনাপূরণটাই আমাদের লোকসান। নিজের চেষ্টার দারা যতটুকু ফল পাই তাহাতে ফলও পাওয়া যায়, শক্তিও পাওয়া যায়, দোনাও পাওয়া যায়, সঙ্গে পরশপাথরও পাওয়া যায়। পরের দার ক্ষম হইয়াছে বলিয়াই ভিক্ষাবৃত্তি হইতে যদি নিরস্ত হইতে হয়, পৌক্ষবশত, মহয়ত্বনশত, নিজের প্রতি, নিজের অন্তর্থামী পুক্ষের প্রতি সম্মানবশত যদি না হয়, তবে এই ভিক্ষাবৈরাগ্যের প্রতি আমি কোনো ভরদা রাখি না।

বস্তুত, ইংরেজের উপর রাগ করিয়া নিজের দেশের উপর হঠাৎ অত্যন্ত মনোযোগ দিতে আরম্ভ করা কেমন— যেমন স্বামীর উপরে অভিমান করিয়া সবেগে বাপের বাড়ি যাওয়া। দে বেগের হ্রাস হইতে বেশিক্ষণ লাগে না, আবার দ্বিগুণ আগ্রহে সেই শ্বন্তর-বাড়িতেই ফিরিতে হয়। দেশের প্রতি আমাদের যে-সকল কর্তব্য আজ আমরা স্থির করিয়াছি দে যদি দেশের প্রতি প্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয় তবেই তাহার গোরব এবং স্থায়িত্ব, ইংরেজের প্রতি রাগের উপরে যদি তাহার নির্ভর হয় তবে তাহার উপরে ভরদা রাখা বড়ো কঠিন। ডাক্তার অসম্ভব ভিজিট বাড়াইয়াছে বলিয়া তাহার উপরে রাগ করিয়া যদি শরীর ভালো করিতে চেষ্টা করি তাহাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু শরীরের প্রতি মমতা করিয়া যদি এ কাজে প্রবৃত্ত হই তবেই কাজটা যথার্থভাবে সম্পন্ন হইবার এবং উৎসাহ স্থায়িভাবে রক্ষিত হইবার সম্ভাবনা থাকে।

তবে কিনা, যেমন ঘড়ির কল কোনো একটা আকস্মিক বাধায় বদ্ধ হইয়া থাকিলে তাহাকে প্রথমে একটা নাড়া দেওয়া যায়, তাহার পরেই সে আর দিতীয় ঝাঁকানির অপেক্ষা না করিয়া নিজের দমেই নিজে চলিতে থাকে— তেমনি স্বদেশের প্রতি কর্তব্যপরতাও হয়তো আমাদের সমাজে একটা বড়ো রকমের ঝাঁকানির অপেক্ষায় ছিল—হয়তো স্বদেশের প্রতি স্বভাবদিদ্ধ প্রীতি এই ঝাঁকানির পর হইতে নিজের আভ্যন্তরিক শক্তিতেই আবার কিছুকাল সহজে চলিতে থাকিবে। অতএব এই ঝাঁকানিটা যাহাতে আমাদের মনের উপরে বেশ রীতিমত লাগে সে পক্ষেও আমাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে। যদি সাময়িক আন্দোলনের সাহায়ে আমাদের নিত্য জীবনীক্রিয়া সজাগ হইয়া উঠে তবে এই স্বযোগটা ছাড়িয়া দেওয়া কিছু নয়।

এখন তবে কথা এই যে, আমাদের দেশে বঙ্গব্যবচ্ছেদের আক্ষেপে আমরা যথাসম্ভব বিলাতি জিনিস কেনা বন্ধ করিয়া দেশী জিনিস কিনিবার জন্ম যে সংকল্প

করিয়াছি দেই দংকল্পটিকে স্তরভাবে, গভীরভাবে, স্থায়ী মন্দলের উপরে স্থাপিত করিতে হইবে। আমি আমাদের এই বর্তমান উদ্যোগটির সম্বন্ধে যদি আনন্দ অমুভব করি তবে তাহার কারণ এ নয় যে তাহাতে ইংরেজের ক্ষতি হইবে, তাহার কারণ সম্পূর্ণভাবে এও নহে যে তাহাতে আমাদের দেশী ব্যবসায়ীদের লাভ হইবে— এ-সমস্ত লাভক্ষতি নানা বাহিরের অবস্থার উপরে নির্ভর করে— সে-সমস্ত সৃক্ষভাবে বিচার করিয়া দেখা আমার ক্ষমতায় নাই। আমি আমাদের অন্তরের লাভের দিকটা দেখিতেছি। আমি দেখিতেছি, আমরা যদি দর্বদা দচেষ্ট হইয়া দেশী জিনিদ ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হই, যে জিনিসটা দেশী নহে তাহার ব্যবহারে বাধ্য হইতে হইলে যদি কট অহুভব করিতে থাকি, দেশী জিনিদ বাবহারের গতিকে যদি কতকটা পরিমাণে আরাম ও আড়ম্বর হইতে বঞ্চিত হইতে হয়, যদি দেজ্য মাঝে মাঝে বদলের উপহাস ও নিন্দা সহু করিতে প্রস্তুত হুই, তবে বদেশ আমাদের হৃদয়কে অধিকার করিতে পারিবে। এই উপলক্ষে আমাদের চিত্ত সর্বদা স্বদেশের অভিমূথ হইয়া থাকিবে। আমরা ত্যাগের দারা তৃঃখস্বীকারের দারা আপন দেশকে যথার্থভাবে আপনার করিয়া লইব। আমাদের আরাম বিলাস আত্মস্থতৃপ্তি আমাদিগকে প্রত্যহ বদেশ হইতে দ্রে লইয়া যাইতেছিল, প্রত্যহ আমাদিগকে পরবশ করিয়া লোকহিত-বতের জন্ম অক্ষম করিতেছিল— আজ আমরা সকলে মিলিয়া যদি নিজের প্রাত্যহিক জীবন্যাত্রায় দেশের দিকে তাকাইয়া ঐশ্বর্যের আড়ম্বর ও আরামের অভ্যাস কিছু পরিমাণও পরিত্যাগ করিতে পারি, তবে সেই ত্যাগের ঐক্য দারা আমরা পরস্পর <mark>নিকটবর্তী হইয়া দেশকে বলিষ্ঠ করিতে পারিব। দেশী জিনিদ ব্যবহার করার</mark> ইহাই যথার্থ দার্থকতা— ইহা দেশের পূজা, ইহা একটি মহান সংকল্পের নিকটে वांज्ञिनित्वम्न ।

এইরপে কোনো-একটা কর্মের দারা, কাঠিতের দারা, ত্যাগের দারা আত্মনিবেদনের জন্ত আমাদের অন্তঃকরণ নিশ্চয়ই অপেক্ষা করিয়া আছে— আমরা কেবলমাত্র সভা ডাকিয়া, কথা কহিয়া, আবেদন করিয়া নিশ্চয়ই তৃপ্তিলাভ করি নাই।
কখনো ভ্রমেও মনে করি নাই ইহার দারাই আমাদের জীবন সার্থক হইতেছে।
ইহার দারা আমরা নিজের একটা শক্তি উপলব্ধি করিতে পারি নাই; ইহা আমাদের
চিত্তকে, আমাদের পূজার ব্যপ্রতাকে, আমাদের স্থতঃখনিরপেক্ষ ফলাফলবিচারবিহীন আত্মানের ব্যাকুলতাকে ঘূর্নিবার বেগে বাহিরে আকর্ষণ করিয়া আনিতে পারে
নাই। কি আমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তির প্রকৃতিতে, কি জাতির প্রকৃতিতে, কোনোএকটি মহা-আহ্বানে আপনাকে নিঃশেষে বাহিরে নিবেদন করিবার জন্ত প্রতীক্ষা

অন্তরের অন্তরে বাদ করিতেছে— দেখানে আমাদের দৃষ্টি পড়ে বা না পড়ে তাহার নির্বাণহীন প্রদীপ জলিতেছেই। যখন কোনো বৃহৎ আকর্ষণে আমরা আপনাদের আরামের, আপনাদের স্বার্থের গহুর ছাড়িয়া আপনাকে যেন আপনার বাহিরে প্রবল্তাবে সমর্পণ করিতে পারি তখন আমাদের ভয় থাকে না, হিধা থাকে না, তখনই আমরা আমাদের অন্তর্নহিত অভ্তুত শক্তিকে উপলব্ধি করিতে পারি— নিজেকে আর দীনহীন হুর্বল বলিয়া মনে হয় না। এইরূপে নিজের অন্তরের শক্তিকে এবং দেই শক্তির যোগে বৃহৎ বাহিরের শক্তিকে প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করাই আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের এবং জাতিগত সন্তার একমাত্র চরিতার্থতা।

নিশ্চয় জানি, এই বিপুল সার্থকতার জন্ম আমরা সকলেই অপেক্ষা করিয়া আছি। ইহারই অভাবে আমাদের সমস্ত দেশকে বিষাদে আচ্ছন্ন ও অবসাদে ভারাক্রান্ত করিয়া রাথিয়াছে। ইহারই অভাবে আমাদের মজ্জাগত দৌর্বল্য যায় না, আমাদের পরস্পরের মধ্যে অনৈক্য ঘোচে না, আমাদের আত্মাভিমানের চপলতা কিছুতেই দুর হয় না। ইহারই অভাবে আমরা ত্রুথ বহন করিতে, বিলাদ ত্যাগ করিতে, ক্ষতি স্বীকার করিতে অসমত। ইহারই অভাবে আমরা প্রাণটাকে ভয়মুগ্ধ শিশুর ধাত্রী<mark>র মতো</mark> একান্ত আগ্রহে আঁকড়িয়া ধরিয়া আছি, মৃত্যুকে নিঃশঙ্ক বীর্ষের সহিত বরণ করিতে পারিতেছি না। যিনি আমাদের দেশের দেবতা, যিনি আমাদের পিতামহদের সহিত আমাদিগকে এক স্থতে বাঁধিয়াছেন, যিনি আমাদের সন্তানের মধ্যে আমাদের সাধনাকে नििक्तान कतिवात १० मूक कतिएएएन, यिनि आभारात এই पूर्वालाक मीश्र নীলাকাশের নিমে যুগে যুগে সকলকে একত্র করিয়া এক বিশেষ বাণীর দারা আমাদের সকলের চিত্তকে এক বিশেষ ভাবে উদ্বোধিত করিতেছেন, আমাদের চিরপরিচিত ছায়ালোকবিচিত্র অরণ্য-প্রান্তর-শশুক্ষেত্র যাঁহার বিশেষ মূর্তিকে পুরুষাত্মজ্জমে আমাদের চক্ষের সম্মুখে প্রকাশমান করিয়া রাখিয়াছে, আমাদের পুণ্যনদীসকল যাঁহার পাদোদকরূপে আমাদের গৃহের দারে দারে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে, যিনি জাতি-নির্বিশেষে হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টানকে এক মহাযজ্ঞে আহ্বান করিয়া পাশে পাশে বদাইয়া সকলেরই অন্নের থালায় স্বহস্তে পরিবেশন করিয়া আসিতেছেন, দেশের অন্তর্গামী সেই দেবতাকে, আমাদের সেই চিরস্তন অধিপতিকে এখনো আমরা সহজে প্রত্যক্ষ করিতে পারি নাই। যদি অকস্মাৎ কোনো বৃহৎ ঘটনায়, কোনো মহান্ আবেগের ঝড়ে পদা একবার একটু উড়িয়া যায় তবে এই দেবাধিষ্ঠিত দেশের মধ্যে হঠাৎ দেখিতে পাইব, আমরা কেহই স্বতন্ত্র নহি, বিচ্ছিন্ন নহি— দেখিতে পাইব, ষিনি যুগ্যুগান্তর হইতে আমাদিগকে এই সমুদ্রবিধোত হিমাদ্রি-অধিরাজিত উদার দেশের মধ্যে এক ধনধান্ত,

এক স্থবত্বংশ, এক বিরাট প্রকৃতির মাঝখানে রাখিয়া নিরন্তর এক করিয়া তুলিভেছেন, সেই দেশের দেবতা তুর্জেয়, তাঁহাকে কোনোদিন কেহই অধীন করে নাই, তিনি ইংরেজ স্থাজার প্রজা নহেন, আমাদের বহুতর তুর্গতি তাঁহাকে স্পর্শপ্ত করিতে পারে নাই, তিনি প্রবল, তিনি চিরজাগ্রত— ইহার এই সহজ্ঞমুক্ত স্থরূপ দেখিতে পাইলে তথনই আনন্দের প্রাচুর্যবেগে আমরা অনায়াদেই পূজা করিব, ত্যাগ করিব, আত্মদমর্পণ করিব, কোনো উপদেশের অপেক্ষা থাকিবে না। তথন তুর্গম পথকে পরিহার করিব না, তথন পরের প্রদাদকেই জাতীয় উন্নতিলাভের চরম দম্বল মনে করাকে পরিহাদ করিব এবং অপমানের মূল্যে আশু ফললাভের উঞ্জ্বুত্তিকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করিতে পারিব।

আজ একটি আকস্মিক ঘটনায় সমস্ত বাঙালিকে একই বেদনায় আঘাত করাতে আমরা যেন ক্ষণকালের জন্মও আমাদের এই স্বদেশের অন্তর্যামী দেবতার আভাস পাইয়াছি। সেইজন্ম, যাহারা কোনোদিন চিন্তা করিত না ভাহারা চিন্তা করিতেছে, যাহারা পরিহাস করিত ভাহারা স্তর্ম হইয়াছে, যাহারা কোনো মহান সংকল্পের দিকে ভাকাইয়া কোনোরূপ ত্যাগস্বীকার করিতে জানিত না ভাহারাও যেন কিছু অস্থবিধা ভোগ করিবার জন্ম উন্নম অন্নভব করিতেছে এবং যাহারা প্রত্যেক কথাতেই পরের দারে ছুটিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিত ভাহারাও কিঞ্চিং দ্বিধার সহিত নিজের শক্তি সন্ধান করিতেছে।

একবার এই আশ্চর্য ব্যাপারটা ভালো করিয়া মনের মধ্যে অন্থভব করিয়া দেখুন।
ইতিপূর্বে রাজার কোনো অপ্রিয় ব্যবহারে বা কোনো অনভিমত আইনে আঘাত
পাইয়া আমরা অনেকবার অনেক কলকোশল, অনেক কোলাহল, অনেক সভা
আহ্বান করিয়াছি; কিন্তু আমাদের অন্তঃকরণ বল পায় নাই, আমরা নিজের চেষ্টাকে
নিজে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি নাই, এইজন্ম সহস্র অত্যুক্তিছারাও রাজার প্রত্যয় আকর্ষণ
করিতে পারি নাই, দেশের উদাসীন্ম দ্র করিতে পারি নাই। আজ আসন্ন বন্ধবিভাগের উদ্যোগ বাঙালির পক্ষে পরমশোকের কারণ হইলেও এই শোক আমাদিগকে
নিরুপায় অবসাদে অভিভূত করে নাই। বস্তুত, বেদনার মধ্যে আমরা একটা আনন্দই
অন্তুভব করিতেছি। আনন্দের কারণ, এই বেদনার মধ্যে আমরা নিজেকে অন্তুভব
করিতেছি— পরকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছি না। আনন্দের কারণ, আমরা আভাস
পাইয়াছি আমাদের নিজের একটা শক্তি আছে— সেই শক্তির প্রভাবে আজ
আমরা ত্যাগ করিবার, হুঃখভোগ করিবার পরম অধিকার লাভ করিয়াছি। আজ
আমাদের বালকেরাও বলিতেছে, পরিত্যাগ করে। বিদেশের বেশভূষা, বিদেশের

বিলাস পরিহার করো— সে কথা শুনিয়া বুদ্ধেরাও তাহাদিগকে ভংসনা করিতেছে না, বিজ্ঞেরাও তাহাদিগকে পরিহাস করিতেছে না; এই কথা নিঃসংকোচে বলিবার এবং এই কথা নিস্তব্ধ হইয়া শুনিবার বল আমরা কোথা হইতে পাইলাম ? স্থাখই इछेक आंत्र पुःरथेरे रुष्ठेक, मम्भारमरे रुष्ठेक आंत्र विभारमे रुष्ठेक, क्रमरा क्रमरा यथार्थ-ভাবে মিলন হইলেই যাঁহার আবিভাব আর মুহূর্তকাল গোপন থাকে না তিনি আমাদিগকে বিপদের দিনে এই বল দিয়াছেন, তুঃখের দিনে এই আনন্দ দিয়াছেন। আজ চুর্যোগের রাত্রে যে বিহ্যুতের আলোক চকিত হইতেছে দেই আলোকে যদি আমরা রাজপ্রাদাদের দচিবদেরই মুখমণ্ডল দেখিতে থাকিতাম, তবে আমাদের অন্তরের এই উদার উত্তমটুকু কথনোই থাকিত না। এই আলোকে আমাদের দেবালয়ের দেবতাকে, আমাদের ঐক্যাধিষ্ঠাত্রী অভয়াকে দেখিতেছি— সেইজক্তই আজ আমাদের উৎসাহ এমন সজীব হইয়া উঠিল। সম্পদের দিনে নহে, কিন্তু সংকটের দিনেই বাংলাদেশ আপন হৃদয়ের মধ্যে এই প্রাণ লাভ করিল। ইহাতেই বুঝিতে হইবে, ঈশ্বরের শক্তি যে কেবল সম্ভবের পথ দিয়াই কাজ করে তাহা নহে; ইহাতেই বুঝিতে হইবে, তুর্বলেরও বল আছে, দরিদ্রেরও সম্পদ আছে এবং তুর্ভাগ্যকেই সৌভাগ্য করিয়া তুলিতে পারেন যিনি সেই জাগ্রত পুরুষ কেবল আমাদের জাগরণের প্রতীক্ষায় নিস্তর আছেন। তাঁহার অহুশাসন এ নয় যে, গবর্মেন্ট তোমাদের মান-চিত্রের মাঝথানে যে-একটা কৃত্রিম রেখা টানিয়া দিতেছেন ভোমরা তাঁহাদিগকে বলিয়া কহিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া, বিলাতি জিনিস কেনা রহিত করিয়া, বিলাতে টেলিগ্রাম ও দূত পাঠাইয়া, তাঁহাদের অহগ্রহে সেই রেখা মৃছিয়া লও। তাঁহার অন্তশাসন এই যে, বাংলার মাঝখানে যে রাজাই যতগুলি রেখাই টানিয়া দিন, তোমাদিগকে এক থাকিতে হইবে— আবেদন-নিবেদনের জোরে নয়, নিজের শক্তিতে এক থাকিতে হইবে, নিজের প্রেমে এক থাকিতে হইবে। রাজার দারা বঙ্গবিভাগ ঘটিতেও পারে, না-ও ঘটিতে পারে— তাহাতে অতিমাত্র বিষণ্ণ বা উল্লসিত হইয়ো না — তোমবা যে আজ একই আকাজ্ঞা অন্নত্তৰ করিতেছ ইহাতেই আনন্দিত হও এবং দেই আকাজ্ঞা তৃপ্তির জন্ম সকলের মনে যে একই উত্তম জন্মিয়াছে ইহার দারাই সার্থকতা লাভ করো।

অতএব, এখন কিছুদিনের জন্ম কেবল মাত্র একটা হৃদয়ের আন্দোলন ভোগ করিয়া এই শুভ স্থযোগকে নষ্ট করিয়া ফেলিলে চলিবে না। আপনাকে সংবরণ করিয়া, সংযত করিয়া, এই আবেগকে নিত্য করিতে হইবে। আমাদের যে ঐক্যকে একটা আঘাতের সাহায্যে দেশের আভিত্তমধ্যে আমরা একসঙ্গে সকলে অন্ত্তব করিয়াছি— আমরা হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, স্ত্রীলোক ও পুরুষ সকলেই বাঙালি বলিয়া যে এক বাংলার বেদনা অন্থত্তব করিতে পারিয়াছি— আঘাতের কারণ দ্র হইলেই বা বিশ্বত হইলেই সেই এক্যের চেতনা যদি দ্র হইয়া যায় তবে আমাদের মতো হর্তাগা আর কেহ নাই। এখন হইত আমাদের এক্যকে নানা উপলক্ষ্যে নানা আকারে স্বীকার ও সম্মান করিতে হইবে। এখন হইতে আমরা হিন্দু ও মুসলমান, শহরবাসী ও পল্লীবাসী, পূর্ব ও পশ্চিম, পরস্পরের দৃঢ়বদ্ধ করতলের বন্ধন প্রতিষ্কণে অন্থত্তব করিতে থাকিব। বিচ্ছেদে প্রেমকে ঘনিষ্ঠ করে; বিচ্ছেদের ব্যবধানের মধ্য দিয়া যে প্রবল মিলন সংঘটিত হইতে থাকে তাহা সচেই, জাগ্রত, বৈদ্যুত শক্তিতে পরিপূর্ণ। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যদি আমাদের বঙ্গভূমি রাজকীয় ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নই হয়, তবে সেই বিচ্ছেদবেদনার উত্তেজনায় আমাদিগকে সামাজিক সন্তাবে আরো দৃঢ়রূপে মিলিত হইতে হইবে, আমাদিগকে নিজের চেষ্টায় ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে— সেই চেষ্টার উদ্রেকই আমাদের পরম লাভ।

কিন্ত, অনির্দিষ্টভাবে সাধারণভাবে এ কথা বলিলে চলিবে না। মিলন কেমন করিয়া ঘটিতে পারে? একত্রে মিলিয়া কাজ করিলেই মিলন ঘটে, তাহা ছাড়া যথার্থ মিলনের আর-কোনো উপায় নাই।

দেশের কার্য বলিতে আর ভুল বুঝিলে চলিবে না— এখন সেদিন নাই— আমি 
যাহা বলিতেছি তাহার অর্থ এই, সাধ্যমত নিজেদের অভাব মোচন করা, নিজেদের 
কর্তব্য নিজে সাধন করা।

এই অভিপ্রায়টি মনে রাখিয়া দেশের কর্মশক্তিকে একটি বিশেষ কর্তৃসভার মধ্যে বন্ধ করিতে হইবে। অন্তত একজন হিন্দু ও একজন মুসলমানকে আমরা এই সভার অধিনায়ক করিব— তাঁহাদের নিকটে নিজেকে সম্পূর্ণ অধীন, সম্পূর্ণ নত করিয়া রাখিব; তাঁহাদিগকে কর দান করিব; তাঁহাদের আদেশ পালন করিব; নির্বিচারে তাঁহাদের শাসন মানিয়া চলিব; তাঁহাদিগকে সম্মান করিয়া আমাদের দেশকে সম্মানিত করিব।

আমি জানি, আমার এই প্রস্তাবকে আমাদের বিবেচক ব্যক্তিগণ অসম্ভব বলিয়া উড়াইয়া দিবেন। যাহা নিতান্তই সহজ, যাহাতে তৃঃথ নাই, ত্যাগ নাই, অথচ আড়ম্বর আছে, উদ্দীপনা আছে, তাহা ছাড়া আর-কিছুকেই আমাদের ম্বাদেশিকগণ সাধ্য বলিয়া গণ্যই করেন না। কিন্তু সম্প্রতি নাকি বাংলায় একটা দেশব্যাপী ক্ষোভ জিমিয়াছে, সেইজন্তই আমি বিরক্তি ও বিদ্রুপ উদ্রেকের আশহা পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রস্তাবটি সকলের সম্মুথে উপস্থিত করিতেছি এবং আশ্বন্ত করিবার জন্ম একটা প্রতিহাদিক নজিরও এথানে উদ্ধৃত করিতেছি। আমি যে বিবরণটি পাঠ করিতে

উত্তত হইয়াছি তাহা রুশীয় গবর্মেণ্টের অধীনস্থ বাহলীক প্রদেশীয়। ইহা কিছুকাল পূর্বে কেট্দ্ম্যান পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই বাহলীক প্রদেশে জজীয় আর্মানিগণ যে চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে তাহা যে কেন আমাদের পক্ষে দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে না তাহা জানি না। দেখানে 'দকার্ট্ভেলিষ্টি' নামধারী একটি জজীয় 'তাশনালিন্ট' সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছে— ইহারা 'কার্দ্' প্রদেশে প্রত্যেক প্রাম্ম জিলায় স্বদেশীয় বিচারকদের দারা গোপন বিচারশালা স্থাপন করিয়া রাজকীয় বিচারালয়কে নিপ্রভ

The peasants aver that these secret courts work with much greater expedition, accuracy and fairness than the Crown Courts, and that the Judges have the invaluable characteristic of incorruptibility. The Drozhakisti, or Armenian Nationalist party, had previously established a similar system of justice in the rural districts of the province of Erwan and more than that, they had practically supplanted the whole of the government system of rural administration and were employing agricultural experts, teachers and physicians of their own choosing. It has long been a matter of notoriety that ever since the suppression of Armenian schools by the Russian minister of Education, Delyanoff, who by the way was himself an Armenian, the Armenian population of the Caucasus has maintained clandestine national schools of its own.

আমি কেবল এই বৃত্তান্তটি উদাহরণস্বরূপে উদ্ধৃত করিয়াছি— অর্থাৎ ইহার মধ্যে এইটুকুই দ্রষ্টব্য যে, স্বদেশের কর্মভার দেশের লোকের নিজেদের গ্রহণ করিবার চেষ্টা একটা পাগলামি নহে— বস্তুত, দেশের হিতেচ্ছু ব্যক্তিদের এইরূপ চেষ্টাই একমাত্র স্বাভাবিক।

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষিতলোক যে গবর্মেণ্টের চাকরিতে মাথা বিকাইয়ারাখিয়াছেন, ইহার শোচনীয়তা কি আমরা চিন্তা করিব না ? কেবল চাকরির পথ আরো প্রশস্ত করিয়া দিবার জন্ম প্রার্থনা করিব ? চাকরির থাতিরে আমাদের তুর্বলতা কতদ্র বাড়িতেছে তাহা কি আমরা জানি না ? আমরা মনিবকে খুশি করিবার জন্ম গুপুচরের কাজ করিতেছি, মাতৃভূমির বিক্লছে হাত তুলিতেছি এবং যে মনিব আমাদের প্রতি অশ্রদ্ধা করে তাহার পৌক্ষক্ষয়কর অপমানজনক আদেশও প্রফুল্লমুথে পালন করিতেছি— এই চাকরি আরো বিস্তার করিতে হইবে ? দেশের শিক্ষিতসম্প্রদায়ের বন্ধনকে আরো দৃঢ় করিতে হইবে? আমরা যদি স্বদেশের কর্মভার নিজে গ্রহণ করিতাম তবে গবর্মেন্টের আপিস রাক্ষদের মতো আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকদিগকে কি এমন নিঃশেষে গ্রাস করিত? আবেদনের ঘারা সরকারের চাকরি নহে, পৌরুষের ঘারা স্বদেশের কর্মক্ষেত্র বিস্তার করিতে হইবে। যাহাতে আমাদের ভাক্তার, আমাদের শিক্ষক, আমাদের এঞ্জিনিয়ারগণ দেশের অধীন থাকিয়া দেশের কাজেই আপনার যোগ্যতার স্ফুর্তিসাধন করিতে পারেন আমাদিগকে তাহার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। নতুবা আমাদের যে কী শক্তি আছে তাহার পরিচয়ই আমরা পাইব না। তা ছাড়া, এ কথা আমাদিগকে মনে রাখিতে হইবে যে, সেবার অত্যাদের ঘারাই প্রীতির উপচয় হয়; যদি আমরা শিক্ষিতগণ এমন কোথাও কাজ করিতাম যেখানে দেশের কাজ করিতেছি এই ধারণা স্বদা স্পষ্টরূপে জাগ্রত থাকিত, তবে দেশকে ভালবাদো—এ কথা নীতিশাজের সাহায্যে উপদেশ দিতে হইত না। তবে এক দিকে যোগ্যতার অভিমান করা, অন্ত দিকে প্রত্যেক অভাবের জন্ম পরের সাহায্যের প্রার্থা হওয়া, এমনতরো অভুত অপ্রদ্ধাকর আচরণে আমাদিগকে প্রবৃত্ত হইতে হইত না— দেশের শিক্ষা স্বাধীন হইত এবং শিক্ষিতসমাজের শক্তি বন্ধনমুক্ত হইত।

জর্জীয়গণ, আর্মানিগণ প্রবল জাতি নহে— ইহারা যে-সকল কাজ প্রতিকূল অবস্থাতেও নিজে করিতেছে আমরা কি সেই-সকল কাজেরই জন্ম দরবার করিতে দৌড়াই না ? ক্ষরিতত্ত্বপারদর্শীদের লইয়া আমরাও কি আমাদের দেশের ক্ষরির উন্নতিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিতাম না ? আমাদের ডাক্তার লইয়া আমাদের দেশের স্বাস্থ্যবিধান-চেটা কি আমাদের পক্ষে অসম্ভব ? আমাদের পল্লীর শিক্ষাভার কি আমরা গ্রহণ করিতে পারি না ? যাহাতে মামলা-মকদ্দমায় লোকের চরিত্র ও সম্বল নই না হইয়া সহজ বিচারপ্রণালীতে সালিস-নিম্পত্তি দেশে চলে তাহার ব্যবস্থা করা কি আমাদের সাধ্যাতীত ? সমস্তই সম্ভব হয়, যদি আমাদের এই-সকল স্বদেশী চেটাকে যথার্থভাবে প্রয়োগ করিবার জন্ম একটা দল বাঁধিতে পারি। এই দল, এই কর্তৃসভা আমাদিগকে স্থাপন করিতেই হইবে— নতুবা বলিব, আজ আমরা যে-একটা উত্তেজনা প্রকাশ করিতেছি তাহা মাদকতা মাত্র, তাহার অবসানে অবসাদের পঙ্কশ্যায় লুঠন করিতে হইবে।

একটা কথা আমাদিগকে ভালো করিয়া ব্ঝিতে হইবে যে, পরের প্রদত্ত অধিকার আমাদের জাতীয় সম্পদ্রপে গণ্য হইতে পারে না— বরঞ্চ তাহার বিপরীত। দৃষ্টান্তস্বরূপে একবার পঞ্চায়েৎবিধির কথা ভাবিয়া দেখুন। একসময় পঞ্চায়েৎ আমাদের
দেশের জিনিস ছিল, এখন পঞ্চায়েৎ গ্রমেণ্টের আফিসে-গড়া জিনিস হইতে চলিল।

যদি ফল বিচার করা যায় তবে এই তুই পঞ্চায়েতের প্রকৃতি একেবারে পরস্পারের বিপরীত বলিয়াই প্রতীত হইবে। যে পঞ্চায়েতের ক্ষমতা গ্রামের লোকের স্বতঃপ্রদত্ত নহে, যাহা গ্রর্গেটের দত্ত, তাহা বাহিরের জিনিস হওয়াতেই গ্রামের বক্ষে একটা অশান্তির মতো চাপিয়া বদিবে— তাহা ঈর্ধার স্বষ্টি করিবে— এই পঞ্চায়েৎপদ লাভ করিবার জন্ম অযোগ্য লোকে এমন-সকল চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে যাহাতে বিরোধ জন্মিতে থাকিবে— পঞ্চায়েৎ ম্যাজিস্ট্রেটবর্গকেই স্বপক্ষ এবং গ্রামকে অপর পক্ষ বলিয়া জানিবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট বাহবা পাইবার জন্ম গোপনে অথবা প্রকাশ্যে গ্রামের বিশাসভঙ্গ করিবে— ইহারা গ্রামের লোক হইয়া গ্রামের চরের কাজ করিতে বাধ্য হইবে এবং যে পঞ্চায়েৎ এ দেশে গ্রামের বলস্বরূপ ছিল সেই পঞ্চায়েৎই গ্রামের তুর্বলতার কারণ হইবে। ভারতবর্ষের যে-সকল গ্রামে এথনো গ্রাম্য পঞ্চায়েতের প্রভাব বর্তমান আছে, যে পঞ্চায়েৎ কালক্রমে শিক্ষার বিস্তার ও অবস্থার পরিবর্তন অনুসারে স্বভাবতই স্বাদেশিক পঞ্চায়েতে পরিণত হইতে পারিত, যে-গ্রাম্যপঞ্চায়েৎগণ একদিন স্বদেশের সাধারণ কার্যে পরস্পারের মধ্যে যোগ বাঁধিয়া দাঁড়াইবে এমন আশা করা ষাইত— সেই-সকল গ্রামের পঞ্চায়েৎগণের মধ্যে একবার যদি গবর্মেণ্টের বেনো জল প্রবেশ করে, তবে পঞ্চায়েতের পঞ্চায়েতত্ব চিরদিনের মতো ঘুচিল। দেশের জিনিস হইয়া তাহারা যে কাজ করিত গবর্গেণ্টের জিনিস হইয়া তাহার সম্পূর্ণ উল্টারকম কাজ করিবে।

ইহা হইতে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, দেশের হাত হইতে আমরা যে ক্ষমতা পাই তাহার প্রকৃতি একরকম, আর পরের হাত হইতে যাহা পাই তাহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ অক্সরকম হইবেই। কারণ, মূল্য না দিয়া কোনো জিনিস আমরা পাইতেই পারি না। স্বতরাং দেশের কাছ হইতে আমরা যাহা পাইব সেজক্য দেশের কাছেই আপনাকে বিকাইতে হইবে— পরের কাছ হইতে যাহা পাইব সেজক্য পরের কাছে না বিকাইয়া উপায় নাই। এইরপ বিভাশিক্ষার স্থ্যোগ যদি পরের কাছে মাগিয়া লইতে হয় তবে শিক্ষাকে পরের গোলামি করিতেই হইবে— যাহা স্বাভাবিক, তাহার জন্য আমরা বুথা চীৎকার করিয়া মরি কেন ?

দৃষ্টান্তস্বরূপ আর-একটা কথা বলি। মহাজনেরা চাষিদের অধিক স্থদে কর্জ দিয়া তাহাদের সর্বনাশ করিতেছে, আমরা প্রার্থনা ছাড়া অন্ত উপায় জানি না— অতএব গ্রুবেণ্টকেই অথবা বিদেশী মহাজনদিগকে যদি আমরা বলি যে, তোমরা অল্ল স্থদে আমাদের প্রায়ে প্রায়ে কৃষি-ব্যাক্ষ স্থাপন করো, তবে নিজে খদের ডাকিয়া আনিয়া আমাদের দেশের চাষিদিগকে নিঃশেষে পরের হাতে বিকাইয়া দেওয়া হয় না ? যাহারা

যথার্থই দেশের বল, দেশের সম্পদ, তাহাদের প্রত্যেকটিকে কি পরের হাতে এমনি করিয়া বাঁধা রাথিতে হইবে? আমরা যে পরিমাণেই দেশের কাজ পরকে দিয়া করাইব সেই পরিমাণেই আমরা নিজের শক্তিকেই বিকাইতে থাকিব, দেশকে স্বেচ্ছাক্ত অধীনতাপাশে উত্তরোত্তর অধিকতর বাঁধিতে থাকিব— এ কথা কি বুঝা এতই কঠিন? পরের প্রদত্ত ক্ষমতা আমাদের পক্ষে উপস্থিত স্থবিধার কারণ যেমনই হউক তাহা আমাদের পক্ষে ছদ্মবেশী অভিসম্পাত, এ কথা স্বীকার করিতে আমাদের যত বিলম্ব হইবে আমাদের মোহজাল ততই তৃশ্ছেত হইরা উঠিতে থাকিবে।

অতএব, আর দিধা না করিয়া আমাদের গ্রামের স্বকীয় শাসনকার্য আমাদিগকে নিজের হাতে লইতেই হইবে। সরকারি পঞ্চায়েতের মৃষ্টি আমাদের পল্লীর কণ্ঠে দৃঢ় হইবার পূর্বেই <u>আমাদের নিজের</u> পল্লী-পঞ্চায়েংকে জাগাইয়া তুলিতে হইবে। চাষিকে আমরাই রক্ষা করিব, তাহার সন্তানদিগকে আমরাই শিক্ষা দিব, ক্বির উন্নতি আমরাই সাধন করিব, গ্রামের স্বাস্থ্য আমরাই বিধান করিব এবং সর্বনেশে মামলার হাত হইতে আমাদের জমিদার ও প্রজাদিগকে আমরাই বাঁচাইব। এ-সম্বন্ধে রাজার সাহায্য লইবার কল্পনাও যেন আমাদের মাথায় না আসে— কারণ, এ স্থলে সাহায্য লইবার অর্থই হুর্বলের স্বাধীন অধিকারের মধ্যে প্রবলকে ডাকিয়া আনিয়া বসানো।

একবার বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, বিদেশী শাসনকালে বাংলাদেশে যদি এমন কোনো জিনিদের স্পৃষ্ট হইয়া থাকে যাহা লইয়া বাঙালি যথার্থ গৌরব করিতে পারে, তাহা বাংলা দাহিত্য। তাহার একটা প্রধান কারণ, বাংলা দাহিত্য সরকারের নেমক খায় নাই। পূর্বে প্রত্যেক বাংলা বই সরকার তিনথানি করিয়া কিনিতেন, শুনিতে পাই এখন মূল্য দেওয়া বন্ধ করিয়াছেন। তালোই করিয়াছেন। গবর্মেন্টের উপাধি-পুরস্কার-প্রদাদের প্রলোভন বাংলা দাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে নাই বলিয়াই, এই দাহিত্যে বাঙালির স্বাধীন আনন্দ-উৎস হইতে উৎসারিত বলিয়াই, আমরা এই দাহিত্যের মধ্য হইতে এমন বল পাইতেছি। হয়তো গণনায় বাংলাভাষায় উচ্চশ্রেণীর গ্রন্থ-সংখ্যা অধিক না হইতে পারে, হয়তো বিষয়বৈচিত্র্যে এ সাহিত্য অন্তান্য সম্পংশালী দাহিত্যের সহিত তুলনীয় নহে, কিন্তু তরু ইহাকে আমরা বর্তমান অসম্পূর্ণতা অতিক্রম করিয়া বড়ো করিয়া দেখিতে পাই— কারণ, ইহা আমাদের নিজের শক্তি হইতে, নিজের অন্তরের মধ্য হইতে উদ্ভূত হইতেছে। এ ক্ষীণ হউক, দীন হউক, এ রাজার প্রশ্রের প্রত্যানী নহে— আমাদের প্রাণ ইহাকে প্রাণ জোগাইতেছে। অপর পক্ষে, আমাদের স্কুল-বইগুলির প্রতি ন্যনাধিক পরিমাণে অনেক দিন হইতেই সরকারের গুরুহন্তের ভার পড়িয়াছে, এই রাজপ্রসাদের প্রভাবে

এই বইগুলির কিরূপ শ্রী বাহির হইতেছে তাহা কাহারও অগোচর নাই।

এই-যে স্বাধীন বাংলা সাহিত্য যাহার মধ্যে বাঙালি নিজের প্রকৃত শক্তি যথার্থ-ভাবে অন্নভব করিয়াছে, এই সাহিত্যই নাড়ীজালের মতো বাংলার পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণকে এক বন্ধনে বাধিয়াছে; তাহার মধ্যে এক চেতনা, এক প্রাণ সঞ্চার করিয়া রাখিতেছে; যদি আমাদের দেশে স্বদেশীসভাস্থাপন হয় তবে বাংলা সাহিত্যের অভাবমোচন, বাংলা সাহিত্যের পৃষ্টিসাধন সভ্যগণের একটি বিশেষ কার্য হইবে। বাংলা ভাষা অবলম্বন করিয়া ইতিহাস বিজ্ঞান অর্থনীতি প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে দেশে জ্ঞানবিস্তারের চেটা তাঁহাদিগকে করিতে হইবে। ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে, বাংলা সাহিত্য যত উন্নত সতেজ, যতই সম্পূর্ণ হইবে, ততই এই সাহিত্যই বাঙালি জাতিকে এক করিয়া ধারণ করিবার অনশ্বর আধার হইবে। বৈফ্বের গান, কান্যায়ণ, কাশীরাম দাদের মহাভারত আজ পর্যন্ত এই কাজ করিয়া আদিয়াছে।

আমি জানি, সমস্ত বাংলাদেশ এক মুহুর্তে একত্র হইয়া আপনার নায়ক নির্বাচনপূর্বক আপনার কাজে প্রবৃত্ত হইবে, এমন আশা করা যায় না। এখন আর বাদবিবাদ
তর্কবিতর্ক না করিয়া আমরা যে-কয়জনেই উৎসাহ অহুভব করি, প্রয়োজন স্বীকার
করি, সেই পাঁচ-দশজনেই মিলিয়া আমরা আপনাদের অধিনায়ক নির্বাচন করিব,
করি, সেই পাঁচ-দশজনেই মিলিয়া আমরা আপনাদের অধিনায়ক নির্বাচন করিব,
তাহার নিয়োগক্রমে জীবনযাত্রা নিয়মিত করিব, কর্তব্য পালন করিব, এবং সাধ্যমতে
তাহার নিয়োগক্রমে জীবনযাত্রা নিয়মিত করিব, কর্তব্য পালন করিব, এবং সাধ্যমতে
আপনার পরিবার প্রতিবেশী ও পল্লীকে লইয়া স্থথ-স্বাস্থ্য-শিক্ষাবিধান সম্বন্ধে একটি
আপনার পরিবার প্রতিবেশী ও পল্লীকে লইয়া স্থথ-স্বাস্থ্য-শিক্ষাবিধান স্বন্ধে একটি
স্বকীয় শাসনজাল বিস্তার করিব। এই প্রত্যেক দলের নিজের পাঠশালা, পৃস্তকালয়,
ব্যায়ামাগার, ব্যবহার্য দ্রব্যাদির বিক্রয়ভাণ্ডার (কো-অপারেটিভ স্টোর), ঔবধালয়,
ব্যায়ামাগার, সালিস-নিম্পত্তির সভা ও নির্দোষ আমোদের মিলনগৃহ থাকিবে।

এমনি করিয়া যদি আপাতত খণ্ড খণ্ড ভাবে দেশের নানা স্থানে এইরূপ এক-একটি কর্তৃসভা স্থাপিত হইতে থাকে, তবে ক্রমে একদিন এই-সমস্ত খণ্ডসভাগুলিকে যোগকর্তৃসভা স্থাপিত হইতে থাকে, তবে ক্রমে একদিন এই-সমস্ত খণ্ডসভাগুলিকে যোগক্ত্রে এক করিয়া তুলিয়া একটি বিশ্ববন্ধপ্রতিনিধিসভা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে।

আমরা এই সময়ে এই উপলক্ষ্যে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে বাংলার ঐক্যুদাধনযজ্ঞে বিশেষভাবে আহ্বান করিতেছি। তাঁহারা পরের দিকে না তাকাইয়া, নিজেকে পরের কাছে প্রচার না করিয়া, নিজের সাধ্যমত স্বদেশের পরিচয়লাভ ও তাহার জ্ঞানভাণ্ডারপূরণ করিতেছেন। এই পরিষৎকে জেলায় জেলায় আপনার শাখাসভা স্থাপন করিতে হইবে, এবং পর্যায়ক্তমে এক-একটি জেলায় গিয়া পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন সম্পন্ন করিতে হইবে। আমাদের চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাবার

ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সম্বন্ধে সমস্ত দেশকে সচেতন করিবার, এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আপন স্বাধীন কর্তব্য পালন করিবার ভার সাহিত্য-পরিষৎ গ্রহণ করিয়াছেন। এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে— এখন সমস্ত দেশকে নিজের আনুক্ল্যে আহ্বান করিবার জন্ম তাঁহাদিগকে সচেষ্ট হইতে হইবে।

যখন দেখা যাইতেছে বাহির হইতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা নিয়ত সতর্ক রহিয়াছে তথন তাহার প্রতিকারের জন্ম নানার্গে কেবলই দল বাঁধিবার দিকে আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে নিযুক্ত করিতে হইবে।

যে গুণে মানুষকে একত্র করে তাহার মধ্যে একটা প্রধান গুণ বাধ্যতা। কেবলই অন্তকে থাটো করিবার চেষ্টা, তাহার ক্রটি ধরা, নিজেকে কাহারও চেয়ে ন্ান মনে না করা, নিজের একটা মত অনাদৃত হইলেই অথবা নিজের একটুখানি স্থবিধার ব্যাঘাত হইলেই দল ছাড়িয়া আদিয়া তাহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার প্রয়াস —এইগুলিই সেই শয়তানের প্রদত্ত বিষ যাহা মান্ত্যকে বিশ্লিষ্ট করিয়া দেয়, যজ্ঞ নষ্ট করে। ঐক্যরক্ষার জন্ম আমাদিগকে অযোগ্যের কর্তৃত্বও স্বীকার করিতে হইবে— ইহাতে মহান্ সংকল্পের নিকট নত হওয়া হয়, অধোগ্যতার নিকট নহে। বাঙালিকে কুত্র আত্মাভিমান দমন করিয়া নানারূপে বাধ্যতার চর্চা করিতে হইবে, নিজে প্রধান হইবার চেষ্টা মন হইতে সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া অন্তকে প্রধান করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সর্বদাই অত্যকে সন্দেহ করিয়া, অবিশ্বাস করিয়া, উপহাস করিয়া, তীক্ষ্ণ বৃদ্ধিমত্তার পরিচয় না দিয়া, বরঞ্চ নম্রভাবে বিনা বাক্যব্যয়ে ঠকিবার জগুও প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্প্রতি এই কঠিন সাধনা আমাদের সম্মুখে রহিয়াছে— আপনাকে থর্ব করিয়া আপনাদিগকে বড়ো করিবার এই সাধনা, গর্বকে বিদর্জন দিয়া গৌরবকে আশ্রম করিবার এই সাধনা— ইহা যখন আমাদের সিদ্ধ হইবে তখন আমরা সর্বপ্রকার কর্তৃত্বের মথার্থ যোগ্য হইব। ইহাও নিশ্চিত, মথার্থ যোগ্যতাকে পৃথিবীতে কোনো শক্তিই প্রতিরোধ করিতে পারে না। আমরা যথন কর্তৃত্বের ক্ষমতা লাভ করিব তখন আমরা দাসত্ব করিব না— তা আমাদের প্রভু যত বড়োই প্রবল হউন। জল যথন জমিয়া কঠিন হয় তথন সে লোহার পাইপকেও ফাটাইয়া ফেলে। আজ আমরা জলের মতো তরল আছি, যন্ত্রীর ইচ্ছামত যন্ত্রের তাড়নায় লোহার কলের মধ্যে শত শত শাখাপ্রশাখায় ধাবিত হইতেছি— জমাট বাঁধিবার শক্তি জন্মিলেই লোহার বাঁধনকে হার মানিতেই হইবে।

আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয়া দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশ্যের লেশমাত্র কারণ দেখি না। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে, এ কথা

আমরা কোনোমতেই স্বীকার করিব না। কৃত্রিম বিচ্ছেদ যথন মাঝখানে আদিয়া দাঁড়াইবে তথনই আমরা সচেতনভাবে অহভব করিব যে, বাংলার পূর্ব-পশ্চিমকে চিরকাল একই জাহ্নবী তাঁহার বহু বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন; একই ব্লপুত্র তাঁহার প্রদারিত আলিঙ্গনে গ্রহণ করিয়াছেন ; এই পূর্ব-পশ্চিম, হুৎপিণ্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ভাষ, একই পুরাতন রক্তসোতে সম্ভ বৃদ্দেশের শিরা-উপশিরায় প্রাণবিধান করিয়া আসিয়াছে; এই পূর্ব-পশ্চিম, জননীর বাম-দক্ষিণ স্তনের ভাষ, চিরদিন বাঙালির সস্তানকে পালন করিয়াছে। আমাদের কিছুতেই পৃথক করিতে পারে এ ভয় যদি আমাদের জন্মে তবে দে ভয়ের কারণ নিশ্চয়ই আমাদেরই মধ্যে আছে এবং তাহার প্রতিকার আমাদের নিজের চেষ্টা ছাড়া আর-কোনো কৃত্রিম উপায়ের দারা হইতে পারে না। কর্তৃপক্ষ আমাদের একটা-কিছু করিলেন বা না করিলেন বলিয়াই যদি আমাদের সকল দিকে সর্বনাশ হইয়া গেল বলিয়া আশস্কা করি, তবে কোনো কৌশললন্ধ স্থ্যোগে কোনো প্রার্থনালব্ধ অন্তগ্রহে আমাদিগকে অধিক দিন রক্ষা করিতে পারিবে না। ঈশ্বর আমাদের নিজের হাতে যাহা দিয়াছেন তাহার দিকে যদি তাকাইয়া দেখি তবে দেখিব, তাহা যথেষ্ট এবং তাহাই যথার্থ। মাটির নীচে যদি বা তিনি আমাদের জন্ম গুপ্তধন না দিয়া থাকেন, তবু আমাদের মাটির মধ্যে সেই শক্তিটুকু দিয়াছেন যাহাতে বিধিমত কর্ষণ করিলে ফললাভ হইতে কখনোই বঞ্চিত হইব না। বাহির হইতে স্থবিধা এবং সম্মান যথন হাত বাড়াইলেই পাওয়া যাইবে না, তথনই ঘরের মধ্যে যে চিরসহিষ্ণু চিরন্তন প্রেম লক্ষীছাড়াদের গৃহপ্রত্যাবর্তনের জন্ত গোধূলির অন্ধকারে পথ তাকাইয়া আছে তাহার মূল্য বুঝিব। তথন মাতৃভাষায় ভাতৃগণের সহিত স্থ্যত্বংথ-লাভক্ষতি আলোচনার প্রয়োজনীয়তা অমুভব করিতে পারিব— এবং সেই শুভদিন যথন আসিবে তথনই ব্রিটিশ শাসনকে বলিব ধন্ত; তথনই অন্নভব করিব, বিদেশীর এই রাজত্ব বিধাতারই মঙ্গলবিধান। আমরা যাচিত ও অ্যাচিত থে-কোনো অনুগ্রহ পাইয়াছি তাহা যেন ক্রমে আমাদের অঞ্জলি হইতে স্থলিত হইয়া পড়ে এবং তাহা যেন স্বচেষ্টায় নিজে অর্জন করিয়া লইবার অবকাশ পাই। আমরা প্রশ্রম চাহি না— প্রতিকূলতার দারাই আমাদের শক্তির উদ্বোধন হইবে। আমাদের নিদ্রার সহায়তা কেহ করিয়ো না— আরাম আমাদের জন্ম নহে, পরবশতার অহিফেনের মাত্রা প্রতিদিন আর বাড়িতে দিয়ো না— বিধাতার রুদ্রমূতিই আজ আমাদের পরিত্রাণ। জগতে জড়কে সচেতন করিয়া তুলিবার একইমাত্র উপায় আছে— আঘাত অপমান ও অভাব, সমাদর নহে, সহায়তা নহে, স্থভিক্ষা নহে।

unia, distributi da su di a sociale di minade

## <u>ৰতধারণ</u>

কোনো 'স্ত্ৰীসমাজে' জনৈক মহিলা-কৰ্তৃক পঠিত

আজ এই স্ত্রীসমাজে আমি যে উপদেশ দিতে উঠিয়াছি, বা আমার কোনো নৃতন কথা বলিবার আছে, এমন অভিমান আমার নাই।

আমার কথা নৃতন নহে বলিয়াই, কাহাকেও উপদেশ দিতে হইবে না বলিয়াই, আমি আজ সমন্ত সংকোচ পরিহার করিয়া আপনাদের সমূথে দণ্ডায়মান হইয়াছি।

যে কথাটি আজ দেশের অন্তরে অন্তরে সর্বত্র জাগ্রত হইয়াছে, তাহাকেই নারীসমাজের নিকট স্থাপ্টব্রপে গোচর করিয়া তুলিবার জন্মই আমাদের অন্তকার এই উদ্যোগ।

আমাদের দেশে সম্প্রতি একটি বিশেষ সময় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা আমরা সকলেই অহুতব করিতেছি। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের দেশ আঘাতের পর আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে। হঠাৎ বুঝিতে পারিয়াছি যে, আমাদের যাত্রাপথের দিক্পরিবর্তন করিতে হইবে।

যে সময়ে এইরূপ দেশব্যাপী আঘাতের তাড়না উপস্থিত হইয়াছে, যে সময়ে আমাদের সকলেরই হৃদয় কিছু না কিছু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে, সেই সময়কে যদি আমরা উপেক্ষা করি তবে বিধাতার প্রেরণাকে অবজ্ঞা করা হইবে।

ইহাকে হর্ষোগ বলিব কি ? এই-যে দিগ্দিগন্তে ঘন মেঘ করিয়া শ্রাবণের অন্ধকার ঘনাইয়া আদিল, এই-যে বিহ্যতের আলোক এবং বজ্রের গর্জন আমাদের হংপিওকে চকিত করিয়া তুলিতেছে, এই-যে জলধারাবর্ষণে পৃথিবী ভাদিয়া গেল— এই হর্ষোগকেই যাহারা স্বযোগ করিয়া তুলিয়াছে তাহারাই পৃথিবীর অন্ন জোগাইবে। এখনই স্কন্ধে হল লইয়া কৃষককে কোমর বাধিতে হইবে। এই সময়টুকু যদি অতিক্রম করিতে দেওয়া হয় তবে সমস্ত বংসর হুর্ভিক্ষ এবং হাহাকার।

আমাদের দেশেও সম্প্রতি ঈশ্বর ত্র্যোগের বেশে যে স্থ্যোগকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাকে নষ্ট হইতে দিব না বলিয়াই আজ আমাদের সামান্ত শক্তিকেও যথাসন্তব সচেষ্ট করিয়া তুলিয়াছি। যে-এক বেদনার উত্তেজনায় আমাদের সকলের চেতনাকে উৎস্থক করিয়া তুলিয়াছে, আজ সেই বিধাতার প্রেরিত বেদনাদ্তকে প্রশ্ন করিয়া আদেশ জানিতে হইবে, কর্তব্য শ্বির করিতে হইবে।

নিজেকে ভূলাইয়া রাথিবার দিন আর আমাদের নাই। বড়ো তুঃখে আজ আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে, আমাদের নিজের সহায় আমরা নিজেরা ছাড়া আর কেহ নাই। এই দহজ কথা যাহারা দহজেই না বুঝে, অপমান তাহাদিগকে বুঝায়, নৈরাশ্য তাহাদিগকে বুঝায়। তাই আজ দায়ে পড়িয়া আমাদিগকে বুঝিতে হইয়াছে যে: ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ। আজ আসনবিচ্ছেদশঙ্কিত বঙ্গভূমিতে দাঁড়াইয়া বাঙালি এ কথা স্কুম্পন্ট বুঝিয়াছে যে, যেখানে স্বার্থের অনৈক্য, যেখানে শ্রন্ধার অভাব, যেখানে রিক্ত ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আর কোনোই বল বা দফল নাই, সেখানে ফললাভের আশা কেবল যে বিড়ম্বনা তাহা নহে, তাহা লাঞ্ছনার একশেষ।

এই আঘাত আবার একদিন হয়তো সহু হইয়া যাইবে— অপমানে যাহা
শিথিয়াছি তাহা হয়তো আবার ভুলিয়া গিয়া আবার গুরুতর অপমানের জন্ম প্রস্তুত
হইব। যে তুর্বল নিশ্চেষ্ট তাহার ইহাই তুর্ভাগ্য— তুঃখ তাহাকে তুঃখই দেয়, শিক্ষা
দেয় না। আজ সেই শঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া সময় থাকিতে এই তুঃসময়ের দান গ্রহণ
করিবার জন্ম আমরা একত্র হইয়াছি।

কোথায় আমরা আপনারা আছি, কোথায় আমাদের শক্তি এবং কোন্ দিকে আমাদের অসমান ও প্রতিক্লতা, আজ দৈবকুপায় যদি তাহা আমাদের ধারণা হইয়া থাকে, তবে কেবল তাহাকে ক্ষীণ ধারণার মধ্যে রাখিয়া দিলে চলিবে না। কারণ, শুদ্ধমাত্র ইহাকে মনের মধ্যে রাখিলে ক্রমে ইহা কেবল কথার কথা এবং অবশেষে একদিন ইহা বিশ্বত ও তিরোহিত হইয়া যাইবে। ইহাকে চিরদিনের মতো আমাদিগকে মনে গাঁথিতে এবং কাজে থাটাইতে হইবে। ইহাকে ভুলিলে আমাদের কোনোমতেই চলিবে না— তাহা হইলে আমরা মরিব।

কাজে থাটাইতে হইবে। কিন্তু আমরা স্ত্রীলোক— পুরুষের মতো আমাদের কার্যক্ষেত্র বাহিরে বিস্তৃত নহে। জানি না, আজিকার ছদিনে আমাদের পুরুষেরা কী কাজ করিতে উত্তত হইয়াছেন। জানি না, এথনো তাঁহারা যথার্থ মনের দঙ্গে বলিতে পারিয়াছেন কি না যে—

আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিন্ন, হায়, তাই ভাবি মনে !

যে নির্জীব, যে সহজ পথ খুঁজিয়া আপনাকে ভুলাইয়া রাখিতেই চায়, তাহাকে ভুলাইবার জন্ম আশাকে অধিক বেশি ছলনা বিস্তার করিতে হয় না। সে হয়তো এখনো মনে করিতেছে, যদি এখানকার রাজ্বার হইতে ভিক্ষুককে তাড়া থাইতে হয়, তবে ভিক্ষার ঝুলি ঘাড়ে করিয়া সমৃদ্রপারে যাইতে হইবে। সমৃদ্রের এ পারেই কি আর ও পারেই কি, অনন্তশরণ কাঙাল সেই একই চরণ আশ্রয় করিয়াছে।

কিন্তু এ দশা আমাদের পুরুষদের মধ্যে সকলের নহে — তাহাদের বহুদিনের বিশ্বাস-

ক্ষেত্রে ভূমিকম্প উপস্থিত হইয়াছে, তাঁহাদের ভক্তি টলিয়াছে, তাঁহাদের আশা থিলানে-থিলানে ফাটিয়া ফাঁক হইয়া গেছে— এখন তাঁহার ভাবিতেছেন, ইহার চেয়ে নিজের দীনহীন কুটির আশ্রয় করাও নিরাপদ। এখন তাই সমস্ত দেশের মধ্যে নিজের শক্তিকে অবলম্বন করিবার জন্ম একটা মর্মভেদী আহ্বান উঠিয়াছে।

এই আহ্বানে পুরুষেরা কে কী ভাবে সাড়া দিবেন তাহা জানি না, কিন্তু আমাদের অন্তঃপুরেও কি এই আহ্বান প্রবেশ করে নাই ? আমরা কি আমাদের মাতৃভূমির কন্তা নহি ? দেশের অপমান কি আমাদের অপমান নহে ? দেশের তুঃথ কি আমাদের গৃহপ্রাচীরের পাষাণ ভেদ করিতে পারিবে না ?

ভিগিনীগণ, আপনারা হয়তো কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিবেন, আমরা স্ত্রীলোক, আমরা কী করিতে পারি— হৃংথের দিনে নীরবে অশ্রুবর্ধণ করাই আমাদের সম্বল।

এ কথা আমি স্বীকার করিতে পারিব না। আমরা যে কী না করিতেছি তাই দেখুন। আমরা পরনের শাড়ি কিনিতেছি বিলাত হইতে, আমাদের অনেকের ভূষণ জোগাইতেছে হ্যামিন্টন, আমাদের গৃহসজ্জা বিলাতি দোকানের, আমরা শরনে স্থানে বিলাতের দারা পরিবেষ্টিত হইয়া আছি। আমরা এতদিন আমাদের জননীর অন্ন কাড়িয়া, তাঁহার ভূষণ ছিনাইয়া, বিলাত-দেবতার পায়ে রাশি রাশি অর্ঘ্য জোগাইতেছি।

আমরা লড়াই করিতে ষাইব না, আমরা ভিক্ষা করিতেও ফিরিব না, কিন্তু আমরা কি এ কথা বলিতে পারিব না ষে, না, আর নয়— আমাদের এই অপমানিত উপবাদ-ক্লিষ্ট মাতৃভূমির অন্নের গ্রাদ বিদেশের পাতে তুলিয়া দিয়া তাহার পরিবর্তে আমাদের বেশভূষার শথ মিটাইব না। আমরা ভালো হউক মন্দ হউক, দেশের কাপড় পরিব, দেশের জিনিদ ব্যবহার করিব।

ভগিনীগণ, সৌন্দর্যচর্চার দোহাই দিবেন না। সৌন্দর্যবোধ অতি উত্তম পদার্থ, কিন্তু তাহার চেয়েও উচ্চ জিনিদ আছে। আমি এ কথা স্বীকার করিব না যে, দেশী জিনিদে আমাদের সৌন্দর্যবোধ ক্লিষ্ট হইবে। কিন্তু যদি শিক্ষা ও অভ্যাসক্রমে আমাদের সেই রূপই ধারণা হয় তবে এই কথা বলিব, সৌন্দর্যবোধকেই সকলের চেয়ে বড়ো করিবার দিন আজ নহে— সন্তান যখন দীর্ঘকাল রোগশয্যায় শায়িত তখন জননী বেনারদি শাড়িখানা বেচিয়া তাহার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে কুন্তিত হন না, তখন কোথায় থাকে সৌন্দর্যবোধের দাবি ?

জানি, আমাকে অনেকে বলিবেন, কথাটা বলিতে যত সহজ করিতে তত সহজ নহে। আমাদের অভ্যাস, আমাদের সংস্কার, আমাদের আরামস্পৃহা, আমাদের সৌন্দৰ্যবোধ— ইহাদিগকে ঠেলিয়া নড়ানো বড়ো কম কথা নহে।

নিশ্চয়ই তাহা নহে। ইহা সহজ নহে, ইহার চেয়ে একদিনের মতো চাঁদার খাতায় দহি দেওয়া সহজ। কিন্তু বড়ো কাজ সহজে হয় না। যখন সময় আসে তখন ধর্মের শদ্ম বাজিয়া উঠে, তখন যাহা কঠিন তাহাকেই বরণ করিয়া লইতে হয়। বস্তত, তাহাতেই আনন্দ—সহজ নহে বলিয়াই আনন্দ, ছঃসাধ্য বলিয়াই স্থ

আমরা ইতিহাসে পড়িয়াছি, যুদ্ধের সময় রাজপুত মহিলারা অঙ্গের ভূষণ, মাথার কেশ দান করিয়াছে; তথন স্থবিধা বা সৌন্দর্যচর্চার কথা ভাবে নাই। ইহা হইতে আমরা এই শিথিয়াছি যে, জগতে স্তীলোক যদি বা যুদ্ধ না করিয়া থাকে, ত্যাগ করিয়াছে; সময় উপস্থিত হইলে ভূষণ হইতে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে কুঠিত হয় করিয়াছে; সময় উপস্থিত হইলে ভূষণ হইতে প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিতে কুঠিত হয় নাই। কর্মের বীর্য অপেক্ষা ত্যাগের বীর্য কোনো অংশেই ন্যূন নহে। ইহা যথন ভাবি তথন মনে এই গৌরব জন্মে যে, এই বিচিত্রশক্তিচালিত সংসারে স্তীলোককে ভাবি তথন মনে এই গৌরব জন্ম যে, এই বিচিত্রশক্তিচালিত সংসারে স্তীলোককে ভাবি তথন মনে এই গৌরব কবেল সৌন্দর্যহারা মনোহরণ করে নাই, ত্যাগের হারা শক্তি দেথাইয়াছে।

আজ আমাদের বঙ্গদেশ রাজশক্তির নির্দিয় আঘাতে বিক্ষত হইয়াছে, আজ বঙ্গরমণীদের ত্যাগের দিন। আজ আমরা ব্রতগ্রহণ করিব। আজ আমরা কোনো ক্লেশকে ডরিব না, উপহাসকে অগ্রাহ্ম করিব, আজ আমরা পীড়িত জননীর রোগশয্যায় বিলাতের সাজ পরিয়া শৌখিনতা করিতে যাইব না।

দেশের জিনিসকে রক্ষা করা, এও তো রমণীর একটা বিশেষ কাজ। আমরা ভালোবাসিতে জানি। ভালোবাসা চাকচিক্যে ভূলিয়া নৃতনের কুহকে চারি দিকে ধাবমান হয় না। আমাদের যাহা আপন, সে স্থনী হউক, আর কুনী হউক, নারীর কাছে অনাদর পায় না— সংসার তাই রক্ষা পাইতেছে।

একবার ভাবিয়া দেখুন, আজ যে বঙ্গদাহিত্য বলিষ্ঠভাবে অসংকোচে মাথা তুলিতে পারিয়াছে, একদিন শিক্ষিত পুরুষসমাজে ইহার অবজ্ঞার সীমা ছিল না। তথন পুরুষেরা বাংলা বই কিনিয়া লজ্জার সহিত কৈফিয়ং দিতেন যে, আমরা পড়িব না, বাড়ির ভিতরে মেয়েরা পড়িবে। আচ্ছা আচ্ছা, তাঁহাদের সে লজ্জার ভার আমরাই বহন করিয়াছি, কিন্তু ত্যাগ করি নাই। আজ তো সে লজ্জার দিন ঘুচিয়াছে। যে বাড়ির ভিতরে মেয়েদের কোলে বাংলাদেশের শিশুসন্তানেরা— তাহারা কালোই হউক আর ধলোই হউক— পরম আদরে মান্ত্র্য হইয়া উঠিতেছে, বঙ্গদাহিত্যও সেই বাড়ির ভিতরে মেয়েদের কোলেই তাহার উপেক্ষিত শিশু-অবস্থা যাপন করিয়াছে, অন্নবপ্রের তুঃখ পায় নাই।

একবার ভাবিয়া দেখুন, যেখানে বাঙালি পুরুষ বিলাতি কাপড় পরিয়া সর্বত্র নিঃসংকোচে আপনাকে প্রচার করিতেছেন সেখানে তাঁহার প্রীক্ত্যাগণ বিদেশী বেশ ধারণ করিতে পারেন নাই। স্ত্রীলোক যে উৎকট বিজাতীয় বেশে আপনাকে সজ্জিত করিয়া বাহির হইবে ইহা আমাদের স্ত্রীপ্রকৃতির সঙ্গে এতই একাস্ত অসংগত যে, বিলাতের মোহে আপাদমন্তক বিকাইয়াছেন যে পুরুষ তিনিও আপন স্ত্রীক্ত্যাকে এই ঘোরতর লজ্জা হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

এই বৃক্ষণপালনের শক্তি জ্বীলোকের অন্তরতম শক্তি বলিয়াই দেশের দেশীয়ত্ব জ্বীলোকের মাতৃত্রোড়েই রক্ষা পায়। নৃতনত্বের বন্তায় দেশের অনেক জিনিস, যাহা পুরুষসমাজ হইতে ভাসিয়া গেছে, তাহা আজও অন্তঃপুরের নিভৃত কক্ষে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। এই বন্তার উপদ্রব একদিন যখন দূর হইবে তখন নিশ্চয়ই তাহাদের থোঁজ পড়িবে এবং দেশ রক্ষণপটু স্নেহশীল নারীদের নিকট ক্বতক্ত হইবে।

অতএব, আজ আমরা যদি আর-সমস্ত বিচার ত্যাগ করিয়া দেশের শিল্প, দেশের সামগ্রীকে অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত রক্ষা করি, তবে তাহাতে নারীর কর্তব্যপালন করা হইবে।

আমার মনে এ আশকা আছে যে, আমাদের মধ্যেও অনেকে অবজ্ঞাপূর্ণ উপহাসের সহিত বলিবেন, তোমরা কয়জনে দেশী জিনিস ব্যবহার করিবে প্রতিজ্ঞা করিলেই অমনি নাকি ম্যাঞ্চেন্টর ফতুর হইয়া যাইবে এবং লিভারপুল বাসায় গিয়া মরিয়া থাকিবে!

দে কথা জানি। ম্যাঞ্চেন্টরের কল চিরদিন ফুঁদিতে থাক্, রাবণের চিতার ন্যায় লিভারপুলের এঞ্জিনের আগুন না নিভুক। আমাদের অনেকে আজকাল যে বিলাতির পরিবর্তে দেশী জিনিদ ব্যবহার করিতে ব্যগ্র হইয়াছেন তাহার কারণ এ নয় যে, তাঁহারা বিলাতকে দেউলে করিয়া দিতে চান। বস্তুত, আমাদের এই-যে চেপ্তা ইহা কেবল আমাদের মনের ভাবকে বাহিরে মূর্তিমান করিয়া রাখিবার চেপ্তা। আমরা দহজে না হউক, অন্তুত বারংবার আঘাতে ও অপমানে পরের বিরুদ্ধে নিজেকে যে বিশেষভাবে আপন বলিয়া জানিতে উৎস্কক হইয়া উঠিয়াছি, দেই ওৎস্কক্যকে যে কায়ে মনে বাক্যে প্রকাশ করিতে হইবে— নতুবা হুই দিনেই তাহা যে বিশ্বত ও ব্যর্থ হইয়া যাইবে। আমাদের মন্ত্রও চাই, চিহ্নও চাই। আমরা অন্তরে স্বদেশকে বরণ করিব এবং বাহিরে স্বদেশের চিহ্ন ধারণ করিব।

বিদেশীয় রাজশক্তির সহিত আমাদের স্বাভাবিক পার্থক্য ও বিরোধ ক্রমশই স্ব্লুটরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। আজ আর ইহাকে ঢাকিয়া রাখিবে কে ? রাজাও পারিলেন না, আমরাও পারিলাম না। এই বিরোধ যে ঈশ্বরের প্রেরিত। এই বিরোধ ব্যতীত আমরা প্রবলরূপে যথার্থরূপে আপনাকে লাভ করিতে পারিতাম না। আমরা যতদিন প্রসাদভিক্ষার আশে একান্তভাবে এই-সকল বিদেশীর মুখ চাহিয়া থাকিতাম ততদিন আমরা উত্তরোত্তর আপনাকে নিঃশেষভাবে হারাইতেই থাকিতাম। আজ বিরোধের আঘাতে বেদনা পাইতেছি, অস্কবিধা ভোগ করিতেছি, সকলই সত্য, কিন্তু নিজেকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিবার পথে দাঁড়াইয়াছি। যতদিন পর্যন্ত এই লাভ সম্পূর্ণ না হইবে ততদিন পর্যন্ত এই বিরোধ ঘুচিবে না; যতদিন পর্যন্ত আমরা নিজশক্তিকে আবিস্কার না করিব ততদিন পর্যন্ত পরশক্তির সহিত আমাদের সংঘর্ষ চলিতে থাকিবেই।

যে আপনার শক্তিকে খুঁজিয়া পায় নাই, যাহাকে নিরুপায়ভাবে পরের পশ্চাতে ফিরিতে হয়, ঈশ্বর করুন, সে যেন আরাম ভোগ না করে— সে যেন অহংকার অমুভব না করে। অপমান ও ক্লেশ তাহাকে সর্বদা যেন এই কথা শ্বরণ করাইতে থাকে যে, তোমার নিজের শক্তি নাই, তোমাকে ধিক্! আমরা যে অপমানিত হইতেছি ইহাতে বুঝিতে হইবে, ঈশ্বর এখনো আমাদিগকে ত্যাগ করেন নাই। কিন্তু আমরা আর বিলম্ব যেন না করি। আমরা নিজেকে ঈশ্বরের এই অভিপ্রায়ের অমুকূল যেন করিতে পারি। আমরা যেন পরের অমুক্রণে আরাম এবং পরের বাজারে কেনা জিনিসে গৌরববোধ না করি। বিলাতি আসবাব পরিত্যাগ করিয়া আমাদের যদি কিছু কট হয়, তবে সেকটই আমাদের মন্ত্রকে ভূলিতে দিবে না। সেই মন্ত্রটি এই—

সর্বং পরবশং তুঃখং সর্বমাত্মবশং স্থ্যম্।

যাহা-কিছু পরবশ তাহাই তৃঃখ; যাহা-কিছু আত্মবশ তাহাই স্থথ।
আমাদের দেশের নারীগণ আত্মীয়স্বজনের আরোগ্যকামনা করিয়া দীর্ঘকালের জন্ম
কুদ্রুবত গ্রহণ করিয়া আদিয়াছেন। নারীদের দেই তপঃদাধন বাঙালির সংসারে যে
কিছুবত গ্রহণ করিয়া আদিয়াছেন। আজ আমরা দেশের নারীগণ দেশের জন্ম
বিদ্দল হইয়াছে তাহা আমি মনে করি না। আজ আমরা দেশের নারীগণ দেশের জন্ম
বিদি সেইরূপ ব্রত গ্রহণ করি, যদি বিদেশের বিলাস দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত পরিত্যাগ করি,
তবে আমাদের এই তপস্থায় দেশের মঙ্গল হইবে— তবে এই স্বস্তায়নে আমরা পুণ্যলাভ
করিব এবং আমাদের পুরুষগণ শক্তিলাভ করিবেন।

ভাদ্র, ১৩১২

# দেশীয় রাজ্য

দেশভেদে জলবায়ু ও প্রাকৃতিক অবস্থার প্রভেদ হইয়া থাকে, এ কথা দকলেই জানেন। সেই ভেদকে স্বীকার না করিলে কাজ চলে না। যাহারা বিলখালের মধ্যে থাকে তাহারা মংস্থব্যবদায়ী হইয়া উঠে; যাহারা দম্দ্রতীরের বন্দরে থাকে তাহারা দেশবিদেশের দহিত বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হয়; যাহারা দমতল উর্বরা ভূমিতে বাদ করে তাহারা ক্রমিকে উপজীবিকা করিয়া তোলে। মক্ষপ্রায় দেশে যে আরব বাদ করে তাহাকে যদি অভ্যদেশবাদীর ইতিহাদ শুনাইয়া বলা যায় যে কৃষির দাহায্য ব্যতীত উম্নতিলাভ করা যায় না তবে দে উপদেশ ব্যর্থ হয় এবং কৃষিযোগ্য স্থানের অধিবাদীর নিকট যদি প্রমাণ করিতে বদা যায় যে মৃগয়া এবং পশুপালনেই দাহদ ও বীর্ষের চর্চা হইতে পারে, কৃষিতে তাহা নইই হয়, তবে দেরপ নিক্ষল উত্তেজনা কেবল অনিইই ঘটায়।

বস্তুত, ভিন্ন পথ দিয়া ভিন্ন জাতি ভিন্ন শ্রেণীর উৎকর্য লাভ করে এবং সমগ্র মান্থ্যের সর্বাদীণ উন্নতিলাভের এই একমাত্র উপায়। যুরোপ কতকগুলি প্রাকৃতিক স্থ্রিধাবশত যে বিশেষপ্রকারের উন্নতির অধিকারী হইয়াছে আমরা যদি ঠিক সেই প্রকার উন্নতির জয় ব্যাকুল হইয়া উঠি তবে, নিজেকে ব্যর্থ ও বিশ্বমানবকে বঞ্চিত করিব। কারণ, আমাদের দেশের বিশেষ প্রকৃতি অন্থলারে আমরা মন্থ্যাত্মের যে উৎকর্ষ লাভ করিতে পারি, পরের বুথা অন্থকরণ-চেষ্টায় তাহাকে নষ্ট করিলে এমন একটা জিনিসকে নষ্ট করা হয় যাহা মান্থ্য অন্থ কোনো স্থান হইতে পাইতে পারে না। স্থতরাং, বিশ্বমানব সেই অংশে দরিত্র হয়। চাষের জমিকে থনির মতো ব্যবহার করিলে ও খনিজের জমিকে ক্ষিক্ষেত্রের কাজে লাগাইলে মানবসভ্যতাকে ফাঁকি দেওয়া হয়।

যে কারণেই হউক, য়ুরোপের দঙ্গে ভারতবর্ষের কতকগুলি গুরুতর প্রভেদ আছে। উৎকট অন্তকরণের দারা সেই প্রভেদকে দূর করিয়া দেওয়া যে কেবল অসম্ভব তাহা নহে, দিলে তাহাতে বিশ্বমানবের ক্ষতি হইবে।

আমরা যথন বিদেশের ইতিহাস পড়ি বা বিদেশের প্রতাপকে প্রত্যক্ষ চক্ষে দেখি তথন নিজেদের প্রতি ধিক্কার জন্মে— তথন বিদেশীর সঙ্গে আমাদের যে যে বিষয়ে পার্থক্য দেখিতে পাই সমস্তই আমাদের অনর্থের হেতু বলিয়া মনে হয়। কোনো অধ্যাপকের অর্বাচীন বালকপুত্র যথন সার্কাস দেখিতে যায় তাহার মনে হইতে পারে যে, এমনি করিয়া ঘোড়ার পিঠের উপরে দাঁড়াইয়া লাফালাফি করিতে যদি শিথি এবং দর্শকদলের বাহবা পাই তবেই জীবন সার্থক হয়। তাহার পিতার শান্তিময় কাজ তাহার কাছে অত্যন্ত নির্জীব ও নির্থক বলিয়া মনে হয়।

বিশেষ স্থলে পিতাকে ধিক্কার দিবার কারণ থাকিতেও পারে। সার্কাসের থেলোয়াড় যেরপ অক্লান্ত সাধনা ও অধ্যবসায়ের দারা নিজের ব্যবসায়ে উৎকর্ব লাভ করিয়াছে, সেইরূপ উভ্তম ও উদ্যোগের অভাবে অধ্যাপক যদি নিজের কর্মে উরতি লাভ না করিয়া থাকেন তবেই তাঁহাকে লজ্জা দেওয়া চলে।

যুরোপের সঙ্গে ভারতের পার্থক্য অন্ত্ব করিয়া যদি আমাদের লজ্জা পাইতে হয় তবে লজ্জার কারণটা ভালো করিয়া বিচার করিতে হয়, নতুবা য়থার্থ লজ্জার মূল কথনো উৎপাটিত হইবে না। যদি বলি য়ে, ইংলাণ্ডের পার্লামেণ্ট আছে, ইংলাণ্ডের যৌথ কারবার আছে, ইংলাণ্ডে প্রায় প্রত্যেক লোকই রাষ্ট্রচালনায় কিছু না কিছু অধিকারী, এইজন্ম তাহারা বড়ো, সেইগুলি নাই বলিয়াই আমরা ছোটো, তবে অধিকারী, এইজন্ম তাহারা বড়ো, সেইগুলি নাই বলিয়াই আমরা ছোটো, তবে অধিকারী, এইজন্ম তাহারা বড়ো, সেইগুলি নাই বলিয়াই আমরা ছোটো, তবে গোড়ার কথাটা বলা হয় না। আমরা কোনো কৌতুকপ্রিয় দেবতার বরে য়ি গোড়ার কথাটা বলা হয় না। আমরা কোনো কৌতুকপ্রিয় দেবতার বরে য়ি গোয়াকের কলরে বাণিজ্যতরীর আবির্ভাব হয়, পার্লামেণ্টের গৃহচ্ড়া আকাশ ভেদ করিয়া আমাদের বন্দরে বাণিজ্যতরীর আবির্ভাব হয়, পার্লামেণ্টের গৃহচ্ড়া আকাশ ভেদ করিয়া উঠে, তবে প্রথম অঙ্কের প্রহদন পঞ্চম অঙ্কে কী মর্মভেদী অঞ্চপাতেই অবসিত হয়! উঠে, তবে প্রথম অঙ্কের প্রহদন পঞ্চম অঙ্কে কী মর্মভেদী অঞ্চপাতেই অবসিত হয়! আমরা এ কথা যেন কোনোমতেই না মনে করি যে পার্লামেণ্ট মান্ন্য গড়ে— বস্তুত্ত আমরা এ কথা যেন কোনোমতেই না মনে করি যে পার্লামেণ্ট মান্ন্য গড়ে, কেহ মান্ন্যই পার্লামেণ্ট গড়ে। মাটি সর্বত্রক করিতে হয় তবে মাটির পরিবর্তন নহে— বা বানর গড়ে; যদি কিছু পরিবর্তন করিতে হয় তবে মাটির পরিবর্তন করিতে হইবে। যে ব্যক্তি গড়ে তাহার শিক্ষা ও সাধনা, চেষ্টা ও চিন্তার পরিবর্তন করিতে হইবে।

এই ত্রিপুররাজ্যের রাজচিন্থের মধ্যে একটি সংস্কৃতবাক্য অন্ধিত দেখিয়াছি—
'কিল বিহুবীরতাং দারমেকং'— বীর্ঘকেই দার বলিয়া জানিবে। এই কথাটি দম্পূর্ণ
দত্য। পার্লামেন্ট দার নহে, বাণিজ্যতরী দার নহে, বীর্ঘই দার। এই বীর্ঘ
দেশকালপাত্রভেদে নানা আকারে প্রকাশিত হয়— কেহ বা শস্ত্রে বীর, কেহ বা শাস্ত্রে
বীর, কেহ বা ত্যাগে বীর, কেহ বা ভোগে বীর, কেহ বা ধর্মে বীর, কেহ বা কর্মে
বীর। বর্তমানে আমাদের ভারতবর্ষীয় প্রতিভাকে আমরা পূর্ণ উৎকর্ষের দিকে লইয়া
ঘাইতে পারিতেছি না তাহার কতকগুলি কারণ আছে, কিন্তু দর্বপ্রধান কারণ বীর্ঘের
আভাব। এই বীর্ঘের দারিদ্রাবশত যদি নিজের প্রকৃতিকেই ব্যর্থ করিয়া থাকি তবে
বিদেশের অন্থক্তিকে দার্থক করিয়া তুলিব কিদের জোরে?

আমাদের আমবাগানে আজকাল আম ফলে না, বিলাতের আপেলবাগানে প্রচুর আপেল ফলিয়া থাকে। আমরা কি তাই বলিয়া মনে করিব যে, আমগাছগুলা কাটিয়া ফেলিয়া আপেলগাছ রোপণ করিলে তবেই আমরা আশান্তরূপ ফললাভ করিব। এই কথা নিশ্চয় জানিতে হইবে, আপেলগাছে যে বেশি ফল ফলিতেছে তাহার কারণ তাহার গোড়ায়, তাহার মাটিতে সার আছে— আমাদের আমবাগানের জমির সার বছকাল হইল নিঃশেষিত হইয়া গেছে। আপেল পাই না ইহাই আমাদের মূল হুর্ভাগ্য নহে, মাটিতে সার নাই ইহাই আক্ষেপের বিয়য়। সেই সার যদি যথেষ্ট পরিমাণে থাকিত তবে আপেল ফলিত না, কিন্তু আম প্রচুর পরিমাণে ফলিত এবং তথন সেই আত্রের সফলতায় আপেলের অভাব লইয়া বিলাপ করিবায় কথা আমাদের মনেই হইত না। তথন দেশের আম বেচিয়া অনায়াদে বিদেশের আপেল হাটে কিনিতে পারিতাম, ভিক্ষার ঝুলি সম্বল করিয়া এক রাত্রে পরের প্রসাদে বড়োলোক হইবার ছ্রাশা মনের মধ্যে বহন করিতে হইত না।

আসল কথা, দেশের মাটিতে সার ফেলিতে হইবে। সেই সার আর-কিছুই নহে— 'কিল বিছ্বীরতাং দারমেকং', বীরতাকেই একমাত্র দার বলিয়া জানিবে। ঋষিরা বলিয়াছেন: নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ। এই-যে আত্মা, ইনি বলহীনের দারা লভ্য নহেন। বিশ্বাত্মা-পরমাত্মার কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক— যে ব্যক্তি তুর্বল দে নিজের আত্মাকে পায় না, নিজের আত্মাকে যে ব্যক্তি সম্পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়াছে শে অপর কিছুকেই লাভ করিতে পারে না। যুরোপ নিজের আত্মাকে যে পথ দিয়া লাভ করিতেছে সে পথ আমাদের সম্মুখে নাই; কিন্ত যে মূল্য দিয়া লাভ করিতেছে তাহা আমাদের পক্ষেও অত্যাবশ্যক— তাহা বল, তাহা বীর্ঘ। যুরোপ যে কর্মের দারা যে অবস্থার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিতেছে আমরা সে কর্মের দারা সে অবস্থার মধ্যে আত্মাকে উপলব্ধি করিব না— আমাদের সম্মুখে অগ্য পথ, আমাদের চতুর্দিকে অন্তর্রূপ পরিবেষ, আমাদের অতীতের ইতিহাস অন্তর্রূপ, আমাদের শক্তির মূলসঞ্য় অগ্রত— কিন্তু আমাদের সেই বীর্য আবশ্যক যাহা থাকিলে পথকে ব্যবহার করিতে পারিব, পরিবেষকে অনুকূল করিতে পারিব, অতীতের ইতিহাসকে বর্তমানে সফল করিতে পারিব এবং শক্তির গৃঢ় সঞ্চয়কে আবিষ্কৃত উদ্ঘাটিত করিয়া তাহার অধিকারী হইতে পারিব। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'— আত্মা তো আছেই, কিন্তু বল নাই বলিয়া তাহাকে লাভ করিতে পারি না। ত্যাগ করিতে শক্তি নাই, তুঃথ পাইতে সাহস নাই, লক্ষ্য অনুসরণ করিতে নিষ্ঠা নাই; কুশ সংকল্পের দৌর্বল্য, ক্ষীণ শক্তির আত্মবঞ্চনা, স্থ্যবিলাসের ভীক্ষতা, লোকলজা, লোকভয় আমাদিগকে মূহুর্তে মূহুর্তে যথার্থভাবে আত্মপরিচয় আত্মলাভ আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে দ্রে রাথিতেছে। সেইজন্তই ভিক্ষ্কের মতো আমরা অপরের মাহাত্ম্যের প্রতি ঈর্ধা করিতেছি এবং মনে করিতেছি, বাহ্ম অবস্থা যদি দৈবক্রমে অন্তের মতো হয় তবেই আমাদের সকল অভাব, সকল লজ্জা দূর হইতে পারে।

বিদেশের ইতিহাস যদি আমরা ভালো করিয়া পড়িয়া দেখি তবে দেখিতে পাইব, মহত্ব কত বিচিত্র প্রকারের—গ্রীশের মহত্ব এবং রোমের মহত্ব একজাতীয় নহে—গ্রীস বিভা ও বিজ্ঞানে বড়ো, রোম কর্মে ও বিধিতে বড়ো। রোম তাহার বিজয়পতাকা লইয়া যখন গ্রীশের সংস্রবে আসিল তখন বাহুবলে ও কর্মবিধিতে জয়ী হইয়াও বিভাবৃদ্ধিতে গ্রীশের কাছে হার মানিল, গ্রীশের কলাবিভা ও সাহিত্যবিজ্ঞানের অহকরণে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু তবু সে রোমই রহিল, গ্রীস হইল না— সে আত্মপ্রকৃতিতেই সফল হইল, অহুকৃতিতে নহে— সে লোকসংস্থানকার্যে জগতের আদর্শ হইল, সাহিত্যবিজ্ঞান-কলাবিভায় হইল না।

ইহা হইতে ব্ঝিতে হইবে, উৎকর্ষের একমাত্র আকার ও একমাত্র উপায় জগতে নাই। আজ যুরোপীয় প্রতাপের যে আদর্শ আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভ্রভেদী হইয়া উঠিয়াছে উন্নতি তাহা ছাড়াও সম্পূর্ণ অন্ত আকারে হইতে পারে— আমাদের ভারতীয় উৎকর্ষের যে আদর্শ আমরা দেখিয়াছি তাহার মধ্যে প্রাণসঞ্চার বলসঞ্চার করিলে জগতের মধ্যে আমাদিগকে লজ্জিত থাকিতে হইবে না। একদিন ভারতবর্ষ জ্ঞানের দ্বারা, ধর্মের দ্বারা চীন-জাপান ব্রহ্মদেশ-শ্রামদেশ তিব্বত-মঙ্গোলিয়া— এশিয়া মহাদেশের অধিকাংশই জয় করিয়াছিল। আজ যুরোপ অত্তের দ্বারা বাণিজ্যের দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা ইস্কুলে পড়িয়া এই আধুনিক যুরোপের প্রণালীকেই যেন একমাত্র গৌরবের কারণ বলিয়া মনে না করি।

কিন্ত ইংরেজের বাহুবল নহে— ইংরেজের ইস্কুল ঘরে-বাইরে দেহে-মনে আচারে-বিচারে সর্বত্র আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে। আমাদিগকে যে-সকল বিজাতীয় সংস্কারের দারা আচ্ছন্ন করিতেছে তাহাতে অন্তত কিছুকালের জন্তও আমাদের আত্মপরিচয়ের পথ লোপ করিতেছে। সে আত্মপরিচয় ব্যতীত আমাদের কথনোই আত্মোনতি হইতে পারে না।

ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলির ষ্থার্থ উপ্যোগিতা কী তাহা এইবার বলিবার সময় উপস্থিত হইল।

দেশবিদেশের লোক বলিতেছে, ভারতবর্ষের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া পড়িতেছে। জগতের উন্নতির যাত্রাপথে পিছাইয়া পড়া ভালো নহে, এ কথা সকলেই স্বীকার করিবে, কিন্তু অগ্রসর হইবার সকল উপায়ই সমান মঙ্গলকর নহে। নিজের শক্তির দ্বারাই অগ্রসর হওয়াই যথার্থ অগ্রসর হওয়া→ তাহাতে যদি মন্দগতিতে ষাওয়া যায় তবে সে ভালো। অপর ব্যক্তির কোলে-পিঠে চড়িয়া অগ্রসর হওয়ার কোনো মাহাত্ম্য নাই— কারণ, চলিবার শক্তিলাভই যথার্থ লাভ, অগ্রদর হওয়ামাত্রই লাভ নহে। ব্রিটিশ-রাজ্যে আমরা যেটুকু অগ্রসর হইতে পারিয়াছি তাহাতে আমাদের কৃতকার্যতা কতটুকু! দেখানকার শাসনরক্ষণ-বিধিব্যবস্থা যত ভালোই হউক না কেন, তাহা তো বস্তুত আমাদের নহে। মানুষ ভুলক্রটি-ক্ষতিক্রেশের মধ্য দিয়াই পূর্ণতার পথে অগ্রদর হয়। কিন্তু আমাদিগকে ভুল করিতে দিবার ধৈর্য বে ব্রিটিশ-রাজের নাই। স্থতরাং তাঁহারা আমাদিগকে ভিক্ষা দিতে পারেন, শিক্ষা দিতে পারেন না। তাঁহাদের নিজের যাহা আছে তাহার স্থবিধা আমাদিগকে দিতে পারেন, কিন্তু তাহার স্বত্ত দিতে পারেন না। মনে করা যাক কলিকাতা মৃানি-সিপ্যালিটির পূর্ববর্তী কমিশনারগণ পোরকার্যে স্বাধীনতা পাইয়া যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই, দেই অপরাধে অধীর হইয়া কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের স্বাধীনতা হরণ করিলেন। হইতে পারে এখন কলিকাতার পৌরকার্য পূর্বের চেয়ে ভালোই চলিতেছে, কিন্তু এরপ ভালো চলাই যে স্বাপেক্ষা ভালো তাহা বলিতে পারি না। আমাদের নিজের শক্তিতে ইহা অপেক্ষা থারাপ চলাও আমাদের পক্ষে ইহার চেয়ে ভালো। আমরা গরিব এবং নানা বিষয়ে অক্ষম; আমাদের দেশের বিশ্ববিভালয়ের শিক্ষাকার্য ধনী জ্ঞানী বিলাতের বিশ্ববিভালয়ের সহিত তুলনীয় নহে বলিয়া শিক্ষা-বিভাগে দেশীয় লোকের কর্তৃত্ব থর্ব করিয়া রাজা যদি নিজের জোরে কেম্বিজ-অক্দকোর্ডের নকল প্রতিমা গড়িয়া তোলেন, তবে তাহাতে আমাদের কতটুকুই বা শ্রেষ আছে— আমরা গরিবের যোগ্য বিভালয় যদি নিজে গড়িয়া তুলিতে পারি তবে শেই আমাদের সম্পদ। যে ভালো আমার আয়ত্ত ভালো নহে সে ভালোকে আমার মনে করাই মানুষের পক্ষে বিষম বিপদ। অল্পদিন হইল একজন বাঙালি ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট দেশীয় রাজ্যশাসনের প্রতি নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেছিলেন— তথন স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম তিনি মনে করিতেছেন, ব্রিটশ-রাজ্যের স্থব্যবস্থা সম্প্রই र्यन ठाँशास्त्रहे ख्वावखा; जिनि य ভाরवाशीमांज, जिनि य यद्यी नरहन, यरखत একটা সামাত্ত অঙ্গমাত্র, এ কথা যদি তাঁহার মনে থাকিত তবে দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার প্রতি এমন স্পর্ধার সহিত অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। ব্রিটশ-রাজ্যে আমরা যাহা পাইতেছি তাহা যে আমাদের নহে, এই সত্যটি ঠিকমতো ব্ঝিয়া উঠা আমাদের পক্ষে কঠিন হইয়াছে, এই কারণেই আমরা রাজার নিকট হইতে ক্রমাগতই ন্তন ন্তন অধিকার প্রার্থনা করিতেছি এবং ভুলিয়া ঘাইতেছি— অধিকার পাওয়া এবং অধিকারী হওয়া একই কথা নহে।

দেশীয় রাজ্যের ভুলক্রটি-মন্দর্গতির মধ্যেও আমাদের দান্থনার বিষয় এই ষে, তাহাতে যেটুকু লাভ আছে তাহা বস্তুতই আমাদের নিজের লাভ। তাহা পরের স্কন্ধে চড়িবার লাভ নহে, তাহা নিজের পায়ে চলিবার লাভ। এই কারণেই আমাদের বাংলাদেশের এই ক্ষুদ্র ত্রিপুররাজ্যের প্রতি উৎস্কুক দৃষ্টি না মেলিয়া আমি থাকিতে পারি না। এই কারণেই এথানকার রাজ্যবাবস্থার মধ্যে যে-সকল অভাব ও বিন্ন দেখিতে পাই তাহাকে আমাদের সমস্ত বাংলাদেশের তুর্ভাগ্য বলিয়া জ্ঞান করি। এই কারণেই এথানকার রাজ্যশাসনের মধ্যে যদি কোনো অসম্পূর্ণতা বা শৃদ্ধলার অভাব দেখি তবে তাহা লইয়া স্পর্ধাপ্রক আলোচনা করিতে আমার উৎসাহ হয় না— আমার মাথা হেঁট হইয়া য়ায়। এই কারণে, যদি জানিতে পাই তুচ্ছ স্বার্থপরতা আপনার সামান্ত লাভের জন্ত, উপস্থিত ক্ষুদ্র স্থবিধার জন্ত, রাজশ্রীর মন্দিরভিত্তিকে শিথিল করিয়া দিতে কুন্তিত হইতেছে না, তবে দেই অপরাধকে আমি ক্ষুদ্ররাজ্যের একটি ক্ষুদ্র ঘটনা বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। এই দেশীয় রাজ্যের লজ্জাকেই যদি যথার্থরূপে আমাদের লজ্জা এবং ইহার গৌরবকেই যদি যথার্থ-রূপে আমাদের গৌরব বলিয়া না বুঝি, তবে দেশের সম্বন্ধে আমরা ভুল বুঝিয়াছি।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভারতীয় প্রকৃতিকেই বীর্ঘের দারা সবল করিয়া তুলিলে তবেই আমরা যথার্থ উৎকর্ষলাভের আশা করিতে পারিব। বিটিশ-রাজ ইচ্ছা করিলেও এক-এ সম্বন্ধে আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারেন না। তাঁহারা নিজের মহিমাকেই এক-মাত্র মহিমা বলিয়া জানেন— এই কারণে, ভালোমনেও তাঁহারা আমাদিগকে যে শিক্ষা দিতেছেন তাহাতে আমরা স্বদেশকে অবজ্ঞা করিতে শিথিতেছি। আমাদের মধ্যে যাঁহারা পেট্রিয়ট বলিয়া বিথ্যাত তাঁহাদের অনেকেই এই অবজ্ঞাকারীদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এইরূপে যাঁহারা ভারতকে অন্তরের সহিত অবজ্ঞা করেন তাঁহারাই ভারতকে বিলাত করিবার জন্য উৎস্কক— সৌভাগ্যক্রমে তাঁহাদের এই অসম্ভব আশা কথনোই সফল হইতে পারিবে না।

আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলি পিছাইয়া পড়িয়া থাকুক আর যাহাই হউক, এইথানেই স্বদেশের যথার্থ স্বরূপকে আমরা দেখিতে চাই। বিকৃতি-অন্তক্কতির মহামারী এখানে প্রবেশলাভ করিতে না পাক্ষক, এই আমাদের একান্ত আশা। বিটিশ-রাজ আমাদের প্রবেশলাভ করিতে না পাক্ষক, এই আমাদের একান্ত আশা। বিটিশ-রাজ আমাদের উন্নতি চান, কিন্তু সে উন্নতি বিটিশ মতে হওয়া চাই। সে অবস্থায় জলপদ্মের উন্নতি-প্রণালী স্থলপদ্মে আরোপ করা হয়। কিন্তু দেশীয় রাজ্যে স্বভাবের অব্যাহত নিয়মে দেশ উন্নতিলাভের উপায় নির্ধারণ করিবে, ইহাই আমাদের কামনা।

ইহার কারণ এ নয় যে, ভারতের সভ্যতাই সকল সভ্যতার শ্রেষ্ঠ। যুরোপের

সভ্যতা মানবজাতিকে যে সম্পত্তি দিতেছে তাহা যে মহামূল্য, এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করা ধুষ্টতা।

অতএব, যুরোপীয় সভ্যতাকে নিরুষ্ট বলিয়া বর্জন করিতে হইবে এ কথা আমার বক্তব্য নহে— তাহা আমাদের পক্ষে অস্বাভাবিক বলিয়াই, অসাধ্য বলিয়াই স্বদেশী আদর্শের প্রতি আমাদের মন দিতে হইবে— উভয় আদর্শের তুলনা করিয়া বিবাদ করিতে আমার প্রবৃত্তি নাই, তবে এ কথা বলিতেই হইবে যে উভয় আদর্শই মানবের পক্ষে অত্যাবশুক।

সেদিন এখানকার কোনো ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন যে, গবর্মেণ্ট আর্ট স্থূলের গ্যালারি হইতে বিলাতি ছবি বিক্রয় করিয়া ফেলা কি ভালো হইয়াছে ?

আমি তাহাতে উত্তর করিয়াছিলাম যে, ভালোই হইয়াছে। তাহার কারণ এ নয় যে, বিলাতি চিত্রকলা উৎকৃষ্ট দামগ্রী নহে। কিন্তু দেই চিত্রকলাকে এত সন্তায় আয়ত্ত করা চলে না। আমাদের দেশে দেই চিত্রকলার যথার্থ আদর্শ পাইব কোথায়? ছটো লক্ষ্ণে-ঠুংরি ও 'হিলিমিলি পনিয়া' শুনিয়া যদি কোনো বিলাতবাদী ইংরেজ ভারতীয় সংগীতবিত্যা আয়ত্ত করিতে ইচ্ছা করে, তবে বন্ধুর কর্তব্য তাহাকে নিরস্ত করা। বিলাতি বাজারের কতকগুলি স্থলভ আবর্জনা এবং দেই দলে ছটি একটি ভালো ছবি চোথের দামনে রাথিয়া আমরা চিত্রবিত্যার যথার্থ আদর্শ কেমন করিয়া পাইব ? এই উপায়ে আমরা যেটুকু শিথি তাহা যে কত নিকৃষ্ট তাহাও ঠিকমত ব্রিবার উপায় আমাদের দেশে নাই। যেখানে একটা জিনিদের আগাগোড়া নাই, কেবল কতক-গুলা খাপছাড়া দৃষ্টান্ত আছে মাত্র, সেথানে দে জিনিদের পরিচয়লাভের চেষ্টা করা বিড়ন্থনা। এই অসম্পূর্ণ শিক্ষায় আমাদের দৃষ্টি নষ্ট করিয়া দেয়— পরের দেশের ভালোটা তো শিথিতেই পারি না, নিজের দেশের ভালোটা দেথিবার শক্তি চলিয়া যায়।

আর্ট স্থলে ভর্তি হইয়াছি, কিন্তু আমাদের দেশে শিল্পকলার আদর্শ যে কী তাহা আমরা জানিই না। যদি শিক্ষার দ্বারা ইহার পরিচয় পাইতাম তবে যথার্থ একটা শক্তিলাভ করিবার স্থবিধা হইত। কারণ, এ আদর্শ দেশের মধ্যেই আছে— একবার যদি আমাদের দৃষ্টি খুলিয়া যায় তবে ইহাকে আমাদের সমস্ত দেশের মধ্যে, থালায়, ঘটিতে, বাটিতে, ঝুড়িতে, চুপড়িতে, মন্দিরে, মঠে, বদনে, ভূষণে, পটে, গৃহভিত্তিতে, নানা-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-পরিপূর্ণ একটি সমগ্র মূর্তিরূপে দেখিতে পাইতাম; ইহার প্রতি আমাদের সচেষ্ট চিত্তকে প্রয়োগ করিতে পারিতাম; পৈতৃক সম্পত্তি লাভ করিয়া তাহাকে ব্যবসায়ে থাটাইতে পারিতাম।

এই কারণে, আমাদের শিক্ষার অবস্থায় বিলাতী চিত্রের মোহ জোর করিয়া ভাঙিয়া দেওয়া ভালো। নহিলে নিজের দেশে কী আছে তাহা দেখিতে মন যায় না— কেবলই অবজ্ঞায় অন্ধ হইয়া যে ধন ঘরের সিন্দুকে আছে তাহাকে হারাইতে হয়।

আমরা দেখিয়াছি, জাপানের একজন স্থবিখ্যাত চিত্ররদক্ত পণ্ডিত এ দেশের কীটদষ্ট কয়েকটি পটের ছবি দেখিয়া বিশ্বয়ে পুলকিত হইয়াছেন— তিনি একখানি পট এখান হইতে লইয়া গেছেন, সেখানি কিনিবার জন্ম জাপানের অনেক গুণজ্ঞ তাঁহাকে অনেক মূল্য দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু তিনি বিক্রয় করেন নাই।

আমরা ইহাও দেখিয়াছি, য়ুরোপের বহুতর রদজ্ঞ ব্যক্তি আমাদের অখ্যাত দোকানবাজার ঘাঁটিয়া মলিন ছিন্ন কাগজের চিত্রপট বহুম্ল্য সম্পদের ন্যায় সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইতেছেন। সে-সকল চিত্র দেখিলে আমাদের আর্ট স্কুলের ছাত্রগণ নাসাকুঞ্চন করিয়া থাকেন। ইহার কারণ কী? ইহার কারণ এই, কলাবিতা যথার্থভাবে যিনি শিথিয়াছেন তিনি বিদেশের অপরিচিত রীতির চিত্রের সৌন্দর্যও ঠিকভাবে দেখিতে পান— তাঁহার একটি শিল্পদৃষ্টি জন্মে। আর, যাহারা কেবল নকল করিয়া শেথে তাহারা নকলের বাহিরে কিছুই দেখিতে পায় না।

আমরা যদি নিজের দেশের শিল্পকলাকে সমগ্রভাবে ষথার্থভাবে দেখিতে শিথিতাম, তবে আমাদের সেই শিল্পিট শিল্পজান জন্মিত যাহার সাহায্যে শিল্পসান্দর্যের দিব্য-নিকেতনের সমস্ত দার আমাদের সন্মুথে উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত। কিন্তু বিদেশী শিল্পের নিতান্ত অসম্পূর্ণ শিক্ষায়, আমরা যাহা পাই নাই তাহাকে পাইয়াছি বলিয়া মনে করি, যাহা পরের তহবিলেই রহিয়া গেছে তাহাকে নিজের সম্পদ জ্ঞান করিয়া অহংকৃত হইয়া উঠি।

পিয়ের লোটি ছন্মনামধারী বিখ্যাত ফরাসি ভ্রমণকারী ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিতে আসিয়া আমাদের দেশের রাজনিকেতনগুলিতে বিলাতি আসবাবের ছড়াছড়ি দেখিয়া হতাশ হইয়া গেছেন। তিনি ব্ঝিয়াছেন যে, বিলাতি আসবাবখানার নিতান্ত ইতরশ্রেণীর সামগ্রীগুলি ঘরে সাজাইয়া আমাদের দেশের বড়ো বড়ো রাজারা নিতান্তই আশিকা ও অজ্ঞতাবশতই গৌরব করিয়া থাকেন। বস্তুত বিলাতি সামগ্রীকে ঘথার্থভাবে চিনিতে শেখা বিলাতেই সম্ভবে। সেখানে শিল্পকলা সজীব, সেখানে শিল্পীরা প্রত্যহ নব নব রীতি হজন করিতেছেন, সেখানে বিচিত্র শিল্পদ্ধতির কালপরম্পরাগত ইতিহাস আছে, তাহার প্রত্যেকটির সহিত বিশেষ দেশকালপাত্রের সংগতি সেখানকার গুণী লোকেরা জানেন— আমরা তাহার কিছুই না জানিয়া কেবল টাকার থলি লইয়া মূর্য দোকানদারের সাহায্যে অন্ধভাবে কতকগুলা খাপছাড়া

জিনিসপত্র লইয়া ঘরের মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া তুলি— তাহাদের সম্বন্ধে বিচার করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত নহে।

এই আসবাবের দোকান যদি লর্ড কর্জন বলপূর্বক বন্ধ করিয়া দিতে পারিতেন তবে দায়ে পড়িয়া আমরা স্বদেশী সামগ্রীর মর্যাদা রক্ষা করিতে বাধ্য হইতাম— তাহা হইলে টাকার সাহায্যে জিনিস-ক্রের চর্চা বন্ধ হইয়া ক্রচির চর্চা হইত। তাহা হইলে ধনীগৃহে প্রবেশ করিয়া দোকানের পরিচয় পাইতাম না, গৃহস্থের নিজের শিল্পজানের পরিচয় পাইতাম। ইহা আমাদের পক্ষে যথার্থ শিক্ষা, যথার্থ লাভের বিষয় হইত। এরূপ হইলে আমাদের অন্তরে-বাহিরে, আমাদের স্থাপত্যে-ভাস্কর্যে, আমাদের গৃহভিত্তিতে, আমাদের পণ্যবীথিকায় আমরা স্বদেশকে উপলব্ধি করিতাম।

ঘূর্ভাগ্যক্রমে সকল দেশেরই ইতরসম্প্রদায় অশিক্ষিত। সাধারণ ইংরেজের শিল্পজ্ঞান নাই— স্থতরাং তাহারা স্বদেশী সংস্কারের দারা অন্ধ। তাহারা আমাদের কাছে তাহাদেরই অন্থকরণ প্রত্যাশা করে। আমাদের বিদিবার ঘরে তাহাদের দোকানের সামগ্রী দেখিলে তবেই আরাম বোধ করে— তবেই মনে করে, আমরা তাহাদেরই কর্মায়েশে তৈরি সভ্যপদার্থ হইয়া উঠিয়াছি। তাহাদেরই অশিক্ষিত ক্ষচি অন্থসারে আমাদের দেশের প্রাচীন শিল্পসৌন্দর্য স্থলভ ও ইতর অন্থকরণকে পথ ছাড়িয়া দিতেছে। এ দেশের শিল্পীরা বিদেশী টাকার লোভে বিদেশী রীতির অন্তুত নকল করিতে প্রবৃত্ত হইয়া চোখের মাথা থাইতে বিদ্যাছে।

বেমন শিল্পে তেমনি দকল বিষয়েই। আমরা বিদেশী প্রণালীকেই একমাত্র প্রণালী বলিয়া ব্ঝিতেছি। কেবল বাহিরের দামগ্রীতে নহে, আমাদের মনে, এমন কি হাদয়ে নকলের বিষবীজ প্রবেশ করিতেছে। দেশের পক্ষে এমন বিপদ আর ইইতেই পারে না।

এই মহাবিপদ হইতে উদ্ধারের জন্ম একমাত্র দেশীয় রাজ্যের প্রতি আমরা তাকাইয়া আছি। এ কথা আমরা বলি না যে, বিদেশী সামগ্রী আমরা গ্রহণ করিব না। গ্রহণ করিবে। পরের অস্ত্র কিনিতে নিজের হাতথানা কাটিয়া ফেলিব না। একলব্যের মতো ধন্মর্বিভার শুক্দক্ষিণাস্বরূপ নিজের দক্ষিণ হন্তের অন্তুষ্ঠ দান করিব না। এ কথা মনে রাখিতেই হইবে, নিজের প্রকৃতিকে লজ্জ্মন করিলে তুর্বল হইতে হয়। ব্যাদ্রের আহার্য পদার্থ বলকারক সন্দেহ নাই, কিন্তু হন্তী তাহার প্রতি লোভ করিলে নিশ্চিত মরিবে। আমরা লোভবশত প্রকৃতির প্রতি ব্যভিচার যেন না করি। আমাদের ধর্মে-কর্মে ভাবে-ভঙ্গীতে প্রত্যহই তাহা করিতেছি, এইজন্ম আমাদের সমস্তা

উত্তরোত্তর জটিল হইয়া উঠিতেছে— আমরা কেবলই অরুতকার্য এবং ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িতেছি। বস্তুত জটিলতা আমাদের দেশের ধর্ম নহে। উপকরণের বিরলতা জীবন্যাত্রার সরলতা আমাদের দেশের নিজস্ব— এইখানেই আমাদের বল, আমাদের প্রাণ, আমাদের প্রতিভা। আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ হইতে বিলাতি কারখানাঘরের প্রভৃত জ্ঞাল যদি বাঁটি দিয়া না ফেলি, তবে হুই দিক হইতেই মরিব— অর্থাৎ বিলাতি কারখানাও এখানে চলিবে না, চণ্ডীমণ্ডপত্ত বাসের অযোগ্য হইয়া উঠিবে।

আমাদের তুর্ভাগ্যক্রমে এই কার্থানাঘরের ধুমধ্লিপূর্ণ বায়ু দেশীয় রাজ্যব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে— সহজকে অকারণে জটিল করিয়া তুলিয়াছে, বাসস্থানকে নির্বাদন করিয়া দাঁড় করাইয়াছে। যাঁহারা ইংরেজের হাতে মাহ্ন হইয়াছেন তাঁহারা মনেই করিতে পারেন না যে, ইংরেজের সামগ্রীকে যদি লইতেই হয় তবে তাহাকে আপন করিতে না পারিলে তাহাতে অনিষ্টই ঘটে— এবং আপন করিবার একমাত্র উপায় তাহাকে নিজের প্রকৃতির অনুকৃলে পরিণত করিয়া তোলা, তাহাকে যথাযথ না রাখা। খাল যদি খালরপেই বরাবর থাকিয়া যায় তবে তাহাতে পুষ্টি দূরে থাক, ব্যাধি ঘটে। খাত যখন খাতরূপ পরিহার করিয়া আমাদের রসরক্তরূপে মিলিয়া যায় এবং যাহা মিলিবার নহে পরিত্যক্ত হয় তথনই তাহা আমাদের প্রাণবিধান করে। বিলাতি সামগ্রী যথন আমাদের ভারতপ্রকৃতির দারা জীর্ণ হইয়া তাহার আত্মরূপ ত্যাগ করিয়া আমাদের কলেবরের সহিত একাত্ম হইয়া যায় তথনই তাহা আমাদের লাভের বিষয় হইতে পারে— যতক্ষণ তাহার উৎকট বিদেশীয়ত্ব অবিকৃত থাকে ততক্ষণ তাহা লাভ নহে। বিলাতী সরস্বতীর পোয়পুত্রগণ এ কথা কোনো-মতেই বুঝিতে পারেন না। পুষ্টিসাধনের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি নাই, বোঝাই করাকেই তাঁহারা পরমার্থ জ্ঞান করেন। এইজন্তই আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিও বিদেশী কার্যবিধির অসংগত অনাবশ্যক বিপুল জঞ্জালজালে নিজের শক্তিকে অকারণে ক্লিষ্ট করিয়া তুলিতেছে। বিদেশী বোঝাকে যদি অনায়াদে গ্রহণ করিতে পারিতাম, যদি তাহাকে বোঝার মত না দেখিতে হইত, রাজ্য যদি একটা আপিসমাত্র হইয়া উঠিবার চেষ্টায় প্রতিমূহুর্তে ঘর্মাক্তকলেবর হইয়া না উঠিত, যাহা সজীব হুৎপিণ্ডের নাড়ির সহিত সম্বন্ধযুক্ত ছিল তাহাকে যদি কলের পাইপের সহিত সংযুক্ত করা না হইত, তাহা হইলে আপত্তি করিবার কিছু ছিল না। আমাদের দেশের রাজ্য কেরানিচালিত বিপুল কারখানা নহে, নিভুল নির্বিকার এঞ্জিন নহে— তাহার বিচিত্র সম্বন্ধত্তগুলি লোহদও নহে, তাহা হ্বদয়তন্ত নাজলন্দ্রী প্রতিমূহুর্তে তাহার কর্মের শুষ্টতার মধ্যে রদস্ঞার করেন, কঠিনকে কোমল করেন, তুচ্ছকে সৌন্দর্যে মণ্ডিত

## রবীন্দ্র-রচনাবলী

করিয়া দেন, দেনাপাওনার ব্যাপারকে কল্যাণের কান্তিতে উজ্জ্ব করিয়া তোলেন এবং ভ্লক্রটিকে ক্ষমার অঞ্জ্বলে মার্জনা করিয়া থাকেন। আমাদের মন্দ্রভাগ্য আমাদের দেশীয় রাজ্যগুলিকে বিদেশী আপিদের ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া তাহাদিগকে কলরপে বানাইয়া না তোলে, এই-সকল স্থানেই আমরা স্বদেশলক্ষ্মীর স্থন্তসিক্ত স্লিগ্ধ বক্ষঃ- স্থলের সজীব কোমল মাতৃম্পর্শ লাভ করিয়া যাইতে পারি— এই আমাদের কামনা। মা যেন এখানেও কেবল কতকগুলা ছাপমারা লেফাফার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া না থাকেন— দেশের ভাষা, দেশের সাহিত্য, দেশের শিল্প, দেশের ক্ষচি, দেশের কান্তি এখানে যেন মাতৃকক্ষে আশ্রয়লাভ করে এবং দেশের শক্তি মেঘ্মুক্ত পূর্ণচন্দ্রের মতো আপনাকে অতি সহজ্বে অতি স্থলরভাবে প্রকাশ করিতে পারে।

CONTROL OF THE PARTY OF THE STATE OF THE STA

শ্ৰাবণ, ১৩১২

# গ্রন্থপরিচয়

িরবীন্দ্র-রচনাবলীর বর্তমান খণ্ডে মৃদ্রিত গ্রন্থতিলির প্রথম সংস্করণ, বর্তমানে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত সংস্করণ, রচনাবলী-সংস্করণ, এই তিনটির পার্থক্য সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে নির্দেশ করা গেল। পূর্ণতর তথ্যসংগ্রহ সর্বশেষ খণ্ডে একটি পঞ্জীতে সংকলিত হইবে।

রচনাবলীর বর্তমান থণ্ডে মৃদ্রিত বিভিন্ন গ্রন্থের স্থচনাগুলি কবি রচনাবলীর জন্ম সম্প্রতি লিথিয়া দিয়াছেন।

# সেনার তরী সমস্প্রাপ্ত বিশ্বস্থা

সোনার তরী ১০০০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই গ্রন্থের প্রথম কবিতা 'সোনার তরী'র অর্থ-ব্যাখ্যা লইয়া এক সময় অনেক বিতর্ক হইয়াছে। কবি স্বয়ং নানা প্রসঙ্গে এই কবিতাটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন নিমে তাহা সংকলিত হইল।

চাক্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত একটি পত্তে রবীন্দ্রনাথ 'সোনার তরী' কবিতার আলোচনা-প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

এক জাতের কবিতা আছে যা লেখা হয় বাইরের দরজা বন্ধ করে। সেগুলো হয়তো অতীতের স্মৃতি বা অনাগতের প্রত্যাশা, বাসনার অতৃপ্তি বা আকাজ্ফার আবেগ, কিম্বা রূপরচনার আগ্রহের উপর প্রতিষ্ঠিত। আবার এক জাতের কবিতা আছে যা মৃক্তদার অন্তরের সামগ্রী, বাইরের সমস্ত কিছুকে আপনার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে। যেমন সোনার তরী কবিতাটি। ছিলাম তথন পদার বোটে। জলভারনত কালো মেঘ আকাশে, ও পারে ছায়াঘন তরুশ্রেণীর মধ্যে গ্রামগুলি, বর্ধার পরিপূর্ণ পদা থরবেগে বয়ে চলেছে, মাঝে মাঝে পাক থেয়ে ছুটেছে ফেনা। নদী অকালে কূল ছাপিয়ে চরের ধান দিনে দিনে ডুবিয়ে দিছে। কাঁচা ধানে বোঝাই চাষীদের ডিঙিনোকা হুহু করে স্রোতের উপর দিয়ে ভেসে চলেছে। ওই অঞ্চলে এই চরের ধানকে বলে জলি ধান। আর কিছু দিন হলেই পাকত। ভরা পদার উপরকার ওই বাদল-দিনের ছবি সোনার তরী কবিতার অন্তরে প্রচ্ছন এবং তার ছন্দে প্রকাশিত।

[ 5002 ]

—রবি-রশ্মি

সোনার তরী কবিতার কল্পনা-কাল শ্রাবণ ও বচনা-কাল ফাল্পন, এ সম্বন্ধে চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

তুমি পঞ্জিকা মিলিয়ে যদি কবিতার তাৎপর্য নির্ণয় করতে চাও তো বিপন্ন হবে। বুধবারের পর বৃহস্পতিবার আদে অত্যন্ত সাধারণ নিয়মে। সেটাকে অবজ্ঞা কোরো। <mark>আমাদের জীবনে স্থতরাং সাহিত্যেও হয়তো</mark> কোনো-একটা বিশেষ বুধ বা বৃহস্পতিবার <mark>সপ্তাহ ডিঙিয়ে চব্বিশ ঘণ্টাকে উপেক্ষা করেই আসন রক্ষা করে। যেদিন বর্ষার</mark> অপরাত্নে থরস্রোত পদার উপর দিয়ে কাঁচা ধানে ডিঙিনৌকা বোঝাই করে মগ্নপ্রায় চর থেকে চাষীরা এ পারে চলে আসছে সে দিনটা সন তারিথ মাস পার হয়ে আজও <mark>আমার মনে আছে। দেই দিনেই দোনার তরী কাব্যের সঞ্চার হয়েছিল মনে, তার</mark> প্রকাশ হয়েছিল কবে তা আমার মনেও নেই। এইরকম অবস্থায় ইতিহাসের ভুল <mark>হবারই কথা। কারণ, আমার মনে সোনার তরীর যে ইতিহাদটা দত্য হয়ে আছে</mark> দেটা হচ্ছে দেই শ্রাবণ-দিনের ইতিহাদ, দেটা কোন্ তারিথে লিখিত হয়েছিল দেইটেই আকম্মিক— সে দিনটা বিশেষ দিন নয়, সে দিনটা আমার স্মৃতিপটে কোনো চিহ্ন দিয়েই যায়নি। অতএব আমার ইতিহাদে আর তোমাদের ইতিহাদে এইথানে বাদপ্রতিবাদ হবেই, হুর্ভাগাক্রমে তোমাদের হাতে দলিল আছে, আমার হাতে নেই। আদালতে তোমাদেরই জিং রইল। আমার দলিলের তারিথ কবিতার অভ্যন্তরেই আছে— 'শ্রাবণ-পগন ঘিরে ঘনমেঘ ঘুরে ফিরে'। তুমি বলবে ওটা কাল্লনিক, আমি বলব তোমাদের তারিখটা রিয়ালিষ্টিক।

—রবি-রশ্মি

শান্তিনিকেতন গ্রন্থের 'তরী বোঝাই' -শীর্ষক উপদেশ-ভাষণে রবীন্দ্রনাথ সোনার তরী কবিতার মর্যব্যাখ্যা করিয়াছেন—

সোনার তরী বলে একটা কবিতা লিখেছিলুম, এই উপলক্ষ্যে তার একটা মানে বলা যেতে পারে।

মান্থৰ সমস্ত জীবন ধরে ফদল চাষ করছে। তার জীবনের থেতটুকু দ্বীপের মতো— চারি দিকেই অব্যক্তের দারা দে বেষ্টিত— ওই একটুখানি তার কাছে ব্যক্ত হয়ে আছে— দেইজ্ঞ গীতা বলেছেন—

> অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। অব্যক্তনিধনান্তেব তত্র কা পরিদেবনা॥

যথন কাল ঘনিয়ে আসছে, যথন চারি দিকের জল বেড়ে উঠছে, যথন আবার অব্যক্তের মধ্যে তার ওই চরটুকু তলিয়ে যাবার সময় হল— তথন তার সমস্ত জীবনের কর্মের যা-কিছু নিত্য ফল তা সে ওই সংসারের তরণীতে বোঝাই করে দিতে পারে। সংসার সমস্তই নেবে, একটি কণাও ফেলে দেবে না— কিন্তু যথন মান্ত্র বলে, ওই সঙ্গে আমাকেও নাও, আমাকেও রাখো, তথন সংসার বলে, তোমার জন্মে জায়গা কোথায়।
— তোমাকে নিয়ে আমার হবে কী। তোমার জীবনের ফসল যা-কিছু রাখবার তা সমস্তই রাখব, কিন্তু তুমি তো রাখবার যোগ্য নও!

প্রত্যেক মান্ন্য জীবনের কর্মের দারা সংসারকে কিছু না কিছু দান করছে, সংসার তার সমস্তই গ্রহণ করছে, রক্ষা করছে, কিছুই নষ্ট হতে দিচ্ছে না — কিন্তু মান্ন্য যখন দেই দঙ্গে অহংকেই চিরন্তন করে রাখতে চাচ্ছে তখন তার চেষ্টা বৃথা হচ্ছে। এই যে জীবনটি ভোগ করা গেল অহংটিকেই তার খাজনাস্বরূপ মৃত্যুর হাতে দিয়ে হিসাব চুকিয়ে যেতে হবে — ওটি কোন্মতেই জ্মাবার জিনিদ নয়। [ ৪ চৈত্র, ১৬১৫ ] —তরী বোঝাই। শান্তিনিকেতন

রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের একটি চিঠিতে 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতাটির ভাবব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা সংকলিত হইল—

শন্ধ্যাবেলায় পাবনা শহরের একটি খেয়াঘাটের কাছে বোট বাঁধা গেল। ও পার থেকে জনকতক লোক বাঁয়াতবলার সঙ্গে গান গাচ্ছে, একটা মিশ্রিত কলরব কানে এনে প্রবেশ করছে; রাস্তা দিয়ে জ্বী পুরুষ যারা চলছে তাদের ব্যস্ত ভাব; গাছপালার ভিতর দিয়ে দীপালোকিত কোঠাবাড়ি দেখা যাচ্ছে; খেয়াঘাটে নানাশ্রেণী লোকের ভিড়। আকাশে নিবিড় একটা একরঙা মেঘ, সন্ধ্যাও অন্ধকার হয়ে এসেছে; ও পারে সারবাঁধা মহাজনী নোকায় আলো জলে উঠল, পূজাঘর থেকে সন্ধ্যারতির কাঁসরঘন্টা বাজতে লাগল— বাতি নিবিয়ে দিয়ে বোটের জানলায় বদে আমার মনে ভারি একটা অপূর্ব আবেগ উপস্থিত হল। অন্ধকারের আবরণের মধ্যে দিয়ে এই লোকালয়ের একটি যেন সজীব হুংস্পন্দন আমার বক্ষের উপর এদে আঘাত করতে লাগল। এই মেঘলা আকাশের নীচে, নিবিড় সন্ধ্যার মধ্যে, কত লোক, কত ইচ্ছা, কত কাজ, কত গৃহ, গৃহের মধ্যে জীবনের কত রহস্থা— মাহুষে মাহুষে কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি কত শতসহন্দ্র প্রকারের ঘাতপ্রতিঘাত। বৃহৎ জনতার সমস্ত ভালোমন্দ সমস্ত স্থ্যহুংখ এক হয়ে তর্মলতাবেষ্টিত ক্ষুদ্র বর্ধানদীর ছই তীর থেকে একটি সকরণ স্থগন্থীর রাগিণীর মতো আমার হদয়ে এদে প্রবেশ করতে লাগল।

আমার 'শৈশবসন্ধ্যা' কবিতায় বোধ হয় কতকটা এই ভাব প্রকাশ করতে চেয়েছিলুম। কথাটা সংক্ষেপে এই যে, মান্ত্রষ ক্ষুদ্র এবং ক্ষণস্থায়ী, অথচ ভালোমন্দ এবং স্থগতুঃথপরিপূর্ণ জীবনের প্রবাহ সেই পুরাতন স্থগভীর কলম্বরে চিরদিন চলছে ও চলবে— নগরের প্রান্তে সন্ধ্যার অন্ধকারে সেই চিরন্তন কলধ্বনি শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। মান্ত্যের দৈনিক জীবনের ক্ষণিকতা ও স্বাতন্ত্র্য এই অবিচ্ছিন্ন

স্থরের মধ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে, সবস্থদ্ধ খুব একটা বিস্তৃত আদিঅন্তশ্ন প্রশোতরহীন মহাসম্প্রের একতান শব্দের মতো অন্তরের নিস্তদ্ধতার মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করছে। এক-এক সময়ে কোথাকার কোন্ ছিদ্র দিয়ে জগতের বড়ো বড়ো প্রবাহ হৃদয়ের মধ্যে পথ পায়— তার যে একটা ধ্বনি শোনা যায় সেটাকে কথায় তর্জমা করা অসাধ্য। [জুলাই, ১৮৯৪]

—ছিন্নপত্ৰ

রবীজ্রনাথ ছিন্নপত্রের অন্য একটি চিঠিতে 'অনাদৃত' (বা 'জাল ফেলা') কবিতাটির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন নিম্নে তাহা সংকলিত হইল—

মনে করো একজন ব্যক্তি তার জীবনের প্রভাতকালে সমূদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে স্র্যোদয় দেখছিল; সে সম্দ্রটা তার আপনার মন কিম্বা ওই বাহিরের বিশ্ব কিম্বা উভয়ের দীমামধ্যবর্তী একটি ভাবের পারাবার দে কথা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। ষাই হোক, সেই অপূর্ব সৌন্দর্যময় অগাধ সমুদ্রের দিকে চেয়ে চেয়ে লোকটার মনে হল এই রহস্তপাথারের মধ্যে জাল ফেলে দেখা যাক-না কী পাওয়া যায়। এই বলে তো সে ঘুরিয়ে জাল ফেললে। নানারকমের অপরূপ জিনিস উঠতে লাগল— কোনোটা বা হাদির মতো শুল্র, কোনোটা বা অশ্রুর মতো উজ্জ্বল, কোনোটা বা লজ্জার মতো রাঙা। মনের উৎসাহে দে সমস্ত দিন ধরে ওই কাজই কেবল করলে— গভীর তলদেশে যে-সকল স্থন্দর রহস্ত ছিল সেইগুলিকে তীরে এনে রাশীকৃত করে তুললে। এমনি করে জীবনের সমস্ত দিনটি যাপন করলে। সন্ধ্যার সময় মনে করলে, এবারকার মতো যথেষ্ট হয়েছে, এখন এইগুলি নিয়ে তাকে দিয়ে আসা যাক গে। কাকে যে সে কথাটা স্পষ্ট করে বলা হয়নি— হয়তো তার প্রেম্নীকে, হয়তো তার স্বদেশকে। কিন্তু যাকে দেবে সে তো এ-সমস্ত অপূর্ব জিনিস কথনো দেখেনি। সে ভাবলে, এগুলো কী, এর আবশ্যকতাই বা কী, এতে কী অভাব দ্র হবে, দোকানদারের কাছে যাচিয়ে দেখলে এর কতই বা মূল্য হতে পারবে! এক কথায়, এ বিজ্ঞান দর্শন ইতিহাস ভূগোল অর্থনীতি সমাজনীতি ধর্মনীতি <mark>তত্ত্জান প্রভৃতি কিছুই নয়; এ কেবল কতকগুলো রঙিন ভাবমাত্র, তারও</mark> যে কোন্টার কী নাম কী বিবরণ তারও ভালো পরিচয় পাওয়া যায় না। ফলত, সমস্ত দিনের জাল-ফেলা অগাধ সমুদ্রের এই রত্নগুলি যাকে দেওয়া গেল দে বললে, এ আবার কী। জেলেরও মনে তখন অনুতাপ হল, সত্য বটে, এ তো বিশেষ কিছু নয়, আমি কেবল জাল ফেলেছি আর তুলেছি; আমি তো হাটেও যাইনি পয়দাকড়িও খরচ করিনি, এর জন্মে তো আমাকে কাউকে এক পয়না থাজনা কিয়া মাগুল দিতে হয়নি। সে তথন কিঞ্চিৎ বিয়য়ম্থে লজ্জিতভাবে সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে ঘরের দারে বসে একে একে রাস্তায় ফেলে দিলে। তার পরদিন সকালবেলায় পথিকরা এসে সেই বহুমূল্য জিনিসগুলি দেশে বিদেশে আপন আপন ঘরে নিয়ে গেল। বোধ হচ্ছে, এই কবিতাটি যিনি লিথেছেন তিনি মনে করেছেন, তাঁর গৃহকার্যনিরতা অস্তঃপুরবাসিনী জয়ভূমি, তাঁর সমসাময়িক পাঠকমগুলী, তাঁর কবিতাগুলির ঠিক ভাবগ্রহ করতে পারবে না— তার যে কতথানি মূল্য সে তাদের জ্ঞানগোচর নয়— অতএব এখনকার মতো এ সমস্ত পথেই ফেলে দেওয়া যাচ্ছে, তোমরাও অবহেলা করো আমিও অবহেলা করি— কিন্তু এ রাত্রি যথন পোহাবে তথন পস্টারিটি এসে এগুলি কুড়িয়ে নিয়ে দেশে বিদেশে চলে যাবে। কিন্তু তাতে ওই জেলে লোকটার মনের আক্ষেপ কি মিটবে। যাই হোক, পস্টারিটি যে অভিসারিণী রমণীর মতো দীর্ঘরাত্রি ধরে ধীরে ধীরে কবির দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং হয়তো নিশিশেষে এসে উপস্থিত হতেও পারে, এ স্থেকল্পনাটুকু কবিকে ভোগ করতে দিতে কারো বোধ হয় আপত্তি না হতেও পারে। [৩০ আযাঢ়, ১৮৯৩]

—ছিন্নপত্ৰ

'দেউল' কবিতাটির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ উল্লিখিত চিঠিতেই বলিয়াছেন—

সেই মন্দিরের কবিতাটির ঠিক অর্থটা কী ভালো মনে পড়ছে না। বোধ হয় সেটা সন্তিয়কার মন্দির সম্বন্ধে। অর্থাৎ, যখন কোণে বদে বদে কতকগুলো কুত্রিম কল্পনার দারা আপনার দেবতাকে আচ্ছন্ন করে নিজের মনটাকেও একটা অস্বাভাবিক স্থতীর অবস্থায় নিয়ে যাওয়া গেছে এমন সময় যদি হঠাৎ একটা সংশয়বজ্ঞ পড়ে, সেই-সমস্ত স্থদীর্ঘকালের কৃত্রিম প্রাচীর ভেঙে যায়, তখন হঠাৎ প্রকৃতির শোভা, স্থের আলোক এবং বিশ্বজনের কল্লোলগান এসে তন্ত্রমন্ত্র ধূপধুনার স্থান অধিকার করে এবং তখন দেখতে পাই— সেই যথার্থ আরাধনা এবং তাতেই দেবতার তুষ্টি।

—ছিন্নপত্ৰ

'তুই পাখি'র প্রদঙ্গে নিম্নসংকলন প্রণিধানযোগ্য—

বাড়ির বাহিরে আমাদের যাওয়া বারণ ছিল; এমন কি বাড়ির ভিতরেও আমরা সর্বত্র যেমন-খুশি যাওয়া-আসা করিতে পারিতাম না। সেইজন্ম বিশ্বপ্রকৃতিকে আড়াল-আবডাল হইতে দেখিতাম। বাহির বলিয়া একটি অনন্তপ্রসারিত পদার্থ ছিল যাহা আমার অতীত, অথচ যাহার রূপ শব্দ গন্ধ দার-জানালার নানা ফাঁক-ফুকর দিয়া এ দিক ও দিক হইতে আমাকে চকিতে ছুইয়া যাইত। সে যেন গ্রাদের ব্যবধান দিয়া নানা ইশারায় আমার দক্ষে খেলা করিবার নানা চেষ্টা করিত। সে
মৃক্ত, আমি ছিলাম বদ্ধ, মিলনের উপায় ছিল না, সেইজন্ম প্রণয়ের আকর্ষণ ছিল
প্রবল। আজ সেই খড়ির গণ্ডি [ভূত্য খ্যামের আঁকা] মৃছিয়া গেছে, কিন্তু গণ্ডি
তবু ঘোচে নাই। দূর এখনো দ্রে, বাহির এখনো বাহিরেই। বড়ো হইয়া যে
কবিতাটি লিথিয়াছিলাম তাহাই মনে পড়ে—

্র্যান্ত ক্রিন্ত হৈ বাঁচার পাথি ছিল সোনার থাঁচাটিতে, বিনর পাথি ছিল বনে।

তিয়া ক্রীচি মুন্ত ক্রী — ব্রিক সমূহতার চিন্তার চিন্তার বিভাগ — মর ও বাহির। জীবনশ্বতি

'ঝুলন' কবিতাটি সম্পর্কে 'সাহিত্যের পথে' (১৩৪৩) গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করিয়াছেন—

বন্ধ জল যেমন বোবা, গুমট হাওয়া যেমন আত্মপরিচয়হীন, তেমনি প্রাত্যহিক আধমরা অভ্যাদের একটানা আবৃত্তি ঘা দেয় না চেতনায়, তাতে সত্তাবোধ নিস্তেজ হয়ে থাকে। তাই ত্বংখে বিপদে বিদ্রোহে বিপ্লবে অপ্রকাশের আবেশ কাটিয়ে মাতৃষ আপনাকে প্রবল আবেগে উপলব্ধি করতে চায়।

একদিন এই কথাটি আমার কোনো একটি কবিতায় লিখেছিলেম। বলেছিলেম, আমার অন্তর্গতম আমি আলস্তে আবেশে বিলাদের প্রশ্রেষে ঘুমিয়ে পড়ে, নির্দয় আঘাতে তার অসাড়তা ঘুচিয়ে তাকে জাগিয়ে তুলে তবেই সেই আমার আপনাকে নিবিড় করে পাই— সেই পাওয়াতেই আনন্দ।

—সাহিত্যতত্ত্ব। সাহিত্যের পথে

'হিং টিং ছট' কবিতাটি চন্দ্রনাথ বস্থ মহাশয়কে আক্রমণ করিয়া লিখিত, কবিতাটির প্রথম প্রকাশকালে অনেকে এইরূপ ধারণা প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইরূপ অন্থমানের কারণ, সামাজিক মত লইয়া চন্দ্রনাথ বস্তুর সহিত ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথের একাধিকবার তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। রবীন্দ্রনাথ সাধনা পত্রে এই অন্থমানের প্রতিবাদে বলেন— "কোনো সরল অথবা অসরল বুদ্ধিতে যে এরূপ অমূলক সন্দেহ উদিত হইতে পারে, তাহা আমার কল্পনার অগোচর ছিল।"

শোনার তরীর 'বিষবতী' কবিতাটি পরে শিশুতে ও 'গানভদ্ধ' কবিতাটি কথা ও কাহিনী কাব্যের কাহিনী অংশে সংকলিত হইয়াছিল। রচনাবলীতে 'বিষবতী' শিশু হইতে বৰ্জিত হইবে, দোনার তরীতে তাহা পূর্ববং মুদ্রিত থাকিল; 'গানভদ্ধ' রচনাবলীতে দোনার তরী হইতে বর্জিত হইল, কথা ও কাহিনীতে মুদ্রিত হইবে।

## গ্রন্থপরিচয়

### চিত্ৰাঙ্গদা

চিত্রাঙ্গদা ১২৯৯ সালের ২৮ ভাদ্র তারিথে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

এই কাহিনীটিকে পরবর্তীকালে কবি নৃত্যনাট্যের রূপ দিয়াছেন, তাহা 'নৃত্যনাট্য চিত্রান্দদা' নামে ১৩৪৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রথম প্রকাশকালে চিত্রাঙ্গদা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক 'চিত্রাঙ্কিত' হইয়াছিল, উৎসর্গে তাহারই উল্লেখ আছে।

দ্বিতীয় সংস্করণে (১৩০১) ও ১৩০৩ সালের কাব্যগ্রন্থাবলী-সংকলনে চিত্রাঙ্গদার স্থানে স্থানে পাঠপরিবর্তন হইয়াছিল; বর্তমান স্বতন্ত্র সংস্করণ এই তিনটির কোনো-একটির সম্পূর্ণ অন্তর্মপ নহে। উল্লিখিত সংস্করণগুলির পাঠ তুলনা করিয়া তাহা হইতে কবির নির্দেশান্থ্যায়ী পাঠ রচনাবলীতে গ্রহণ করা হইয়াছে।

## ্বোড়ায় গলদ

গোড়ায় গলদ ১২৯৯ সালের ৩১ ভাদ্র তারিখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তী কালে ইহা 'গলগ্রন্থাবলী'র প্রহসন খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত হয়। বহু কাল পরে গ্রন্থানি পুনর্লিখিত হইয়া 'শেষ রক্ষা' (১৬৩৫) নামে প্রকাশিত হয়, তাহাও রচনাবলীতে যথাক্রমে প্রকাশিত হইবে।

## চোথের বালি

চোথের বালি ১৩০০ দালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

প্রথম সংস্করণের শেষ অংশ ( 'তথন ঘোমটা-মাথায় আশা · · · ভগবান তোমাদের চিরস্থী করুন।'—বর্তমান প্রন্থে, পৃঃ ৫০১-৫১২ ) স্বতন্ত্র আকারে প্রচলিত প্রস্থে বহু কাল বর্জিত ছিল, রচনাবলী-সংস্করণে তাহা যোগ করিয়া দেওয়া হইল। তাহা ছাড়া ৩৪৭ পৃষ্ঠার অষ্টম ছত্র হইতে অধ্যায়ের শেষ পর্যন্ত বঙ্গদর্শন হইতে নৃতন করিয়া সংকলিত হইল। কারণ, এই অংশটি প্রন্থের পূর্বতন সংস্করণগুলিতে ভ্রমক্রমে বাদ পড়িয়াছে মনে হয় এবং ইহার অভাবে ৩৫৪ পৃষ্ঠার একোন শেষ অন্তচ্ছেদে উক্ত 'তথন বিহারী যাহা দেথিয়াছিল' ইত্যাদি কথার অর্থবোধ হয় না।

### আত্মশক্তি

আত্মশক্তি ১৩১২ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। পরে ইহা আর স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রচলিত ছিল না, ইহার অনেকগুলি প্রবন্ধ 'গৃতগ্রন্থাবলী'র অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রন্থে দংকলিত হইয়াছিল; স্বদেশী সমাজ, স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট ও সফলতার সত্পার 'সমূহ' প্রস্থে, ছাত্রদের প্রতি সম্ভাবণ 'শিক্ষা' প্রস্থে, দেশীর রাজ্য 'স্বদেশ' প্রস্থে সিনিবিষ্ট হয়— 'ভারতবর্ষীর সমাজ'-এর এক অংশ 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্টের সহিত যুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। বিভিন্ন প্রস্থে সংকলন করিবার সময় প্রবন্ধগুলিকে বিশেষভাবে সংক্ষিপ্ত করা হইয়াছিল। সেই পরিবর্জিত অংশগুলি রচনাবলীতে পুনরায় যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আত্মশক্তির প্রবন্ধগুলি ১৩০৮-১২ সালের বৃদ্দর্শনে নিয়লিথিত ক্রমে প্রকাশিত হয়—

ভারতবর্ষীয় সমাজ ( 'হিন্দুত্ব' নামে ) ১৩০৮ শ্রাবণ
নেশন কী ১৩০৮ শ্রাবণ
যুনিভার্সিটি বিল ১৩১১ আবাঢ়
স্বদেশী সমাজ ১৩১১ ভাত্র
স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের পরিশিষ্ট ১৩১১ আশ্বিন
সফলতার সত্পায় ১৩১১ চৈত্র
ছাত্রদের প্রতি সম্ভাবণ ১৩১২ বৈশাখ
দেশীয় রাজ্য ১৩১২ শ্রাবণ
ব্রতধারণ ১৩১২ ভাত্র

স্বদেশী সমাজ ৭ প্রাবণ (১৩১১) তারিখে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে চৈতন্য-লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে প্রথম পঠিত হয়, পরে পরিবর্ধিত আকারে ১৬ প্রাবণ তারিখে কর্জন রঙ্গমঞ্চে পুনঃপঠিত হয়। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ ১৭ চৈত্র (১৩১১) তারিখে ক্লাসিক রঙ্গমঞ্চে পঠিত হয়। অবস্থা ও ব্যবস্থা ৯ ভাত্র (১৩১২) টাউনহলে পঠিত হয়। দেশীয় রাজ্য ১৭ আষাঢ় (১৩১২) "রাজধানী আগরতলায় 'ত্রিপুরা সাহিত্য-সন্মিলনী'র প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে" পঠিত হয়।

'সফলতার সহপায়' প্রবন্ধের উপলক্ষ্য, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত উক্ত প্রবন্ধের কোনো কোনো অংশ উদ্ধৃত করিলে অধিকতর পরিস্ফৃট হইবে—

শহরে এবং ভদ্রপল্লীতে প্রাথমিক শিক্ষার যেরূপ ব্যবস্থা আছে, ক্বমিপল্লীগুলিতে ঠিক সেরূপ ব্যবস্থা অন্থপযুক্ত বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই-সকল স্থানের প্রাইমারি স্থলের শিক্ষাপ্রণালী পরিবর্তন করিয়া পাঠ্যবিষয় সরল করিবার প্রস্তাব বিচার করিবার জন্তু গবর্মেণ্ট একটি কমিটি বদাইয়াছিলেন। পাঁচ জন এই কমিটির সদস্ত---

দশম প্যারাগ্রাফে কমিটি বলিতেছেন— বাংলা নিম প্রাইমারি স্কলে প্রচলিত

পাঠ্যপুত্তকগুলির অধিকাংশ ন্যনাধিক সংস্কৃতায়িত (Sanscritized) ভাষায় লেখা হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে এমন-সকল পরিভাষা থাকে যাহা পল্লীবাদীরা বোঝে না। অতএব, এই-সকল স্কুলের উপযুক্ত আদর্শপাঠ্যগ্রন্থ তৈরি করিবার জন্ম কয়েকটি বিচক্ষণ কর্মচারী লইয়া একটি বিশেষ সমিতি স্থাপিত হউক। বইগুলি প্রথমে ইংরেজিতে লেখা হইবে, তাহার পরে সরকার মঞ্জ্র করিলে কমিশনার সাহেব ও স্কুল-ইন্স্পেক্টরদের দঙ্গে পরামর্শ করিয়া শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টার বইগুলিকে স্থানীয় প্রচলিত ভাষায় (local vernaculars) ভর্জমা করিবার জন্ম লোক নির্বাচন করিবে। মনে করিয়াছিলাম, বাংলার 'local vernacular' বাংলা, বেহারের বেহারী, উড়িয়ার উড়য়া। মন

একাদশ প্যারাগ্রাফে কমিটি বলিতেছেন:— ইংরেজি আদর্শপাঠ্যপুস্তকগুলি যথেষ্টপরিমাণ স্থানীয় প্রচলিত ভাষায় তর্জমা হওয়াটাকে কমিটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন। যথা, তাঁহাদের বিবেচনায় বেহারে অন্তত্ত তিন উপভাষায় তর্জমা হওয়া চাই— ত্রিহুতি, ভোজপুরি এবং মৈথিলি; এবং বাংলাদেশে অন্তত্ত-পক্ষে উত্তর, পূর্ব, মধ্য এবং পশ্চিম ভাষায় তর্জমা হওয়া উচিত হইবে।…

চারিজন ইংরেজ ও তাঁদের অন্থগত একজন বাঙালি [ কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত ] বাংলা-দেশের শিক্ষাপ্রণালীর ভিত্তিপত্তনে ভাষাবিচ্ছেদ ঘটানোটাকে 'matter of great importance' গুরুতর প্রয়োজনীয় ব্যাপার বলিয়া মনে করেন।…

কমিটি বলিতেছেন, ইহাতে চাষীদের উপকার হইবে; কিন্তু একতলায় এমন উপকার করিতে বদা ঠিক নয়, যাহাতে কিছুদিন পরেই দোতলায় ফাটল ধরিতে আরম্ভ হয়। সেটা দোতলার পক্ষে মন্দ এবং একতলার পক্ষেও ভালো নয়। সরকার-বাহাত্বর যদি ভারতবর্ষের দেশে দেশে ভাষাবিচ্ছেদ শুরু করিয়া দেন, তবে কৃষিপল্লীতে তাহার স্ত্রপাত হইয়া দিনে দিনে নীচে হইতে উপর পর্যন্ত তাহার ফাটল বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিবে।…

ভারতবর্ষে ভাষার বৈচিত্র্য আমাদিগকে যেমন খণ্ডবিখণ্ড করিয়াছে, এমনতরো গিরিমক্রর ব্যবধানও করিতে পারে নাই। ইহার উপরেও যেথানে ভাষার যথার্থ বিচ্ছেদ নাই, দেখানেও যদি বিচ্ছেদ সমত্ত্বে তৈরি করিয়া তোলা হয় ··· তবে— তবে কী আর বলিতে পারি, অন্তত ছই হাত তুলিয়া ব্রিটিশ সরকারকে আশীর্বাদ করিব না।

বোঝা যাইতেছে, কর্ত্পক্ষের তরফ হইতে আমাদের দেশটাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়াটা একটা matter of great importance হইয়া উঠিয়াছে। কর্ত্পক্ষ বলিতেছেন, আমরা নিতান্তই চাষীদের উপকার করিতে চাই। হয়তো চান, কিন্তু কমিটিও যে বিশুদ্ধভাবে সেই উদ্দেশ্যসাধনের প্রতিই লক্ষ রাখিয়াছেন সে কথাটা বিশ্বাস করা সহজ হইত যদি দেখিতাম কর্তৃপক্ষের স্বদেশেও তাঁহাদের স্বজাতীয় চাষীদের এই প্রণালীতে উপকার করা হইয়া থাকে।

ইংরেজের দেশেও চাষা যথেষ্ট আছে এবং দেখানে যে ভাষার পাঠ্যগ্রন্থ লেখা হয় তাহা দকল চাষার মধ্যে প্রচলিত নহে। ল্যাক্ষাশিয়রের উপভাষার ল্যাক্ষাশিয়রের চাষীদের বিশেষ উপকারের জন্য পাঠ্যপুন্তকপ্রণয়ন হইতেছে না। স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, ইংলাণ্ডে চাষীদের শিক্ষা স্থাম করা যদিও নিশ্চয়ই matter of great importance, তথাপি ইংলণ্ডের সর্বত্র ইংরেজিভাষার ঐক্য রক্ষা করা matter of greater importance। কিন্তু দে দেশে চাষীদের উপকার ও ভাষার অথওতা রক্ষা উভয়ই এক স্বার্থের অন্তর্গত, এ সম্বন্ধে কোনো পক্ষভেদ নাই— স্কুতরাং দেখানে ভাষাকে চার টুকরা করিয়া চাষীদের কিঞ্চিং ক্লেশলাঘৰ করার কল্পনামাত্রও কোনো পাঁচজন বুদ্মিমানের একত্র সন্মিলিত মাথার মধ্যে উদয় হইতেই পারে না। তেন্তু কাষার অনৈক্যকে প্রণালীবদ্ধ উপায়ে ক্রমশ পাকা করিয়া তুলিলে ভাহাতে যে দেশের সাধারণ মঙ্গলের মূলে কুঠারাঘাত করা হয়, তাহা নিশ্চয়ই আমাদের পাশ্চাত্য কর্তুপক্ষেরা, এমন কি, তাহাদের বিশ্বস্ত বাঙালীসদস্ত, আমাদের চেয়ে বরঞ্চ ভালোই বোঝেন।

—वङ्गनर्गन । ১৩১১ हेटल, शृः ७२२-२৮

বাংলা 'দাহিত্যভাষা বড়ো বেশি দংস্কৃতায়িত', এই কারণ দেখাইয়া কর্তৃপক্ষ উহাকে 'কৃষিপল্লীর পাঠশালা হইতে নির্বাদিত' করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাহার উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লেখেন—

আমাদের দেশে প্রাচীনভাষার দহিত আধুনিক প্রাক্কত ভাষাগুলির · · · আক্ষিক দম্বন্ধ নহে, বরাবর দংস্কৃত ভাষার দহিত ইহার নাড়ীর যোগ রহিয়া গেছে। অন্য কারণ ছাড়িয়া দিলেও ইহা দেখিতে হইবে, আমাদের দেশের ধর্মদাহিত্যের একমাত্র প্রস্রাণ পাঠ, কীর্তন, পৌরাণিক যাত্রা, কথকতা, তর্জা, কবির লড়াই প্রভৃতি যাহা-কিছু আমাদের দাধারণ লোকের উপদেশ ও আমোদের উপকরণ, সমস্তই স্বভাবতই সংস্কৃতকথাকে দেশের সর্বত্র সঞ্চারিত করিয়া দিতেছে। দেশের পণ্ডিতমগুলীর দহিত দেশের সাধারণের এই জ্ঞানসম্বন্ধের ভাবসম্বন্ধের পথ চির্বিদ্ন অবারিত আছে। বর্তমানকালেও দেশের বিদ্বানেরা যে ভাষার মধ্যে তাঁহাদের জ্ঞান

সঞ্য করিয়া রাখিতেছেন, যে ভাষায় দেশের সমস্ত ভদ্রসম্প্রদায় তাঁহাদের বীক্ষণাশক্তি মননাশক্তি পরীক্ষণাশক্তির সমস্ত ফলকে বিস্তীর্ণ দেশ ও বিস্তীর্ণ কালের জন্ম স্থায়িত্ব দিতে চেষ্টা করিতেছেন, সেই ভাষার সহিত নিম্পাধারণের চিত্তের যোগ কৃত্রিম বাধার বারা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়া সরকারের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়াছে, এ কথা বলিলে অবশ্য আমাদিগকে বিশ্বাস করিতেই হইবে— কিন্তু চাষাদের মঙ্গলের পক্ষেত্ত ইহা প্রয়োজনীয়, এ কথা স্বয়ং কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় বলিলেও বিশ্বাস করিব না।

—বঙ্গদর্শন । ১৩১১ চৈত্র, পুঃ ৬২৯

কর্তৃপক্ষের এই চারিটি উপভাষা চালাইবার সংকল্প বন্ধ হওয়াতে, বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত 'সফলতার সহপায়' প্রবন্ধের উপরিলিখিত অংশ ও তৎকালোপযোগী অন্তান্ত অংশ আত্মশক্তি গ্রন্থে আদৌ সংকলন করা হয় নাই।

লর্ড কর্জনের আমলে যুনিভার্সিটি 'সংস্কার' করিবার জন্ম যে যুনিভার্সিটি বিল উপস্থাপিত হয়, যাহার উদ্দেশ্য ছিল উচ্চশিক্ষার প্রসার সংকুচিত ও ব্যয়সাধ্য করা, দেশের প্রতিবাদসত্ত্বও তাহা পাশ হইবার পর 'য়ুনিভার্সিটি বিল' প্রবন্ধটি বন্দদর্শনে প্রকাশিত হয়। সেই প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় রবীক্রনাথ বলিলেন—

য়ুনিভার্মিটি বিল পাশ হইয়া গেছে, আমরাও নিস্তব্ধ হইয়াছি। যতক্ষণ পাশ হয় নাই ততক্ষণ আমরা এমন ভাব ধারণ করিয়াছিলাম যেন আমাদের মহা অনর্থপাত ঘটিয়াছে। যদি বস্তুতই আমাদের সেইরূপ বিশ্বাসই হয়, তবে বিল পাশ হইয়া গেল বলিয়াই অমনি স্থনিদ্রার আয়োজন করিতে হইবে, ইহার হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

দেশের সতাই যদি কোনো দারুণ অনিষ্ট ঘটিবার কারণ থাকে, তবে গবর্মেন্ট আমাদের দোহাই মানিলেন না বলিয়াই আমরা নিজেরাও যথাসাধ্য প্রতিকার-চেষ্টা করিব না, ইহার অর্থ কী। আন্দোলনসভায় আমরা যে পরিমাণে স্থর চড়াইয়া কাদিয়াছিলাম, রঙ ফলাইয়া ভাবী সর্বনাশের ছবি আঁকিয়াছিলাম, আমাদের বর্তমান নিশ্চেষ্টতা কি আমাদের সেই পরিমাণ লজ্জার বিষয় নহে? বেদনা যদি অকপট হয়, শঙ্কা যদি ভান না হয়, তবে আজ আমরা চুপচাপ করিয়া বিসয়া নিজের তুই গালে চুনকালী লেপিতেছি।

—वन्ननर्भन । ১७১১ जावार, शृः ১৪৫

## त्रवौट्य-त्रहमावली

রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করিলেন, নিজেদের বিভাদানের ভার নিজেরা গ্রহণ করিতে হইবে—

বিদিয়া বদিয়া আক্ষেপ করিলে চলিবে না। আমরা নিজেরা যাহা করিতে পারি তাহারই জন্ম আমাদিগকে কোমর বাধিতে হইবে। বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে—
নিজেদের বিভাদানের ব্যবস্থাভার নিজেরা গ্রহণ করা। তাহাতে আমাদের বিভামন্দিরে কেম্ব্রিজ-অক্সফোর্ডের প্রকাণ্ড পাষাণপ্রতিরূপ প্রতিষ্ঠিত হইবে না জানি, তাহার দাজ-সরঞ্জাম দরিদ্রের উপযুক্ত হইবে ··· কিন্তু জাগ্রত সরস্বতী প্রজাশতদলে আসীন হইবেন, তিনি জননীর মতো করিয়া সন্তানদিগকে অমৃত পরিবেষণ করিবেন, ধন্মদেগর্বিতা বণিক্গৃহিণীর মতো উচ্চ বাতায়নে দাঁড়াইয়া দূর হইতে ভিক্ক্ববিদায় করিবেন না।

—বঙ্গদর্শন। ১৩১১ চৈত্র, পুঃ ১৪৮

# বৰ্ণাকুক্ৰমিক সূচী

|        | •••         | 288        |
|--------|-------------|------------|
|        | •••         | 189        |
|        |             | 99         |
| ***    | ***         | <b>600</b> |
| ***    | WELL BE     | 200        |
| 5.00 £ |             | 80         |
|        | 200         | ৬৫         |
| •••    | •••         | 99         |
| •••    | •••         | 286        |
|        | 107         | 200        |
|        | 777 16 3 15 | 186        |
| ***    | ***         | 202        |
| ***    | ***         | 20         |
| •••    |             | 200        |
| •••    | •••         | 389        |
| ****   |             | 62         |
| •••    | ••••        | 389        |
|        |             | 80         |
| •••    |             | 785        |
|        |             | ৩৭         |
| •••    |             | 60         |
| •••    |             | 9          |
| •ו•×   |             | 280        |
| •••    |             | 72         |
| •      |             | 180        |
|        | 700         | 692        |
|        |             | 380        |
|        | •••         | १५         |
|        |             |            |

# ৬৫০ রবীন্দ্র-রচনাবলী

| তথন তরুণ রবি প্রভাতকালে                 | are the                               | ***              | 99         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| তুমি মোরে পার না ব্ঝিতে ?               | *** **                                |                  | 27         |
| তোমরা ও আমরা                            | •••                                   |                  | 28         |
| তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও         |                                       |                  | 28         |
| তোমার আনন্দগানে আমি দিব স্থ্র           |                                       |                  | 28¢        |
| <b>म</b> ति <u>ज</u> ा                  | •••                                   | ··· CHRITTE      | \$88       |
| দরিদ্রা বলিয়া তোরে বেশি ভালোবাসি       |                                       |                  | 588        |
| ছই পাখি                                 |                                       | the last         | 80         |
| হ্য়ায়ে প্রস্তুত গাড়ি; বেলা দ্বিপ্রহর | Markind                               |                  | 68         |
| ছর্বোধ                                  | THE PERSON                            | 11.00 Sept 5     | 27         |
| দেউল                                    |                                       | The Party        | <b>४</b> २ |
| দেশীয় ব্রাজ্য                          |                                       | 10 374 895       | ৬২৬        |
| ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘেরি চারি ধার      |                                       |                  | 25         |
| नमीপर्थ                                 | and which is                          | Beior Braile     | 60         |
| নদী ভরা ক্লে ক্লে, থেতে ভরা ধান         | white net                             | That's Holler    | 303        |
| নিদ্রিতা                                | Sitar a                               |                  | 36         |
| নিক্লেশ যাত্ৰা                          | K 0                                   | glader sug       | 500        |
| নেশন কী                                 |                                       | Wald Stell       | asa        |
| পরশপথির                                 | en de                                 | 100              | ७१         |
| পুরস্কার                                | ···                                   | Posts - Addition | 606        |
| প্রতীক্ষা                               |                                       |                  | 63         |
| প্রত্যাখ্যান                            | 14.                                   | The first land   | 200        |
| বন্দী হয়ে আছ তুমি স্তমধুর স্নেহে       |                                       | avel fixed       | ২৬         |
| वस्त्र                                  | The state of                          | name to real     | 785        |
| विकास ? विकास वर्षे, मकिन विकास         |                                       | Calle Land       | 582        |
| বৰ্ষা-যাপন                              |                                       | Hand Here        | 29         |
| বস্থার                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | a pier y ligh    | 303        |
| বিপুল গভীর মধুর মজে                     | •••                                   | Continue title   | <b>b</b> 6 |
| বিম্ববতী                                | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | A 1 . 19 15      | 7 3        |
| বিশ্বনৃত্য                              | ***                                   | ***              | þy         |

| বৰ্ণান্ত্ৰ্ক্ৰমিক সূচী            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------|
| বৈষ্ণবকবিতা                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Same Same          | So    |
| ব্যৰ্থ যৌবন                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AM PILET           | 22    |
| ব্রতধারণ                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | with material      | ७२०   |
| ভরা ভাদরে                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 203   |
| ভারতবর্ষীয় সমাজ                  | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 144                | (२०   |
| মানসন্থন্দরী                      | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | out their          | 90    |
| মায়াবাদ                          | 11年至12年16日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ATTENDED TO SECURE | 787   |
| মৃক্তি                            | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 80,0,0             | \$80  |
| যদি ভরিয়া লইবে কুম্ভ             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ***                | 29    |
| যার অদৃষ্টে যেমনি জুটুক           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | २४०   |
| যু্নিভার্দিটি বিল                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 8 6 3 |
| যেথানে এদেছি আমি, আমি দেথাকার     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Name of            | 288   |
| যেতে নাহি দিব                     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 68    |
| রচিয়াছিত্ব দেউল একথানি           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | b २   |
| রাজ্বানী কলিকাতা; তেতালার ছাতে    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | २१    |
| রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে          | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •••                | 78    |
| রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •••                | 20    |
| রাজার ছেলে ষেত পাঠশালায়          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ile.               | 78    |
| লজ্জা                             | <b>.</b> (4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | • . • . • .        | 306   |
| শুধু বৈকুঠের তরে বৈষ্ণবের গান     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 80    |
| শৈশবসন্ধ্যা                       | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 25    |
| সফলতার সত্পায়                    | The state of the s |                    | 600   |
| সমৃদ্রের প্রতি                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |       |
| স্মত্ত্বে সাজিল রানী, বাঁধিল কবরী |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | ٤.    |
| স্থােখিতা                         | ***                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    | 29    |
| দেদিন বর্ষা ঝরঝর ঝরে              | Tal may                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | 209   |
| দোনার তরী                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | ٩     |
| দোনার বাঁধন                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 26    |
| श्रामि मर्भाष                     | •••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ***                | ৫२७   |
| 'खरमनी ममां अ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 002   |

গা৪২ক

# त्रवीख-त्रहमावनी

| স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হব্চন্দ্র ভূপ            |            |          | 03  |
|------------------------------------------------|------------|----------|-----|
| হাতে তুলে দাও আকাশের চাঁদ                      |            |          | 80  |
| হা বে নিরানন্দ দেশ, পরি জীর্ণ জরা              | 100 Sept 1 | ***      | 282 |
| हिং টिং ছট্                                    |            |          | 05  |
| श्रुवयम् ना                                    |            | er ya ga | ৯৭  |
| ट् थां िष्क्रनी निक्, वञ्चक्रा मञ्जान ट्यां पा |            | ***      |     |
| হোক থেলা, এ থেলায় যোগ দিতে হবে                |            | ***      | 785 |



